### भाल त्रभ थ्या जन्दाम: ननी ट्यांमिक

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali

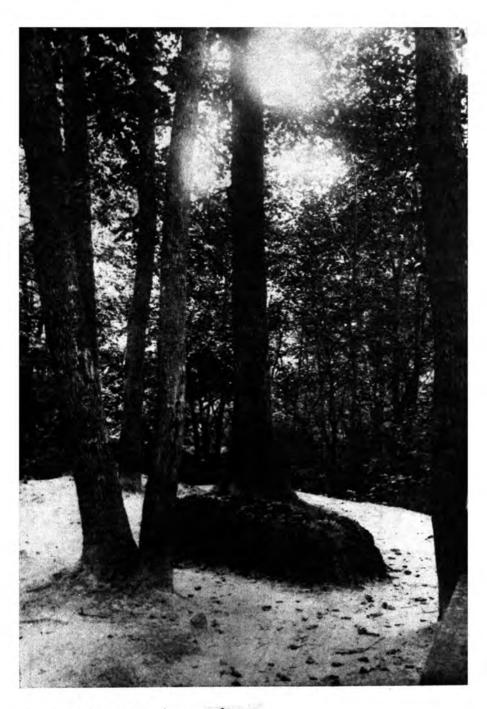

তলন্তয়ের সমাধি। ১৯১০, ইয়ালায়া **পলিয়ানা** 

## न्रीष्ठ

| পণ্ডম | অংশ   | - |   | • | • |   | • | • | 9   |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ষষ্ঠ  | অংশ   | • |   | • |   | • | • | • | ১৫৬ |
| সপ্তম | অংশ   | • |   |   |   | • |   | • | 022 |
| অঘ্টম | অংশ   |   | • |   |   |   |   |   | 804 |
| উত্তর | নিবেদ | ন |   |   |   |   |   | - | ខគង |

# - chronicalism Wathronica

পঞ্চম অংশ

\$ \$3

11 > 11

প্রিন্স-মহিষী শোরবাংস্কায়া স্থির করলেন
লেণ্ট পরবের আগেই
বিবাহান্টোন অসম্ভব,
তার বাকি ছিল মাত্র
পাঁচ সপ্তাহ আর এই
সময়ের মধ্যে যৌতুকের
অধেকিটাই তৈরি হয়ে

উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিল্স শোরবাংচ্নিকর আপন বৃদ্ধা পিসি র্জাত রুগ্না এবং মারা যেতে পারেন দিগগিরই, তখন শোকতপ্রণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ --- ছোটো আর বড়ো অংশে ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহান্টোনে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি রাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গ্রেছসহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি স্ক্রিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তর্ণযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদামান স্বাকিছ্র প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সূ্থ, এখন তাঁর আর কিছ্ম নিয়ে ভাববার, ব্যতিবাস্ত হ্বার কিছ্ম

নেই, অন্যেরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জন্যই। এমর্নাক ভবিষাং জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না: সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, তাঁব জানাই ছিল যে সবই চমংকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ স্ত্রেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার স্বকিছুতেই পুরো সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন, প্রিক্স-মহিষী প্রাম্বর্ণ দিলেন বিয়ের পর মন্ত্রে ছাডতে, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভারতেন: 'যা ইচ্ছে হয় করুন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই কর্ন-না কেন, সুখ আমার বাড়বেও না, কমবেও না। স্তেপান আর্কাদিচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে কথা কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষাত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজম্ব স্ক্রিদিছিট কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্মগ্রলো কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, বুঝতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণা করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে তাঁদের বাড়ি, তাই বিদেশে যেতে চায় নি. যেখানে সে বাস করবে না. চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাডি। স্কুপন্টরপে বাক্ত এই সংকল্পটা বিস্মিত করেছিল লেভিনকে। কিন্তু এতে তাঁর যেহেতু কিছ; এসে যায় না, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধি মতো এবং যে সুরুচি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-টাবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব। গ্রামে তর্বায়্গলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান

গ্রামে তর্ব্বযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন. 'কিস্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

'নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধ্বন্তে।রি ছাই!' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।' 'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নান্তিক অথচ অনাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গিজার উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কন্টকর। এখন তার প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সর্বাকিত্বর প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্মীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শ্বেদ্ব কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তার যশ, তার স্রাবিদ্ধি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বরনিন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগোস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল স্বাটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক ব্যদ্ধিমান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

যোলো-সতেরো বছর বয়সে তার মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল. প্রথম দ্বিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার চেন্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেন্টা করলেন এই সবকিছ্কে একটা তাৎপর্যহীন ফাঁক। রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেন্টা করতে, যেরকম রেওয়াজ হল আনুষ্ঠানিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিন্তুতেই। ধর্মের বাাপারে লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনিদিন্টি এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই অন্যায় — এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন তার অর্থমাহাত্ম্যে বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আনুষ্ঠানিকতা হিশেক্সে এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না থাকায় উপবাস-দীক্ষার এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বসন্থি ও লম্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অস্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু, একটা মিথ্যাচার ও অন্যায়।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কথনো শুনছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেন্টা করছিলেন যা তাঁর দ্ণিউভিঙ্গির বির্দ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি ব্রুববেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অন্ভব করে চেন্টা করছিলেন প্রার্থনা না শ্নতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবস্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘ্রঘ্র করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধ্য উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, ঢা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামৃত শোনার জন্য।

একজন কা**ঙাল সৈনিক, দ্'জন ব্দ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া** সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তর্ণ ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগতে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভূ কুপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রত প্রনর,ক্তিতে যা শোনচ্ছিল 'রু'পক, রু'পক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবর্দ্ধ ও সীলমোহরাধ্কিত হয়ে পডছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শানে, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজেব ভাবনা ভেবে চললেন। কাল সন্ধ্যায় কোণের টোবলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন. 'আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক কিটির হাত। বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছু, ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মুঠো করছিল আর খুলছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুম, থেয়েছিলেন, তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তালতে মিলে যাওয়া রেখাগলো। 'ফের কু'পক...' শরীর নইেয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে।

বলেছিল, 'তোমার চমংকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বে'টে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগাগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উ'হা, আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শারু হল' — প্রার্থনা শানতে শানতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন র্বলের নোট পেয়ে ডিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শ্না গির্জার পাটাতনে নতুন ব্টজ্বতোর তৎপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবর্দ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়. কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রকমে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ডান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা ন্ইয়ে উনি তক্ষ্বিন অভান্ত গলায় প্রার্থনাপাঠ শ্রেন্ব করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খিন্রস্ট এখানে অদ্শ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র আপোস্ল গিজা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

'সবকিছ্বতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রতিকর একটা কণ্ঠদ্বরে লেভিন বললেন এবং চুপ করে রইলেন। আরো কিছ্ব যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বংজে 'ও' দ্বরের ওপর দ্রুত জোর দিয়ে ভ্যাদিমির অগুলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ, কিন্তু কর্ণাময় প্রভূ যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ ক্রী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নন্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁব।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মানুষের দুর্বলিতার লক্ষণ' — একই কথার প্রনরাব্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'সবকিছ্বতেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অন্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' - অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার অনোচিত্যে আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অন্তিম্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যখন তাঁর স্থিত আপনি দেখছেন?' দ্রুত অভ্যস্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমন্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? প্থিবীকে কে সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছে? প্রখ্যা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাস, দ্ভিততে তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে পর্রোহিতের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শর্ধ্ব সেইটে বললেন যা প্রশনটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

लिंভन वललन, 'आिंग जानि ना।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব স্থিট করেছেন, তাতেও সন্দেহ কবেন আপনি?' আমুদে একটা বিহ্বলতায় বললেন যাজক।

'আমি কিছ্বই ব্রিঝ না' -- লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অন্তব কর্রছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অন্বরোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শয়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা কর্ন, প্রার্থনা কর্ন তাঁর কাছে। উপাসনা কর্ন' - তাড়াতাড়ি প্নর্কৃত্তি করলেন তিনি। কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছ্মু একটা ভাবছিলেন।
'আমি শ্বনেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক প্ত প্রিন্স শ্যেরবাংশ্বির কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি, 'চমংকার মেয়ে।'

'হ্যাঁ' — যাজকের বদলে লম্জায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'শ্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।'

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে পুরুৎকৃত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন য। আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশ্বদের?' নিরীহ ভর্পেনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি भारत, धनमन्त्रपत, विलाम, भानमन्भानर हारेत्वन ना: आर्थान हारेत्वन उत्पत्न ত্রাণ, সত্যের আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যখন আপনার নিষ্পাপ শিশ্বসন্তান আপনাকে জিগ্যোস করবে — 'বাবা, এ দুর্নিয়ায় আমার যা-যা ভালো লাগে — প্রথিবী, জল. সূর্য, ফুল, ঘাস -- এ সব কে গড়ে দিল? তাকে কি আপনি বলবেন, 'আমি জানি না?' না জেনে আপনি পারেন না যথন প্রভু তাঁর প্রম কর্বায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে, 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যখন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন ভাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধ্যর্য? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তাঁর সহদয় নিরীহ দৃণ্টি নিবদ্ধ করে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছুই বললেন না — সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তকে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশ্ব এই সব প্রশন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' — যাজক বৃলে চললেন, 'যখন পথ স্থির করে নিয়ে সেটা অন্পরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ন যেন তিনি তাঁর দয়ায় আপনাকে সাহায্য করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশ্ব খিত্রস্ট লকের মানবপ্রেমের উদারতার শিশ্বকে ক্ষমা করেন...' — অন্মতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্থিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহৃদয় মিষ্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছন নয়, তাঁর কথায় এমন কিছন একটা ছিল যেটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।'
আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের
মধ্যে অম্পন্ট ও দ্বিত কিছ্ব একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি
ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন
এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধ স্ভিয়াজ্য স্কিকে।

ভাবী বধ্র সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খ্বই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হ্পের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা ব্ঝে যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টেবিলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

#### n & n

বিয়ের দিন রীতি অন্যায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জন্য কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাং এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্বর, মস্কোর স্যালিশী আদালতের জজ, ভাল্ক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খ্বই আনন্দ করে। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন খ্বই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মৌলিকভায় বেশ মজা লাগল তাঁর। তাঁর মৌলিকভার কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অন্ভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধ কনন্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, গ্নণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের্বার সময় তথন বিজ্ঞানও ভালোব।সত, মানবিক আগ্রহ-কোত্ইলও ছিল; এখন তার আধখানা গ্লণ যাচ্ছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপল্ল করতে।'

'আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শত্র, আমি আর দেখি নি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'না, শন্ত্রনই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছ্রই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন কর্ক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর স্থে সহায়তা করবে। আমি তো এই ব্ঝি। এই দ্বই ব্তিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

'আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি কাঁ স্থাই যে হব!' লেভিন বললেন 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভলবেন না যেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পডে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্ল্ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন প্রতি আর...'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছ্ন। আসল কথাটা হল, আমি সত্যিই কাট্ল্ মাছ ভালোবাসি।'

'কিন্তু সে তো স্ত্রীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'
'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় স্ত্রী।'
'কেমন করে?' ।

'নিজেই দেখবেন। এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্থিপ এসেছিল, বললে প্রদুদনোয়ের কাছে হবিণ আছে অনেক আর দুটো ভাল ্ক' — বললেন চিরিকভ।

'তা ওগ্নলোকে আপনি ধরাশায়ী কর্ন আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' – বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভালকে শিকারে সেলাম, বৌ যেতে দেবে না!'

লেভিন হাসলেন। বৌ তাঁকে যেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভালন্ক দর্শনের আনন্দ তিনি তথন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভাল ককে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেষ বার সেই খাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা' – বললেন চিরিকভ।

কিটিকে ছাড়া কোথাও কিছ্ম চমৎকার হতে পারে. এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চুপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' - - বললেন সেগে'ই ইভানোভিচ, 'ষতই স্ব্খী হও, স্বাধীনতা বিসজন দুঃখের কথা।'

'শ্বীকার কর্ন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই বয়েছে... এক্ষ্নি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্ল্কী, গৃহাতেই পাওয়া যাবে। সত্যি, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেনে! আর এ'রা থাকুন যেমন খ্লি' - হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দুঃখ যে খুঁজে পাচ্ছি না!'

'হাাঁ, আপনার প্রাণের ভেতব এখন এমনই বিশ্ খবলা যে কিছ্ই খ'জে পাবেন না' — কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা কর্ন, থানিকটা গ্রছিয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না, আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা — কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর সন্থ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোর জন্যে অস্তত খানিকটা দ্বঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খ্ব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শ্ব্ব কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্লের অন্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন স্থ যা প্থিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোংসব উপলক্ষে বেশভূষা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথাবার্তা স্মরণ করে লেভিন পন্নর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দ্বংখবোধ আছে কি? এ প্রশেন হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? স্থ শ্র্ধ্ ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাং কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল স্থা!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিস্তাচ্ছল্ল হয়ে পড়লেন তিনি। সহসা অন্তুত একটা অন্তুতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, স্বকিছুতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শৃধ্ বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। ব্রুবে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অস্তুত, অতি বিশ্রী সব চিস্তা। এক বছর আগের মতো দ্রন্স্কির প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, দ্রন্স্কির সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে স্বকিছ্ব বলে নি।

দ্রত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলর: আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওয়াই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অস্থী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' ব্রের মধ্যে

29

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দকের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীকে কী যেন হক্কম দিচ্ছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উন্তাসিত হয়ে চেচিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যস্ত কিটি তাঁকে বলত কখনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগ্ললার পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্টা কাকে দেব…'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দ্ভিতৈ চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দ্বনিয়াশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই ন্থির সংকল্পে 'তুমি' সন্বোধন করে জিগোস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অভুত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

'কিটি! কণ্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কণ্ট সইতে চাই না'—
কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সান্নয় দ্ছিতে তার চোথের দিকে
হতাশাদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে ঢলঢল সরল ম্খখানা
দেখে তিনি ইতিমধ্যেই ব্ঝেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন
তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি
নিজেই তাঁকে আশ্বন্ত কর্ক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পেরিয়ে
যায় নি। এ সবই ঘ্রিচয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি বুঝতে পার্রছি না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাথো। ভুল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাথো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অস্থী হব। বল্ব সবাই যা খ্মি; অস্থী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যথন সময় আছে, সেটাই ভালো...' 'আমি কিছন্ই ব্যুক্তে পারছি না' — সভয়ে বললে কিটি, 'মানে তুমি চাইছ ভেঙে দিতে... দরকার নেই?'

'হ্যাঁ, যদি তুমি আমায় না ভালোবাসো।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার!' সরোধে লাল হয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি। কিন্তু লেভিনের মুখখানা এত কর্ণ থে রোথ সংবরণ করলে সে, একটা কেদারা থেকে ফ্রক ছুড়ে বসল ওঁর কাছাকাছি।

'কী তুমি ভাবছ? বলো তো সব।'

'ভাবছি যে আমায় তুমি ভালোবাসতে পারো না। কিসের জনে। ভালোবাসবে আমায়?'

'উহ্ ভগবান! কী আমি করতে পারি?' এই বলে কে'দে ফেললে সে।

'এহ্, কী আমি করলাম!' চে চিয়ে উঠলেন লেভিন, কিটির সামনে নতজান হয়ে চুম খেতে লাগলেন তার হাতে।

পাঁচ মিনিট বাদে প্রিল্স-মহিষী যথন ঘরে ঢুকলেন, ওঁদের তথন মিটমাট হয়ে গেছে একেবারে। কিটি লেভিনকে নিঃসন্দেহ করে তোলে যে তাঁকে সে ভালোবাসে, এমনকি কেন সে ভালোবাসে তাঁর এ প্রশ্নেরও জবাব দেয়। কিটি তাঁকে বলে যে ভালোবাসে, কারণ তাঁর সবখানি সে বোঝে, কারণ সে জানে কী কী লেভিন ভালোবাসেন, কারণ উনি যা ভালোবাসেন তা সবই ভালো। এটা লেভিনের কাছে জ্বলের মতো পরিষ্কার লাগল। প্রিন্স-মহিষী যথন ঘরে ঢুকলেন, ওঁরা সিন্দ্বকের ওপর পাশাপাশি বসে পোশাক বাছছিলেন আর তর্ক কর্রছিলেন: লেভিন যথন পাণিপ্রার্থনা করেন, তথন কিটির পরনে যে বাদামী গাউনটা ছিল, কিটি সেটা দিতে চাইছিল দ্বনিয়াশাকে আর লেভিন জেদ ধরেছিলেন যে ওটা কাউকে দেওয়া চলবে না, দ্বনিয়াশাকে দেওয়া হোক নীল রঙেরটা।

'কেন তুমি বোঝো না? ওর চুল যে গাঢ় রঙের। এটা ওকে মানাবে না... সব ভেবে ঠিক করা আছে আমার!'

লেভিন কেন এসেছিলেন সেটা জানতে পেরে প্রিন্স-মহিষী আধা ঠাট্টায়, আধা গ্রহ্ম দিয়ে রেগে তাঁকে বেশভূষা করার জন্য ফেরত পাঠালেন হোটেলে, কিটির কবরী বন্ধনে তিনি যেন ব্যাঘাত না ঘটান, কারণ শার্ল এই এসে পড়ল বলে।

'এমনিতেই ও কয়েক দিন ধরে ভালো করে খাচ্ছে না, চেহারা খারাপ

হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লব্জার একটা বোধ থাকলেও স্বস্থি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্সান্দুভনা আর স্থেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসব্জা করে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্সান্দুভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুণ্ণিত ছেলেটিকে আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের\* জন্য, তারপর আরেকটি সেগেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খ্বই জটিল সব ভাবনা-চিন্তা ছিল অনেক। শ্বেধ্ একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে চিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়েছটা বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্ক'।দিচ দ্বীর পাশে একটা হাস্যকর-গ্রুগম্ভীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আর্ভূমি নত হতে, তারপর একটা সহদয় ও সকোতৃক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুম্বন করলেন তিনবার: দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষ্বিন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর প্নেরায় গাড়িগ্রলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সেগেই ইভানোভিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানল্দে যাব।'

'আমি এক্ষ্বনি ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগোস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হ**্**কুম করলেন কুজ্মাকে।

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গির্জা ঘিরে জ্বটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার স্বযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধাচ্ছিল, উর্ণক দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে নিজের উদিতে ঝলমল কর্রাছল জনৈক পর্যালস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ जुल धरत, कथरना भूत (स्वता जाँरमत थाएँ। पूर्णि अथवा नम्या कात्ना शार्ष খুলে ঢুকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জ্বালানো হয়েছে দুটি ঝাড়ল ঠন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে স্বর্ণাভা, দেবপটগর্মলর গিল্টি-করা খোদাই-কাজ, কাণ্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগুলের রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগর্নিল, কয়ের-লফ্টের ওপরে পবিত্র নিশানগর্নিল, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্মপদ্ধতির পদ্ধেকগালি, আলথাল্লা আর জমকালে। কৌশিক -- সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গিজ'ার ডান দিকে, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই. উদি আর জামদানি, মথমল, চিকন রেশম, কেশ. কৃস্ম, অনাবৃত স্কন্ধ ও বাহু, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধর্বন তুলছিল উচ্চ গম্ব্রজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আর্সাছল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার ঢুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্তিতদের কিংবা প্রালস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনার্থিনী, যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহতেদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিপদ্বটায় কোনো গ্রেত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-কনে এই এল বলে। পরে শ্রে হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্থিকর, আত্মীয়-স্বজন আর আর্মান্দ্রতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের ম্ল্যু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন এমন অধৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কে'পে উঠল। করের-লফ্ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কথনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাক-ঝাড়া। প্ররোহিত অনবরত কথনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোরপাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবন্ধে আঁটা বেগ্রনি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখছিলেন বর এল কি না। শেষ পর্যন্ত আমলিত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অন্তুত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তথন ভারি অন্বস্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিস্ময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগ্লেনতেরি হয়ে মায়ের বদলি আর বড়দি ল্ভভার সঙ্গে বসেছিল শ্যেরবাংস্কি ভবনের হলঘরে, আধঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে খ্রিটয়ে দেখছিল, বর গির্জায়

লোভন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শুধ্ প্যাণ্টালনে পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খুলে দেখছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা থাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিন্তে ধ্মপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘ্টে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শাস্ত হও, এখুনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরক্তিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহান্নমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপত্র যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টিটা পরবে।' 'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।' 'হাস্যাম্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দৈতে বলেন, প্রোতন ভ্ত্য কুজ্মা তখন ফ্লক-কোট, ওয়েম্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবিকছ্ই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চে'চিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শাস্ত হেসে বলেছিল কুজ্মা। পরিষ্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাংস্কিদের পেণছে দিতে হবে যেখান থেকে সেই সন্ধ্যাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে — এই আদেশ পেয়ে কুজ্মা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্মাটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন, সেটা पलारभारुषा इरस शिरस्रिक्न, क्यामनम् त्रुष्ठ त्थाना **उरसम्हे-त्कारहे**त महन ठा একেবারেই মানায় না। শ্যেরবাং স্কিদের বাড়ি বহু দুরে, লোক পাঠিয়ে क्ल रूप ना। नजून এको भार्षे किनात छना भाराता रूल थानमाप्तातः। সে ফিরে এসে বললে সব দোকান বন্ধ, রবিবার। লোক পাঠানো হল শ্রেপান আর্কাদিচের ওথানে শার্ট আনার জনা: দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওড়া আর খাটো। শেষ পর্যন্ত শোরবাংস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল খুলতে বলা হল। গির্জায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশার মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, তাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আর হতাশায় তাঁর মনে পডছিল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে. এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্মা প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শ্বর হয়ে গিয়েছিল' -- কুজ্মা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে ন্নের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দূক্পাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছ্ন পেছ্ন বিনা ব্যস্তভ্যুয় তাঁর সঙ্গ ধরে স্থেপান আর্ক'।দিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অলপবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনমৃত!' দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যথন গিজায় ঢুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সবকথা।

স্থাকৈ বিলম্বের কারণ জানালেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন; তাঁর দুন্দি নিবদ্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, আগে তাকে যেমন স্কুলর দেখাত, বিবাহান্কুটানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উ'চু কবরী, আল্লায়িত শাদা অবগ্রুঠন, শাদা ফুল, কু'চি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শ্চিতায় ঢেকে রেখেছে দ্ব'দিক থেকে, খোলা শ্ব্রুমাননের দিকটা, আশ্চর্য স্কুল, তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত স্কুলর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগ্রুলো, ঐ অবগ্রুঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রুপে ব্রিঝ বাড়িয়ে তুলেছে কিছ্ব, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার স্কুমধ্র ম্বভাব, তার দ্িট, তার অধরে ছিল অপার্পবিদ্ধ সত্তার সেই একই লাবণ্য।

'আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি ব্রিঝ পালাতে চাইছিলে' — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

'এমন হাঁদার মতো কাল্ড ঘটল যে বলতেও লঙ্জা হয়' — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, 'মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!'

'হ্যাঁ, সতি।' — লেভিন বললেন কা কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না ব্ৰেই।

'তা কন্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়' — কপট ত্রাসের ভাব করে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'গ্রের্তর প্রশ্ন। ঠিক এখনই এর সমস্ত গ্রুত্বটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছে, জন্মলানো মোমবাতি জন্মলানো হবে, নাকি না-জন্মলানো? দশ র্বলের তফাৎ' — ঠোঁট দ্ব'খানা হাসিতে আকৃণ্ডিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না। 'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, 'কিস্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লোভন যথন বিহন্দ দ্যাণ্টতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউন্টেস নভূ স্টিন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দুমিগ্রিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিশ্মত দ্বন্টিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল স্থের একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, পুরোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবিস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লোভনকে কী যেন বললেন প্ররোহিত, কিস্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের ব্রঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকথন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বর্সোছল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধর্রছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি ব্রুলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহ্। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যখন বাহ্লপ্রা করলেন কনেকে, প্রোহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কাছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গ্রন্থন করে পোশাকের কলাপ খসখিসায়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন নুয়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গিজা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যস্ত শোনা যাছিল।

বৃদ্ধ পর্রোহতের মাথায় উ'চু শিরোভূষণ, ঝক্ঝকে শাদা চুলদর্পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ভারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী র্পোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো ব্ভোটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোখ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

প্রোহিত প্রপালংকত দ্বিট বাতি জবালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মর্থ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই প্রোহিতই যাঁর কাছে পাপদ্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লান্ত বিষম দ্বিটতে তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তাবপর একইভাবে, কিন্তু কিছুটা সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গি'টগি'ট আঙ্বল রাখলেন কিটির অবনত মাধার ওপরে। ওঁদের বাতিদ্বিট দিয়ে ধ্প নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সতিয়?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উচ্চু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির মুখাবয়ব, তার ঠোঁট আর আখিপল্লবের চাণ্ডলা থেকে ব্রুতে পারছিলেন যে তাঁর দ্বিটপাত সে অন্ভব করছে। কিটি মুখ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কুচি দেওয়া খাড়া কলার কেপেকেপে উচ্চু হয়ে ঠেকল তার ছোটু গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবর্দ্ধ হয়ে পড়ল তার ব্বেক, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোট হাতখানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গেকথাবার্তা, তাঁদের অসন্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আর আনন্দ হল তাঁর।

দ্ব'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে র্পোলী আলখাল্লা পরা স্কুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দ্বই আঙ্বলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন প্রোহিতের সামনে।

'আ-শী-র্বাদ করো হে প্র-ভূ!' একের পর এক বায়;্তরঙ্গ তুলে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল সাগভীর ধর্নন।

'আমাদের প্রভু চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া প্রাময়' — নম্ন স্বরেলা গলায় জবাব দিয়ে প্রেরাহিত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গম্বুজ পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কখনো উদাত্তে, কখনো মুহুর্তের জন্য থেমে, আন্তে আন্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপর্ব্রণ, উদার, স্বুরম্য স্বুরসঙ্গতি।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল দ্বর্গাঁয় শান্তি আর গ্রাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকার্তেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগনলো লেভিন শনেলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায্য, ঠিক সাহায্যই যে দরকার সেটা ওঁরা অন্মান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভয়ংকর ব্যাপারটায়' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায্য ছাড়া? ঠিক সাহায্যই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, প্রের্গাহত তখন বিবাহক্কত্যের গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত স্বরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনস্ত ঈশ্বর, যাহারা প্রথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী: আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধরদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সম্দয় কল্যাণের পথে চালিত করহ। কর্নাময় তুমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও প্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরয্গ ধরিয়া।'— 'তথাস্কু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদ্শ্য ঐকতান।

'যাহারা প্থক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভীর এই কথাগালি এবং মনের এখন যা অন্ভূতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দ্ভিতিবিনিময় হল ওঁদের।

আর সে দূষ্টির ব্যঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়: বিবাহান কানের সময় যেসব গরে গভীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগালি হৃদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভৃতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খুবই প্রবল। দেড় মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে প্রলাকিত করেছে. কণ্ট দিয়েছে, অনুভূতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাং রাস্তার বাডিতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আত্মনিবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে, শ্রের হয় একেবারেই নতন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে প্রনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যন্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তথনো দুর্জ্জেয় এই মান্যটিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মান্যটার চেয়েও দুর্জ্জেয় এক रुपशाद्यात, या कथाना जादक काष्ट्रिय निता गाएक, कथाना रोठल मिताय मिएष्ट, **अमिरक मिन रकर** एयर नागन भूतरना जीवरनत भिर्ताश्चिणरङ । প্রেনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতীত — বস্তু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমস্ত লোক, এই উদাসীনতায়

মায়ের দৃঃখ, তার দ্বেংশীল স্কামল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দ্বিনয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপ্র্বে অপরাজেয় একটা ঔদাসীনো ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই ঔদাসীনো, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই ঔদাসীনো নিয়ে এসেছে। এই মান্যটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছ্ব ভাবা, কিছ্ব চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিছু সে জীবন তখনো শ্রুর হয় নি, সেটা এমনকি পরিষ্কার করে কম্পনা করতেও পারছিল না কিটি। ছিল শ্ব্ব একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — স্বকিছ্র অবসান হয়ে নতুনের শ্রুর হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অন্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহু আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্দ্রপ্ত করা হচ্ছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কন্টে প্ররোহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙ্বলের প্রথম গি'টে। 'ঈশ্বরের দাস কনন্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দ্বর্বলতায় কর্ব আঙ্বলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেট। অনুমান করার চেষ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, প্রুরোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শুধরে দিলেন। অবশেষে যা করার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে প্রুরোহিত ফের কিটিকৈ দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দ্বার হাতবদল হল আংটিদ্বটির; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহায্যে।
শ্র্ব্ হল চাঞ্চল্য, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিন্তু বর-কনের গ্রেত্পূর্ণ
মর্মস্পর্শী ম্থভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে
ফেলার পর তাদের ম্থভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গ্রেগ্ডীর আর
যে হাসি নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পর্ক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে ওরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও প্রের্ষ স্থি করিলেক' — অঙ্গ্রী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন প্রেরাহিত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্থা। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপ্র্যুষদের নিকট, হে প্রভু পরমেশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনায়, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্ন, সে সবই নেহাৎ ছেলেমান্মি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতিদিন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম ব্রুছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; ব্রুকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খামচি বোধ হতে থাকল, চোথ ফেটে বেরুল অবাধ্য অগ্রু।

#### n & n

গির্জায় ছিল গোটা মন্ত্রেন, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহান্ত্র্তানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায, স্মৃত্যজ্জত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফোজী উদি পরা প্রের্ষদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদ্রকথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত প্রের্ষেরাই. মেয়েরা ছিল অন্ত্র্তানের সমস্ত খ্টিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগ্র্লি তাদের পবিত্র অন্ত্র্তিকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডব্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-স্থির স্কুদরী বড়াদি ল্ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগন্নি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কসন্নিম্কায়া। 'ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার' — মন্তব্য করলেন দ্রুবেৎস্কায়া, 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ...'

'সন্ধ্যেতেই আরও স্কুদর লাগে। আমারও বিয়ে হরেছিল সন্ধ্যায়' -- বলে দীর্ঘাস ফেললেন কস্কুন্দ্রায়। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায় কী মধ্র দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ আর এখন সবই কী অন্যরকম।

'লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না।
আত্মরক্ষার জন্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল
হয়ে গেছে আমার জায়গাটা' -- স্কুদরী প্রিন্সেস চাস্ক্রিয়াকে বলছিলেন
কাউপ্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর স্কুদরীর নজর ছিল।

চার্ম্পারা জবাবে শ্ব্র হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউণ্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই রসিকতার কথাটা।

বর্ষীয়সী রানী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাংস্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর ম্কুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

'পরচুলা পরতে হত না' — বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি চ্ছির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, 'এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।'

দারিয়া দ্মিরিয়েভনাকে সের্গেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লম্জা পায়।

'আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিদ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?'

'আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্তিয়েভনা' — জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্ষ, গুরুগন্তীর।

স্থেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কৌতুকের কথা। 'ফুলের ম্কুটটা ঠিক করে দিতে হয়' --- ওঁর কথা না শ্লে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দ্বঃখের কথা' — ল্ভভাকে বলছিলেন কাউন্টেস নড্ স্টিন, 'যাই বল্বন, ও কিটির কড়ে আঙ্কলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খ্বই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère\* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্ভভা, 'আর কী স্কুদর চালিয়ে থাছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্টাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছ্ এসে যায় না' -- উত্তর দিলেন ল্ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ত্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ডল্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই. ওঁদের কথা শ্নছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কে'দে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জন্লজনলে-মূখ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভূলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পর্ভাছল কেবল তাঁর প্রথম নিন্দ্রলংক ভালোবাসার কথা। তিনি সমরণ করলেন শ্বেদ্ব নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমস্ত নারীদেরই; সমরণ করলেন তাদের একমান্ত জয়জয়ন্তার দিনটা যখন কিটির মতোই ব্বেকর মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষ্যতে। এই ধরনের যত নববধ্বে কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আশ্লাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্স্তান্ত তিনি শ্ননেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগন্থনৈ দাঁড়িয়ে ছিলেন নিষ্কলম্ব ম্তিতিত। আর এখন?'

'ভারি অম্ভত' -- বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খ্রিটনাটি লক্ষ করছিলেন শ্ব্ধ্ব বোনেরা, বান্ধবীরা এবং আত্মীয়স্বজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থীরাও পাছে বর-কনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দ্ভিট্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ করছিলেন এবং নিবিকার প্র্রুষদের রহস্য করে বলা অথবা অবাস্তর উত্তির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শ্বনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?' 'অমন স্কুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

শাদা রেশমের পোশাকে — ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হে'কে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখ্নি ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দুটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভারাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে কুনোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখন, শন্মছি নাকি রাষ্ট্রদক্তের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মেষটি! যতই বলো, করুণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সে'ধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে। অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গির্জার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বন্দ্র পেতে দিলে গির্জার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শুরু করল জটিল ও নিপুণ একটি স্তোচ, যাতে তারা ও উদারা ন্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। প্রুরোহিত ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বন্দ্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন বরকনেকে। গালিচায় প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধানা, এই সুলক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তাঁরা শুনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তাঁরা যখন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কার্র সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দু'জনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুমুল মস্তব্য ও বিতর্ক ও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবন্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশেনর যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অস্তুত শোনাল, তারপর শ্রুর্ হল নতুন আঢার। প্রার্থনার কথাগ্রলোর মানে বোঝার চেষ্টা করে তা শ্রনছিল কিটি, কিস্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগ্রন্ছিল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সম্মুজ্বল আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা করা হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শ্বিচতা ও গর্ভফল, উহাদিগে আহ্মাদিত করো প্র ও কন্যার ম্খদর্শন করাইয়া।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরান্থি থেকে স্ত্রী স্থিতি করেছেন এবং 'তার জন্য মান্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দ্ই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপ্পোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্বাদ দিন, এরা যেন নিজেদের প্রের প্রুদের দেখে যায়। এ সব শ্বনতে শ্বনতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপ্র্ব, এ ছাড়া অন্য কিছ্ব হতে পারত না' — তার দীপ্ত ম্থে জবলজবল করছিল স্থের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যায়া তাকাছিল তার দিকে।

প্ররোহিত যথন ওদের মৃকুট পরালেন আর শ্যেরবাংশ্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মৃকুট কিটির মাখার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'প্ররোপ্ররি পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সণ্ডারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জন্য বাইরের লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শ্ননতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাণ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ স্নুরা পান করতে। আর সবচেরে বেশি ভালো লাগল যখন প্রেরাহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দ্বহাতে ওঁদের নিয়ে গোলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগন্তীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শ্যেরবাংশ্কি আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হাসছিল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাছিল তারা আর প্রেরাহিত থেমে গেলে হ্র্মাড় খেয়ে পড়ছিল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জনলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপন্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, প্রেরাহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে প্ররোহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদন্পতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপর্প লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিস্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। প্রোহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহৃদয় মুখে হাসি নিয়ে মুদ্বুস্বরে তিনি বললেন, 'চুন্বন কর্ন স্থাকৈ, আর আপনি চুন্বন কর্ন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি। সন্তপ্রে স্মিত ওষ্ঠপ্রটে চুন্বন করলেন লেভিন, তারপর কিটিকে

করতে পারছিলেন না। শৃধ্য যখন তাঁদের ভীর্ব ভীর্ব বিস্মিত দ্দিউর বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অন্ভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

#### nen

আন্না আর দ্রন্দিক একসঙ্গে ইউরোপ দ্রমণ করছেন আজ তিন মাস। তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্ল্সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গ
্বৈজে, অবজ্ঞাভরে চোখ কু চকে সমীপবর্তা এক ভদ্রলোককে কী একটা কড়া জবাব দিচ্ছিল স্বদর্শন চেহারার হেড ওয়েটার, পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় থেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট, বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া ব্বক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক। ঢোকবার অন্য ম্থ থেকে সির্ভির দিকে পদশব্দ যেতে শ্বনে সে ঘ্রের দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগ্বলো ভাড়া নিয়েছেন যে র্শী কাউন্ট, তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা ন্ইয়ে জানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাৎসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার চুক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খর্মণ হলাম' — প্র্নাস্ক বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'
ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'
চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খ্লে প্রন্সিক তাঁর ঘর্মাক্ত
কপাল আর চুল মহুলেন। চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যস্ত,
উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোয় ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁডিয়ে

ডলেটা দিকে তা আচড়ানোয় ঢাকা পড়েছে ঢাকটা। এক ভদ্রলোক দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে যাবার উপক্রম করমেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক রুশী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোথাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্তা লাভের বাসনার একটা মিশ্র অন্ভূতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক খানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন দ্রন্দিক; আর একই সঙ্গে জন্মজনল করে উঠল দ্বজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'প্ৰনৃষ্ঠিক!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে দ্রন্দিকর বন্ধ। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উপারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফোজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দুই বন্ধুর একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাংটা থেকে ভ্রনুস্কি বুর্ঝোছলেন যে গোলেনিশোভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সে কারণে ভ্রন শ্কির ক্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সি'টকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলোনশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভ্রন স্কি লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গর্বিত ভাব ধারণ কর্রোছলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না; কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়। ভ্রন্ফির ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘূণাভরে উদাসীন। এ সাক্ষাৎটায় তাঁদের মনোমালিনা বেড়ে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরম্পরকে চিনতে পেরে জনলজনলে মুখে ভারা চেণ্চিয়ে উঠলেন আনন্দে। ভ্রন স্কি কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলেনিশোভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তাঁর। গত সাক্ষাংকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভলে গেলেন: আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধরে দিকে। গোলেনিশোভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খ্রিশ হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্ঘাটিত করে ভ্রন্ফিক বললেন।

'আমি অবিশ্যি ভ্রন্সিক নামটা শ্নছিলাম. কিন্তু কোন ভ্রন্সিক. জানতাম না। খ্ব আনন্দ হচ্ছে!' 'চল যাই। কী করছিস তুই?' 'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।' 'আ!' দরদ দিয়েই বললেন দ্রন্সিক, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা লহুকিয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে শ্রমণ করছি আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্যেভের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফ্রাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জানতামই না' (যদিও জানতেন) — নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন গোলেনিশ্যেভ, 'কতদিন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধার মাখভাব নজর করে প্রনাসক বললেন।

'না, ও সম্জন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে যেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্যেভের মূখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘ্রিয়ে দেবার তাৎপর্য ধরতে পেরে ভ্রন্স্কি ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আন্নার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে শ্রন্স্কির আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশন করেছেন, আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্র্রুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতো ব্রুছেন তাঁদের প্রশন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী. তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন।

আসলে দ্রন্দিকর ধারণা অনুসারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা ব্রুছেন, তাঁরা মোটেই সেটা ব্রুছেন না, চারিপাশের জীবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশ্ন ঘিরে ধরে, তাদের প্রসঙ্গে স্কুসভা লোকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এ'রাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গ্রের্ছ ও তাৎপর্য তাঁরা প্ররো বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অনুমোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক।

দ্রন্দিক তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরকম একজন লোক, স্তরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগ্ন। আর সতিাই তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা দ্রন্দিকর পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পন্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গেলেন যা অস্বস্থিকর হতে পারত।

আল্লাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর রূপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাট। তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভত হলেন তিনি। ভ্রন্সিক যথন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আল্লা, আর শিশ্বসূলভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা স্কুনর মুখখানায় ছডিয়ে পডেছিল তা অসাধারণ ভালো লাগল গোলেনিশ্যেভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালো লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জন্য প্রনৃষ্ণিককে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতুন ভাডা নেওয়া একটা বাডিতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাংসো। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাস্বাজ, খোলাখ্বলি মনোভাব গোলেনিশ্যেভের ভালো লাগল। আলার দিল-খোলা হাসিখাশি প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ ও দ্রন স্কি দ্বজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশোভের মনে হল তিনি প্রেরাপ্রবি ব্রুবতে পারছেন আল্লাকে। তাঁর মনে হল আল্লা যেটা কথনোই ব্রুবতে পারেন নি সেটা তিনি ব্রুঝতে পারছেন, যথা: স্বামীকে অসুখী করে, তাঁকে ও পত্রকে ছেড়ে এসে, নিজের স্থাম হারিয়ে কী করে তিনি निर्ाक शागवन र्शामयानि, माथी वर्ल जनाच्य कतरा भारतन।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — ভ্রন্ স্কি যে পালাংসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশোভ, 'একটা তিনতোরেন্তোও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শ্ন্ন বলি-কি, চমংকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাডিটা দেখে আসি' — ভ্রন্সিক বললেন আন্নাকে।

'খুব ভালো, এক্ষ্মিন আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজ্বার কাছে থেমে সপ্রশন দ্ঘিতৈ ভ্রন্মিকর দিকে চেয়ে আল্লা বললেন। ফের জবলজবলে রঙ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। তাঁর চার্ডান থেকে দ্রন্দিক টের পেলেন যে আলা ব্রুতে পারছেন না গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে দ্রন্দিক কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং দ্রন্দিক যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছেন আলা।

আন্নার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দৃণ্টিপাত করলেন তিনি। বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আহ্নার মনে হল তিনি সব ব্বতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আহ্নার ব্যবহারে তিনি খ্রিশ। তাঁর দিকে হেসে দ্রত চলনে আহ্না বেরিয়ে গেলেন।

দুই বন্ধ্ব মূখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দু'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পন্টতই, আমাকে দেখে মুদ্ধ হয়ে গোলেনিশ্যেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা কী, আর ভ্রন্তিক সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন।

কিছ্ব একটা আলাপ চালাবার জন্য দ্রন্দিক শ্রের্ করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বে'ধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' দ্রন্দিক শ্রেছিলেন যে গোলেনিশ্যেভ কী একটা যেন লিখছিলেন, সেটা স্মরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'হ্যাঁ, 'দ্বই ম্লেনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিজ্ঞাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শ্বের্ করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে ব্রুতে চায় না যে আমরা বাইজান্টিয়ামের উত্তর্রাধিকারী' — এই বলে একটা লশ্বাচওডা উত্তেজিত ব্যাখ্যা তিনি শ্বের্ করলেন।

প্রথমটার দ্রন্দির অন্বস্থি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দ্বই ম্লনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্যেভ যখন তাঁর বক্তবাগবলাে রাথছিলেন এবং দ্রন্দিক তা অন্সরণ করতে পারছিলেন, তখন 'দ্বই ম্লনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শ্নছিলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্যেভ কথা কইছিলেন ভালাে। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত স্বরে গোলেনিশ্যেভ তাঁর বিষয়বন্তুর আলােচনা করছিলেন সেটায় দ্রন্দিকর বিষ্ণয় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্যেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোথ, কলিপত শগ্রুর বিরুদ্ধে আপত্তিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষ্মা। কোরে গোলেনিশ্যেভকে একটি রোগা প্রাণবস্ত সহদয় ও উদার ছেলে বলে দ্রন্দিকর মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নম্বরের ছাত্র, তাই এ উষ্ণার কারণ দ্রন্দিক ব্রুতে পারছিলেন না, বিরুপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ ইচ্ছিল না যে বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও গোলেনিশ্যেভ নিজেকে এক পঙজিতে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা দ্রন্দিকর ভালো লাগছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জন্য। উনি যখন আলার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ না করে অধৈর্য ও উর্ত্তেজিত হয়ে নিজের ভাবনাগ্রলো বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চণ্ডল এবং যথেণ্ট স্বন্দর মুখখানায় সে দ্বঃখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মন্ততার পর্যায়ে।

আন্না যখন টুপি আর কেপ পরে স্কুদর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে দ্রুক্তির কাছে গিরে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্যেভের কাতর দ্রুড়ি থেকে চোখ সরিয়ে দ্রুন্দিক বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপরে তাঁর অপর্পু বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দ্র্ছিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশ্যেভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষয়, মনমরা। কিন্তু স্বার প্রতি স্কুপ্রসন্ন আন্না (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহজ ও হাসিখ্লি ভাবভঙ্গিতে অচিরেই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেন্টা করে আন্না তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খ্বই ভালো বলছিলেন তিনি, আন্নাও শ্নছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেণ্টে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁরা যখন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্যেভকে আন্না বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খ্ব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হরে আলেক্সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' — দ্রন্দিককে তিনি বললেন রুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আন্না ব্রেছিলেন যে

তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্যেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু, লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দ্রত ভ্রন্স্কির দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

লাল হয়ে উঠে দ্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম, এখন অলপদবল্প শ্রে, করেছি।'

'খ্বই গ্রণ আছে ওর' — আন্না বললেন প্রলকিত হাসিম্থে, 'আমি অবিশ্যি বিচারক নই। তবে সমঝদাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

# n v n

নিজের মৃত্তি ও দৃত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আলা নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সৃত্যী ও জীবনানন্দে ভরপুর বলে অন্ভব করছিলেন। স্বামীর দৃঃথের কথা স্মরণ করে সৃত্য তার মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দৃঃখ তাঁকে এত বেশি সৃত্য দিয়েছে যে আসেই না অন্তাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট, বিচ্ছেদ, দ্রন্দিকর জখম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, পৃত্তের কাছ থেকে বিদায় — এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রন্থ একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, দ্রন্দিকর সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিতৃষ্ণার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ডুবতে বসেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ডুবল। বলাই বাহুলা, কাজটা খারাপ কিস্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা বরং না ভাবাই ভালো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি প্রেমছিলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহুর্তে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি স্মরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'ওই মানুষ্টাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে দ্বংখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কণ্ট ভূগছি এবং ভূগে যাব, যা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ম্ল্যোবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি স্বনাম আর ছেলেকে। আমি থারাপ কাজ করেছি. তাই স্বথ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি. কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কণ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কণ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আমার থাক, কণ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লম্জার ব্যাপারও কিছ্ব হয় নি। তাঁদের দ্ব'জনের মধ্যেই যে কাণ্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে র্শী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বান্ত এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা প্রেরাপ্রির বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কণ্ট হত না তাঁর। মেয়েটি, ওঁর সস্তান এত মিণ্টি আর আমার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আমার মনে পড়ত কদাচিৎ।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আলা অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। দ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জার্নাছলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জনাও এবং আম্লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আম্লার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। দ্রন স্কির সালিধ্য সর্বদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্স্কির স্বভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনিব চনীয় মধুর। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যা হয়ে থাকে তর্নণী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। ভ্রন্সিক যা-কিছু, বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আল্লা দেখতে পেতেন উল্লত, মহনীয় কিছু, একটা। প্রনৃষ্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছনেসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আলা খাজেছেন কিন্তু অস্ফুন্দর কিছু, পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যত প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল দ্রন স্কি এটা জেনে ফেললে শিগ্যগরই আর ভালোবাসবেন না তাঁকে: আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাজ্বীয় ক্রিয়াকলাপে দ্রন্দিকর একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আল্লার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও দ্রন্দিক এখন আল্লার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আল্লা যাতে তাঁর অবস্থার অন্বান্তিকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন দ্রন্দিক। অমন প্রস্থালী একটা মানুষ, অথচ আল্লার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বিরুদ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপ্ত। আল্লা এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোযোগের এই তীরতাটাই, যত্নের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে ঘিরে রাখছেন সেটাই মাঝে মাঝে পীডা দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা পুরোপর্বার সফল হলেও দ্রনাস্কি সুখী হন নি পুরোপুরি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভূল যা লোকে করে বসে কামনাব সিদ্ধিটাকেই সূখ বলে ভেবে। আন্নার সঙ্গে এক হবার পর যখন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান, তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে ম্বাধীনতার যে মাধ্যে আগে তিনি জানতেন না সেটা ও ভালোবাসার প্রাধীনতা অনুভব করে তন্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগগিরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা. মন-পোডানি। নিজের ইচ্ছা নিবিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে याँकर् धतरून, ভाবতেन সেটाই छाँत कामना ७ लक्ष्म। पिर्नत स्यार्लाहो ঘণ্টা কিছু, না কিছু, নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবার্গে সমাজ-জীবনেব যা পরিন্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত. সে মহলেব বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতায়। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগালোয় অবিবাহিত জীবনের যেসব তুপ্তি নিয়ে দ্রন্স্কি মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আল্লাকে অপ্রত্যাশিত ও অন্তিত রকমে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের আনিদিণ্টিতার ছানীয় ও রুশী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দ্বের্বাধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন রুশী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষ্মতে পশ্ যেমন সামনে যা-কিছ্ম পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, ভ্রন্ স্কিও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তার, গে, যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগ, লো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিতৃপ্তি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন তাতে।

একটা শিল্পবোধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং স্বর্চির সঙ্গে ছবি নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মাঁর, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী — কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি ব্রুতনে, তার যে কোনোটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিছু এইটে তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ না জেনে, যা আঁকছেন সেটা স্বুপরিচিত কোনো ধারার মধ্যে পড়বে কি না তা নিয়ে দ্বাশ্চন্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত হওয়া যায় সরাসরি। যেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন থেকে নয়, শিলেপ ইতিমধোই র্প পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং অনায়াসে, আর তেমনি দ্বুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করতেন, যে তিনি যেটা একছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আন্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সার্থক।

#### n z n

প্রনো অবহেলিত পালাংসোটার উ'চু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে ফ্রেস্কো, মোজেয়িক করা মেঝে, লম্বা লম্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুল্পিতে আর ফায়ার-প্লেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষম হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাংসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই দ্রন্স্কির মনে মনোরম এই একটা বিদ্রম জাগাল যে তিনি র্শী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের স্থী অন্রাগী ও প্তিপোষক, নিজেও একটু আধটু একে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগা, উচ্চাভিলাষ।

পালাংসাতে এসে দ্রন্দিক যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খ্বই উৎরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্যেভ মারফত চিন্তাকর্ষ করেকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালীয় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রন্দিককে ইদানীং এতই মৃদ্ধ করেছিল যে মধ্যযুগের কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শ্রু করেছেন, সেটা তাঁকে খ্বই মানাত।

গোলেনিশ্যেভ একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে দ্রন্স্কি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে যাছি কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পরিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিল্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রতি ছড়াছিল, আগে থেকেই কিনে নেওয়া সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিল্পীকে

উৎসাহ ও সাহ।য্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভং সনা করা হয়েছে সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' -- গোলেনিশ্যেভ বললেন, 'বলা বাহনুলা তাঁর গুন নেই এমন নয়, তবে একেবারে বাজে একটা ধারা অনুসরণ করছেন। খিদেট ও ধর্মীয় চিত্রকল। সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দ্রিউভঙ্গি।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জিগ্যেস করলেন আলা।

'পিলাতের সামনে খ্রিস্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খ্রিস্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্থুটা গোলেনিশ্যেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শরে ফরলেন:

'এমন উৎকট ভূল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিলেপ একটা স্নিনির্দিণ্ট রূপ আছে খিন্দের। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিন্তু খিন্দেকৈ নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিলেপর জন্যে নেওয়া চলে না আর তারপর...'

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খ্ব দ্ববস্থায় আছেন?' দ্রন্দিক জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী প্তিপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহায্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমংকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্টেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে...'

'আল্লা আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্টেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' দ্রন্দিক বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্টেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেরেটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। স্বন্দরী ইতালিয়ান শুন্দারী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেরেটিকে। জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষ্মিন অলক্ষ্যে চাইলেন ভ্রন্স্কির দিকে।

সন্দরী গুন্যদান্ত্রীর মুখ ছবিতে এ'কেছিলেন দ্রন্দিক। আমার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমান্র গোপন দৃঃখ। দ্রন্দিক তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সৌন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুদ্ধ হতেন, আর আমা যে গুন্যদান্ত্রীটিকে ঈর্ষা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও শ্লেহ বর্ষণ করতেন।

শ্রন্ স্পিও জানলায় আর আমার চোথের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষ্যনি গোলেনিশ্যেতের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা যায় তাদেরই একজন: মানে ওই যেসব স্বাধীনচিন্তকরা d'emblée\* নাস্তিকতা নৈতি আর বস্তবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে। আরা আর ভ্রন্ স্কি দু'জনেই যে কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ না করে অথবা লক্ষ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম, আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেড়ে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কন্ট করে পেণছতেন স্বাধীন চিস্তায়। কিন্তু এখন একধরনের আঁকাডা দ্বাধীনচিন্তকের আবির্ভাব ঘটছে যারা বেডে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যন্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু, একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা স্বকিছ, উড়িয়ে দেবার মনোব্রতিতে লালিত অর্থাৎ বুনো। উনিও তেমনি। যতদুর ধারণা উনি মন্কোর এক আর্দালির ছেলে, কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে চুকে যখন নাম করেন নেহাং নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস. অর্থাৎ পরপত্রিকা, তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে, ধরা যাক, একজন ফর্রাস শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেথকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রার্জোড-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীষার সর্বাকছা যা তার প্রয়োজনঃ কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাস,জি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দুতে আয়ন্ত করে নেতি

<sup>+</sup> নিমেযে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুখু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দ্ভিভিঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে ব্রুতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিন্তু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা প্রুরনো দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যস্ত করে না, স্লেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অস্তিম্বের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শ্নন্ন এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে দ্রন্দিকর সঙ্গে চুপিসারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিল্পীটির শিক্ষাদীক্ষায় দ্রন্দিকর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শ্ব্রু তাঁকে সাহাষ্য করতে আর পোর্টেটের ফরমাশ দিতে, আল্লা বললেন। 'শ্নন্ন'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্যেভকে দ্যুভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চল্ন্ন যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্যেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিল্পী দরের পাডায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাডি নিতে হবে।

এক ঘণ্টা বাদে গোলেনিশ্যেভের পাশে বসা আলা আর সামনের সীটে বসা দ্রন্দিককে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দ্রের পাড়ায় স্কানর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিন্তু এখন তিনি দ্ব'পা দ্রের তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেরেটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অন্রোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি যেন অনুমতি দেন।

# 11 50 11

কাউপ্ট দ্রন্দিক আর গোলোনশোভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিলপী মিখাইলোভ তখন কাজে বসেছিলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিনি স্মীর ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্মী তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ং দিতে যাবে না কখনো। এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শ্রুর করলে হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগ্রণ' — দীর্ঘ কলহের পর স্বীকে বলেছিলেন মিথাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে...'

'দোহাই বাব্, শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!' অগ্রাব্দ্দ্ধ কণ্ঠে মিখাইলোভ চে'চিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙ্কুল দিয়ে পার্চিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নির্বোধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খ্লে শ্রুব করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্থার সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকিতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মূখ কু'চকে তিনি গেলেন স্থার কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিছ্পেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ তাঁকা পারত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনেব দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওগর সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কু'চকে দেখতে থাকলেন। হঠাং হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষ্মনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষটার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাশ্ড থ্বতনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ ম্খখানার কথা, যার কাছ থেকে তিনি চুর্ট কিনেছিলেন। সেই ম্খ সেই থ্বতনি তিনি আঁকলেন মন্ধাম্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিষ্প্রাণ কল্পনা থেকে ম্তিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবন্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সেম্তির্ট সজীব, স্মুপ্ট এবং নিঃসন্দেহে স্ব্নিদিন্ট। এ ম্তির্র দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছ্ অদলবদল করা চলে, পাদ্টো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সংশোধনগ্লো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না মুতিটাকে, শ্ব্ব মুতিটা যাতে ঢাকা পড়ছিল সেগ্লো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন মুতিটার প্রোটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খ্লে ফেলছিলেন তিনি; দিটয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাং বে বলিষ্ঠতায় মুতিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা প্রেয় ফুটে উঠছিল। যখন তিনি ছবিটা স্বত্নে শেষ করছেন, কার্ডদ্বটো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষ্নি, এক্ষ্নি আসছি!' দ্বীর কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীর্ম ভীর্ম গলায়, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' -- এবং স্থার সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মথমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উৎরে যাওয়া ম্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই রম্শীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই — এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। এ কথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটা রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটায় তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর স্নিনিশ্চত জানা ছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শ্রু করার সময় থেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগলো যাই হোক, তাঁর কাছে ছিল অতি গ্রুছপূর্ণ এবং আম্ল আলোড়িত করে তুলত তাঁকে। স্বিকিছ্ব মন্তবা, এমনকি যা নেহাৎ অকিণ্ডিংকর, যাতে বোঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আম্ল আলোড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বেয়েছল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বোধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছ্ব

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রত পায়ে তিনি গেলেন তাঁর স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদ্ধ আভাটায় আল্লার ম্তিতে। আল্লা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশম্থের ছায়ায় এবং গোলেনিশাভ উত্তপ্ত কপ্টে তাঁকে যা বোঝাছিলেন তা শ্বনছিলেন, তবে স্পন্টই বোঝা যাছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎস্ক। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আল্লা যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি ল্ফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন সুর্ট বিক্রেতার থ্তনির বেলায়, কোথায় যেন তা ল্কিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্যেভের কথায় দর্শকদের মাহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টাল্বন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টাগাঁট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া ম্থের মাম্বিলয়ানায়, ভার্তার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আসন্ন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেন্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশমন্থে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খ্লালেন।

## 11 5 5 11

পর্টাডওর ঢুকে শিল্পী মিথাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং দ্রন্দিকর মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডান্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীস্লভ অনুভব মালমশলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহুত্টা কাছিয়ে আসার দর্ন ক্রমাগত বেশি করে অন্থিরতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্রুত ও স্ক্র্য একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলেনিশ্যেভ) হলেন স্থানীয় রুশী। ওঁর উপাধি কী, কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা ক্রেছিলেন

মিখাইলোভের মনে ছিল না। শুধু তাঁর মুখটা মনে ছিল, কাউকে কখনো দেখলে তার মুখ যেমন মনে থেকে যায় তাঁর। এও তাঁর মনে ছিল, মিথ্যে গ্রুম্ধারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগুলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চল আর অতি উন্মক্ত কপালে বাহ্যিক একটা গ্রের্ছ এসেছে মুখে, যেখানে ছেলেমান,ষের মতো ছোটু একটা অন্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ নাসাদতে। মিথাইলোভের অনুমান অনুসারে ভ্রন্ স্কি আর কারেনিনা বড়ো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিলেপর কিছ্বই বোঝেন না, কিন্তু ভাব করেন যেন শিল্পান্রাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দুণ্টবাগুলো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘরে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — বুজরুক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফায়েলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে. এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিলেপর অধংপতন ঘটেছে, নতনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অন্নকরণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা কর্রাছলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিম্পূহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূর্তিগালোকে, শিল্পী কথন চিত্রের আবরণ উন্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন. দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্ত্বেও যথন তিনি তাঁর দেকচগালো বিছচ্ছিলেন, জানলার খড়খড়ি, ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মূর্য ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্ত্বেও তিনি প্রচন্ড একটা অস্থিরতা বোধ না কবে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে দ্রন স্কি এবং আরো বেশি আল্লাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দ্রের সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিকার। মথি লিখিত স্বসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনায় ঠোঁট তাঁর কাঁপতে শ্রে করেছে। সরে গিয়ে তিশি দাঁডালেন ওঁদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে কয়েক সেকেন্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোভও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দৃষ্টিতে। এই কয়েক সেকেণ্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যায্য রায় দেবেন এবা. ঠিক এই লোকগ্রালই, এক মিনিট আগে যাদের তিনি ঘূণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে, যে তিন বছর ছবিটা তিনি একছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভূলে গেলেন তিনি: তার যে ক্রতিছ তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভুলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নিবিকার নতুন একটা দৃষ্টিতে এবং ভালো কিছু পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খি,স্টের শাস্ত মুখ, পিছনে পিলাতের অন্চরদের মূর্তি আর জনের মূখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মূখ যা এত অন্বেষণ, ভূলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেডে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে, প্রতিটি মুখ যা তাঁকে অত কণ্ট আর আনন্দ দিয়েছে, একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব ম.খ. অত কন্টে অজিতি বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মামুলী, হাজার বার যা পুনরাবৃত্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খি,স্টের মুখ, ছবির কেন্দ্রবিন্দ, যা আবিৎকার করে তিনি অত উল্লাসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোথ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সুন্দর করে আঁকা ছবিটায় (এমর্নাক স্কুনরও নয় -- একরাশ চুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খি.স্ট আর ওই একই रयाकाएन । अभिनार्कत भागतार्वा । । अन्वरं भागानी निःम्ब भागता এমনকি আঁকাটাও খারাপ -- রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছা প্রশংসা করে আডালে তাঁকে নিয়ে করণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই কববেন।

এই নীরবতাটা বড়ো বেশি দ্বঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (ধাদিও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জনা তিনি গোলেনিশোভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সোভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অন্থির হয়ে কখনো আল্লা কখনো দ্রন্দিকর দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাদের মুখভাবের একটা দিকও দুণ্টিচাত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় রস্সিতে, সেই যে সন্ধ্যায় মনে আছে

ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোথ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন:

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠৈছে এখন। যেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের ম্তি। বেশ বোঝা যায় মান্ষটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অস্থিমজ্জায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়…'

মিখাইলোভের চণ্ডল মুখখানা হঠাং একেবারে উদ্ধাসিত হয়ে উঠল, জবলজবল করে উঠল চোথ। কিছু, একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকুলতাবশে পারলেন না, ভান করলেন যে কাশছেন। গোলেনিশোভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত ডুচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তবাটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গ্রেত্বপূর্ণগৃলো সম্পর্কে কিছু না বলে প্রথম ওই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্বেও মিখাইলোভ উল্লাসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশ্যেভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দুটে বিশ্বাস ছিল, এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্যেভের মন্তব্যের গ্রেড হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মন্তব্যের জন্য গোলেনিশোভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পেণছে গেলেন। সমস্ত জীবিতের অনিব্চনীয় জটিলতা নিয়ে গোটা ছবিটা তৎক্ষণাৎ জীবস্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই ব্রুঝেছিলেন সেটা আবার বলবার চেণ্টা করলেন মিখাইলোভ: কিন্তু ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। দ্রন স্কি আর আল্লাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে रयভाবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খ্রই সহজ. লেটা উচ্চকপ্রে না বলার জন্য খানিকটা। মিখাইলোভের মনে হল ছবিটা ওঁদের ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য থিনুস্টের মুখভাব!' আমা বললেন, যাকিছন তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দন্ন হওয়ায় তার প্রশংসা শিল্পী-কে খুশি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জন্যে করুলা হচ্ছে তাঁর।'

তাঁর ছবি এবং খিন্রস্টের মন্তি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক যেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আমা বলেছেন যে পিলাতের জন্য থিনুস্টের কর্ণা হচ্ছে। খিনুস্টের মন্থে কর্ণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাকাব্যয়ের নিজ্জলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহ্লা, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খিনুস্টের মধ্যে কর্ণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অনাজন আজিক জীবনের প্রতিমন্তি। এই সব এবং আরও অনেক কিছু চিন্তা ঝলক দিয়ে গেল মিখাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লাস্ত বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে মৃতিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্যেভ বললেন, স্পন্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে মৃতিটার বিষয়বস্থু ও সারার্থে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হাাঁ, আশ্চর্য ওস্তাদি!' বললেন দ্রন্দিক, 'পেছনদিককার এই লোকগ্লোলে কি কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্যেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ন্ত করতে দ্রন্দিক নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কয়েছিলেন তার ইক্সিত করে।

'সত্যি আশ্চর্য'!' পন্নরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্যেভ আর আন্না।
মিথাইলোভ তথন একটা তুবীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা
তাঁকে বড়ো মর্মাহত করল, দ্রন্দিকর দিকে একটা দ্রুদ্ধ দৃণ্টিপাত করে
হঠাং চুপসে গেলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শ্নেছেন তিনি, কিন্তু
তাতে কী বোঝায় সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন
যে কথাটায় ছবির মর্মবিস্কুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার
যালিক নৈপন্গ্য বোঝাছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ্
করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকাষ্ঠার বিপরীতে, যেন
যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন
যে আসল সৃষ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগ্রেলা মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিশপরচনা নয়, টেকনিকও নয়। তিনি যা দেখছেন তা বদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশ্ব বা তাঁর রাঁধ্নির কাছে, তাহলে তারাও তিনি যা দেখেছেন তার খোসা ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপ্ল চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শ্বংই যালিক দক্ষতায় কিছ্ই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মবন্তুর রূপরেখা তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন যে টেকনিকের কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছ্ব নেই। যাকিছ্ব তিনি একছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জনালানো এমন ক্রটি দেখছেন যা ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা স্ভিকর্মটাকে নন্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায় প্রতিটি মর্তি আর মনুখাবয়বে তিনি দেখতে পেতেন প্ররোপ্রি মোচন না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিছে ছবিটাকে।

'আপনি যদি অন্মতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্যেভ বললেন।

'ওহ', অত্যন্ত খ্রিশ হব, বল্বন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে। 'সে কথাটা এই যে আপনার খিব্রুষ্ট হয়েছে মন্ব্য-দেব, দেব-মন্ব্য নয়। তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খিদ্রন্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' --- বিমর্য মুখে বললেন মিখাইলোভ।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত সন্দর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তবাটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিল্পী ইভানভ। আমি মনে করি খিন্সেকৈ যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবিস্ত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চিন্তাকর্ষক।'

'কিন্তু শিলেপর কাছে এটাই যদি হয় একটা মহত্তম প্রসঙ্গ?'

'খ'্জলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে যৃত্তি-তর্ক মানে না শিলপ। ইভানভের চিত্রের সামনে আস্তিক বা নান্তিক দৃ'য়ের কাছেই প্রশন্ধ উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।' 'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোভ, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্যেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিখাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছু বলতে পারলেন না।

## 11 5 2 11

বন্ধনের ব্দিমস্ত মন্থরতায় বিব্রত হয়ে আহ্রা আর দ্রন্দিক অনেকখন মন্থ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যস্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে দ্রন্দিক গেলেন আরেকটা অনতিবৃহৎ ছবির কাছে।

'আরে, কী স্কুদর, কী যে স্কুদর! আশ্চর্য! কী স্কুদর!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভূলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভূগেছেন, যে কন্ট হয়েছিল, ভূলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভূলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগন্লোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শ্বধ্ব ওটা কিনতে ইচ্ছ্বক জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা দেকচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী স্বন্দর!' স্পণ্টত সত্যি করেই ছবিটার সোন্দর্যে অভিভূত হয়ে বললেন গোলেনিশোভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দ্বিট ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেণ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন; ষেটি ছোটো, সে শ্রেম আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে? ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠোছল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগ্রলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু দ্রন্দিক শ্বধালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খ্বই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ডিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিথাইলোভ বসলেন পিলাত আর খি, স্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনকি বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যথন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দ্ভিভিঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গ্রুছ ধরেছিল. তা সবই অর্থহীন হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যন্ত দ্ভিতে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপ্রত্তি আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের একটা নিশ্চয়তায় তিনি পেণছলেন যা অন্য সবিকছ্ব ভাবনা বর্জন করে যে একান্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খিনুস্টের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পার নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গোণস্থানে রাখা জনের মৃতির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিস্তু তিনি জানতেন এ মৃতি পৃথিতার পরাকাঠা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মৃতি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিস্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উর্জেজত বলে নিজেকে বোধ হল তাঁর। যখন তিনি নির্ব্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, সবকিছ্ বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কিস্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উন্থেল। ভাবছিলেন ছবিটা চেকে ফেলবেন, কিস্তু থেমে গেলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মৃতিটা। অবশেষে যেন

বিষম হয়ে চোখ ফেরালেন, চাদরটা টাঙিয়ে ক্লান্ত কিন্তু প্রসন্ন চিন্তে ফিরে গোলেন বাড়ি।

খ্ব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দ্রন্দিক, আয়া আর গোলেনিশ্যেভ। মিখাইলোভ আর তাঁর ছবিগ্লেলা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন মন ও হদয় নিবিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিল্পীর সর্বাকছ্ম অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না. অথচ ইচ্ছে ইচ্ছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের র্শী শিল্পীদের সাধারণ দ্র্ভাগ্য। তবে ছেলেদ্র্টির ছবিটা ওঁদের সম্তিতে গেথে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপর্প! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী স্কের তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — দ্রন্দিক বললেন।

#### 11 20 11

দ্রন্দ্রিক ছবি বিক্রি করলেন মিখাইলোভ, আন্নার পোর্ট্রেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শুরু করলেন তিনি।

পশুম দিন থেকে ছবিটা সবাইকে, বিশেষ করে দ্রন্দিককে চমংকৃত করে দিলে শাধ্ব আল্লার সঙ্গে তার সাদ্শোই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আল্লার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিথাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই স্মুমধ্র অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আল্লাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — দ্রন্দিক ভাবলেন, যদিও আল্লার অন্তরের স্মুমধ্র অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্টেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে দ্রন্দিকর এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্টেটটা সম্বন্ধে দ্রন্দিক বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিয়ে দেখেই এ'কে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্যেভ, তাঁর ধারণায় প্রন্দির প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিল্প সম্পর্কে একটা সম্মত দ্ভিভিঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। প্রন্দিরর প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্যেভের প্রতায় প্র্ট হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে প্রন্দিক তাঁর প্রবন্ধগর্লি আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা কর্ন এবং তিনি অন্ভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারম্পরিক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত ভ্রন্ স্কির পালাংসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মানুষ মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টুডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপে, যেন যাদের তিনি শ্রন্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। দ্রন্স্কিকে তিনি সম্বোধন করতেন হাজ্যর বলে আর আমা ও দ্রনাস্কি আমন্ত্রণ করা সত্তেও ডিনারের জনা থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জনা ছাডা আসতেন না এখানে। অনা যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আমা মিষ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্টেটটার জন্য। তাঁর প্রতি দ্রন্ স্কির মনোভাব ছিল শ্রন্ধারও অধিক এবং ২পণ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের <mark>আসল</mark> একটা বোধ সম্পর্কে মিথাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্যেভ। কিন্তু স্বার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন স্মান নিরুক্তাপ। ওঁর দূষ্টি থেকে আলা টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে: কিন্তু আল্লার সঙ্গে কথোপকথন এড়িয়ে যেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্ স্কির কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর দ্রন্দিকর ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশ্যেভের আলাপ তাঁর কাছে কন্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপত্তি করতেন না কথনো।

মোটের ওপর ওঁরা যথন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানড়ে পারলেন তথন তাঁর চাপা, বির্পে, যেন-বা শন্তাম্লকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগ্লো যথন শেষ হল, হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপর্ব পোর্টেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুমি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশোভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — দ্রন্স্কিকে স্লেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্যা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উ'চু মহলের ধনী একটি লোক, তদ্বপরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘ্লা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, থেক্ষেত্রে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

দ্রন্দিক মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর দ্রন্দিক আন্নার যে একই পোর্টেট এ'কেছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা দ্রন্দিকর চোথে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শ্র্য্ আন্নার যে পোর্টেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিম্পরোজন। মধ্যয্গীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু এ'কে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশোভ, বিশেষ করে আন্না, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমৎকার, কেননা নামকরা ছবিগ্রনির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

ওদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খ্ব ডুবে গেলেও সিটিঙগুলো যখন শেষ হল, শিলপ নিয়ে গোলেনিশ্যেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভুলে যেতে পারেন দ্রন্দিকর ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খুশি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমস্ত অপেশাদারদেরই যা খুশি আঁকার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মোম দিয়ে বড়ো একটা প্রতুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুম্ খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা যদি তার প্রতুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে যেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার প্রতুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। দ্রন্দিকর ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর্না বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে দ্রন্দিকর নেশা বেশি দিন টিকল না।
শিশপর্কাচ তাঁর এতথানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর
পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী
ক্টি ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে
সেগ্লো হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে
গোলেনিশ্যেভের ক্ষেত্রে, যিনি অন্ভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছ্ নেই
এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনা
পরিপক্ব হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ
করে চলেছেন। কিন্তু গোলেনিশ্যেভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, যন্ত্রণা
দিচ্ছিল, ভ্রন্দিক ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কণ্ট দিতে
পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের স্বভাবসিদ্ধ
দ্যুতায় তিনি কিছ্ না বলে, কোনো কৈফিয়ং না দিয়ে শিল্পচর্চা বন্ধ
করলেন।

আল্লা বিস্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আল্লার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেরে লাগল, পালাংসাে হঠাং হয়ে উঠল স্পন্টত এত জীর্ণ আর নােংরা, কানিসের ভাঙা পলেন্ডারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গােলেনিশােড, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্ম এত বিরক্তিকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা ছির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। ভ্রন্স্কি ঠিক করলেন পিটার্সব্রেণ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আল্লার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীম্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন ভ্রন্স্কির পৈত্রিক মহালে।

#### 11 28 11

লৈভিনের বিয়ের পর তৃতীয় মাস চলছে। স্থী তিনি, তবে যা আশ্ম কর্রোছলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তাঁর চোথে পড়ত আগের স্বপ্নগ্লোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন স্থী, কিন্তু সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মৃদ্ধ হয়ে হুদে মস্ণ, নিশ্চিন্ত নৌকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নৌকায়। সে দেখতে পাচ্ছে টলমল না করে স্থির হয়ে বসে থাকা দরকার তাই শৃধ্ নয়, মাথাও খিলাতে হবে, মৃহ্তের জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভান্ত হাত ব্যথা করছে, নৌকা বাওয়া দেখতেই শৃধ্ সহজ, বাইতে যাওয়া অতি আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন।

যখন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দাম্পত্য জীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা. ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা দেখে তিনি শুধু অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে স্থার সঙ্গে তাঁর জীবনটা বিশেষ রকমের কিছ্ম একটা হয়ে উঠল না শ্বধ্য তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তুচ্ছ খ;িটনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গরেছে লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তচ্ছ জিনিসগলোর সুবাবন্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হয়েছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথায়থ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত পরে,ষের মতোই তিনিও শুধু প্রেমের পরিতৃপ্তিকেই পারিবারিক **क्षौरन रत्न कन्थना क**त्रराजन याराज राजाता किष्ट्रताज्ञे वााघाज घरेराज प्रवास চলে না, ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত প্রেষের মত্যে উনিও ভূলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কাজ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরপো কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই শুধু নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টেবিল-ক্রথ, আসবাব, অতিথিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাব্রচির্, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিয়ে বাস্ত হতে পারল। সেই পাণি-প্রার্থী থাকার সময়েই যে দুঢ়তায় কিটি বিদেশে যেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে, যেন কী দরকার তেমন কিছু, একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষরে করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষুদ্ধ করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা আর দুর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগ্রলো কেন সেটা না ব্রুলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও किंग्रिक ভाলোবাসতেন বলে এতে মুধ না হয়ে পারতেন না। মন্সেনা থেকে আনা আসবাবগালো কিটি যেভাবে সাজিয়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যাৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে, যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরান্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিথাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভান্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মৃদ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শ্বনত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হ্রকুমগ্লো; দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তর্বী বধ্র নতুন নির্দেশগুলোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সন্দেহে মাথা নাড়ছেন: কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিণ্টি লাগত যখন আধো কে'দে আধো হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা ভাকে বাবুবাড়ির অকস্মা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিণ্টি লাগলেও অন্তুত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিত্গ্হে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জন্টত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্ত্র্পাকৃতি চকোলেট, যত খ্রিশ টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিন্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনিটা কিটি অনুভব করত, সেটা বুঝতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভার, কেননা শিশ্নগ্রনির যার যা পেয়ারের কেক তার হ্রকুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গ্রুস্থালী তাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে টানত। স্বতঃবোধে বসস্ত আসল অন্ভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় য়ে দ্বর্যোগের দিনও আসবে, সে তার নীড়টি বাঁধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাঁধতে আর কী করে তা বাঁধতে হয় শিথে নিতে।

বিবাহোত্তর সম্মেত স্থ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দ্বিশ্চন্তা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধ্বর যে ব্যস্ততাগ্বলোর অর্থ তিনি ব্বশতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন ম্ব্র্মতাগ্বলির একটা।

দিতীয় মোহভঙ্গ ও মৃদ্ধতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্থার মধ্যে কোমলতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাং কিনা প্রথম দিনগৃন্লোয় ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘণ্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সন্থের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগন্ন জনলে উঠছিল। ঘরে তিনি ঢুকলেন ছনুটতে ছনুটতে এবং একই হৃদয়াবেগ নিয়ে, শােরবাংস্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাং তিনি দেখলেন কিটির গােমড়া মন্থ যা আগে কখনাে দেখেন নি। চুমন্ খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিস্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি' লাগছে দেখছি…' কিটি শ্রে করলে শাস্তভাবে একটা বিষাক্ত সূরে ফোটাবার চেণ্টা করে।

কিন্তু যেই সে মৃথ থ্লল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ণসনার কথাগ্লো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছ্ তাকে পীড়িত করেছে তা সব অনুগল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লেভিন যা বোঝেন নি, সেটা স্পন্ট ব্রুবলেন কেবল এই প্রথম। তিনি ব্রুবলেন যে কিটি শ্রুধ্ তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শ্রুর্। সেটা তিনি ব্রুবলেন সেই মৃহ্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যাব্যাকর অনুভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে । প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্ষুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মৃহ্তেই

তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষাপ্প করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মুহুত্টায় তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গা্তো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধস্পাহায় ঘারে দাঁড়িয়ে দোষীকে খাঁজে খাঁজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গা্তো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই. ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীব্রভাবে অন্ভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন স্কৃত্বির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ং দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমস্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভ্যন্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কন্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দন্ধানো হবে আরো খারাপ। আধঘ্মন্ত লোকের যন্দাণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন রয় অঙ্গটা তিনি নিজে। ফেলতে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হতে টের পেলেন যে রয় অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিঞ্চ্ব হয়, তাতে সাহায়্য করার চেন্টা করা উচিত এবং সে চেন্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লেভিনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগুণ একটা নতুন সুখ বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের প্রনরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খুবই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগালো হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গ্রুত্বপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যখন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দ্ব'জনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দ্বেশ্যা তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দ্ব'জনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে উঠত দ্বিগ**্**ণ। তাহলেও এই প্রথম দিকটায় দ**্**ংখের একটা সময় গিয়েছিল তাঁদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীরভাবে অন্ত্তুত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দ্ব'দিকেই চলছে এক একটা হে'চকা টানাটানি। মোটের ওপর মধ্চিন্দ্রকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অন্বসারে যা থেকে অনেকিছ্ব আশা করছিলেন লেভিন, তা মধ্ময় তো হলই না, বরং দ্ব'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দ্বিব্ধহ ও হীনতাস্চক সময়ের স্মৃতি রেখে গেল। এই যে অস্ত্রু সময়টায় দ্ব'জনেই স্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, স্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লন্জাকর ঘটনাগ্রলো তাঁরা দ্ব'জনেই পরবর্তী জীবনে স্মৃতি থেকে ম্বুছে ফেলার চেন্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মসূণ।

#### 11 26 11

সবে তাঁরা মন্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খ্রিশ হলেন। লেভিন তাঁর স্টাডিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম কদিন গাঢ় বেগ্রণী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যা ছিল বিশেষ আদ্তে ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাডিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়াবাঁধাই সেই প্রনো সোফাটায় বসে broderie anglaise\* ব্রনে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অন্ভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে কৃষিকর্মের মূল নীতিগ্রলি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিস্তু যে অন্ধকারে তাঁর জীবন সমাছেম্ম ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিস্তাপ্রয়াস ক্ষ্মন্ত ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি সম্থের উক্জবল কিরণে উন্তাসিত ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনায় সমান গ্রন্থহীন ও ক্ষমন্ত মনে হচ্ছিল।

বিলাতি এশ্বয়ভারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনো-যোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিম্কার করে। আগে কাজগুলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছন্ন। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উল্জব্বল না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগুলো নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুনি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিন্তার বহু কিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্ত গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ায় অনেক সমস্যাই পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার কৃষির দ্বরবস্থার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদা দেখা দিচ্ছে শ্বধ্ব ভূসম্পত্তির বেঠিক বন্টন আর ভূল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগালির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বৃদ্ধি এবং তার পরিণামে কৃষির ক্ষতি করে ফ্যান্টরি-ভিত্তিক শিল্প, ক্রেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্ছিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগ্বলিই আসবে, তবে শ্বধ্ব তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে, অন্তত নিদিণ্টি পরিস্থিতিতে: দেশের সম্পদ বাড়া চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কৃষিকে ছাড়িয়ে না যায়: কৃষি যে নির্দিণ্ট মানটায় রয়েছে তারই উপযোগী রূপে বাড়া উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে আর শিল্প ও ক্রেভিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিয়ে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপেণে ব্দ্ধিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যান্ত্র রিগর্নল কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ক্যান্ত্র রিগর্নলর কর্মচাণ্ডল্য ব্নিদ্ধ আমাদের এখানে কৃষির সন্ব্যবস্থা করার উপস্থিত প্রশন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তর্বণ প্রিল্স চাম্পির প্রতি কী অম্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার ন্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিন্স হয়ে উঠেছিলেন অতি অম্পিট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিটিট আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাব্রচির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অন্তুত মালিকানা অনুভূতি নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কণ্ট হচ্ছে অবিশ্যি (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিন্তু ওর মুখ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিন্তু!' ওঁর ওপর তার দ্ভিটর এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হাাঁ, ওগনলো রসটুকু শন্মে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিড়বিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আন্দাজ করার চেণ্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শ্ব্ধ্ব দ্ব'জনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সুখের হাসিতে জ্বলজ্বলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মস্কোয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি ? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গে, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওষ্ঠ সংকুচিত করে, 'আমায় এখন এইগন্লো কাটতে হবে, দেখছ, এই ছে'দাগুলো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শ্বর্ব করল সে।

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোটু কাঁচিটার ব্ত্তাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত স্থু বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুম্ব খেয়ে।

'আমার কাছে উল্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তপ্ণে কিটির মাথাটা ঘ্রিয়ে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজ্মা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্মাকে জিগোস করলেন লেভিন। 'এইমাত ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ডুয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত্র কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গৃছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সজ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্টাান্ডটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত ধোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়: অন্পোচনার মতো একটা মনোভাব বি'ধছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লঙ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘাঁটের মতো: তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গ্রুত্ব নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শ্রু করেই ছেড়ে দিলাম। এমনকি আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কথনো ওকে একলা রেখে যেতে কন্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একদ্যেয়ে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সেহলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সত্যিকারের জীবন শ্রুত্ব

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অন্তিত, শ্রুর করা দরকার। বলা বাহ্বলা ওর দোষ নেই। কোনো কিছ্রুর জন্যেই ভর্ৎসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের প্রেষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভান্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহ্বলা ওর দোষ নেই' — মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ণসনা না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছুতেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চাম্পিটা; আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হাাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাডা (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গ্রেত্বপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে, বই পডায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুই সে করে না আর তাতে খুব তৃষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তথনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গ্রহের কর্নী, গর্ভধারিণী, স্থন্যদারী, শিশ্বদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খার্টুনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমস্থের যে মুহ্রত্গর্বিকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষ্যাৎ নীড রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্রানি নেই তার।

# 11 5 9 11

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, স্ত্রী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগ**ুলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে** আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বাসয়ে ভল্লির চিঠি পড়ছিল। তাঁর সঙ্গে কিটির অবিরাম পত্র-বিনিময় হত ঘন ঘন।
'দেখছেন তো, মা-ঠাকর্ন আমায় এইখানে বসিয়ে তাঁর কাছে থাকতে
বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া
মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগনলো থেকে লেভিন অনুমান করলেন যে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হয়েছে। তিনি ব্রুবতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্চী যত দৃঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিরেছি' — আঁশক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগ,লো আমাদের লোকজন আর ডল্লির। কী কান্ড! সারমাংস্কিদের ওখানে শিশ,দের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডল্লি। তানিয়া যায় মার্কইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শনেছিলেন না: লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইয়ের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়েভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনা দোষে ভাই তাডিয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মাপশাঁ সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্রোর মধ্যে পড়লেও কিছুই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাডা ক্ষীণ স্বাস্থেরে জন্য নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ টেম্সে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কণ্ট দিছে: তাঁর দিকে দুটি রাখতে সে অনারোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওঁর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মফ্রন্সল শহরে, সেখানে নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মঙ্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসাস্থ হয়ে পড়েন যে শয্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে 'কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকার্জড়ও আর নেই।'

পড়ে দ্যাখো. ডব্লি তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি, কিন্ত স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাং।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাং বদলে গেল কিটির মুখচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডল্লির কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভর্পেনার স্বুরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছায় এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওয়া চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি…'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে…'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গ্রুব্তর একটা ম্হুতেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিছছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এর্প গ্রুব্তর ব্যাপারে এই কৈফিয়ংটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আন্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে স্বরে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পণ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশাই যাব — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোষে। 'কেন অসম্ভব ? কেন বলছ যে অসম্ভব ?'

'কারণ ভগবান জানেন কোথায় যাচ্ছি, কোন রাস্তায়, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেন্টা করে। 'একটুও না। আমার কিছ্ই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শ্ব্ধ্ এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা হতে পারে না।'

'আমি কিছু, জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শ্ব্দ্ জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...'

'কিটি! রাগ ক'রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গ্রন্তর, ভাবতে কণ্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দ্বর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিয়ে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মন্কো যাও।'

'সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নীচ মতলব দেখতে পাও' — কিটি বললে অপমান ও ক্রোধের অগ্রন্থ নিয়ে, 'আমি কিছ্ন না, দ্বর্বলতা-টতা কিছ্ন নেই আমার ... আমি শ্ব্ধ এই ব্রিঝ যে স্বামী যখন দ্বংথে পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তবা। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কণ্ট দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই ব্রুতে চাইছে না...'

'না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!' নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষ্বনি টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

'তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো স্বাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অন্তাপ হচ্ছে তোমার?' এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছ্টে গেল ছয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাচ্ছিল:

তিনি বলতে শ্র করলেন, খ্জলেন এমন কথা যা তাকে ব্রথ মানাতে না পারলেও অন্তত শান্ত করবে। কিটি কিন্তু শ্বনছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছ্বতেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুম্ব খেলেন হাতে, চুম্ব খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দ্বই হাতে কিটির ম্বখনা ধরে বলে উঠলেন: 'কিটি!' তখন হঠাৎ সন্বিত ফিরল তার, কে'দে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্ত্রীকে লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সায় দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছ্ হবে না: কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ যথন প্রয়োজন তথন তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অন্তুত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সোভাগ্যে সেদিনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অস্থী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজায় রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথায় যে ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাতে কিটির কিছ্ম এসে যায় না, সম্ভাবা নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভয়ে। তাঁর স্বাী, তাঁর কিটি ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শৃর্ধ্ম এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

### 11 29 11

মফশ্বলী যে হোটেলটায় নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফশ্বলী হোটেল যা গড়া হয় আধ্বনিক সব স্বাবস্থা, পরিজ্ঞার-পরিচ্ছন্নতা, আরাম, এমনকি রমণীয়তার অতি শ্ভ সংকলপ নিয়ে, কিন্তু তাতে যেসব লোক ওঠে তাদের দোলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হয় আধ্বনিক স্বাবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দর্নই তা হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে নোংরা হোটেলগ্লোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পেণছেছে; প্রবেশঘারে ধ্মপানরত নোংরা উর্দিপরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছাাদাভরা বিশ্রী সির্ণাড়টা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউঞ্জেটোবলের ওপর মোম দিয়ে বানানো ফুলের ধ্লিধ্সের তোড়ার শোভা এবং জঞ্জাল, ধ্লো, সর্বাত্ত বিশৃত্থলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধ্বনিক 'রেলওয়ে-স্লভ' আত্মতৃপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজাবন কাটানোর পর খ্বই দ্বির্শহ ঠেকল এইগ্লো বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করিছলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছ্বতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গোল ভালো কামরা একটাও নেই: একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মন্ফোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আন্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা. তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। যা আশংকা করেছিলেন তাই যে সতিয় হল, আসার প্রথম মহুত্রেই ভাইয়ের

কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন অস্থির, তক্ষনি তাঁর কাছে ছন্টে যাবার বদলে তাঁকে যে স্বাীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্বাীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদন্ত ঘরটায়।

তাঁর দিকে ভীর্-ভীর্ দোষী-দোষী দ্যাতিতে চেয়ে কিটি বললে: 'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লোভন আর তক্ষ্বিন দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার খবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মস্কোয় লোভন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসস্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহদয় ভোঁতা মুখ। 'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খ্ব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আপনি... স্বার সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা ব্যুঝতে পারেন নি কেন সে বিব্রত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষ্মনি সে ব্যুঝিয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রান্নাঘরে' — সে বললে, 'উনি খ্রাশ হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন ব্র্বলেন যে তাঁর স্ত্রীর কথা হচ্ছে, কিন্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পোলেন না।

वललन, 'ठलान याहे!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জার এবং এই দ্বঃসহ অবস্থায় নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে দ্বার ওপর বির্রাক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুকড়ে গিয়ে সে লাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কী বলবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দ্বই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙ্বলে।

তার কাছে দ্বর্বোধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দ্থিতৈ দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কোত্হলই লক্ষ করেছিলেন: কিন্তু সেটা শুধু এক মুহুতের জন্য।

'কী? কেমন আছে?' কিটি জিগ্যেস করলে প্রথমে স্বামীকে, পরে ওকে।

না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আস্ক্ন-না' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে চুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইয়ের ওথানে তিনি যা দেখলেন, যে অন্ভৃতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষয়রোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শ্নেছেন এবং গত হেমস্তে ভাই তাঁর ওথানে গেলে যা তাঁকে খ্রই বিহ্নল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সামিধ্যের আরও স্প্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দ্বর্লতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম দ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই কর্ণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তথন তিনি বোধ করেছিলেন, শ্র্থ আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিস্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থ্তু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দুর্গন্ধে বাতাস ভরপুর, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড আঙ্বল মেলা সে হাত দুর্বোধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মস্ণ একটা তক্তার সঙ্গে কন্ই পর্যস্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লেভিনের চোথে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লেভিনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।' কিন্তু কাছে গিয়ে মন্থখান। দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মন্থের সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবস্ত ওই চোখজোড়া, লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের কাছে এই ভয়ংকর সতাটা অম্পন্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবস্ত ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরুস্কারের কঠোর এক দৃণ্টি হানল ধকধকে চোখদনুটো। আর তক্ষনুনি সে দৃণ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জাবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তাঁর দিকে নিবদ্ধ দৃণ্টিতে তিরুস্কার টের পেলেন লেভিন. নিজের সনুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনন্তান্তিন যথন তাঁর করমদান করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' -- অতি কল্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হার্ট… মানে, না' — কথাগ্রলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন স্তামি স্বখানে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শ্ব্র্য্ একদ্ষ্টে দেখছিলেন, স্পন্টতই প্রতিটি শব্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্বীও এসেছেন সঙ্গে। সন্তুণ্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নীরবতা। হঠাং নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কী একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর ম্বভাব দেখে লেভিন বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কিছ্ব একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শ্ব্র্য্ নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে মন্ফোর নামকরা ডাক্তার ডাকা হয় নি, এবং লেভিন ব্র্বলেন যে এখনো আশা রাখছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অন্তর্ভূতিটা থেকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মৃত্তি পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্ফাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দুর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিষ্কার করো তো' — কৃট করে রোগী বললেন। 'আর হ্যাঁ, পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এয়াঁ?' — জিজ্ঞাস্ক্র দুণিটতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লেভিন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্ফাঁকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কণ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেণ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগাঁর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কণ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন?' লেভিন বললেন।

ভীত কর্ণ মূথে স্বামার দিকে চেয়ে কয়েক সেকেণ্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দুই হাতে কন্ই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কস্তিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দ্বজন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শ্ব্ব আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পেণছে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কণ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমারও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মির্নাত করতে লাগল যেন তার জীবনের সব স্ব্রখ নির্ভর করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; থানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘ্ন পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নিভাঁক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে চুকল কিটি এবং বিনা ব্যস্ততায় ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দুত গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তর্ণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শ্ব্দু মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মৃদ্ব উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না. অথচ সহান্তুতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে অ।মি হব আপনার দ্রাতৃবধ্।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন।

'না, পারছি। খবর দিয়ে খ্ব ভালো করেছেন! আপনার কথা কস্তিয়া

মনে করে নি, দ্বশ্চিস্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমুখুর্বর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরম্কারের ছাপ।

'আমার ভয় হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দ্বিট থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোথ ব্বলিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' — কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

#### 11 2411

লেভিন শান্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না. নিজে দ্বাভাবিক ও সাম্বির হতে পার্রছিলেন না তাঁর উপাস্থাততে। রোগার কাছে গেলে তাঁর দ্রাষ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার थ्रिनािं जाँत हात्थ পড़्ज ना, ज्यार करत प्रथए भातरजन ना। भारा ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশৃভখলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ. আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগীর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বে'কে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়, তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু, একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তাঁর জন্মাল যে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধি অথবা যন্ত্রণা হ্রাসের জন্য কিছুই করবার নেই। কিন্তু কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খির্টাখটে। সেই কারণে বেশি কণ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেশি খারাপ। তাই নানা অজ্ঞহাতে অবিরাম ঘরে ঢুকতেন আর বেরিয়ে যেতেন, একলা থাকার শক্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অনুভূতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার কর্না হত। আর কর্না তার নারী হৃদয়ে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছ্ করার. তাঁর অবস্থার সমস্ত খ্টিনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দ্মান্ত সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খ্টিনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগ্রিলই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওষ্বধ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েভনাকে লাগাল ঘরদোর পরিন্কার করা, ধ্লো ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছ্ কাচলে, কিছ্ বিছিয়ে দিলে কম্বলের তলে। তার হতুমে রোগীর ঘর থেকে কিছ্ কিছ্ জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছ্-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলাকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ভ্রক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়, কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে. কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সল্লেহ ঝোঁক ধরে যে এডানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের: তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগী আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না, শুধু লম্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে: সেখান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হুকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে স্প্রেকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মের,দণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কমিজের আন্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পার্রাছল না। লেভিনের পেছনে তাডাতাড়ি করে দরজা বন্ধ করে কিটি, তবে চাইছিল না ওদিকটায়: কিন্তু রোগী ককিয়ে উঠতে সে দ্রুত গেল তাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করো।' 'আসবেন না' — রোগী বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...' 'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়োছল কথাটা, সে ব্রুখল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' — হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে।
'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ
দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিষ্কার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গ্নমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাছে ভিনিগার আর সেণ্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা স্প্রে করেছে কিটি। ধ্লোর চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপার, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছানার দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগাঁর খাটের কাছে অন্য একটা টেবিলে পানীয়, মোমবাতি আর বিড়। রোগাঁকে ধ্ইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রেম আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উর্ত্ব করে রাখা বালিশগ্লোয় মাথা, গায়ে পরিচ্ছন্ন কামিজ, তাতে অস্বাভাবিক রোগা গলার কাছে শদো কলার, মনুখে তাঁর নতুন একটা আশা, চোখ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিৎসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসন্তুন্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে ব্রক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওয়্ধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওয়্ধ খেতে হবে কিভাবে, দ্বিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেদ্ধ, নিদিশ্ট একটা তাপমাত্রায় টাটকা দোয়া দ্বধের সঙ্গে সেলংজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগী কী যেন বললেন ভাইকে, কিস্তু লেভিন শ্রনতে পেলেন শ্বধ্ শেষ শব্দটা: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দ্ভিটতে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন ব্রুলনেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম অনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শ্বধ্ব হাত ব্লাতে লাগলেন। নিজের দ্বই হাতে হাতথানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শ্ইয়ে আপনি ঘ্নমোতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি ব্রেছিল। ব্রেছেল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে যেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘ্রুমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগোস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগন্লার কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগন্ক, স্ফার প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দ্টতাব্যঞ্জক মন্থভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্ফার ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেণ্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শার্ণ অঙ্গগন্লি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শার্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অন্ভুতি নিয়ে তিনি যথন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রুত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগন্লোও বিনাস্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তাঁর হাত নিয়ে কিছ্ন একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ণ্ট হাতে ঢিল দিলেন। হাাঁ, হাতটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুম্ন খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। 'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে ল্কিয়ে রেখে উদ্ঘাটিত করেছে শিশ্ব আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্থার সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়ছিল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাজ্ঞ বলে ভাবতেন না, কিন্তু এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্বাী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু পত্নরুষ, যাদের রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্থাী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা যা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খুবই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রশেনর উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রশ্নগালিকেই না ব্যঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দাজনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তাঁরা জিনিসটা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দৃঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমূর্যার কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান ন। তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না, কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মতার, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শাধ্য তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর! অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, ভা চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা, তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খাঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি: চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে হাঁটব — ও চটে যাবে। পা ফেলে হাঁটব — বিবেকে বাধে।' কিটি কিন্তু স্পন্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার: ভাবছিল ওঁর কথা: কিছু, সে জানত বলে সবই উৎরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গল্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কণ্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উৎরে যেত ভালোই : তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাজগুলো যে স্বতঃপ্রবৃত্তিবশে নয়, জীবধর্মী নয়, অবিবেচনাপ্রসূতে নয়, তার প্রমাণ দৈহিক শুশ্রুষা, যন্ত্রণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমুষুর জন্য দু জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শু শুষার ্চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার এমনকিছুর দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত ব,ডোটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কুপা, গিজায় পবিত্র অল্ল-সুরা নিলে, গাত্রলেপন দেওয়া হল, ভগবান করনে আমরা স্বাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শয্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অন্ন-সূরা আর গাতলেপন দরকার।

রাত্রে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার. রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্থার সঙ্গেও কথা বলতে পারছিলেন না তিনি: লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। পক্ষান্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচণ্ডল। এমনকি সচরাচরের চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপর্র বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায়্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারসায় পাউডার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিন্তার ক্ষিপ্রতা যা প্রক্রমদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে, জাবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক মৃহত্র্গ্রলোয়, প্রক্রম্ব যখন বরাবরের মতো দেখিয়ে দেয় তার মন্লা, দেখিয়ে দেয় যে তার গোটা অতীতটা বৃথায় কাটে নি, এই মৃহত্র্গ্রলিরই প্রস্থাতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফুতিতে, বারোটা না বাজতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হয়ে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরথানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুর্শ চির্নুনি আয়না সাজানো, ন্যাপ্রিকন পাতা।

লেভিনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘ্নমানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্রুশ্গ্লো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছ্ম রইল না তাতে।

তবে থেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘ্রম আসে নি, এমনকি শ্রতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গাত্রলেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা রাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে স্বরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চির্নুনি চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ক্রিয়াকর্ম' আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্য-লাভের প্রার্থনা হয়।'

'সত্যিই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চির্ননি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সর্ব যে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ভাক্তারকে জিগোস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে ব্রন্থিয়ে রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খ্র খ্রিশ' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি, 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, খানিকটা ধ্র্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধ্রমের বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তখন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কখনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া. প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগর্লো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শাস্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির স্থির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালো খ্যিস্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাসাকর প্রেয়াল্লী চাল, যেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সম্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি। 'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খ্ব, খ্বই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মাল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিস্তু চুম্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সামিধ্যে তার হস্তচুম্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শ্ব্যু তার জন্মজনলে চোখের দিকে দোষীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো যন্দ্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উচ্চু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বেংধ কাঁটা গ্রন্ধতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না... সোভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছ্য শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তর্ণ বয়সে ও যা ছিল সে ম্তি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমংকার ছেলে ছিল সে, কিস্তু তখন আমি ওকে ব্রুতে পারি নি।'

'খুবই, খুবই বিশ্বাস করি। আমি বেশ ব্রুবতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' - কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হ্যাঁ, হতে পারত' - লেভিন বললেন বিষণ্ণ সন্ধর, 'এ ঠিক সেই মানন্ধ যাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগ্বলোয় কাজ আছে মেলা। শ্বতে হয়' — নিজের ক্ষ্বদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

11 2011

# মৃত্যু

পরের দিন রোগীর অম্ন-স্করা পান ও গান্তলেপন হল। অনুষ্ঠানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ. এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্চের আধ্বনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকৃচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি. এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শুধু, সাময়িক, স্বার্থপর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উন্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাডিয়ে তলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকল প্রার্থী এই দুটিট, টান-টান কপালে ক্রশচিক্র আঁকার জন্য অতিকন্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বুক, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা করছিলেন তা যেখানে আর ধরবে না, এ সব দেখতে কণ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণা বোধ করছিলেন লেভিন। গা্হা এই সব ক্রিয়াকান্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা কবছিলেন এবং নাস্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অস্থিত্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গান্তলেপনের পর রোগীর হঠাৎ অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্র্নরনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুম্ থেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাছেছন। তাঁর কাছে স্পুপ আনতে তিনি এমনিক নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশাজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত স্মুস্পন্টর্পেই বোঝা যাক না কেন. এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম স্থ, আর পাছে বা ভুল হয় — এমন একটা ভাঁতির দোলায় দ্লাছলেন।

'ভালো বোধ হচ্ছে — হ্যাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছ্, নেই

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন গুরা। বিদ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শাস্তভাবে ঘ্রমিয়ে পড়েন, কিস্তু আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাৎ তাঁর চারপাশের লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। যন্ত্রণার বাস্তবতা নিঃসন্দেহে, এমনকি আগেকার আশার স্মৃতিটুকু পর্যস্ত মৃছে দিয়ে লেভিন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হয়েছিল সেটা স্মরণ করাটাও যেন লম্জার কথা। রোগী সেটা ভূলে ছে'দা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শ্বকবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দ্ঘি নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোঁকায় যে অলোকিক কাণ্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়... ওর জন্যেই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিঘ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হাাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শা্কতে শা্কতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় দ্বীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছ্বটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখনি।'

দ্ব'জনেই ছ্বটে গেলেন ওঁর কাছে। কন্বইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে তিনি বঙ্গে ছিলেন খাটে।

কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' — অতি কণ্টে কিন্তু অসাধারণ স্পণ্টতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিন্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শুধু ওপরে চোথ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি।

লেভিন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' -- নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছ্ব একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — প্রনর্বক্তি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে। বললে, 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আবাম হত।'

'শিগগিরই শান্ত হয়ে শা্রে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শা্ইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শ্রহয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে র্দ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোখ ব্বুজে শ্রে রইলেন মুম্র্ব্, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেণ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শাস্ত, কঠোর এই মুখখানায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভুর্ব ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে মুম্র্ব্র কাছে কিছ্ব একটা পরিন্ধার হয়ে উঠছে এবং যা পরিন্ধার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে লেভিনের কাছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধাঁরে ধাঁরে বললেন মুম্বর্। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শান্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন সবকিছ্র মীমাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে; 'ওহ্ ভগবান' — বলে দীর্ঘশাস ফেলালেন তিনি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল। ফিসফিস করে বললে, 'ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লেভিনের যা মনে হল, অনেকখন রোগী শুরো রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বে'চে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লেভিন। টের পাচ্ছিলেন যে ভাবনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি ব্রুতে পাররেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মুমুষ্রি কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না. তবে থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষ্মনি কী করতে হবে তাঁকে. চোথ ব্'লিয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নির্ব্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দ্বংখ, শোক, এমনকি কর্মাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা ম্ম্ব্র্য যা জেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খ্বলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মূতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে স্কীর উদ্দেশে ক্রন্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

মৃতের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তাঁর, ঘুম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠান্ডা, কিস্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিস্তু রোগী পুনরায় নডেচডে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগীর অবস্থা একইরকম। লেভিন ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযান্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঘৃমিয়ে পড়লেন। যথন ঘ্ম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শ্নলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, থাছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না, ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনমরা। ভাই বা কিটি কেউ শাস্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রীতিকর কথা বললেন, নিজের পীড়ার জন্য ভর্ণসনা করলেন স্বাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মন্ক্যের খ্যাতনামা ভাক্তার ভাকা হোক। কেমন তিনি বেধে করছেন, এ নিয়ে শত

প্রদন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের সারে:

'কণ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য!'

ক্রমেই কন্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শ্য্যাক্ষতগ্রলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চড়তে থাকল তাঁর, স্বকিছার জন্যই তিরুদ্কার করলেন তাঁদের বিশেষ করে মন্ফোর ডাক্তার ডাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেন্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার: কিন্তু সবই বৃথা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে যদিও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দর্মন সবার মনে যে মৃত্যুচিন্তা জেগেছিল এখন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশ্যই এবং শিগ্যগ্রই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্ধমৃত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন - উনি যেন মারা যান তাডাতাডি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওয়াধ ঢালছিল শিশি থেকে. অন্য ওম্বুধ আর ডাক্তারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরম্পরকে ভুল বুঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘনা, অপমানকব, অসং কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমুষুর্কে তিনি সবার চাইতে ভালোব।সতেন বলে এই কপটতা তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সং ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সের্গেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সের্গেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মস্পশী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

त्तागी किছ, वललन ना।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উ'হ্ম, একটুও না' — বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ডাক্তার পাঠায়।'

কাটল যন্ত্রণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, সবাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাশি, মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শ্বধ্ রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওষ্ধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শ্বধ্ অবিরাম যন্ত্রণা থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের মৃহত্রতির আধাে ঘ্রম মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী ভাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কন্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মৃহ্তে যখন ভুলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্ত্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের স্মৃতিচারণ — সবই কন্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখুলি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্ত্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিত্রাণের ক্রমনায়।

স্পণ্টতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁবই ইচ্ছার পরিপ্রেণ হিশেবে, স্ব্যু হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যন্দ্রণা থেকে, অথবা ক্ষ্বা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববোধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিন্তু এখন অভাববোধ ও যন্দ্রণার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেণ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যন্দ্রণা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যন্দ্রণা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিন্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শ্ব্যু অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগ্মলো মেটাবার দাবি করতেন যা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষ্মিন আবার দাবি করতেন আগে যেমনছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'ব্র্লিয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও ব্র্লিয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ স্বাই।' আর কথা বলতে শ্বু করলেই তিনি চোথ ব্রুক্তে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অস্ত্র হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বিম করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ভাক্তার বললে অস্বথের কারণ ক্লান্তি, অন্থিরতা, মনের শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিরে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দ্ভিটতে চাইলেন তার দিকে, সে অস্কু হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘ্ণাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন কর্ণ সুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' -- বহু কন্টে বলতে পারলেন উনি, 'বাথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লেভিনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শ্নতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিচিয়া হল না তাঁর। দ্টিট তাঁর একইরকম ধিকারহানা ও তীয়।

লেভিনের পেছ্র পেছ্র মারিয়া নিকোলায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে. 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শ্রুর করেছেন' — বললে মারিয়া ানকোলায়েভনা

'খামচানো মানে ?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সত্যিই লেভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছু একটা টেনে ছি'ড়ে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষাদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলারও শক্তি রইল না রোগীর। দ্বিতিতে একটা অপরিবর্তিত মনোযোগী কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর ঝু'কে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। ছবিষ্টম প্রার্থনা পাঠের জন্য প্ররোহত ডেকে পাঠাল কিটি।

প্রোহিত যথন প্রার্থনা পড়ছিলেন, ম্ম্য্র্র মধ্যে জীবনের কোনে।
লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন,
কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, ম্ম্য্র্
টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে প্রোহিত
তার শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে
রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দ্বেষক দাঁড়িয়ে থেকে ঠাড়া হয়ে
আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছালেন।

'মারা গেছে' — বলে পর্রোহত চলে যাবার উপক্রম করলেন। হঠাৎ দেখা গেল ম্তের লেপটে যাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেল ব্বেকর গভীর থেকে বেরিয়ে স্বানিদিছ্ট একটা তীক্ষা ধর্নন:

'পুরো নয়... শিগগিরই।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা স্বয়ের সাজাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সালিধ্য লেভিনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সালিধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধায় ভাই তাঁর কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তার; মৃত্যুর অর্থ ধরতে পারা তার কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তাঁর কাছে; কিন্তু এখন স্কা কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি বেচে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচ্ছিলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সে ভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো প্রবল ও পত্ত।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞেয় থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞেয় আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অন্মান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অস্ক্স্মতা তার গর্ভবিতী হওয়ার লক্ষণ। বেট্সি আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যথন ব্রেছিলেন যে তাঁর কাছে শ্ব্রু এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্ফাকে কডেট না ফেলে তাঁকে শান্তিতে রাখা হোক, স্ফা নিজেই যেটা চাইছেন, সেই মৃহ্ত্ থেকে তিনি এত উদ্দ্রান্ত বোধ করছিলেন যে নিজে কিছ্ব স্থির করতে পার্রছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সংগে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন স্বাকছ্তে। শ্ব্রু আল্লা যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহিশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সে তাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা প্রেরাপ্রির ব্রুলেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মৃশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকৈ বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যখন তিনি সৃথে দিন কাটিয়েছেন স্মীর সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কন্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্মী যদি তখন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কন্ট হত তাঁর, নিজেকে দৃভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নির্পায়, নিজের কাছেই দ্বর্বোধ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্মী আর অপরের স্টরসজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের প্রক্রার হিশেবেই যেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাম্পদ, সবার কাছেই নিম্প্রয়োজন এবং সবার কাছেই ঘ্রণিত।

দ্রী চলে যাবার পর প্রথম দ্বই দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বের্তেন ক্যান্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন একটা শাস্ত, এমনকি নির্বিকার ভাবই বজায় রাখার জনা। আন্না আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপত্রের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশেনর জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন যার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছ, নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু আন্না চলে যাবার দ্বিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আন্না যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সই আলক্সাল্যভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হ্বজ্বর যে আপনাকে বিরক্ত করার গোস্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হ্বজ্বরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাং তিনি ঘুরে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে অনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ ব্রুবতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দ্ঢ়তা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হ্রুক্ম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অন্ভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কনেই, এবং এই দ্বই
দিনে যাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার মুখে
যে ঘ্ণা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য
করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অনুভব করছিলেন লোকেদের এই আন্রোশ
থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আন্রোশটা আসছে এই জন্য
নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেণ্টা করতে পারতেন
তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লঙ্জাকরর্পে জঘনারকমে অসুখী।
তিনি জানতেন যে এই জনাই, ব্ক তাঁর শর্রাবদ্ধ বলেই ওরা তাঁর প্রতি
নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যে আহত
কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা যেমন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে

মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা. এ দ্ব'দিন তিনি অচেতনভাবে সে চেণ্টা করেছেন, কিস্তু এখন অন্ভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় যে নিজের দ্বঃথে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহ্য করতে তাঁকে হয়েছে. উচ্চ রাজপন্বন্য হিশেবে, উচ্চু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মান্য বলে তাঁর জন্য যে কণ্ট বোধ করবে এমন লোক শ্ব্ব পিটার্সব্রেহি ছিল না তাই নয়; এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান যথন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশয় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপ্রুষ, একদা প্রয়াত সমাটের প্রিয়পাত্র।

দ্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ কবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খ্রুড়োর সাহায্যে তক্ষ্বনি বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে প্ররোপ্বরি আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারে। সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্দ্রিদপ্তরে, প্রায় সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা যান আলেক সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছ্ব পরেই।

যখন তিনি একটা গ্রেবির্নিয়ায় প্রদেশপাল হিশেবে কাজ করছেন, তখন আল্লার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজাত তাঁর ভাইঝির সঙ্গে তখন আর যুবক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেন্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেন যে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নয় চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু ছিধা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সাল্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যত যুক্তি ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চ্ডান্ড যুক্তি কিছু ছিল না যাতে তিনি বাধ্য হন তাঁর এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে ক্ষান্ত থেকো; কিন্তু আল্লার পিসি জনৈক পরিচিত মারফত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান যে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাত্রী এবং স্ত্রীর ওপর।

আমার জন্য তাঁর যে টান হয়েছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হৃদ্যতার শেষ চাহিদাটুকুও নাকচ হয়ে যায়। আর এখন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধবন্ধের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন যাঁদের তিনি থেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অন্রোধ করতে পারতেন, প্রষ্ঠপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখনলি আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে: কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি স্রনিদিন্টি একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দ্বঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন; কিন্তু বন্ধটি স্ফুরের এক মফস্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবিগো যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ এবং ডাক্তার ।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভার্সিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, ব্যক্ষিমান, সহদয় ও নীতিনিন্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দুর্বলিতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিস্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

কাগজগুলো সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু পারলেন না! বাকাটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দৃর্ভাগ্যের কথা শ্লেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেড়ে দিলেন তাঁকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি স্থেসম; কিন্তু

বহুদিন হল দ্ব'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দ্ব'জনেই কাজে ভারি ব্যস্ত, দ্ব'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্লেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বিরক্তিকর লাগত।

#### แรงแ

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দ্বঃসহ এই মুহুুুুুুক্তই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানানি না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাডিতে। দুই হাতে মাথা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউন্টেস।

'L'ai forcé la consigne'\* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হদর ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শ্নেছি, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বন্ধু, আমার!' দুই হাতে শক্ত করে ওঁর হাতে চাপ দিয়ে নিজের স্কুদর ভাবালা, দ্বিট ওঁর চোখে নিবন্ধ রেখে বলে চললেন তিনি।

ভূর, কুণ্টকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউশ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসমুস্থ, কাউশ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধনু আমার।' তাঁর ওপর থেকে দ্ছিট না সরিয়ে পন্নর্ক্তি করলেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাং ভুরু তাঁর জোড়ের জায়গায় উ'চু হয়ে উঠে একটা বিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউন্টেসের অস্ক্রের হলদেটে ম্থখানা হয়ে উঠল আরো অস্ক্রের: কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কন্ট হচ্ছে তাঁর, কে'দেও ফেলবেন ব্রি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউন্টেসের ম্টকো হাতখানা নিয়ে চুম্ন থেতে লাগলেন তিনি।

नित्यथ जमाना कत्रमाम (कत्रामि)।

'বন্ধ্ব আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দ্বংথে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দ্বংখটা খ্বই বেশি, কিন্তু সান্ত্রনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মান্য নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকিয়েই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভরস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভরন্থল আপনি পাবেন, তার খোঁজ কর্ন, তবে আমার মধ্যে খ্রেবেন না, ধদিও আমার বন্ধুছে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে'—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভরন্থল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তর্রাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা'— তিনি বললেন সেই তুরীয় দ্ভি মেলে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের খ্বই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগনলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবির্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগনলো শন্নতে এখন ভালো লাগল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।

'আমি দুর্ব'ল। আমি ধরংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন ব্রুতে পারছি না কিছুই।'

'বন্ধ, আমার —' প্রনর্জি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন যেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহং যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছ্বসিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার ব্বকের মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোথ তুলে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লজ্জার কিছ্বনেই।'

ভূর, কু'চকে হাত গ্রিটিয়ে আঙ্কল মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রাভচ।

সর্ গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খ্বিনাটি আপনার জানা দরকার। মান্মের শক্তির একটা সীমা আছে কাউপ্টেস, আমি সেই সীমায় পেণছৈছি। সারা দিন আজ আমায় হ্কুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থা থেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জাের দিলেন) 'সেই হ্কুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গ্রহাশক্ষিকা, বিল... ছােটো এই আগ্রনটা আমায় দয়ে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই। ডিনারে... কাল সন্ধাায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগােস করে নি আমায়, তবে জিগােস করতে চাইছিল, আর সে দ্ভিট আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাচ্ছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কে'পে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকর্ণা বোধ না করে।

'আমি ব্রুবতে পারছি, বন্ধ্ব আমার' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি ব্রুবতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সান্ত্বনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শ্ব্রু পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি ব্রুবতে পারছি যে নারীর ম্বের কথা, নারীর হ্রুক্ম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আর্পান আমি দ্ব'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দ্বস্তু নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়..;

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিস্তু বন্ধু আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খ্যিস্ট ধর্মের দিক থেকে বে জিনিসটা সবচেয়ে মহনীয় তার জন্যে আবার লড্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শ্বেশ্ ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ এবং প্রেম' — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সেটা অন্মান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্নেছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উল্ভিগ্নেলো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগ্নেলো এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীলোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছ্ন কিছ্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার স্বযোগ দিছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নির্ব্তাপ, এমনকি শর্মভাবাপন্নই। কিন্তু কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেন্টা করতেন নীরবতায় তাঁর চ্যালেঞ্জগ্রলো এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শ্নেছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দ্ইয়ের জনোই আপনাকে অনেক অনেক ধনাবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আরো একবার বন্ধর দ্বই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' -- কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রনুকু মুখ থেকে মুছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাছি সেরিওজার কাছে। শুধু চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারম্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধ্ প্র্যুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রতি পালন করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সংসারের স্বাবস্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন, সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দ্বস্তু নন, সেটা কিন্তু অত্যক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হ্রকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগ্রলো অপালনীয়, আর পালটাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কর্নেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শান্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খ্রই: আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভাবতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতুন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দৃঢ়ে ও প্রচণ্ড এক ভক্ততে যার হাওয়া তথন এর্সেছল পিটার্সবৃর্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রত্যয় জাগানো ছিল সহজ। লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দ্ণিটভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মতে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কম্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কম্পনা থেকে উদ্ভূত ধ্যান-ধারণাগালি হয়ে দাঁডায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় मार्वि करत, स्मेंगे जाँत आरमो ছिल ना। मृजु य आर्छ मृथ् जिनशामीरमत জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি যেহেতু ধর্মে পরিপূর্ণে বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কডটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেত তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকল্পনীয় কিছু দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা ভ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে অনুভব করতেন তা ঠিক: তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি যথন ঐ অকপট অনুভৃতিটায় আত্মসমর্পাণ করেছিলেন তখন তিনি সূখ পেয়েছিলেন এখনকার হেয়ে বেশি, যথন প্রতি মৃহত্বেতে তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খিন্সট, কাগজপ্রগানুলো সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এই রকমটা ভাবা ছিল খ্বই আবশ্যক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান থেকে সকলের কাছে ঘ্ণিত তিনি অন্দের ঘ্ণা করতে পারবেন, গ্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত গ্রাণটাকে।

#### 11 50 11

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খ্ব অলপ বয়সে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমান্ম এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হদয়াবেগের উচ্ছব্বিসত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউণ্ট ভালোমান্ম এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খারাপ কিছ্ব দেখতেন না. তাঁদের কাছে এটা দ্বর্বাধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন পৃথক হয়ে এবং স্থীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতর্পেই বিষাক্ত বিদ্বেপ করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

দ্রামীর প্রণয়িনী হওয়য় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণয়নী হয়ে থাকতে তাঁর কখনো আটকায় নি। হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলডেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী প্র্যুষ উভয়কেই। যাঁর কিছ্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায়্য সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিন্সেস ও প্রিন্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, রুশ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন প্রের্মাহতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন শলাভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্দ্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষণি, কখনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় অতি স্ক্রিক্ত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয় নি। কিন্তু কারেনিনের দ্বর্ভাগ্যের পর, যখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাখীনে

নেন যথন থেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন তথন থেকে তাঁর মনে হতে লাগল যে অন্য সমস্ত ভালোবাসা সাঁচ্চা নয়, সতিয় করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে হদয়াবেগ, সেটা মনে হল আগেকার সমস্ত হৃদয়াবেগের চেয়ে প্রবল। নিজের হদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগালির সঙ্গে তলনা থেকে তিনি পরিষ্কার ব্রেডে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিষ্টিচ-কজিৎস্কির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জনাই, তাঁর সমান্নত দাবোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধ্যুর তাঁর সর্ কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্রভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ত দ্রণ্টি, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো भिताय ভता नतम भाषा शास्त्र जनारे। जाँत मर्फ प्रथा शल भाषा আনন্দই ২ত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খ্রজতেন কারেনিনের মূখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধরুক, এটা তিনি চাইতেন শুধ্য কথা কয়ে নয়, সর্ব সন্তা দিয়ে। ওঁর জনা তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর র্যাদ স্বামী না থাকত আর কার্রেনিন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি ৷ কারেনিন ঘরে ঢুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি লাল হয়ে উঠতেন, কার্রোনন তাঁকে মনোরম কিছু বললে উল্লাসের হাসি তিনি দমন কবতে পারতেন না।

কয়েক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আল্লা আর দ্রন দ্বিক রয়েছেন পিটার্সবির্গে। আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেকসেই আলেক্সান্দ্রভিচকে, কণ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো ম্বর্তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা থবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগন্বলার (আয়া আর দ্রন্দিককে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগন্বলায় নিজের বন্ধন সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেণ্টা করলেন। দ্রন্দিকর বন্ধন তর্ণ অ্যাডজন্ট্যান্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কুপায় যে একটা পারমিট পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আন্না কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রিন্টের মতো প্র্ব্ব মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হল্বদ কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিঘ্টি গন্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা স্বৃস্থির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শাস্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পড়লেন তিনি।

'মান্যবরা কাউন্টেস.

থি দুস্টীয় যে অন্ভূতিতে আপনার হদয় প্র্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দ্বঃসাহস পাচ্ছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কণ্ট পাচ্ছি। আমি চলে যাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পড়িয়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শ্ব্রু এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান্ভব ওই মান্বিটিকে কণ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বন্ধুদ্বের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি ব্রুবেন। সৌরওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিণ্ট সময়ে আমিই বাড়ি যাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথায় এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভর করছে তাঁর মহান্ভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে কী কৃতজ্জতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আন্না'

চিঠির স্বকিছ্রতে, তার বক্তব্য, মহান্ত্রবতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার স্বর, যেটা তাঁর মনে হল বেহায়া গোছের — স্বকিছ্রতেই পিত্তি জবলে গেল কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার।

'বলে দাও জবাব মিলবে না' — এই বলে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখার কেস খুলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গর্র্পেশ্র্ণ ও দ্বঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা র্চি, তেমন চা করতে বলব। জর্বরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শক্তিও দেন তিনি' — ওঁকে খানিকটা অস্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দ্বাতিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউপ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চার্তা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

## 11 28 N

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওপ্পায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গম্প করতে লাগল।

অদল-বদল নিয়ে জিগোস করায় সোনালি জরির কাজ করা উর্দি পরিহিত এক পককেশ বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাঙ্গী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউন্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্ত্রী আর প্রিন্সেস ভাৎকোভস্কায়া দ্যাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি অ্যাডজন্ট্যান্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী। 'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।' 'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমদনি করে বৃদ্ধ বললেন।

'কারেনিন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস করলেন প্রিন্স।

'বলছিলাম যে উনি আর পর্তিয়াতোভ 'আলেক্সান্দর নেভঙ্গিক' অর্ডার পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উ'হ্। দেখ্ন ওঁর দিকে চেয়ে' — কাঁধের ওপর দিয়ে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উদি পর। কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পয়সার মতো সন্খী আর তৃষ্ট' — বায়ামবীরের মতো দেখতে এক সন্প্র্র্য কামেরহেরের সঙ্গে করমর্দনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'না, উনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দ্বর্ভাবনার দর্বন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত পয়েণ্ট ব্রুঝিয়ে না বলা পর্যন্ত উনি ছাড়বেন না বেচারিকে।'

'ব্রড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!\* আমার মনে হয় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্ষা করছেন ওঁর স্ফ্রীকে।'

'কী বলছেন! কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছ্ব বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?'
'আচ্ছা, কারেনিনা এখানে, সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবি,র্গে। কাল আলেক্সেই স্তন্দিক আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous\*\* মুহ্বায়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'\*\*\* বলতে শ্র করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জন্য থেমে গেলেন।

সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> বাহ্বাগ্ন বাহ্বাগা (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> এ লোকটার নেই... (ফরাসি I)

এইভাবে ওঁরা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিক্কার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আথিকি প্রকল্পটির প্রতি পয়েণ্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

দ্বী যথন আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দৃঃখজনক সেই ঘটনাটি—উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিজ্কার তা দেখতে পাছিল, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি থেমে গেছে। দ্বেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি দ্বারীর ব্যাপারে তাঁর দৃর্ভাগ্য অথবা তাঁর যা নির্বন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেণছে গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই স্কুপট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গ্রুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মান্য, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বল্ন, যে প্রস্থাবই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শ্নত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবার জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিম্প্রেয়াজন।

কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এটা অন্ভব করতেন না, বরং উল্টো: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভুলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি স্পন্ট করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। স্থাীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছ্ পরেই তিনি লিখতে শ্রু করেন নতুন আদালা সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিষ্প্রয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চার্কুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বেধ্ যে থেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুল্ট তিনি অ্যার কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জার্গতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সম্ভোষ বিধান

করা যায় স্ফার, রন্ধাচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা যায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খিন্নস্টদ্ভ পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অন্সারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উব্ভিটি। তাঁর মনে হত, স্ফার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের স্কৃপন্ট অধৈর্যে বিরত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শ্ব্ব তখন, সখন কাছ দিয়ে এক রাজবংশীয়কে যেতে দেখার স্থোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাড়ান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগ্রলো ভেবে দেখলেন মাথা নুইয়ে, তারপর অন্যমনস্কের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা কর্মছলেন।

কামেরহেরের জ্বলপি আঁচড়ানো, স্বরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিল্সের উদিতে আঁটো লাল গদানের দিকে তাকিয়ে (এ'দের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মান্ম। লোকে ঠিকই বলে যে দ্বনিয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তীর্ষক দ্বিষ্টপাত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগ্নলো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যন্ত ভাঙ্গতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উন্দেশে মাথা নুইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খ্রুতে লাগলেন কাউস্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিদ্ধেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি ষে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কী স্কুদর আজকের দিনটা' — 'স্কুদর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জ্ঞানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বির্পতা ছাড়া আর কিছ্ আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হল্ম কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপর্প ভাবাল্ চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগ্নলোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিছু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেথার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শ্র্ম এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকটা বড়ো বীভংস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিন্তাকর্ষক্রই মনে হত তাঁর কাছে। কাউন্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শ্র্ম তাঁর প্রতি প্রসন্নতার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রতা ও উপহাসের যে সমৃদ্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দ্বিটর মধ্যে দিয়ে থেতে যেতে তিনি স্বভাবতই ক।উন্টেসের প্রেমাবিষ্ট দ্বিটতে আকৃষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আকৃষ্ট হয় আলোয়। 'অভিনন্দন' — চোথ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউন্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোথ ব'কে কাঁধ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমায় এটা খ্রিশ করতে পারে না। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কখনো।

'আমাদের দেবদ্তিটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি প্ররো সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভুর্ তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিংনিকভও খ্রিশ নন।' (সিংনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলোকিক শিক্ষার ভার পেয়েছিলেন তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান যেসব প্রশেন প্রতিটি মান্ষ ও প্রতিটি শিশ্বর মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশেন তিনি আগ্রহী -- ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যখন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তবা বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছ্টা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্তের খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবির্গের সেরা শিক্ষককে আমন্তণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই বাস্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশ্ব খারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছবাসে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আর্পান আসন্ন আমার ওখানে। আপনার পক্ষে কণ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগন্দি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এখানে, পিটার্সবির্গে।'

স্থার উল্লেখে কে'পে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ণ্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণে অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দ্ভিতৈ, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছনাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্রনা সব চিনেম।টির পাত্র সাজানো, দেয়ালে পোট্রেট টাঙানো আরামপ্রদ দ্টাডিটায় ঢুকলেন, গৃহকর্ষী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর দিপরিটে গরম করার একটা রুপোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্টেটগুরলোর দিকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খুললেন। কাউন্টেসের সিল্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শান্তিতে বসতে পারি' -- কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিম্থে, তাড়াতাড়ি করে সে'ধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে!'

উপক্রমণিকাম্বর্প গোটাকত কথার পর কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোখ তুলে ভীর, ভারি, গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধ আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছ্ব আপনি দেখেন না!'

'উল্টে বরং, আমি দেখি সবকিছই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যায্য হবে?'

মূথে তাঁর অনিশ্চিতি এবং তাঁর কাছে দূর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামশ, অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবিকছ্বরই একটা সীমা আছে। দ্বর্নীতিটা আমি ব্বিথ' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দ্বর্নীতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিমি কথনো ব্বতে পারেন নি, 'কিস্তু নিষ্ঠ্রতাটা আমি ব্বিথ না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে

থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা ব্রুতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছন্ডবে কে?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পণ্টতই নিজের ভূমিকায় প্রীতিলাভ করে, 'আমি সর্বাকছনু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — প্রয়েছে... তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধ আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষম। করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশ্বটির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা করছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আর্পনি যদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না কী কণ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আর্পনি বরাবরের মতোই নিজের কথা ভূলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যন্দ্রণা, শিশ্বটির কন্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মান্বিক কিছ্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দ্বিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর র্যাদ আর্পনি অনুমতি দেন তাহলে ওকে চিঠিলিথব আমি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

# 'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছ্ব প্রশন আসবে, শিশ্বিটর কাছে যা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিকারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশেনর উত্তর দেওয়া চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খিন্রস্টীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অন্রোধ করি। আপনার জন্যে কর্ণ। মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউশ্টেস লিদিয়া'

যে গোপন উদ্দেশ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই ল্বিকয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আন্নাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচব কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মান্ধের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খুঁজে পেলেন না সেটা।

যে দ্বী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যাযাতই বলেন সাধ্তুলা, তার স্মরণাপলক্ষে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা ব্যেধগম্য ইচ্ছিল না তাঁর, দ্বীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভুলগ্লো তিনি করেছেন তার যন্ত্রণাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিরেছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কছে থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অনুশোচনার মতো দন্ধাচ্ছিল তাঁকে। সমান দন্ধাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিথেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সন্তানের জন্য তাঁর হে যত্ন, সে স্মৃতিটা লক্ষায় আর অনুশোচনায় প্রতিয়ে দিচ্ছিল তাঁর হদয়।

ওর সমন্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লঙ্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিন্তু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশেনর উদয় হত, যথা: এই সব ভ্রন্ফিক, অব্লোন্ শ্কিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বাধে করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল প্রো একসারি এই সব স্পৃষ্ট, সবল, অসন্দিম্ব লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বত্র অজ্ঞাতসারে তাঁর কৌত্হলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন থেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বে'চে আছেন ইহলোকের সাময়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অন্তরে তাঁর শাস্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিন্তু এই সাময়িক, অকিণ্ডিংকর জীবনে তিনি যে কতকগ্রাল, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অকিণ্ডিংকর ভুল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দম্বাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা ব্রিঝ নেই। কিন্তু এই প্রলোভনটা দীর্ঘস্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অন্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্ত্বস্থতাবোধ যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভুলতে পারেন।

## 11 રહા

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুতিতে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে প্রনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোটু মান্ষটির উন্দেশে। 'ব্যান্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোথ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিয়ে যেতেই আমিই থবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছ।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি, 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে ছ্রুক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। 'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাডলে পোর্টার।

ব্যাশেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে

কিসের যেন প্রার্থী হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দ্ব'জনেই উৎস্ক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশম্থে, পোর্টারের কাছে কর্বভাবে মিনতি করছিল যেন তার থবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খুশি হয়েছিল তো?'

'খ্বশি আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।' কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শ্বধাল, 'কেউ কিছ্ব এনেছে?' 'হাাঁ খোকাবাব্ব' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউপ্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষ্ নি ব্ঝল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!'
'কত বড়ো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।' 'বই ?'

'না, কোনো একটা জিনিষ। থান, যান, ভার্সিল ল,কিচ ডাকছেন' — গৃহশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শ্লুনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দস্তানা থেকে আধ-থসা সেরিওজার হাতখানা সাবধানে খসিয়ে পোর্টার চোথ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভুনিচের দিকে।

'ভাসিলি ল্কিচ, শ্ধ্ এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি ল্কিচকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছ্ব এমন স্থময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধ্ব, পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের থবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীন্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শ্বনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জনা আনন্দ আর সে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খ্ব গ্রেম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার

মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।
'জানো, বাবা আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার পেয়েছেন?'
'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'
'কী. উনি খাশি হয়েছেন?'

'জারের অনুগ্রহে খুনিশ আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গুরুবুগম্ভীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হরে তাকাল সমস্ত খাটিনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মাখ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দাই জালপির মাঝখানে ঝুলন্ত থাতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচু থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?' পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অন্ফীলন থাকে। আপনারও অনুশীলন আছে খোকাবাব্, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অন্মানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্র। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগ্যোস করলে সে।

কিন্তু ভার্সিল ল্বাকিচ ভার্বাছল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দ্বটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বল্ন-না ভার্সিল ল্কেচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টোবলে বসে হঠাং জিগ্যেস করলে সেরিওজা, 'আলেক্সান্দর নেভিশ্বি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্সান্দর নেভশ্বি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভার্মিল লাকিচ বললে যে নেভঙ্গ্লির চেয়ে বড়ো হল ভার্নিমির। আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভান্ন।'

'আর আন্দ্রেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কন্ইয়ে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ডুবে গেল।

ভাবনাগুলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাবা তার হঠাৎ ভ্যাদিমির আর আন্দেই দ্ই-ই পেয়ে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমস্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার কর্ক, অর্মনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তায় সময় কেটে গেল। শিক্ষক যখন এলেন 'চিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তথনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শৃংশ্ব অসন্তুল্ট নন, দ্বঃখিতই হলেন। এই দ্বঃখটা সেরিওজাকে বিচলিত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছ্ব নেই; যত চেন্টাই সে কর্ক পড়া সে কিছ্বতেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ ব্যিয়ের দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন ব্রুতে পারছে. কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছ্বতেই মনে করতে আর ব্রুতে পারছিল না কেন অমন ছোটু আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাৎ'-কে হতে হল ক্রিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দ্বঃখ পেয়েছেন তার জন্য কন্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সাপ্তনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই মৃহতেটার সুযোগ নিলে সে।

হঠাং জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন করে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, ব্রন্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁর দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে ব্রুতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন. ভাবছেন না তা নিয়ে, যে স্ব্রেকথাগ্বলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। 'কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছ্ব বিষয়ে, যা ভারি একঘেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমায়, ভালোব।সেন না?' সথেদে সে জিগোস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যন্ত সেরিওজা একটা ছুরি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্তু মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলাব পর এবং বলেছেন বলেই সে বেডাবার সময় খ'লে বেড়াত তাঁকে। প্রুটদেহী, লাবণ্যময়ী, কৃষ্ণকেশী প্রতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই বৃত্তি উনি তার কাছে এসে মুখাবগ্যুপ্তন তুলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মুখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে. তাঁর স্বরভি পাচ্ছে সে, অনুভব করছে তাঁর বাহ্বর কোমলতা, স্বথে কে'দে ফেলবে সে, যেমন একবার ছিল সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে, স, ভস, ডি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাং শ্নেল যে মা তার মরেন নি, তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা ব্রঝিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো ব্রঝতে পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খ'জত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীক্ষোদ্যানে বেগানি মুখাবগাুপ্টন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দ্রুদ্রুর বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ কর্বছিল সে যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যস্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছারি দিয়ে কাটছিল টোবলের কিনারা আর জবলজবলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মায়ের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি ল<sub>ব</sub>কিচ। লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তুচুম্বন করলে, মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্সান্দর নেভাস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিন। খুঁজলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অন্শাসন বইখানা টেনে নিয়ে খ্ললেন। পবিত্র ইতিব্তু প্রতিটি খিএস্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ কথা বারন্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অন্শাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'থ্ব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেজ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেজ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খ্রিশ হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করে। বাপন্' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পর্বস্কারটা নয়, শ্রমই ম্ল্যোনা। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশনা করে। পর্বস্কার পাবার জন্যে, তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা: কিন্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি ব্লক বে'ধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ. 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি প্রস্কার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জ্বল সেরিওজার চোখ শ্লান হয়ে গেল, বাপের দ্ভির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত স্বর যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই প্রস্তুকস্থ বালকের কুগ্রিম ভূমিকা নেবার চেণ্টা করত।

'তুমি এটা ব্ঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হ্যা বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে।

পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক মৃথস্থ করা এবং প্রাচীন অনুশাসনের শুরুটার পুনরাবৃত্তি করা নিয়ে বাইবেলের শ্লোক সেরিওজা ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বেক যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শব্দে জন্ড দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মুখ গোমড়া করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শুরু করলেন সেটা সে শ্রনেছে বহুবার, কিন্তু কখনো মনে রাখতে পারে নি, কেননা তা ব্রুবতে পারত সে পরিপ্রার -- 'হঠাং' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শুধু একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার প্রনরাব্যন্তি করাবেন কিনা: সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রনরাব্তি করতে তিনি বললেন ना, প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগুলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছু, কিছু, ঘটনা কিসের পূর্বসূচনা দিয়েছে এ প্রশেনর জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছাই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেয়েছে। যে জায়গাটায় সে কিছ্ ই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচচ্ছিল, চেয়ারে দলেছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আগেকার পয়গশ্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনথ ছাডা আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগ্রলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনথ ছিল তার প্রিয় চরিত্ত, আর পিতার ঘডির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পুরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শ্নেত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে শিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে: যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যোস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাইমাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনখ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, কেন সবাই ভগবানের চোখে অমনি

প্রাবান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিস্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনথের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন প্রগম্বর?' 'এনখ, এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খ্ব খারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খিদ্রুলানের পক্ষে যা জানা সবচেয়ে বেশি দরকার তা জানার চেন্টা যদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খ্লি নই, পিওতর ইগ্নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখ্লি... তোমায় শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসম্ন, এবং সত্যিই সে পড়াশ্বনায় ছিল খ্বই খারাপ। অন্যাদিকে তাকে গ্লেহীন বলা চলত না কোনোচমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টাশুস্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গ্লেপনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জর্বরি একটা দাবি। এ দাবিটা শুদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাস্বিজ্লভাই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনো সে শিশ্ব; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপল্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপ্র্ণ। শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেশ্বা, ভার্সিল ল্বিকচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সপ্তয় করত সে। যে জলস্লোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অনা জারগায়।

লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদেজ্কার কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শান্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শান্তিটা হল শাপে বর। ভাসিলি লন্কিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সন্ধেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বে'ধে নিয়ে ঘ্রপাক খাওয়া যাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো যায় তার স্বপ্নে। সারা সঙ্গে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শ্রুতেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা যেন আর ল্রুকিয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি ল্কিচ, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশ্বনা যাতে হয়?'

'উ'হ্ম।'

'খেলনা ?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমংকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলনে' — হেঙ্গে বললে ভার্সিল লন্নিকচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ, 'নিন, শনুয়ে পড়ন, আমি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খ্রশিতে খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যখন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তখন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে ক্লেহের দ্ঘিতৈ তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিন্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

## แรษแ

পিটার্স ব্র্গ এসে দ্রন্ হিক আর আন্না উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় দ্রন্ হিক রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশ্রটি, স্তন্যদাত্রী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্কাটে আন্না।

আসার প্রথম দিনেই দ্রন্দিক যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মন্ফো থেকে তিনি এসেছিলেন কী একটা কাজে। মা এবং দ্রাত্বধ্ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগোস করলেন বিদেশ দ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের বৃত্তান্ত, কিন্তু আল্লা সম্পর্কে ট্র্ শব্দটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে দ্রন্দিকর কাছে এসে জিগ্যেস করেন আশ্লার কথা, আলেক্সেই দ্রন্দিক খোলাখ্লি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত খেকোনো দ্বার মতোই তাঁকে দ্বা বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গ্হিণীকে জানিয়ে দেন।

দ্রন্দিক বললেন, 'সমাজ যদি অনুমোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ফীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের যুক্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অর্বাধ তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভূল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছ্ দেখেন নি, আলেক্সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আল্লার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও দ্রন্ স্কি আশ্লাকে 'আপনি' বলে সন্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আন্না যে দ্রন্ স্কির মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দর্ন অন্ত্বত একটা বিদ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন দ্রন্দিক। সমাজ যে তাঁর আর আল্লার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার: এখন দ্রুত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দ্লিউভিঙ্গি বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রদ্ন এখনো অমীমার্গসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহ্লা, দরবারের যে সমাজ তা আল্লাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিন্ঠরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

যদি জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গ্রুটিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা যায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গ্রুটিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে. এটা জানা থাকলে লোকের খিচ ধরে, পা দমকা মেরে টান হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল দ্রন্ফির। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রুদ্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেণ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মন্ত থাকলেও আন্নার জন্য তা রুদ্ধ। বেড়াল-ই'দ্বর খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আন্নার ক্ষেত্রে।

পিটার্সবির্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্স্কির সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যস্ত। আর আলা? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় দ্রমণের পর আমাদের পিটার্সবিদ্বর্গ যে আপনাদের কাছে কী বিছছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পারছি। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধ্মাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

দ্রন্স্কি লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হ্রাস পেল বেট্সির উচ্ছনাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছ্বড়বে, কিন্তু আন্নার কাছে আমি ধাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সত্যি, সেই দিনই তিনি যান আম্লার কাছে, কিন্তু গলার স্বরটা ছিল না আগের মতো। স্পণ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববােধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আম্লা তাঁর বন্ধুত্বের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠথোট্রারা আপনাদের কাছ থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ। Ça se fait\*, আপনারা শুকুবার চলে যাচ্ছেন। দ্বঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্সির কথার ধরন থেকে দ্রন্দিকর বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেণ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আল্লাকে নিয়ে উচ্ছনিসত হলেও পন্তের ভবিষাং নদ্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আল্লার উপর হবেন নির্মা। কিন্তু

সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

শ্রাত্বধ ভারিয়ার ওপর খ্বই ভরসা করেছিলেন তিনি। তার মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছ্ড়বেন না। সহজসরলভাবে দ্ঢ়তাব সঙ্গে তিনি আন্নার কাছে যাবেন এবং স্বগ্হে বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই দ্রন্দিক যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

দ্রন্দিকর কথা সব শুনে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক্সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সর্বাকছ, করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' -- 'আল্লা আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জোর দিয়ে। ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি: ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খ্রিটনাটি কথায় আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — দ্রন্দিকর বিমর্ষ মুখের দিকে ভীর, দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিস্তু যে জিনিসের যা নাম. সেটা স্পন্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে স্কুনাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা ব্রুতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জনো। বেশ, আমি নয় গেলাম আল্লা আর্কাদিয়েভনার কাছে: উনি বুঝবেন যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে. কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অনাভাবে যাবা ব্যাপাবটা দেখে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হ্যাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেয়ে আল্লা নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' -— আরও বিমর্য মুখে কথায় বাধা দিলেন ভ্রন্স্কি এবং দ্রাত্বধ্র সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা ব্রুতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

'আলেক্সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। ব্বে দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীর, ভীর, হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্ধভাবে বললেন দ্রন্দিক, 'কিস্তু এতে আমার কণ্ট হচ্ছে দ্বিগন্গ। কণ্ট হচ্ছে এইজন্যে য়ে আমাদের বন্ধত্ব ঘন্টে গেল। ঘন্টে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি ব্রুথতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।' এই বলে চলে গেলেন উনি।

দ্রন্দিক ব্রথতে পেরেছিলেন যে আর চেণ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সব্রেগ্
এ কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগণটার সঙ্গে
সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমন
কণ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সবির্গের প্রধান একটা বিশ্রী ব্যাপার
ছিল এই যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্বত্ত বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শ্রের্ হোক না কেন, আলেক্সেই
আলেক্সান্দ্রভিচেব প্রসঙ্গে না উঠে থেত না; এমন কোথাও যাবার জায়গা
ছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সন্তব। অন্তত দ্রন্দিকর তাই
মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙ্বল থাকলে লোকের মনে হয় যে স্বিকছ্বই
যেন ঐ জখম আঙ্বলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবিহুর্গে দিন কাটানো দ্রন্সকর কাছে আরো দহুঃসহ মনে হচ্ছিল, কারণ আল্লার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দহুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আল্লা যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নির্ব্তাপ, তিতিবিরক্ত, দহুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কণ্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাখছিলেন দ্রন্স্কির কাছ থেকে, যে আঘাতগহুলো দ্রন্স্কির জীবন বিষিয়ে তুলছে, সহ্ক্ষ্ম বোধের ফলে যা আল্লার পক্ষে আরো বেশি যক্তাদায়ক হবার কথা, তা যেন আল্লা থেয়ালই করছিলেন না।

### ท 25 แ

আন্নার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলি আস্থ্র করেছে। আর যত কাছিরে এসেছেন পিটার্সবি,গের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাৎপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সেপ্রশন তিনি আব করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তথন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবি,গে এসে সমাজে তাঁশ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাৎ একটা পরিষ্কার ধারণা হল তাঁর এবং ব্রুলেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দ্ব'দিন কেটেছে পিটার্স'ব্বর্গে। ছেলের ভাবনা তাঁর

মৃহ্তুরে জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঢুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিস্তা ছিল কণ্টকর, শাস্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাংটার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুম্বন করতে। সেরিওজার প্রনো ধাই-মা তাঁকে সাহায্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত দোদ্লামানতা আর ধাই-মাকে খাজে বার করার চেণ্টায় কেটে গেল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কন্টে আনা স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে আন্নার কাছে সবচেয়ে নিন্ধুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আন্না যখন শ্বনছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ বৃত্তান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে মুহ্তের মতো অত অপমানিত আন্না বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আন্না কিন্তু এও ব্বতে পার্রাছলেন যে নিজের দ্ভিটকোণ থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দ্বংখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। দ্রন্দিককে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে দ্রন্দিক তাঁর দ্বংখের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আন্নার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গ্রেক্ষীন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কন্টের সমন্ত গভীরতা হদরক্ষম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন,

ব্যাপারটা বললে যে নির্ব্তাপ স্বরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘ্ণা হবে আহার। আর দ্বনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগন্লো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শুধু ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যস্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নির্ভরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিস্থু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগুলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জনলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল পন্তক্ষেহের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বিরুদ্ধে।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কণ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তংক্ষণাং তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাস্মুজি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘ্র দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণ করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খ্ব ভাবে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শয্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তার টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগর্মপ্রন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কছে থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছ্র খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শর্ধ্ব ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগ্রলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাব্ন, কিছ্রই দাঁড়াছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা, তাঁর ভতপূর্বে বাড়ির সদর দরজায় ঘণিট দিলেন !

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জনুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগন্ধন নামিয়ে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে ৷

পোর্টারের সহকারী আম্লার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খ্লতেই আমা ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন র্ব্লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গাঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সেগেই আলেক্সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগ্নলো আন্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিরত অবস্থা দেখে কাপিডোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে ঢুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদ্বুমোভের কাছ থেকে আসছি সেগে'ই আলেক সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আলাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবতিতি প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কন্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহুতেরি জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভাবকোট খ্লতে খ্লতে কাপিতোনিচ শ্বাল, 'অপেক্ষা করবেন কি ?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুনিশি করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হ্বজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আল্লা, কিন্তু গলা দিয়ে দ্বর বেরত্বল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অন্যরোধের একটা দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি লদ্ধ্ব পদক্ষেপে দ্রত উঠতে লাগলেন সিণ্ড দিয়ে। হ্মাড় খেয়ে পড়ে সিণ্ডির পৈঠায় জ্বতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছ্টল তাঁর পাল্লা ধরতে।

'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা ব্রুতে না পেরে পরিচিত সি'ড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আলা।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিচ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার: 'একটু সব্র কর্ন হ্জ্রোনি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খ্লে অস্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আন্না অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যথন এই কথা বললে, সেই মৃহ্তে আন্নার কানে এল শিশ্বর হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবস্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'ষেতে দাও, যেতে দাও, বাপনু!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শুধনু একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদনুটো বনুজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘন্ম-ঘন্ম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধনুর্যভরে ফের শনুয়ে পডল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তখন আমা তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর জেমন নয়: চাব বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ো আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর থেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে ম্থ নামিয়ে ফের ডাকলেন আল্লা।

কন্ইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খ্জতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোথ মেলল। চুপচাপ সপ্রশন দ্ভিতে সে করেক মহেতে তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম স্বথের হাসি হেসে ম্বদে আসা চোথ ব্রজে সে ল্টিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিণ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আলা বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহ্বকনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তথনো চোথ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘে'ষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশবুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রাল্ব ঘাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আছেল্ল করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায।

'আমি জানতাম' — চোথ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষ্মিন আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

ত্যিতের মতো আল্লা দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপিস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুন্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুম্ খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত ব্লিয়ে দেখলেন, কিস্তু কিছ্ম বলতে পারলেন না: কাল্লায় কণ্ঠ রাদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চে'চিয়ে উঠল কাল্লা-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না. কাঁদব না, কাঁদব না' — কালাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আলা: 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছ্কুল চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিস্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তুই? কেমন করে...' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘ্রিয়ে নিলেন। 'ঠান্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভার্সিল লুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!'

বলে থিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!' ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আহার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিজ্ঞার ব্যুতে পারল কী ঘটেছে। 'ওটা খুলে রাখো' — আহার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুম্ খেতে লাগল সে।

'কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।'

'কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।'

'বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?'

'আমি জানতাম, আমি জানতাম!' নিজের প্রিয় ব্রলিটির প্রনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আল্লার যে হাতখানা তার মাথায় ব্রলিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

#### น ๑๐ แ

ইতিমধ্যে ভার্সিল লন্নিচ যে প্রথমটা ব্রুতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নিদিন্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, স্ত্রাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে ব্রুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠস্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মৃছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্ত্রা এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে চুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশ্বকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই ব্বতে পারছিল যে স্বামী-স্ত্রার সাক্ষাং হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেণছে দিয়েছে জেনে ব্রুড়াকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগ্র্যের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হার্য, তুমি হলে চুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগনে গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! ব্রুলে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্ম'পর্ত্ত্রর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে 
ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলনে মারিয়া এফিমোভনা:
ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষ্নিনি বের্বেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কান্ড!' আয়া বললে. 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখ্বন কর্নেই ভার্মিলয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কান্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশ্কক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেৎকা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আয়া শ্নছিলেন তার কণ্ঠস্বর, দেখছিলেন তার ম্খ, ম্খভাবের চাণ্ডলা, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে ব্রুতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার — শ্রুর্ব এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অন্ভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি ল্বকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শ্নতে পাছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না। আন্নার কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও দকন্ধ চুন্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকর্ন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'ওহ' ধাই-মা, লক্ষ্মীটি আমার, আমি জানতাম না যে আপনি এ বাড়িতে' — এক মুহুতেরি জন্য সম্বিং ফিরে পেয়ে বললেন আল্লা।

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে. আল্লা আক্যিয়েভনা!'

হঠাং কে'দে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর। , হেসে চোখ জনলজনল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অনা হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল প্রেক্ট্ পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লাসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন…' সেরিওজা বলতে শ্রে, করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লঙ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না. এই দেখে থেমে গেল।

আম্লা ঝু'কলেন তার দিকে। বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা বুঝল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যথন ছোট্ট ছিল তথন আমা তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভূলে যাবি না তো? তুই…' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি।

ওকে যা বলা যেত তেমন কল কথা লাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা ব্রুল সেরিওজা। সে ব্রুল যে মায়ের প্রাণে সূখ নেই আর ভালোবাসেন তাকে। এও সে ব্রুলে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফিসফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে ব্রুলে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে ব্রুকছিল, কিন্তু ব্রুকতে পারে নি কেন মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর লজ্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাছেন ওঁকে, কিসের জনা যেন লজ্জা পাছেন। ভেবেছিল একটা গ্রাণ্ন করে

খটকাটা পরিজ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাছিল যে কণ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তাব। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘে'ষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগগির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দ্রে আর তার ভীত মুখভাব দেখে ব্রুলেন যে শুধু বাপের কথাই বললে না, থেন শুধাচ্ছে বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যথন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোথে হতাশায় চিংকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলতায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদ্ধ আমার!' শক্তিহ**ীন হয়ে সেরিওজার মতোই** ছেলেমান্ধি কালায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি লুকিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে। ব্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়া হল আন্নাকে।

বিছানায় লাটিয়ে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মাখ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোথের জলে ভেজা মাথে চুমা খেলেন আরেক বার এবং দ্রাত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মাথোমাখি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দ্ভিটপাতে সমস্ত খ্টিনাটিতে তাঁর ম্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেন্না, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষা আচ্ছন্ন করল আন্নাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ম্খাবগ্ণ্ঠন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দেতি বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগর্নলি তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসং আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আন্নার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাং তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্কাটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি ব্রুখতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খ্লে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরামকদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দ্ই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রোঞ্জ ঘড়ির দিকে ক্ষির দ্ভিতৈ তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আল্লা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আমা বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আহার काष्ट्र । शानगान म्यू भूष्टे स्माराधि वतावरतत मराजा मारक प्रार्थ निरुत निरुक যেন সুতোয় মোড়া হাত বাড়িয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাথনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে नागन। भूकित উप्प्तिम ना एट्स, हुम, ना त्थरा भाता यात्र ना, जात पिरक আঙ্বল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে: নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পারা যায় না, যা সে চুম্ব খাওয়ার মতো কবে পরের নিত ম্বংখব মধ্যে। এ সবই করলেন আন্না, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুম, খেলেন তার তাজা গালে, অনাবৃত কন্ট্রা; কিন্তু এই শিশ্বটিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিম্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর ক্লেহ ক্লেহই নয়। মেয়েটির সবই মিন্টি, কিন্তু কেন জানি আল্লার মন কাডতে পার্রছিল না সে। প্রথম সম্ভার্নটি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিতপ্তির পথ পাচ্ছিল না: মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তানটির জন্য যে যত্ন হয়েছিল তার শতাংশভ ঘটে

নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবকিছ্ই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মান্য হয়ে উঠেছে, প্রিয়পান্ত মান্য; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অন্ভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে -- তার কথা আর দ্বিট স্মরণ করে আমা ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শ্ব্র্য দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার স্ব্রাহা করার উপায় নেই।

ন্তন্যদাত্রীকে মেয়েটি ফেরত আর তাদের ছুটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্টেট ছিল সেরিওজার। টুপি খলে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগারিল মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খনলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খনলে নিলেন সবক'টিই। রইল শুধ্র একটা সব শেষের স্বন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দ্র'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোথ কুচকে সে হাসছে। এটা হল র্সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা স্কুন্দর মুখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সরু সরু শাদা শাদা অতি উত্তেজিত আঙুলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে খ'টলেন বার কয়েক, কিন্তু ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছারি ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্দিকর ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) খাসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। দ্রন্দিকর ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দুঃখের কারণ। সারা সকালটা আল্লা ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিন্তু এখন প্রেকোচিত, সম্ভ্রাস্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও স্ক্রিম্ট এই মুখখানা দেখে হঠাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অনুভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দুঃখকন্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলেরেখে সে থাকে কী করে?' হঠাৎ একটা অভিযোগ নিয়ে আলা ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপেরেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষ্মনি তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে স্বিকছ্ম বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ন্ট ব্বেক প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে লোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগাগেরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সবৃর্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আলার মনে হল, 'একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে।' হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আলার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগন্বলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল সবকিছনতেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবিহুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমর্নাক এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচুখি হতে চাইছেন না।

'কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্দিকর ঔদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে দ্রন্দিকর ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রক্ষের উন্দীপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে বাস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগ্রলোর চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসম্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য দ্রন্দিক আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শ্নলেন। যখন ড্রারং-র্মে ঢুকলেন, তখন ভ্রন্দিক নন, ইয়াশ্ভিন তাঁকে দ্বাগত করলেন দ্ণিট দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন ভ্রন্দিক, আশ্লার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

'আমরা তো পরিচিত' — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্ভিনের (যেটা তার বিশাল দৈঘা ও রক্ষ ম্থের পক্ষে ভারি অন্তুত) বিরাট হাতটায় রেখে আল্লা বললেন। 'পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তে! আমায়' — ছেলের যে ফোটোগ্লো দ্রন্দিক দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভিঙ্গতে তাঁর কাছ থেকে সেগ্লো ছিনিয়ে নিয়ে আল্লা বললেন এবং জনলজনলে চোখে অর্থপূর্ণ দ্ভিটতে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এ বছর ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আমা বললেন সম্রেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শ্বনে দ্বংথ হল, কেননা আমার পছন্দগ্রলো বেশির ভাগই থারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্ভিন বললেন।

কিছ্কণ কথাবার্তার পর দ্রন্দিক ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্ভিন আল্লাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবিন্র্গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টুপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিব্রত দ্থিতৈ তিনি তাকালেন জন স্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্ভিন দ্রনাস্কর দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তুই?'

'আমার এখানে খেতে আসন্ন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দ্ট়কণ্ঠে বললেন আল্লা, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অস্তত থাকতে পারবেন। আলেক্সেই তার রেজিমেণ্টের বন্ধন্দের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খ্ব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্ভিন কথাটা বললেন তা থেকে দ্রনন্দিক ব্রুলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্ভিন মাথা ন্ইয়ে বেরিয়ে গেলেন, জন্দিক রয়ে গেলেন কিছ্ম্পণের জন্য।

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'যা! আমি এক্ষ্রিন আসছি' –– চে'চিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্ভিনকে।

দ্রন্দিকর হাত ধরে আল্লা অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছ্ বলার আছে' — তাঁর বে'টে হাতথানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছ্ হয় নি তো?' 'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর স্মৃতিনাস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুম্ম খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটায় চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'আলেক্সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে। কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কণ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি। 'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আল্লা বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

### ॥ ७२ ॥

खन् रिक यथन कितलन, आज्ञा घरत ছिलन ना। भूनरलन छेनि हरल যাবার কিছ্ম পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দ্ম'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আলা যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আলা যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশুভিনের সামনে যে ক্রদ্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগ্রলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব দ্রন্স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আল্লার সঙ্গে একটা বোঝাব্রঝি হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রায়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আল্লা ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্লোন্স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আল্লা বাজার করতে যান। দুর্শিচন্তাগ্রন্ত ও সপ্রশন দ্রন্দিকর মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আল্লা, ফুার্ত করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। দ্রনাদিক দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু, একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি ভ্রনম্কির দিকে চকিত দুন্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় ছিল সেই দ্রততা আর লাবণা যা তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মৃদ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-র্মটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আল্লার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিলেসস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিলেসস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিলেসস বেট্সি ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অস্থে, কিন্তু আল্লাকে অনুরোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে তার কাছে আসতে। এইভাবে সময় বে'ধে দেওয়ায় ভ্রন্শিক তাকালেন আল্লার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু আল্লা যেন থেয়াল করলেন না সেটা।

মদে, হেসে তিনি বললেন, 'খাব দাঃ খিত যে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রি**ন্সেস খ্**ব দ্বঃখিত হবেন।' 'আমিও।'

'আর্পান তাহলে পাত্তি শ্ননতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।
'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। খেতাম যদি বঞ্জের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' — আল্লা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন দ্রন্দিক। আলা কী করছেন তা একেবারেই ব্রুতে পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিন্সেসকে, কেন তুশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থার পাতির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, ধেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গ্রন্থের দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আলা জবাব দিলেন হয় আম্বদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আলা হয়ে উঠলেন উদ্ধত ফুর্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দ্বজনের সঙ্গেই। যথন খাওয়ার টেবিল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধান্ধায় আর ইয়াশ্ভিন ধ্বপান করতে, দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছ্বক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আলা ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের বৃক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, মুখখানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রুপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্সিক বললেন, সত্যিই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগ্যেস করছেন যে?' দ্রন্দিক তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে পন্নরায় আহত বোধ করে আল্লা বললেন, 'না যাবার কী আছে?' আল্লা যেন ব্রুবতে পার্রছিলেন না তাঁর কথার গ্রেম্ব।

'বলাই বাহনুলা, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুর কুণ্চকে বললেন দ্রন্দিক।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আল্লা বললেন, দ্রন্দিকর কথার স্বরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা ব্রুঝতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, স্বর্রাভত দস্তানাটা পরতে লাগলেন শাস্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'ব্ৰুবতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আপনি জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্ হিক। বলতে শ্রের করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আল্লা। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শ্রুর করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গ্রুর্ছ ধরে শ্রুর্ একটা জিনিস: দ্'জন দ্'জনকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাং হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি রুশীতে, চোখে দ্রন্স্কির কাছে দ্বর্বোধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আয়ার দিকে শ্রন্ হিক চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সোষ্ঠবেই পিত্তি জবলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ করছি, মির্নাত করছি যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মির্নাত কিন্তু দ্র্ভিটতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে। কথাগ্রলো শ্নছিলেন না আল্লা, কিন্তু দ্র্ভির শীতলতা দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'
'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন দ্রন্দিক।

িকছ্ই ব্রুকতে পারছি না। ইয়াশ্ভিন n'est pas compromettant\*, প্রিন্সেস ভারভারাও অন্যদের চাইতে খারাপ কিছু নন। আ, এই তো উনি এসে গেছেন।'

#### 11 00 11

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে ব্রুবতে না চাওয়ার জন্য আমার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রাণ দ্রন্দিক বোধ করলেন এই প্রথম। জনালাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মূখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাস্ম্রিজ বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবার পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শৃথ্য পতিতা নারী হিশেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আমাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে ব্রুতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের প্রচ্ছিলেন একই সময়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপ সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

भ्रम्नाम नण्डे कतर्ण्ड भारतन ना (फ्रताभि)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্ভিন সেলংজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বসে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্ন্পির 'মগ্রচি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি ভোকে' — বন্ধর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা ২য় না।' 'তাই ভারছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্দিক।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও দ্রন্দিক মৃহ্তের জন্য আমার কথা ভূলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরস্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উর্দির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে ব্রিথয়ে দিয়ে যে দ্রন্ফির মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গ্রেছে দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' — আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্দিক।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্ স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্ভিন ভাবলেন, 'বে থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে শুন্ স্কি একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। 'আছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট… সম্বাকি ইয়েগর থাকবে সেখানে, খ্ব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্স বৃর্গণ এখন আল্লা ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ, ইয়াশ্ভিন, প্রিন্সেস ভারভারা…' ছবিটা তিনি কল্পনা করলেন মনে মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাছি, নাকি তার ওপর তদার্য়কর ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলংজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্ত। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণিট বাজালেন।

সাজ-ভূত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'র্যাদ তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগ্রলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাজুরের মুখ দেখে ব্রুল যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার. তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপাত্র আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করো।'

দ্রন্দিক থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে প্রোদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে দ্রন্স্কির কোট খুলতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হুজুর' বলে সন্দেবাধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার ফোট হাতে দ্'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শ্বনছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অকেম্ট্রার স্ট্যাকাটোর সম্বর্পণ সঙ্গত এবং একটি নার্রীকণ্ঠ যা চমৎকার তান ধরছিল। দরজা খুলে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল দ্রন্সিকর কর্ণকুহর। কিন্তু **সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল** দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধর্কনি থেকে ব্রুবলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লপ্টন আর রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যঙ্জ্বল প্রেক্ষাগ্রহে যথন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তথনো চলছিল। মঞে নগ্লস্কন্ধে ও হীরকে দেদীপামানা গায়িকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘ্টে রকমে ছাড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অর্মান স্টল আর বক্সের সমস্ত গ্রোতা চণ্ডল হয়ে উঠল, ঝু'কে পড়ল সামনে, চিংকার করে উঠল. হাততালি দিল। বেদীতে দন্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেণছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে দ্রন্স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভান্ত পরিস্থিতি, মণ্ড, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগ্রের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উদি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগ্রেলায় আসল প্রেষ্ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মর্দ্যানগ্র্লির দিকেই মনোনিবেশ করলেন ভ্রন্ চিক এবং তংক্ষণাৎ তাদের যোগস্ত্র খ্রুজে পেলেন।

দ্রন্দিক যথন ভেতরে ঢোকেন, অঞ্চটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাস্বজি এলেন প্রথম সারিতে সেপ্বথোভস্কর-এর দিকে। অকে স্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বে কিয়ে হিল ক্রছিলেন তিনি, দ্র থেকে দ্রন্সিককে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তথনো দেখেন নি ভ্রন্দিক, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দ্ভিট যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খঃজছিলেন না; সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দ্ভিট দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সোভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফোজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' শ্রন্স্কিকে বললেন সেপর্বখোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছ্ব একটা।'

'হাাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্কাট পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে দ্রন্দিক ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হাাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্যা হয় তা কব্ল কবছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' - নিজের কাঁধ-পটি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কন্ট হয়।'

দ্রন্দিকর সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সেপ<sup>\*</sup>্থোভদ্কয় জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আব এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবে।ধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অন্কটা দেখতে পেলি না. আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শ্ননতে শ্ননতে দ্রন্দিক ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগ্রলোকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-প্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদুলোকের কাছাকাছি হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আয়ার ম্ব্য ল গবিত, আশ্চর্য স্বন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দ্রে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্ভিনকে। প্রশন্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোথে সংযত-প্রবৃদ্ধ দীপ্তির ছটা এবং তাঁর সমগ্র ম্ব্যমন্ডলে দ্রন্স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রুপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিন্ন। আয়ার প্রতি তাঁর অন্ভবে এখন কুহকের মতো কিছ্ব আর ছিল না, তাই তাঁর রুপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রথরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আয়া তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

শ্রন্দিক যথন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিলেসস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বক্সের দিকে; আলা তাঁর পাখা গ্র্টিয়ে লাল মথমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বক্সে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পণ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্ভিনের মুখে তেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জ্য়ায় হেরে গোলে। মুখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা মুখের মধাে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটদেক চাইছিলেন পাশের বক্সেটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। দ্রন্দিক তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আহ্লা তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আহ্লার দিকে পিছন ফিরে নিজের বন্ধে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরিছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রন্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাখা মুটকো কার্তাসোভ স্বীকে শাস্ত করার চেন্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আহ্লার দিকে। স্বী বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আহ্লার চোখে পড়া এবং স্পন্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আহ্লা ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদ্দেশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আল্লার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা দ্রন্দিক না জানলেও এটা ব্রুলেন যে আল্লার পক্ষে কিছ্ন একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি ব্রুলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি ব্রুলেন আল্লার ম্থ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শনি দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর র্পে এমন লক্ষণীয়র্পে দর্শনি দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, দ্রোধ ও বিস্মারের কথাগালো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও র্পে মৃদ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীতা বোধ করছেন।

কিছ্ একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যন্দ্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল শ্রন্ ফির, তাই কোনো কিছ্ জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আল্লার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বের,তে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দ্বজন পরিচিতের সঙ্গে কহাছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল শ্রন্ কির এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণে দুন্টিপাত করলেন ক্য্যান্ডার।

'আরে. দ্রন্দিক যে! রেজিমেণ্টে আসছ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো যেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে ম্ল শিকড' --- বললেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার। 'সময় পাচ্ছি না, খ্ব দ্বংখের কথা, পরের বাব' বলে ভ্রন্ স্কি উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সি'ডি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইম্পাতের মতে। কুণ্ডলী করা চুল নিয়ে দ্রন্ফির মা, বৃদ্ধা কাউণ্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিলেসস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পেণছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দনি করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উর্ত্তোজিত তাঁকে দ্রন্দিক আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শ্রুর্ করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছ্ব জানি না 'সেকি, তৃমি কিছ্ব শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শ্রনছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিছুটি জীব আর আছে কি?'

'কিন্ত কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শ্নেলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর প্রামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শন্নে করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছা একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' বঞ্জের দরজায় মুখ বাডিয়ে বললেন প্রিনেসস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' - মা বললেন ঈবং বিদ্রুপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি ঢাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' - - নির্ভাপ কণ্ঠে বললেন দ্রন্দিক।

'কেন তুই গোল না faire la cour à madame Karenine?'\*,

মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.'\*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কু'চকে দ্রন্দিক বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না দ্রন্দিক, প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আ, আলেক্সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভ, তার বেশি কিছ্ব নয়... আমি এক্ষ্বনি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

দ্রন্দিক তাঁর কথা শ্রাছিলেন না, দ্রত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছ্ একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আমা নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কন্টের জন্য অন্কম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আমার বক্ষের কাছে। বক্সে স্প্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'\*\*

আল্লার উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে ভ্রন্স্কি থামলেন স্কেমভকে অভিবাদনের জন্য।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' --- দ্রন্স্কিকে আল্লা বললেন যে দ্ভিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রপাত্মক।

কঠোর দ্থিতৈত তাঁব দিকে তাকিষে দ্রন্সিক বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্ভিন' — হেসে বললেন আল্লা, 'ওঁর ধারণা পাতি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা ভ্রন্ শ্বিক তুলে দিলে দীর্ঘ দস্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাৎ সেই মৃহ্তেই স্বন্দর মুখখানা তাঁর কে'পে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

<sup>\</sup>star চমক লাগিয়েছে সে। তার জন্যে লোকে ভূলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্স শ্না দেখে কাভাতিনা'র ধর্ননিতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্রুদ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে প্রন্দিক স্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। দ্রন্দিক যথন তাঁর ঘরে চুকলেন, তিনি তথন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। দ্রন্দিকর দিকে একবার দ্ভিপাত করেই তক্ষ্মিন তিনি ফিরে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আহাা' - - দ্রন্দিক ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেয়ের অশ্রেজনে রুদ্ধ কপ্রে চেণ্টিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না থেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চে'চিয়ে উঠলেন আলা, 'সাংঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভূলন না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পঞ্চে লংজার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' --- বললেন জন্সিক, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝু'কি নেওয়ার, চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘ্ণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আল্লা, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হ্যাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যক্ত্রণায় ভূগতে...' দ্রন স্কির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আলা।

তাঁর জন্য দ্রন্দিকর মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি থে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা ব্ঝতে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শাস্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরদ্কার করলেন না. কিন্তু তিরুক্কার করলেন মনে মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছে'দো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আলা আকণ্ঠ পান কণ্টে ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দ্'জনের মিটমাট হয়ে গেল প্ররোপ্রার, যাত্রা করলেন গ্রামে।



ষষ্ঠ অংশ

n s n

ছেলেমেয়েদের নিয়ে
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা
গ্রীষ্মটা কাটালেন বোন
কিটি লেভিনার কাছে,
পক্রোভ্স্কয়েতে। তাঁর
নিজের মহালের বাড়িটা
একেবারে ভেঙে
পড়াছল, লেভিন এবং

তার পত্রী তাঁকে বোঝান গ্রীষ্মটা তাঁদের ওখানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খ্বই অনুমোদন করেন বাবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিচ্ছে তাঁর কাজ, এটা তাঁর পক্ষে অতীব স্থের ব্যাপার হত। মস্কোর থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসতেন দিন দ্রেকের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহিশিক্ষিকাকে নিয়ে তল্পি ছাড়াও লেভিনদের ওখানে আসেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী অনভিজ্ঞা গর্ভবিত্তী কন্যার দেখাশ্না করা নিজের কর্তবা বলে প্রান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেজ্কার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের স্বীর আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগৎ ও ব্যবস্থাটার জন্য তাঁর খানিকটা দ্বংখ হত, যা তাঁর ভাষায় 'শ্যেরবাংস্কি' উপাদানের এই প্লাবনে ভেসে গেছে। এ গ্রীম্মে নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সংভাই সেগেইই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ভরে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টোবলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণুডে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশভুভ তের নম্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টোবলে। সংসার চালাবার খুবই চেন্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীম্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুর্গি, টাকি, হাস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বসেছিল। ডব্লির ছেলেমেয়ে, গৃহিশিক্ষিকা এবং ভারেজ্বা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারে জ্বার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খ্রুতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খ্ব আনন্দের কথা' — ভারেজ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইদানাং কিটি যে অনুমান নিয়ে খ্ব মেতে উঠেছিল, ভারেজ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান বৃদ্ধিমান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শ্রু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রায়ং-র্মের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শ্রু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেখান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বের্বে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন র্লেভন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পষ্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পষ্টতই শুরু করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ না রেখে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'তরে অতি কিন্তুত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ দূচ্টিতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছ্রুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সেগেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমংকার চোখজোড়ার মতো তার দ্বটি চোথ জবলজবল করে সে সেগেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীর্ ভীর্ কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ ব্রিঝয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে ব্রুলে যে ওটা সম্ভব। সম্ভর্পাণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেঙ্কা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা র্মাল বে'ধে হল্দ একটি স্তী ফ্রকে ভারেজ্কা দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কী ভালো আমাদের ভারেৎকা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শ্বনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী স্কুদরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেৎকা!' চে'চিয়ে ডাকলে কিটি. 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিংকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শ্বনে ভারেৎকা দ্রত লঘ্ব পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতির্ভাঙ্গর দ্রততা, সজীব মর্থমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেণ্কাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গ্রেত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুম থেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেখ্কা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খুবই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা ভাকে বলা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেজ্জ জিগোস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেথানেই থেকে যাব।'
'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগ্রলো দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

# n e n

সমস্ত নারীই জ্বটেছিলেন বারান্দায়। সাধারণতই খাবার পর সেখানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুয়া সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই বাস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হাচ্ছল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চাল্করেছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটাব ভার আগে ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; দ্রুবৈরি জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দ্টে মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সব্যর সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র্যাম্পর্বের জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মুখে, এলোমেলো চুলে, কনুই অবধি অনাব্ত হাতে উনুনের ওপর ব্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষয় দৃষ্টিতে র্যাম্পর্বোরগুলোর দিকে তাকিয়ে সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিম্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার লোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র্যাম্পর্বোর দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উন্নের দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শ্রের্ হয়েছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকর্ন?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খ্রুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডাল্ল উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হল্দ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদর সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্মাদেই না্ এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশ্ব ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিন্তাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্থিভা বলে, টা্কা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু…'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মারেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পর্পালনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিক্স-মহিষী!

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিন।'

'স্বেদর প্যাটার্ণ'; কী সহজ, অথচ সম্ভ্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঞ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে স্বন্দর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডব্লি বললেন। 'যথন গ্রাট বে'ধে যাবে, তখন। আরো একটু জনালে রাখ্ন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জনালালে এই মাছিগনলো!' রেগে বললেন আগফিয়া মিখাইলোভনা। 'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী স্কুনর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র্যাম্পর্বোর ঠে।কর্মাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উন্নের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'\* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি ব্রুতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের…'

'না, আপনি বলনে মা, আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহ্নলা উনি মানে সের্গেই ইভানোভিচ) 'সর্ব'দাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য পাচ হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্ত উনি হয়ত...'

'না, আপনি ব্বো দেখন মা, কেন ওঁদের দ্'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছন আর হয় না। প্রথমত — ভারেৎকা অপর্ব মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙ্কল গুটিয়ে।

'উনি যে ভারেৎকাকে খ্বই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিম্প্রয়োজন। শ্ব্দ্ব একটি জিনিস ওঁর দরকার ---ভালো, শান্তমিষ্ট, মিষ্টি একটি স্থী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

ভালো কথা ভাবেৎকার ব্যাপারে (ফরাসি)।

'তৃতীয়ত দরকার দ্বাী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যথন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি ব্বেথ যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করে। ডল্লি?'

'আরে, অন্থির হ'স নে। অস্থির হওয়া তোর এখন বারণ' — মা বললেন।

'আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।'

'কিভাবে আর কখন যে প্রের্ষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অস্কৃত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাং তা ভেঙে পড়ে' — স্থেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?'

'বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার' --- বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জনলজনল করে উঠল। 'ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?'

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

'ভালোবাসতাম বৈকি। ও এসেছিল আমাদের কাছে, গ্রামে।' 'কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?'

'তুই ব্রিঝ ভাবিস তোরা নতুন কিছ্র একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোথ দিয়ে, হাসি দিয়ে।'

'ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?'

'কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?'

'সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সেযেন কত দিন আগে!' কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর দ্রন্স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শুধ্ একটা ব্যাপার... ভারেজ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার দ্বাভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার: 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত প্রবৃষই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদেব অতীত নিয়ে সাঙ্ঘাতিক ঈর্যাপরায়ণ।'

'সবাই নয়' — ডল্লি বললেন, 'তুই তোর প্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস। আজও পর্যন্ত ভ্রন্দিকর কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না দিত্রা?' 'সত্যি' — চোখে হাসি নিয়ে চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীস্থলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'শ্ব্ধ্ আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দ্বিশ্চন্তা হতে পারে। প্রন্দিক তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে। 'না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'দ্রন্স্কির সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা ভূই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বে'ধে রাখা যায় না… তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইবে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শাস্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শান্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সোভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডিল্লি বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দৃর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডিল্লি, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি স্থা আর কিটি নিজেকে দৃ্ভাগ্য মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পেলি বটে! ইতর, জঘন্য, হুদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে ভ্রন্দিকর সঙ্গে বিয়ে হল না, হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। 'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সি'ড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে প্রনরাব্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না শ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশাস্তি ঘটালাম বলে দৃঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দৃণ্টিপাত করে। তিনি বৃ্ঝেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবার্গম্কদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুন্টি তিনিও বোধ করলেন মুহ্রতের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা ম্থভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছ্ব না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগন্ন মাল নিচ্ছে ওয়াগনগন্লো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জনততে বলেছি।' 'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বাগ-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী

বললেন তিরস্কারের সারে।

'ঘোড়াগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিম্প-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিম্প-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিম্প-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কল্মিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলনে আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি। 'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হে'টে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো'

— এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরনে।

'ভালো, কিন্তু সর্বাকছ্রই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।
'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' জাগাফিয়া মিখাইলোভনার
দিকে চেয়ে হেসে তাঁকে খ্রিশ করার চেন্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন
পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কডা পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের ঠাণ্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগালো রাখবার জায়গা নেই' --শ্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ ব্ঝতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে ব্দ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শ্বজিগালো যা. মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' -- হেসে ব্দ্ধার মাথার র্মাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দৃণ্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দ্ব'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলনে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগ্লো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিখাইলোভনা হেঙ্গে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সূত্র আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখনন' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পডবে না।'

### n o n

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার স্থোগ পেয়ে ভারি খ্রিশ হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগোস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশন্দল ম্খখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোধে পড়েছিল। পায়ে হে\*টে যখন তাঁরা অনাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধ্লোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মৃহ্তের বির্পতা লেভিন ভূলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অস্তঃসত্তা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মৃহ্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অনুভব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সায়িধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শ্নতে চাইছিলেন কিটির কপ্সত্রর: গর্ভবতী অবস্থায় যা এখন তার দ্ভির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভীরতা যা অনেকটা শৃধ্ব নিজের প্রিয় বিষ্য়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শা্ধ্ব একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগা্বক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দা্জনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগা্বলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দ্বই-ই ভালো' - - লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?' 'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে প্যণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে।'

'অ' — র্লোভন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগালো শোনার চেয়ে বিশি শানছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে. অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এডিয়ে যাচ্ছিলেন সেগালো।

'তা ছাড়া সেগেই ইভানিচ আর ভারেঙকা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খ্বই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে। 'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সেগেইকে আমার ভারি অন্তুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শ্রনেছি লোকের মুখে। ওঁকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য স্কুদর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, প্রেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেজ্কার বেলায়... মনে হয় কিছ্ব একটা আছে...' 'হয়ত আছে... কিন্তু ওঁকে জানা দরকার... উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মান্ষ। উনি বাস করেন শ্ব্ধ মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নির্মাল আর উন্নত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভান্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেৎক। যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

যথাযথ ভাষায় মুড়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার কট না নিয়ে লেভিন এখন তা স্পন্টাম্পন্টি বলে দিতে অভাস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি জানতেন যে এখনকার মতো ভালোবাসায় নিবিড় এই মুহুুুুুুুুুুুু কী তিনি বলতে চাইছিলেন কিটি সেটা বুঝবে ইঙ্গিতেই, এবং সে বুঝলও।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেৎকার মধ্যে নেই;
আমি ব্রবিষ যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু
ভারেৎকার স্বটাই উধর্ব জগতের...'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আত্মীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিস্তু...'

'কিস্কু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দ্ব'জন দ্ব'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলঝরে কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ণসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংখাতিক অথচ চমংকার মান্য ছিলেন...

ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছ্কেণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নয়' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দ্বর্বলতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করো উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বে'চে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সৌম্য আর সম্ভুষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।
চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ
করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে
প্রামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছেন্সিত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা
করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা
থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত
ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা
কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলো।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তেঃমার অসম্ভোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খর্নশ করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি সুখী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তৃষ্ট।' 'সুখী হলে অসন্তণ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? যেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শ্ব্য তুমি যেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ডাল ডিঙতে গিয়ে বড়ো বোঁশ তাড়াহ্বড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।' 'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে কলে গেল কিটি, 'তমিও কি অনাদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অন্বভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তাব জন্ম দায়ী তূমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম. ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে. 'তাহলে বাবাকে কী তমি বলবে? উনি খারাপ কাবণ সাধারণের জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সবলতা, স্বাচ্চা, সহদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছ্ কবছি না আর কণ্ট পাচ্ছি সে জনো। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যথন তমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দ্যুণ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি ব্রুবল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পারছি না অথচ বিবেকে বি'ধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান কবি…'

'তা এখন তোমার জারগা বদল করতে চাও কি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শ্ধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশাই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত স্থী যে জ্ঞানগাম্যি আর কিছা নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুধু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগ্র্লো পর পর গ্রণে যাও: পাণিপ্রভাবন করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটিবলা

লম্বা, শাদা পাপড়িগ্নলো ছি'ড়তে ছি'ড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন করবেন না...'

'উইহ্, উইহ্, হল না' — উদ্গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙ্কল লক্ষ করছিল' কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দ্বটো পাপড়িছ'ড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — প্র্রো বেড়ে না-ওঠা একটা পার্পাড় ছি'ড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বাগ-গাড়ি এসে গেছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চে'চিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিল্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগ্নলো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হে'টে।

#### N 8 N

ভারে জ্বার কালো চুল শাদা র্মালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই বাস্ত আর যে প্র্যুষ্টিকৈ তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় প্পণ্টতই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সেগেই ইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মৃদ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কড় মধ্র কথা তিনি শ্নেছেন ভারেজ্বার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রকমের, তেমনটা বহ্বজল তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শৃধ্ একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পেণছিল যে সর্ব ডাঁটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যুঙ্কের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারেজ্বার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোথের দিকেই চাইলেন আর তার মৃথ ছেয়ে দেওয়া প্রলক্তিত ও ১৬ উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীরবে হাসলেন বড়ে। বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' --নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে
চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিণ্ডিংকর' - এই বলে বনের যে किनातास व्हार्फा वहरू। वित्रम वार्ष शाष्ट्रशहरमात भारक रतमभ-िकन रहारो। ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গ;ভির মাঝে মাঝে আাম্পেন গাছের ধ্সের গাড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্চিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জার ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সেগেই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে শুর : শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতে। ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আর্সাছল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদুরে শোনা গেল ভারেজ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সের্গেই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাডলেন নিজের এ অবস্থ। পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কান্ডে দেশালাইয়ের কাঠি ঘষে অনেকখন তিনি তা ধরাতে পারছিলেন না। বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগ্যন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জবলল আর বার্চের ঝলস্ত ডালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে গেল চুবুটের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের তাবস্থা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শুধুই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যোনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টেরু পেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শুধ্ একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার ক্ষাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হদয়াবেগের বিরুদ্ধে শুধ্ এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গ্রুড়পূর্ণ গে সেগেই ইভানোভিচ ভাবলেন গ্রুড়পূর্ণ, সেইসঙ্গে অনুভব করছিলেন যে বাক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গ্রুড় থাকতে পারে না. যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক ম্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খ্লি কিছুই পাছি না আমার হদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শুধ্ যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পার না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও কুমারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখুন, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্মীর ভেতর যে গাণ্যালি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধ্যর্য ও স্ফুর্তি তার ছিল, কিন্তু কচি খুকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে, তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত: এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পণ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য স্বিকছ, আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সের্গেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশার মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমান্য সে নয়, যেমন ধরা যাক -- কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতায়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খ;টিনাটিতে পর্যস্ত তা সর্বাকছ, সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঞ্কার মধ্যে: সে গরিব, একাকিনী, সতেরাং স্বামীগ্রহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে. এটাও নিজেব ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেয়ের মধ্যে এই সমস্ত গণেই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদশী কিন্তু এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যাক্তি — তাঁর বয়স। কিন্ত তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চলও

তাঁর পাকে নি, সবাই বলবে তাঁর বয়স চল্লিশও নয়: তাঁর মনে পডল ভারেষ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বৃদ্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পারেষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge\* আর চল্লিশ্বছরী -- un jeune homme. \*\* কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার বখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘ্ন পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেজ্কার সঞ্চী ম্তিটো যথন তিনি দেখেছিলেন, তথন তার যা অনুভৃতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেৎকার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হল্ম হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হল্ম ছিটানো, স্কারের নীলে মিলিয়ে যাওয়া প্রনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তথন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর ব্লক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব করছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেৎক। সবে চাইছিল চারিপাশে. চুরুট ছ্বড়ে ফেলে দুঢ় পদক্ষেপে সের্গেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

## n & n

'ভারভারা আন্দেরেছেনা, আমি যখন ছিলাম খ্বই তর্ণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মাতি কলপনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, দ্বী হিশেবে যাকে পেলে আমি খান্শ হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খাজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেজ্কার কাছ থেকে দশ পা দরেই সেগেই ইভানোভিচ কথাগুলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেজ্কা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙ্কের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

- বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।
- •• য্বাপ্র্য (ফরাসি)।

্রথানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিষ্টি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেৎকা।

সেগেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেৎকা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর তাতে যে খুনিশ তা বোঝা যাচ্ছিল সর্বাকছ্ম থেকেই।

স্কের, স্মিত ম্থখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা র্মালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু?'

'একটাও না' -- বললেন সেগে'ই ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঞ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে ব্যস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' — ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিয়ে। সে বললে। শ্কেনো যে ঘাসের তল থেকে সেটা মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দ্ব'টুকরোয় ভেঙে মাশা যথন তা তুলল, তখনই ভারেজ্কা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে. 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাটল নীরবে; ভারেৎকা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি কিছ্ব বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে প্লক আর গ্রাসের উত্তেজনায় ব্বক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দ্রে চলে গিয়েছিলেন যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তখনও তিনি কিছ্ব বলতে শ্রে করেন নি। ভারেৎকার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত; তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে, ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেৎকা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছুই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সেগেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না।
ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর।
নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে
চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বির্দ্ধেই, কিছ্মুক্ষণ চুপ করে
থেকে মন্তব্য করলেন ভারেজ্কার প্রথম নয়, শেষ কথাটার ওপর।

'আমি শ্ব্ধ্ন শ্বেছি যে শাদা ছত্তাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগ্রেলা আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দুরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তথন একলা। ভারেঞ্চার বুক এমন ঢিপাটপ করছিল যে তার শব্দ পর্যস্ত শ্ননতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেজ্কা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মান্মের পত্রী হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল স্থের চ্ডাল্ড। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দ্'য়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সেগেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারেজ্কার সর্বাকছ্ত্রতে, তার দ্বিট, গন্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সেগেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারেজ্কার জন্য কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অন্ভব কর্রাছলেন যে এখন ওকে কিছ্ না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তেব সপক্ষে য্তিগ্রিল তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও প্রনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাগ্লোর বদলে হঠাৎ কাঁ একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?'
উত্তর দিতে গিয়ে ভারেংকার ঠোঁট থরথর কর্রছিল:
'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগনলো বলা মাত্রই দন্ব'জনেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দন্ব'জনের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শাস্ত হয়ে আসতে থাকল। 'বার্চ' ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দন্ব'দিন না কামানো কালো দাড়ি' — একেবারে সন্স্থির হয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারে কা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের গড়ি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারে কার কন্ট হচ্ছিল, লম্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ কর্রছিল সে। বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগনলো আবার বিচার করে সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভূল সিদ্ধান্ত করোছলেন। মৌর'র স্মাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়েরা যখন ছনুটে এল তাঁদের দিকে, স্মীকে আগালয়ে লোভন বলতে কি সফোধেই চৌচয়ে উঠলেন, 'আস্তে, আস্তেবাচারা!'

ছেলেমেয়েদের পর বন থেকে বের্লেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারে কা। ভারে কাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দ্ব জনের শাস্ত আর কিছ্টা লাজ্জত ম্থভাব দেখে কিটি ব্রল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাাড় ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুমি হতেন।

'लागल ना भारन?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছু;্য়ে সে বললে, 'পাদুনীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লোভন শুধালেন, 'কার লাগল না?'
'দ্'জনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'
'এই, চাধারা আসছে।'
'না. ওরা দেখতে পায় নি।'

#### 11 & 11

ছেলেমেয়ের যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবাতা কই।ছলেন যেন কিছুই হয় নি, যাঁদও সবাই, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচ আর ভারে কা ভালো করে ব্রুছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খ্বই গ্রুত্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দ্বজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরাক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নড়ুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছুব্ একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপক্ষিতরাও সবাই সজীব কথাবাতা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লোভন আর কিটি নিজেদের ব্যেধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর স্থা। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে স্থা, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভং'সনার ইঞ্চিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লঙ্জা হচ্ছেত তাঁদের।

'এই আমি বলে রাথছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রোঢ়া প্রিক্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে স্থেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা কর্রছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিশ্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জ্ঞানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হাাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায? ব্যড়িয়েই গোছ।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘাধাস ফেলে বললেন প্রিন্সেস।

কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। 'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন…'

হঠাং গলা কে'পে উঠল প্রোঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মৃথ চাওয়াচাওয় করলেন। সে চাউনি বর্লাছল, 'কিছু একটা দৃঃখ মা সর্বদাই খাজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগকে, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অন্ভব কর্ন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাসা শ্না হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কন্ট।

রহস্যময় ও গ্রুর্তর একটা ভাব করে এর্সোছলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।' 'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডব্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীন্মে পরেনো পড়াগ্রলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অস্তত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগলোর প্রনরাব্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শ্বনে এবং মন্ফোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেণ্টা করেও দঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপম্প্রক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেডে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না, আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠাপুস্তুক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভূলে যেতেন পডাবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডব্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপন্থকে যেমন। তবে স্থিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লোভন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারে কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের স্থী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপন্ণ্য ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে'--এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা মুরগি পাওয়া যায় নি। তাহলে নিজেদেরগুলোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুঝব' — দ্ব'জনে চলে গেলেন ওঁরা। 'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিন্সেস। 'শঃধঃ মিষ্টি নয় মা. এত অপূর্বে হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেণ্টাকে নিয়ে আলোচনাটা চল্ক, স্পণ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এত ভিন্ন দর্ঘি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মস্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ ষেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কন্তিয়া, প্রাণবস্ত, ক্ষিপ্র, স্বকিছ্বতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অমনি আড়ণ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হাাঁ, ও বড়ো লঘ্নচিত্ত' — সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-আবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোর, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সবকিছ্বতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁংঘোঁং শব্দ আর ন্ডির ওপর চাকার ঘর্ষার।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চে'চালেন, 'এ শ্রিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভর নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছ্রটলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus'\* — ছায়াবীখিতে লাফাতে লাফাতে চেণ্টাতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চে°চিয়ে বললেন, 'আরে, আরে। একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সি°ড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সি°ড়ি দিয়ে।'

🔹 সে, সে (ऋौ), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (माতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, স্কুদর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপ্রযুষকে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাংস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সব্র্গ-মস্ক্রের দীপ্তিমান যুবক, 'চমংকার ছোকরা আর শিকারের প্রচন্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিলেসর বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দ্রনাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গেদ, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পয়েন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তলে নিলেন গাভিতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হে'টে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিম্প, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবাস্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কিটির আবিভাবে ঘটায় থানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবাস্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চণ্ডল জটলা শ্রুর হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি কিটির হস্তচুম্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে. নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার দ্বাীর cousins\*, প্রেনো পরিচিত' — বলে ভাসেনকা ভেম্লোভদ্কি ফের সঞ্জোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লেভিনকে জিগ্যোস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমন্থী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তোর জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডাল্লনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্বীকে বললেন তিনি,

<sup>•</sup> সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুম্ব খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিফ মেজাজে, কিস্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালে। লাগছিল না।

স্থান প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'ওই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুম্ খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্মাদ কিসের? জঘনা!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিন্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি, সেটা তালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সেগেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্লোন্স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেজ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche\*-এর ভাব করে সে মহাশর্য়টির সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ে করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা গ্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশরটি ফুর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢ়কলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর কিছ্ম একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খ্রেছিল কিটি,কিন্তু সেরেন্ডায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

সাধ্র (ফরাসি)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জর্বরি বোধ হয় নি বহুদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

#### 11911

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লোভন। সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামশ করিছলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss\*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্থিভা তা খাবে না... কস্থিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছনু পিছনু গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মামভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-র্মে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালনু রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হাাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'বেশ, খানি হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সোজন্য নিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানায় না। 'বড়ো প্লাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিস্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তমি ক্লান্ত হও নি স্থিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেডাতে যাই।'

'সতিটে ঘুমাব না! চমংকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেন্স্লোভিস্ক।

ব্যতিবাস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘ্রাময়ে অনাদেরও ঘ্মাতে না দিতে পারো' — ডিল্ল বললেন সামানা লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উর্ণক দেয়। 'আর আমার মতে ঘ্রমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছ্ব বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো. ভেস্লোভম্কি গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সন্তর ভাষ্ট্র দ্বরে। আমিও অবিশ্যি-অবিশ্যি যাব। ভেস্লোভম্কি, আয় এখানে!

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেন্লোভাস্ক বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বল্বন-না। আপনি গিয়েছিলেন আপ্লার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা জিগোস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বঙ্গে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেণ্কার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করছিলেন যে স্তেপান আর্কাদিচ, ডিল্লি, কিটি আর ভেম্লোভিস্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহসাময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহসাময় নয়, প্রাণবস্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর স্কুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্কুনির মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণে ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

দ্রন্দিক আর আহা সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অবিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের ব্যড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা কববে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মন্ফোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দ্ব'জনে একসঙ্গে গেলে। তৃই করে যাবি ?' ভাসেনকাকে জিগোস করলেন স্থেপান আর্ক'দিচ।

'আমি ওদের ওথানে থাকব জ্বলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' দ্বীকে শ্বধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডব্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কণ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপর্প নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।'

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আর্পান আল্লা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগোস করলেন ভেন্দেলাভঙ্গিক, 'অতি মনোহর। নারী।'

'হাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচন্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লে।ভিস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা স্মরণ করে তাঁর অদ্ভূত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনক। ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হাাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিজের কাছেই বিছাছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ৬িল্ল স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশ্ব যেও' - বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। ত্মি যদি যাও তাতে কিছ্ম এসে যায় না আমার, কিন্তু স্ফুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খ্বৰ একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লোভনের কী কণ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দ্রমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধ্বর দ্বিটপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

रम पृष्ठि नजरत পড़िছल लिভिन्तत। क्याकार्य रख राज जाँत मृथ,

ম্হতের জন্য দম আটকে এল তাঁর। 'আমার দ্বার দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চল্বন থাই' — চেয়ারে বসে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্ফ্রী এবং তার প্রণয়ীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের স্থেস্বাচ্চন্দা ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বে তিনি সোজনা ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দ্রক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সোভাগ্যক্রমে প্রোঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কন্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কন্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তচুস্বনের চেন্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল রুঢ়তায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোখে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদ্যুটের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘ্মোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় কয়েও গ্লাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধ্র ও কাব্যিক মেজাজে পে'ছে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিন্ডেন গাছের পেছনে উদীগমান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপূর্ব'! ডেন্ডেলাভদ্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমৎকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দ্ব'জনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমৎকার রোম্যান্স নিয়ে এসেছে ও, দ্বিট নত্ন। ভারভারা আন্দেয়েভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেন্স্লোভঙ্গিকর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ অনেকখন বেড়ান তর্বীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোম্যান্স।

দ্বীর শ্যুনকক্ষে কেদারায় বসে মুখ গোঁজ করে সে গান শ্রেছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগাঁরের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীর, ভীর, হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভিস্ককে তোমার খারাপ লেগেছে ব্রিঝ?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সর্বাকছ, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে দ্রুকুটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে ব্লক চাপলেন, যেন নিজেকে সংখত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনিক নিষ্ঠুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কে'পে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় ব্যঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দ্ভিটতে চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃণ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেম্লোভিম্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মুহুত্টায় কিছু একটা হয়েছিল, কিস্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্দ্রণা আরো বাড়িয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেণ্চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত...'

'আরে, না কস্থিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যথন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?' লেভিনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষায় হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন লেভিনের প্রশান্তির জন্য, যে কণ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মাক্ত করার জন্য শা্ধা এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সর্বাকছাই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা বুঝে দ্যাখো' — হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সতাই কিছু সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, স্তরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কন্তিয়া' --- কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অস্তরে অস্তরে খ্যানই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিত্র, আমরা যখন স্বখী, বিশেষ রকমের স্বখী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দার। কিন্তু আমার স্বখ, তোমার স্বখ কিসের জন্যে?..'

'আমি ব্রতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শ্রু করল কিটি।
'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'ত। ঠিক তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাং।

'কাতিয়া, তোমায় কণ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করে। লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কণ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কণ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কন্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের স্থ পণ্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুন্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হাাঁ, সাত্যি, কাল আমরা যাছি।'

# n v n

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগ্লো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্কা বুর্ঝেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি। তাঁর প্রকান্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যস্ত, পরনে সব্বজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্ডজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে দোলানো টুপি, শিকলি ছাড়া নতুন একটা বিলাতি বন্দুক। লাস্কা লাফিয়ে গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগোস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাডা করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্থেপান আর্কাদিচের ফটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দ্বক হাতে চুরুট মুখে স্বয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'নাম্ ক্রাক, নাম্!' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেণ্ডা পেণ্টালনে, পায়ে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দ্রকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্ত্জের বেল্ট নত্ন না হলেও বেশ মজবৃত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গ্নি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা। দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জনলজনলে, সম্প্রী, অভিজাত হল্টপ্রন্ট মর্কিটা দেখে তিনি এখন সেটা ব্রুলেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রকমের বেশ ধারণ করবেন।

'কিস্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিন। 'তর্বী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিবী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্থীর কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খ্রিস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেগিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধারু দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দ্বাদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশাই অস্তত দ্বটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দ্ব'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কণ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লেভিনের সজীব মূর্তি, শিকারীর হাই-বুট আর শাদা রাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিণ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দ্বর্বাধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লেভিনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দ্বঃখটুকু ভূলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগ্রলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেডে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বর্সেছিলেন গাড়িতে, সেথান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছনতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল। 'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?' 'আরও একটা পাক দিতে আজ্ঞা কর্ন। মাত্র তিনটে ধাপ জ্বড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নিঝ'ঞ্জাট হবে।'

'আমার কথা শ্নেলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বর্লোছলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সি'ড়ির ধাপগন্লো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি যেমন বর্লোছলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছনুতোর সি'ড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নন্ট করে ফেলে এবং তা যথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢালনু হয়ে গেছে। এখন সে ওই সি'ড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে। 'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছনতোর, 'একেবারে ফ্রেমে চুকে যাবে। মানে শন্ন করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দ্ব-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পেণছবে?'

'মানে নিচু থেকে শ্রুর করলে পেণছে যাবে' — একগংরের মতো নিশ্চিত কপ্ঠে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফু'ড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আন্তে দেখন কেনে — নিচু থেকে যে শ্রে হচ্ছে। এক ধাপ, দ্'ধাপ করে বাস — পে'ছে যাবে।'

বন্দকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধ্বলোর মধ্যে লেভিন সি'ড়ি এ'কে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছ্বতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হাাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিংকার করে বললেন লোভন, 'চালাও! কুকুরগ্বলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লোভন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছ্ নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনস্কি জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, টাকের তুলনায় কেমন কীতি দেখাবে লাস্কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গ্রিল করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লজ্জা পেতে না হয়, অব্লোন্স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্তাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্লোন্ স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শৃধ্য ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনর্গল। এখন তাঁর কথা শ্বনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমান্ম, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাব্র্গিরর হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নথ, টুগিটা এবং উপযোগী আরো অনেকিছ্ম আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গ্রন্থপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু স্বেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমান্মি আর সৌজনোর জন্য। তাঁর চমংকার সহবত, ইংরাজিও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন শুপে অঞ্চলের ঘোড়াটাকে। কেবলি তারিফ কর্রছিলেন তার।

'কী চমংকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, আাঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ায় চেপে তিনি যে ছুটছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উদ্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিদ্টি হাসি, স্কুশ্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খ্বই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লোভনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্থালনের জন্য তাঁর মধ্যে স্বকিছ্ম ভালো দেখতে চাইচ্ছেন বলে, ফ্লে যাই হোক, লোভনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভাস্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভিস্কির হঠাৎ টনক নড়ল যে চুর্টের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগন্লো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সন্তর রন্ব্ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমংকার হবে, এগা?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আপনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অস্তত ছয় প্র্দ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাচ্ছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

# u & u

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? বৃত্তিরে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্ভজ্দেভোতে। গ্ভজ্দেভোর এদিকটায় বড়ো স্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপ্র্ব স্নাইপ ঝিল, বড়ো স্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেণছব (বিশ ভাস্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছ্ম শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছ্ব পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দ্বটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছ্ম মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদ্বটোয় যাবার, কিন্তু বাড়ি থেকে তা বেশি দ্বে নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছ্ব মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগাগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চল্মন যাই! কী চমংকার!' অন্রোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভিস্ক, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পার্লেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদ্বটো পাল্ল।পাল্লি করে ছন্টল জলার দিকে।

'ক্ৰাক! লাস্কা!..'

কুকুরদ্বটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘে'ষাঘে'ষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লোভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছ্ ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দ্বলে দ্বলে উড়ে কর্ণ কামা জ্বড়েছে।

'উ'হ্ব! চল্বন লেভিন, চল্বন একসঙ্গে!' ডাকলেন ভেচ্লোভিস্ক। 'সত্যিই ঘে'ষাঘে'ষি। লাস্কা ফের, লাস্কা! দ্বটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দ্বিটতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছ্ই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নন্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দ্বক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'কী চমংকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিস্তু জলায় শিগ্যাগরই পে'ছিব কি?'

হঠাং হে চকা মেরে ছ্টতে গেল ঘোড়াগ্লো, কার যেন বন্দ্বকের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গ্রিল ছোঁড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেন্লোভিন্ক তাঁর বন্দ্বক লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে যায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্ণসনায় মাথা দ্বলিয়ে মদ্ব হাসলেন ভেন্লোভিন্কর দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরক্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত্ব যেকোনো রকম তিরক্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে; দ্বিতীয়ত, ভেন্লোভিন্ক প্রথমটা

এত সরল রকমে ম্বড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আংকানিতে এমন ভালোমান্বী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভিস্ক ফের অন্বরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সর্বলে লেভিন ফের অতিথিবংসল গ্রুস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেণছতেই ক্রাক সোঞা ছ্বটল ঘেসো চাপড়াগ্বলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছ্বটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভন্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেণছতে না পেণছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো শ্লাইপ। ভেস্লোভন্কির গ্র্বাল ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভন্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খ্রেজ বার করে দাঁডিয়ে পডল, ভেস্লোভন্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাডির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্যা কুরে কুরে থেতে শ্বর্ করেছিল লেভিনকে। ভেস্লোভিস্কর হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে কর্ণ স্বরে কেণ্ট কেণ্ট করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছ্টে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভারযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি। 'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আক্র্যাদ্য।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছঃ পেছঃ!

চেনা চাপড়াগ্বলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অন্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গ্রুব্ছের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শ্বধ্ব মুহ্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগ্বলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে'পে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্থিভা!' লেভিন চিৎকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি ব্রুক তাঁর কী প্রচণ্ড ঢিপঢ়িপ করছে, হঠাৎ যেন তাঁর উর্ত্তোজ্ঞত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খালে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দ্রেছের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিচ্ছে তাঁকে। স্লেপান আর্কাদিচের পদধর্নন শ্নতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দ্বের ঘোড়ার খ্র ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শ্নতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা দ্বাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দ্বের জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খ'জে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে। 'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্নাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দন্ক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভিস্কির গলা, অন্তুত রকম চিংকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাখিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্তেও গ্রাল করলেন।

গর্নল যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেম্লোভস্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগ্মলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শ্বকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খ্বলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগ্নলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া খোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভস্কি কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দ্বুজনের কার্রই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শ্বকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগ্র্লোকে খ্বলে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভস্কি গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন ব্রিঝ, লেভিন নিজেকে এই বলে ভর্ৎসনা করলেন যে গতকালকার অন্ভূতির প্রভাবে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিভ্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেণ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!\* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'\*\* — ফের খুলি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুরুটশাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনক:। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘ্চেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শ্ব্ আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এয় ? ঔহ্ব, আমি অটোমেডন। দেখ্ন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উহ্ব, আমায় পাপ স্থালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমংকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগন্লোকে উনি কণ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পাটকিলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগন্লো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শন্নতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেণছলেন গ ভজাদেভা জলায়।

# n son

ভাসেনকা ঘোড়াগ্রলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তথনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তীর্ণ এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লেভিন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পন্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লেভিন তাঁর মুখে দেখলেন দুফিন্ডার ছাপ, শিকার শ্রুর আগে সত্যিকার

- ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)।
- 🕶 এই কুরুটশাবক ধাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধ্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমংকার, তা দেখতে পাচছি, বাজপাখিও আছে' — হোগলাগালোর ওপর ভাসমান দন্টো বড়ো বড়ো পাখি দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হাাঁ, ওই দেখন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাংসেতে মাঠে কালোয় সব্জে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শ্রুর হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সব্জ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগ্রলাের মধ্যে বড়ো স্লাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যন্ত। আর ঐ দেখনে, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালাে জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরােটা স্লাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কা-দিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দ্বজনে যান, আমি বাঁরে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমংকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলনুন যাই, চলনুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দ্টো কুকুরই শা্বকতে শা্বকতে ছা্টল একটা জায়গার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনিদিশ্ট অন্সন্ধান লোভিনের জানা: জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেম্লোর্ভাস্ক, আমার পাশে পাশে আস্কা, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ণ্ট গ্লার, কলপেনাস্ক জলায় সেই আচমকা গ্রালটার পর তাঁর বন্দ্বকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটায় অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন। না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'
কিন্তু আপনা থেকেই লেভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার
সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দ্'জন দ্'জনকে গ্লিল করে ব'সো না যেন।'
একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তু ধরে কাছিয়ে আসছিল
কুকুরদ্বটো; স্নাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা
থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্নাইপের ডাক,
বন্দ্বক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গন্ম, গন্ম!' শোনা গেল একেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উণ্চুতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গন্নি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুর্ং করে বের্ল একটা, দ্বটো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা ন্নাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শ্বর্ করার ম্বৃত্তেই তাকে ঘায়েল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহ্বড়ো না করে অব্লোন্স্কি তাক করলেন, গ্র্লির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ভানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লোভন তেমন সোভাগ্যবান হন নি: প্রথম শ্লাইপটাকে তিনি গর্বলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গ্রেলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শ্রুর্ করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীযবার।

বন্দন্ধে যথন ফের গর্নি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেন্লোভন্দিকর গর্নি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওযায় জলের ওপর তিনি ছররা গর্নি চালালেন দ্'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদ্টো জোগাড় করে জন্মজন্বলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খ্র্বিড়য়ে খ্র্বিড়য়ে বন্দ্বক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেচ্লোভিচ্ক গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গ্রালিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উর্ব্তেজিত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দ্রক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্লাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগুলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান প্রষিয়ে নিতে পারতেন: কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হে'ট হল ভেম্লোভম্কির কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গর্বাল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ কর্রাছলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহ,ড়ো কর্রাছলেন, ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না, ক্রমেই উর্ত্তেজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পেণছলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্কা যেন সেটা ব্রেছে। পাখি খ'্জতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবৃদ্ধি অথবা ভংশনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকান্ড প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্লাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেম্লোর্ভাস্ক, অন্যটা পড়েছে দু'জনেরই গু, লিতে। তবে জলার অন্যাদকে শোনা যাচ্চিল স্ত্রেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুলির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুলির পরেই কানে আসছিল: 'ক্ৰাক, ক্ৰাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল শ্লাইপগ্নলো। মাটিতে তাদের ফুরুং করে বের্বার শব্দ আর আকাশে ক্রেডকার ডাক থামছিল না, শোনা যাচ্ছিল তা চারিদিক থেকে। যে শ্লাইপগ্নলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দ্টো বাজপাথির বদলে এখন কয়েক ডজন চি'চি' করে উড়ছিল জলার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভিশ্ব পেশিছলেন সেই জায়গাটায় যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জিমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হয়ে গিয়েছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাাদচকে কথা দিয়োছলেন যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দ্ব'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেরেরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোন্দ্রের ঝকমকে একটা সব্জ বোতল তুলে চ্যাঁচালে রক্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'\* জিগোস করলেন ভেস্লোভাষ্ক।

'ভোদকা থেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা করছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রল্বন্ধ হয়ে ভেস্লোভিস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিন্তু আমাদের নেমন্তম্ন করছে কেন?'

'এমনি, ফুর্তি করতে। সত্যি, যান ওদের কাছে। মজা পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'\*\*

'যান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খ'বজে পাবেন!' লেভিন বললেন চে'চিয়ে আর খ্নিশ হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভিস্ক কু'জো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হে'াচট খেতে খেতে বন্দ্নক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চামীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চার্যা, 'ডর কি! পিঠে থেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কণ্ট করে, মৃহ্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তংক্ষণাং, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

<sup>🕶</sup> কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

চল্ন যাই কোত্হলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা শ্লাইপ; লেভিন গ্র্নিকরে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গ্র্নিকরলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গ্র্নিক ফসকে গেল। আর ষেটাকে মারা গিয়েছিল, খ্রুজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্কাকে যথন খ্রুজতে ডাকলেন, সে ভান করল যেন খ্রুজছে, কিন্তু খ্রুজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেচ্লোভচ্কিকে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও দ্বাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গ্রাল তাঁর ফসকাল।

স্থের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এ'টে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের বৃটটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্পচ্ করে উঠছে; বার্দের থিতানিতে নােংরা ম্থ বেয়ে গড়াচ্ছে বিন্দ্র বিন্দ্র ঘাম; ম্থটা তেতাে, নাকে বার্দ আর মরচের গন্ধ; কানে স্থাইপের ক্ষান্তিহীন ফুর্ং শন্দ; বন্দর্কের নল এত গরম যে ছােঁয়া যায় না: ব্কের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হে'চট খাচ্ছে কান্ত পা, জড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গ্লি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লন্জাকর একটা বার্থতার পর টুপি আর বন্দ্রক তিনি ছাুড়ে ফেললেন মািটতে।

'না, আত্মন্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দ্রক তুলে নিয়ে তিনি লাস্কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শ্রকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জরতো খ্লালেন, বাঁষের বর্ট থেকে জল ঢেলে ফেললেন, তারপর গেলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট প্রের, বন্দ্রকের আতপ্ত নলদ্বিটকে ঠান্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধ্লেন। তাজা হয়ে তিনি ফের গেলেন সেই জায়গাটায় যেখানে স্নাইপটা এসে বসেছে, দ্ট সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন স্কুন্থির থাকবেন, কিন্তু দাঁডাল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙ্কল তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালভার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

শ্রেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে।
আালডারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার
দর্গন্ধি-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শ্বকল লাস্কাকে।
ফাকের পরে অ্যালডার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের
দর্শনিধারী ম্তি। রক্তিম ম্থে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায়
আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুর্তিতে হেসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শ্বধালেন। কিন্তু শ্বধাবার কিছ্ব ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোন্দটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমংকার জলা! তোমার নিশ্চয় অস্কৃবিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দ্বজন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

# n 55 n

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেশছলেন, দেখা গেল ভেস্লোভিস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেণিঃ ধরে ছিলেন তিনি, আর গ্হকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খ্লছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!\* ভেবে দেখন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপুর্ব'! Délicieux!\*\*

- চমংকার লোক (ফরাসি)।
- \*\* স্ক্রাদ্ (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছ্বতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পরসা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজ। ব্রট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের ব্টের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বার্দের গন্ধ, এবং ছুর্রি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়্দেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেথানে বাব্দের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গর্নি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল থেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের স্বাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধ্রতা, বিচালির স্বগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শ্ব্ধ খ্লে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদ্টো) অপ্র্বতা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের স্দাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্ররর্জ ভাসেনকার উচ্ছনাস উপলক্ষে অব্লোন্স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপর্প কাহিনী। গত বছর গ্রীছ্মে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্বেপান আর্কাদির বললেন ত্ভের গ্রেবির্নায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁব, আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি বৃঝি না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লোভিন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না বৃঝি না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খ্বই উপাদেয় তা বৃঝি, কিন্তু ঠিক, এই বিলাসটাই কি তোমার বিছছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার সময় লোকের ঘূণার পাত্র হলেও সে ঘূণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধ্ উপায়ে অজিত টাকায় আগেকার সে ঘূণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গ্নি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্ড্নি এটা করছেন bonhomie,\* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্ড্নিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথার অব্লোন্ স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধ্ব বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খার্টুনি? একটা পার্রামট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খার্টুনি হল?'

'অবশ্যই খার্টুনি। এই অর্থে খার্টুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খার্টুনি তো চাষী-মজ্বর বা ব্যদ্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমান,পাতিক নয় তা কামানো অসাধ্ব।'

'কিন্তু সমান পাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধ্ পন্থায়, কলে-কৌশলে' — সাধ্ আর অসাধ্র মধ্যে যে স্পন্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অন্ভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি: 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপল্ল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শৃথ্ এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!\*\* ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা, দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙক: এও না খেটে মুনাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খ্বই ঠিক এবং ব্যুদ্ধমন্ত... থাম, ক্রাক!' চে'চালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

<sup>•</sup> ভালে। মনে (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পণ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধ্ আর অসাধ্ শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাব্ কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধ্?'

'জानि ना।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খার্টুনির জন্যে তুমি যে পাচ্ছ ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের দ্বাধীন চাষী যতই খাটুক পণ্ডাশ র্ব্লের বেশি পাচ্ছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধ্ যেমন আমি পাই আমার নিশ্নতন বড়োবাব্র চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিন্দ্রির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বির্পতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ষা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছ্ল একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অনুভব করি, কিস্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি বললেন, স্পণ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দ্বই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রতা গড়ে উঠেছিল: দ্বু'জন দ্বই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শ্বর হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রতা প্রকাশ পেল কথাবার্তায় একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিজে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

'দিয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু দেব কেমন করে? ওরু সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?'

'তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই '

'মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অন্তব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।' 'না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না .'

'আমি সেই কাজই করছি, শুধু নেতিবাচক দিক থেকে, শুধু দুজনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেচ্টা আমি করব না।'

'না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।'

'হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে' — সমর্থন করলেন ভেম্লোভন্দিক; 'আরে, কর্তা যে!' দরজা ক্যাঁচকে'চিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, 'কী, এখনো ঘুমাচ্ছ না?'

'কোথায় ঘ্ম! ভাবলাম আমাদের বাব্রা ঘ্মিয়ে পড়েছে, শ্নি কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?' সাবধানে খালি পা ফেলে জিগোস করলে সে।

'আর তুমি ঘ্মাবে কোথায়?'

'রাতের ডিউটিতে।'

'আহ্, কী রাত!' খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভিস্কি, 'আরে শ্নুন্ন, শ্নুন্ন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?'

'গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।'

'চল্বন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘ্রম তো হবে না। অব্লোন্স্কি, চল্বন, বেড়ানো যাক!'

'শ্ব্রে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে' — দেহ টান করে বললেন অব্লোন্সিক, 'শ্বে থাকাটা চমৎকার।'

'তাহলে আমি একাই যাব' — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্ট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছ্ন থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভূলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভফ্নিক চলে গেলে এবং চাষী দরজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্লোন্ফিক।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অন্ভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দ্ব'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাকো বলেছেন যে কুয়্বিভতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দ্বটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যাযা, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো: নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খ্বই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ স্বিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পণ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভার্বছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশন করলেন, 'ন্যায় হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছ্তেই ঘ্মাব না। ভাসেনকা কিছ্ একটা জমিয়েছে ওখানে। শ্নছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকাবে টুপি খ্জতে খ্জতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিন্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী করে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথায় দাঁড় করিয়েছ? দ<sub>্ব</sub>'দিনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে কী গ্রেক্প্রে হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শ্নেছি।
এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো
তাতে চলবে না। প্রেষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের প্রেষালী
আগ্রহ। প্রেষকে হতে হবে পোর্বময়' — অব্লোন্স্কি বললেন দরজা
খ্লো।

'তার মানে? গাঁয়ে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যোস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.\* এতে আমার দ্বীর কিছ্ খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গ্রুটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছ্ না হয়। কিস্তৃ নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শান্তককপ্টে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messieurs, venez vite!'\*\* শোনা গেল ভেম্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!\*\*\* আমি আবিন্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেঠেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাস্কারী' — এমন প্রাকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাস্কারীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তুন্ট।

ঘ্নের ভান করলেন লেভিন আর ব্ট পরে চুর্ট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্লোন্স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘ্ম এল না লেভিনের। শ্নতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিব্চ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গৃহকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে: পরে শ্নলেন চালাঘরের অন্যাদকে সৈনিক তার ভাগনে, গৃহস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শ্চ্ছে; সর্ গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগ্লোর কথা, সেগ্লোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

এতে পরিণামের কিছা নেই (ফবাসি)।

ভাড়াতাড়ি আস্বন মশাইরা! (ফরাসি।)

<sup>\*\*\*</sup> মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগন্বলা, ঘ্ন-ঘ্ন ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গালি চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্কা, ঘ্নো, ঘ্নো, ঘ্নো, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারির্দিক; শোনা যাচ্ছিল শা্ধা ঘোড়ার হেষাধ্বনি, স্লাইপের কর্কশ ডাক। 'সাতাই কি শা্ধা নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। ন্নাইপ অঢ়েল, বড়ো ন্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি প্রায় নই, মাগা বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘ্রমের মধ্যে তিনি শ্নলেন ভেম্লোভদ্কি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোথ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছুইড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেম্লোভদ্কি প্রনর্ত্ত্রেখ করলেন নিশ্চয় চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জ্যোড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘ্রমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘ্রিময়ে পড়লেন।

# 115211

ভোরে ঘ্রম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেণ্টা করলেন লেভিন। উপর্ড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘ্রমোচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘ্রমের মধ্যেই অব্লোন্স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘ্রমাচ্ছিল লাস্কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদ্রটোর আড়মোড়া ভাঙল। হাই-বৃট পরে, বন্দ্রক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকে চনরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘ্রোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুখু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধ্সর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা ?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভূ'ই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভূ'ইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগ্নলো কাল সাঁঝে ঘোড়া থেদিয়েছে ওথানে।'

ফুর্তিতে লাস্কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘ্ব পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছ্ব পেছ্ব। তার ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পে'ছিবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জবলজবল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছ্কুল আগেও শ্বকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খ্রন্ধতে হচ্ছে; দুরের ক্ষেতে যে ছোপগুলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগর্বল। উচ্চ উচ্চ স্বাগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগালো তুলে ফেলা হয়েছে। সূমিরি আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর রাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যস্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ স্তব্ধতায় সামান্যতম ধর্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলের শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জলার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। পথটা চলে গেছে জলায়। জলাটা চেনা যায় সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দলেছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর মরদেরা রাতে ঘোড়াগনুলোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদ্রে চরছে ছাঁদনদাড় বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝানয়ে চলছে বােড়। লাস্কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওিদক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘুমস্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেণছে লেভিন তাঁর কাতুজি পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছরের একটা প্রবৃত্ত্ব ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁংঘাঁং করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগর্লোও। ছাঁদনদাড় বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ডুবে যাওয়া খ্র টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগর্লোর দিকে সবিদ্রেপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশ্ব দ্যিতে। লেভিন তার গায়ে হাত ব্লিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শ্রুর করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্কা ছ্র্টল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্কা তক্ষ্নি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ. ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খবেই তীর, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা ন্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গাঁত সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্কা প্রাক্প্রত্যুষ যে বাতাস বইছিল পরে থেকে তার ডান দিকে ছুটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দুর্লাক চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষ্মনি টের পেল যে শুধ্ গন্ধ नয় পাখিগ লোই রয়েছে তার কাছেই এবং শ ধ একটা নয়, অনেক। লাস্কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগত্বলা এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পার্রাছল না সে। জায়গাটা খংজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শ্রুর করা মাত্র শ্নল প্রভুর ডাক। 'লাস্কা! এইখানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাস্ব দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্কা: যা শ্রে করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা খেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন প্নরাব্তি করলেন তাঁর হ্রকুমের। তাঁর কথা শ্বনল লাস্কা, প্রভূকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন খুজছে, ডিপিগুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উণ্টু উণ্টু ডিপিগনুলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু স্থিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে স্বকিছ, পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তার আর স্বনিদিশ্টি রূপে অভিভূত কর্রছিল তাকে, আর হঠাৎ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই, পাঁচ পা দরের তার সামনের ডিপিটার পেছনে, থেমে গেল সে, আড়ন্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পার্রাছল যে বসে আছে সে পাঁচ পা'র বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিকৃপ্তিতে দাঁডিয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মূখ সামান্য হাঁ করা, কান খাড়া। দৌড়ের দর্বন একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্কা, কিন্তু সাবধানে এবং আরো সাবধানে, মাথা না ঘ্রারিয়ে বরং শুধু চোখ দিয়ে তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভ্যস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হোঁচট খেতে খেতে এবং লাস কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস্কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে আসলে কিন্ত তিনি দোডাচ্ছিলেন।

লাস্কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শ্বেরে পড়ে, পেছনের বড়ো থাবার মাটি আঁচড়ার আর মৃথ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে বড়ো লাইপের ধান্ধার আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটার, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছ্বটে গেলেন সাস্কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উচ্চু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দ্বটো ডিপির মাঝখানে একটার তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা লাইপে। মাথা ঘ্রিয়ে ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গ্রিয়ে বিদঘ্টে চঙে পিছিয়ে লাকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্কাকে ঠেলা দিয়ে চেচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন 'নে লাসোচ্কা. নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গেল সামনের ডিপিদ্টোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না ব্বে শৃধ্ব দেখছিল আর শ্নছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দ্রে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যস্চক পক্ষধর্নি তুলে উড়ল একটা পাখি। আর গ্রনির পরেই শাদা ব্রকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাথিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘ্রলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দ্র চলে গেছে সে, তাহলেও গ্রনিটা লাগল। আরো কিছ্টা উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘ্রপাক থেয়ে সশব্দে সে পড়ল শ্রুকনো ডাঙ্গায়।

'হাাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' --- মাংসল প্লাইপ দ্বটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দ্বকে গর্বলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, স্থা তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে মাড়েম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো: একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না আর। শিশিরে নাবালগ্রেলা আগে ছিল রুপোলি. এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগ্রেলা এখন আদ্বারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সব্রুক্ত। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লদ্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গ্রেলায় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাথি খড়ের গাদিতে বসে এপাশেওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসন্ম দ্ভিতৈ চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়াছল গাঁড়কাকগ্রেলা। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্রপদ একটি বালক ঘোড়াগ্রেলাকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গ্রালর ধোঁয়া দ্বেধর মতো ধবধব করছিল সব্রুক্ত ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছু দুরে পেছন পেছন যেতে যেতে চে'চাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোথের সামনে পর পর আরো তিনটে স্নাইপ মারতে পেরে দ্বিগ্নণ থাশি লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মাথে।

#### 11 2011

প্রথম পশ্ব কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সতিয়।

বেলা নয়টার পর ক্লান্ত, ক্ষ্ম্বার্ত, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভাস্ট পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবদ্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘ্ম ভেঙেছে অনেকথন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাত্রাশ সেরেছেন তাঁর।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগনুলোর যে রুপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শ্রুকিয়ে ওঠা মাইপগুলোকে দ্বিতীয় বার গুণুতে গুণুতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুনি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি, হাসিখাদা। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিশু থাকতে পারে।। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গ্রুত্বপূর্ণ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি প্ররোপ্নরি স্কু: তোমার আসা পর্যস্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখাদা, তুমি বাপ্ন তাড়াহ্রড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মস্ত শিকার আর দ্বীর চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপলে যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পাটকিলে ঘোড়াটাকে গতকাল স্পণ্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছ্ম মুষড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছ্রিটরেছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভাষ্ট পথ, কম নয়ত।'

দিবতীয় যে ঘটনাটা তাঁর প্রথম দিককার খোশ মেজাজকে মাটি করে দিয়েছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খুব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার থেকে ক্লান্ত ও ক্ষ্বার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগ্লোর ছবি এত জন্লজনলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-ম্থে তার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্কা পায় ম্গয়ার, ফিলিপকে তক্ষ্মি খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শ্রু পিঠে নয়, ম্রগির ছানাগ্রেণাও অন্তর্ধান করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেম্লোভম্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভূগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য'…'

'তা কী করা যাবে!' ভেচ্লোভিস্কির দিকে বিষণ্ণ বদনে চেয়ে লেভিন বললেন, 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গর্র মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে, 'হাড়গ্লো আমি দিয়েছি কুকুরদের ৷'

লেভিন এত ক্ষুদ্ধ হলেন যে সথেদে বললেন:

'অন্তত কিছু, রাখলে পাবতেন আমার জন্যে!' কান্না পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন, 'যাও, পাখিগ,লোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছর্টি দিতে ভলো না। আমার জন্যে অস্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লঙ্জা হয়, নিজের ক্ষ্বধার্ত উৎমা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা, ভেম্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাথি মারতে পারেন কয়েকটা, বাড়ি ফিরলেন রারে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিত। ভেস্লোভঙ্গিক কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা, যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোথে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছ' ড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগোস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্কার দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বির্পতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সোহাদের্গর একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

### 11 28 11

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘ্রোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'\*— ভেম্লোভঙ্গ্কি বললেন চেণ্চিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions\*\* সারলাম' -— শর্ধ্ব অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছ্ম নেই' — জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘ্রম হয়েছে তো?'

'ঘ্রমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?' 'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লজ্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

- আস্বন (ফরাসি)!
- **\*\* श्रकानन (स्वरामि)।**

বাগান দিয়ে হে টে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রায়ং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বললেন, 'শিকার হয়েছে চমৎকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিভাষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। অতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁব।

মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বর্সোছলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের জনা किंग्रिक भक्त्वा निता याख्या এवः आएं ठिकठाक करा निता कथा পাডলেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসন্ত্রের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার তচ্ছতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রসবের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙ্বলে গুবে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিষাৎ শিশ্বকে কিভাবে কাঁণা জড়িয়ে রাখতে হবে, সে সব কথাব্যর্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেন্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহস্যময় কিসব ফালি, কিসব স্তী গ্রিভুজ যাতে বিশেষ গারাত্ব দেন ডল্লি. এ সব না দেখার জনা তিনি মাখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। পুরের যে জন্ম হবে বলে লোকে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে (তাঁর দুড় বিশ্বাস ছেলেই হবে), ভাহলেও বিশ্বাস করতে পার্নাছলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপাল সাতরাং অসম্ভাব্য একটা সাখ, অন্য দিক থেকে এতই রহসাময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আর সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোডজোড তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অন্তর্ভূতি ব্রাছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁব অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘ্নিচন্ততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্লাটটা দেখার ভার তিনি দিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিটের ওপর আর এখন কাছে ডাকলেন লেভিনকে।

'আমি কিছুই ব্রিঝ না প্রিলেসস। যা চান, কর্ন' — লেভিন বললেন। 'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ শিশ্ব জন্মাচ্ছে মন্কো এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়...'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেবই বসন্তে নাটালি গলিংসিনা মারা গেল খারাপ ধার্টীবিদ্যার জনো।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিধী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শ্বনছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগ্বলো তাঁকে ক্ষ্বর করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

স্কর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝু'কে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না. এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দ্বিটতে, তার হাসিতে অসাধ্ব কী একটা ধেন ছিল। লেভিন এমনকি কিটির ভঙ্গিতে আর দ্বিটতেও অসাধ্ব কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের স্ব্যু প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অন্ভব করলেন নিজেকে। ফের স্বাই এবং স্বকিছ্ব হয়ে উঠল তাঁর চক্ষ্মশূল।

'যা চান তাই কর্ন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দ্ণিউপাত করে লেভিন বললেন।

'মহারাজের উষ্ণীষ ধারণ বড়ো সহজ নয়' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পণ্টতই ইক্সিতটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শ্ব্দ্ নয়, তাঁর অস্থিরতার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডব্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁডিয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের যে অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জনালিয়েছে। ভালো ঘ্রম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' — ডব্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শ্র করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আন্নার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির উধের্ব হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না. তার বিষয়বস্থু এবং যে স্বরে তা বাক্ত হচ্ছিল, দ্রেতেই অস্থির বোধ করিছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে, এমনকি এই যুবা প্রকৃষিটির স্কুপন্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুন্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত ল্কাতে পারিছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে কর্ক স্বামী যে সেটা লক্ষ করবেন এবং স্বকিছ্বই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যথন ডল্লিকে জিগোস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দ্ন্তিতৈ তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তথন সতিইে লেভিনের মনে হল যে জিজ্ঞাসাটা হ্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাব?' জিগোস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সোজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় যাচ্ছ কিন্তুয়া?' দঢ়ে পদক্ষেপে স্বামী যথন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগোস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সম্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বের্তে না বের্তেই শ্নলেন স্থার পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দ্রত কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শ্কুনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার ক্ষেকটা কথা বলার আছে।'

জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন: 'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্থার সঙ্গে।
'তা কী আর্পান বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহ।রা হয়েছে কর্ণ, বিধন্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না। 'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যক্ষণা...' কিটি বললে।

'ব্যেতে লোক আছে' — ফ্রন্থ কপ্তে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেথানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচ্ছে।

'हरला. वाशास्त्र याहे!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুথে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অপ্রুনিসক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিন্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অন্ভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসনকরতে হবে, একলা থাকতে হবে, দুজনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিচাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কন্ট পাচ্ছি, তুমি কন্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিন্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেণিও পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শা্ধ্ একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার স্বরে অশোভন, অসাধ্, অপমানকর-ভয়ংকর কিছু ছিল কি?' ব্বকে ম্বটো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাঁপা-কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কদ্মিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেরেছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক।... কেন ও এল? কেমন স্থে ছিলাম আমরা!' অশ্রব্দ্ধে কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছ্মই তাঁদের তাড়া করে নি, সমুতরাং কোনোকিছ্মর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেঞ্চিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছ্ম পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশান্ত জনুলজনুলে মনুথে।

### 11 5 & 11

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডল্লির কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দ্বঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দন্ডায়মান মেরেটিকে ক্রম্ম কপ্টে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পত্ত্বপ্রতি বা, নতুন ফ্রকণ্ড সেলাই করব না তোর জন্যে' — আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোখেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিন্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছ্ব পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র্যাম্পর্বের ভূ'ইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছ,ই উনি দেখেন না, একটা যালু... Figurez vous, que la petite...\*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ ৷

<sup>🔹</sup> কম্পনা কর্ন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছ্ই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুন্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মন্মরা? কেন এলে বলো তো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার স্বরটা দেখে লেভিন ব্রুলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে স্তিভা এসেছে।'

ডাল্ল তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দূটিতে।

'কিস্থু ব্বেক হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছ্ব কি ছিল, যা সম্ভবত প্রামীর কাছে অপ্রীতিকর। না, অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডিল্লি, মায়ের মুখে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপুরুষ যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme\* এবং বাস্তব বুদ্ধির স্বামীর তাতে গোরব বোধ করা উচিত।'

'হ্যাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শ্বধ্ব আমি নই, স্থিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পন্টই বলে: je crois que ভেন্লোভঙ্গ্কি fait un petit brin de cour à\*\* কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।
'পাগল হলে নাকি?' সভয়ে চে'চিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কন্তিয়া,
সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফাল্লির কাছে য়েতে
পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, যদি চাও, আমি স্থিভাকে
বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা
করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

- \* সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।
- 🕶 আমাব মনে হয় ভেম্লোভম্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর **সঙ্গে ঝগডা করবে তো**?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জনলজনল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডাল্ল, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফাল্লির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খুঁজছিল এবং আশা করছিল মায়ের দুল্টিপাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেরেটি ডুকরে কে'দে উঠে মুখ গাঁজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শাঁর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খঞ্জতে গেলেন ভেম্লোভিম্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হ্র্কুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' --- চাকব বললে।

'তাহলে তারাস্তাস জ্বততে বলো, কিস্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তথন তিনি স্টােকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগর্লো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস প্রবীক্ষা করে দেখছিলেন।

লোভনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অন্ভব করছিলেন যে ce petit brin de cour\* যা তিনি দারু করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লেভিন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উচ্চু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতব্দিষ হয়ে পড়েছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হাাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হ্রকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমান্মী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীর্তা লক্ষ করে ওঁরু

🔹 সামান্য এই ফণ্টিনণ্টি (ফরাসি)।

জনা লেভিনের কণ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লজ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগ্নলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শ্রুর করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকৈ এবং যাকিছ্ম ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দ্বিউতে ভাসেনকার চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শ্বর্ করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'
'যাবেন রেল স্টেশনে' — মূখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে
কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছ্ব একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বলিষ্ঠ আঙ্বলে ক্রমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিস্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুশি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্রিঝয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে ব্রিয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদ্র স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেন্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছ্র জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগ্নলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লেভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশ? ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুচকে ঘ্ণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'अव्रातान्द्रिकत मर्ग एतथा कता हरन ना?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখুনি আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!\* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!\*\* কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তথনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যথন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছু করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কণ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার স্ক্রীর কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!\*\*\*

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কণ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!\*\*\*\*

লোভন দ্রত ওঁর কাছ থেকে বাঁথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারাস্তাসের ঘর্ষর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দ্বঃখের বিষয় গাড়িটায় গাদি-আঁটা সাঁট ছিল না) রাস্তায় ধাকা খেয়ে চলে যাছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ আবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

- \* এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)
- \*\* এ ধে চুড়ান্ত রকমের হাস্যকর! (ফরাসি!)
- \*\*\* তা ছাড়া এটা হাস্যকর! (ফরাসি।)
- \*\*\*\* ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মাত্রায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভূলে গিরেছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভিস্ককে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দ্ব'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় স্তেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষ্ম্বর হর্মেছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মান্রায় ridicule\* শুধু নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ কর্মছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্বী যে কন্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এর্প ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিথী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবস্ত, হাসিখাদা, শাস্তি থেকে মাজি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশারা, অথবা দরুসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পের্য়েছিলেন রগড় করে কথা বলার গাণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রায়ং-রামে যেতেই হঠাং তিনি শানলেন চাকার ঘর্ষর — আর কে গাড়িতে বসে আছে খড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গলপ করছিলেন ডল্লি আর হেসে লাটিয়ে পড়ছিল ভারেৎকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শ্নলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগ্লো!..

#### n sen

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকলপ পূর্ণ করলেন, গেলেন আহার কাছে। বোনকে দৃঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্তাক্ত করতে খুবই কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। দ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি বুঝছিলেন; কিন্তু আহার অবস্থা

<sup>\*</sup> হাস্যাম্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁয়ে। সেটা জানতে পেরে ডাল্লর কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিস্তু শেষ পর্যস্ত পেণছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নির্দিষ্ট দিনে শ্যালিকার জনা লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজনুদ, দেখতে খ্বই অসনুদর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেণছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেণছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মন্দর্কিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ র্ব্ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খুব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছুটল ঘোড়াগর্লো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মূহ্রির, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঢুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেণছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

স্থিত ক্রিক্তর কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেয়ে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপ্রলেদের গল্প

করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট দ্রন্দিককে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাং তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে. যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অন্তুত ঠেকছিল চিন্তাগ্মলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও म्रीम्डल रिष्ट्ल। भागा आवात म्राष्ट्रीय भूत्र ना करत, धिभारक ठाँठे ना मारत ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মন্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ড্রায়ং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দূরে ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মান্ত্র করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছ্ম নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'নেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োচ্ছে না। বলাই বাহনুল্য যে স্থিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সম্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মানুষ করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সস্তান হয়…' তাঁর মাথায় এই চিস্তাটা এল যে যন্দ্রণায় সস্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভুল। 'জন্ম দেওয়াটা কিছন নয়, কিন্তু গর্ভধারণ করা — এইটেই হল যন্দ্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবস্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেস করায় স্কুনরী যুবতীটি ফুর্তির স্কুরে বলেছিল:

'থ্যকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, **লেণ্ট পরবের সময় গোর** দিয়েছি!'

'খ্ব কণ্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দুভনা।

'কণ্ট হবে কেন? এমনিতেই ব্ডোর নাতিপ্রতি অনেক, শৃধ্ব ঝামেলা বাডে। কাজ নেই. কম্ম নেই. হাত বাঁধা।'

য্বতীটির মন-খোলা মিষ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিস্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগ্লো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দ্ণিটপাত করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সতি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবনিষা, ভোঁতা বৃদ্ধি, সবকিছ্বতে উদাসীনা, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, র্পসী তর্ণী কিটি - তারও র্প গেছে, আর আমি গর্ভবিতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্তণা, বিকট যন্তণা, শেষ ঐ মৃহ্ত্তি। তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্তণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃস্ত যে ফেটে গিয়েছে, সেই যল্পার কথাটা শুধ্র মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্সাল্দ্রভনা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অস্থাবিস্থ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (রাঙ্গেবেরি ভূ'ইয়ে ছোট্ মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন — এ সবই অতি দর্বোধা, কটকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মাম সমৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘ্রংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যোভি, ছোট্র গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার কর্মে আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মৃহ্তের্ত তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুন্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোট্র যে মৃখখনা দেখা গিয়েছিল তাতে শ্বের্ড ডাঁরই ব্ক-ফাটা নিঃসঙ্গ যম্প্রণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শ্বেষ্ব এই যে ক্ষণেকের শাস্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবতী, কখনো স্থনাদান্তী হয়ে সর্বদা থিটখিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষ্মশ্ল, নিজে জনলেপ্রডে, অন্যাদের জনলিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগা, কুশিক্ষিত কপদকহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহ্নলা, কিটি আর কিস্তিয়া এতই মার্জিত যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জো থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছু বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সোভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর ময়ছে না, আমি কোনোরকম করে তাদের মানুষ করে তুলছি, তাহলে বড়ো জোর তারা দ্রাত্মা হয়ে উঠবে না। শর্ধ্ব এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শর্ধ্ব এর জনোই কত কণ্টশ্বীকার, কত মেহনত... গোটা জীবনটাই নণ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল যুবতীটির কথা এবং ফের সেটা সমরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিন্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগ্রলায় খানিকটা র্চ সত্য আছে।

'আর কত দ্র, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহুরিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'শ,নেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কন্ঠে ফুতিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখানা মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসাক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে যে মাখগালি উন্তোলিত তা সবই সাক্ষ্মবল, আমাদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দালিক চালে ছাটতে থাকল, পারনো গাড়িটার নরম স্পিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দালতে দালতে ডালির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেন্চেবর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জালা যাল্যায় মেরে ফেলা এক দানিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতনা হল কেবল মাহার্তের জন্যে। সবাই বেন্চে আছে: এই মেয়েয়া, নাটালি বোন, ভারেন্ডনা, যার কাছে যাছি সেই আয়াও, শাধ্য আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আন্নাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আন্না তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বে'চে থাকতে চায়। আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আয়া যখন মস্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শানে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন শ্বামীকে তাগে করে নতুন জীবন শানুর করা উচিত ছিল আমার। সাত্যি করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছ্ব ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রন্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – শ্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহ্য করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রেপ ছিল আমার' — ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর দ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন; কিন্তু কোচোয়ান আর মহেনির দোদলামান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ র্যাদ তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লজ্জা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মূখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি. সেগেই ইভানোভিচকে মনে পডল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সোজন্য দেখিয়েছেন আর স্থিভার বন্ধ, তুরোভ্রাসন, স্কালেটি জনুরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবায়ত্ব করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তর্ণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধো ডাল্লই সবচেয়ে স্কুন্দর, রাসকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চোথের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উন্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমংকার কাজ করেছে আহ্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে স্বখী, অন্য একজনকে সুখ দিচ্ছে, আমার মতো বিধনন্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বৃদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুণ্ডিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আহ্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমৃতিভূত এক কল্পিত প্রুবেষর সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আম্লার মতো তিনিও স্বামীকে সবকিছ, খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতব্দ্ধিতাই হাঁসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজাদুভিজেনস্কয়েতে।

## 11 29 11

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেখানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মৃহ্বরি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের স্বরে চেচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বেংধে ডাঁশ মাছিগ্বলো ছেংকে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেন্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — দ্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশান্ত্রক চাঙড়গন্লোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রন্ত্র কপ্ঠে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মাহারি, পো চালিয়ে!'

ব্রড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কুঁজো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাডগার্ড ধরলে।

'ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউন্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গাল ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনিদিশ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধ্নলোয় পাঁচ আঙ্বল সমেত পরিষ্কার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — প্নরাব্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!.. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেণ্চিয়ে বলছিল এক ছোকরা. তার দিকে ফিরল

সে, 'ও হাাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপ; ?'

'আমরা দ্রের লোক' — কোচবক্সে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দ্র নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, ষেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলুলে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগেসে করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘ্রবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' - ব্যুড়ো বললে স্পণ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চে'চিয়ে উঠল : 'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চে'চাচ্ছিল দ<sub>্ব</sub>'জন মিলেই।

কোচোয়ান গাডি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চে'চাল চাষীটি; 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' – রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকৈ দেখিয়ে বললে সে।

এ'রা হলেন অশ্বপ্রেণ্ঠ দ্রন্সিক, তাঁর জকি, ভেস্লোভস্কি আর আল্লা. গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর স্ভিয়াজ্সিক। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগ্রলো দেখতে।

ডিল্লের গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লগেলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেস্লোভঙ্গির পাশাপাশি আল্লা। শাস্ত কদমে আল্লা আসছিলেন একটা বে'টে প্রকৃষ্টু বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উ'চু টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা আল্লার কালো চুলে ভরা স্কার মাথা, স্বডৌল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শাস্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডল্লিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আমা যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটা তার্ণ্যোচিত লঘ্ রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না: কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তংক্ষণাং মেনে নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গাঁতবিধিতে সবকিছ্ই এমন সহজ, সোম্যা, মর্যাদাপ্রণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছ্ই হতে পারে না।

আল্লার পাশে পাশে ক্ষচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধ্সর, তেজী একটা ক্যাভেলার ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেন্লোভিন্কি, স্পণ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মৃশ্ব। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পণ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে দ্রন্দিক সংযত রাথছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জ্ঞাকর উদিতে ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পর্রনো গাড়িটার কোণে ছোটো ম্তিটা যে ডিল্লর সেটা চিনতে পারা মাত্রই আন্নার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনদেদর হাসিতে। চেণিচয়ে উঠলেন আন্না, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহায্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উচ্চু করে তুলে ধরে ছ্টে গেলেন ডিল্লর কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুম্ব খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে ম্ব সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আল্লা।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি দ্রন্স্কির দিকে চেরে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উ'চু টুপি খুলে দ্রন্দিক এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খ্রিশ যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাংপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসমন্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খ্লে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে। স্কুদর গাড়িখানা কাছে এলে ডব্লির চোখে জিজ্ঞাস্কু দ্বিট দেখে আহ্রা বললেন, 'উনি প্রিক্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বে মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসম্ভোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খ্রিড়, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রন্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন দ্রন্স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অপমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর ম্বভাব লক্ষ করেছিলেন আন্না, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খটে ছেডে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নির্ব্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগ্যেস করলেন তর্ণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধর, তারপর চকিত দ্ঘিসাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাঙগার্ডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন দ্রন্ স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। দ্রন্সিকর ঘোড়াটো বাধা, প্রিকেসসও চমংকার সার্থি।'

'না. যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহনুলগা করে নিয়ে গোলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন নি । চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা : চমংকার ঘোড়াগন্লো, জনলজনলে সন্ত্রী এই যে মনুখগন্লো তাঁকে পরিবেণ্টিত করেছে । কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমংকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী আল্লার মধ্যেকার পরিবর্তনিটা । অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগাী, আল্লাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আল্লার মধ্যে অসাধারণ কিছন বৈশিক্টোর সন্ধান পেতেন না । কিন্তু শন্ধ প্রেমাবেগের মন্ত্রতে নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক র্পোচ্ছনাস দেখা দেয়, সেটা এখন আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের সবিকছ্ম -গালে আর থুতনিতে স্কুপন্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে
ভাসমান হাসি, চোথের ছটা, ভাবভঙ্গির চার্তা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বরের
প্র্তা, এমনকি ভেস্লোভঙ্গিক যথন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেয়েছিলেন ডান
পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তথন যে সন্নেহ রাগে তিনি জবাব
দিয়েছিলেন ---- সবই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা
জানেন আর তাতে খুশি।

দ্বাজনেই যথন গাড়িতে উঠলেন, হঠাং কেমন অস্বস্থি লাগল দ্বাজনেরই। ডাল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাস্ব দ্বিতিত চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্থি বোধ করছিলেন আলা: আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই প্রনাে, নােংরা গাড়িটাতেই আলা বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডাল্লির। কোচােয়ান ফিলিপ আর ম্বহ্রিরও সেইরকম লাগছিল। ম্বহ্রির তার অস্বস্থি চাপা দেবার জন্য শশবাস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচােয়ান ফিলিপ ম্ব তার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমংকারিম্বকে পান্তা না দেবার জন্য। কালো ঘাড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল বাঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘাড়াটা লােক-দেখানির জনাই ভালাে, কিন্তু এক দফায় চাল্লশ ভাষ্ট্র পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎস্ক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খ্বাশ, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খ্রড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওয়ালে হত, ফর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যাণ্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আমার মেয়েলী জিনে চেপে বর্সেছিলেন তিনি।

'ना গো, भूत्र्य, एमट्या रकरन रकमन छेर्छ वजना!'

'কী হে, ঘ্ম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘ্ম!' তীর্যক দৃষ্টিতে স্থের দিকে চেয়ে বললে ব্ডো: 'দেখছিস, বেলা দ্'পহর বয়ে গেইছে। হ্কগ্লো নিয়ে চলে যাও গো!'

ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধ্বলো জমেছে, তা দেখে আল্লার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো স্বন্দরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দ্বিত সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলা বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমায় দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি স্থী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের স্থী। কী একটা অলোকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাং ঘ্রম ভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছ্ব নেই। আমি ঘ্রম ভেঙে উঠেছি। যক্তণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি স্থী!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীর্ হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন স্বরটা হল তার চেয়ে নির্বৃত্তাপ; 'তোমাব জন্যে খ্বই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভূলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ইচ্ছা হরেছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগন্নো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সব্বজ চালগন্নো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আরা কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগোসে করলেন আল্লা। 'আমি মনে করি...' শ্রে করতে যাচ্ছিলেন ডব্লি, কিন্তু এই সময় কব্ ঘোড়াটাকে ড্যন পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপর্থাপয়ে ছুটে গেলেন।

চে'চালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যস্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শ্রুর করায় স্ববিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছ্বই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমায়, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার সবটাই ভালোবাসতে হর, আমি যেমন চাই শুধু সেটুকু নয়।'

আন্না বান্ধবীর মূখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুণ্চকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগ্রলার অর্থ প্ররোপ্ররি হুদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পন্টতই নিজের মতো করে তা হুদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই ক্থাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

র্ডাল্ল দেখতে পেলেন চোথ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আমার হাতে চাপ দিলেন তিনি। -

তা এই বাড়িগনুলো কিসের? অনেকগনুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পনুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগনুলাে আমাদের শ্রমিক-কর্মাচারীদের বাড়ি, কর্মাশালা, আস্তাবলা'—
আয়া বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শনুর হচ্ছে। এ সবই চুলােয়
যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খুবই
ভালােবাসে আর আমি যা মােটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন
বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে
নেবে, সেটা সম্পর্ণ করবে চমংকার করে। এখানে ওর শনুর যে মন কেমন
করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও
হয়ে উঠছে হিসেবী, চমংকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে
কুপণই, কিন্তু শনুর বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ যেখানে ব্যাপারটা
হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আয়া বললেন খুশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, ষেভাবে শৃধ্ তারই কাছে উদ্খাটিত প্রিয়তমের গ্রের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada\* এখন। আর জানো কী থেকে এর শ্রুর্? চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহ্লা, শ্র্ব্ এই কারণেই নয়, সর্বাকছ্ম মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শ্রুব করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কৃপণ নয়, ব্রেছে তো। বলতে পারো c'est une petitesse\*\*; কিন্তু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিন্তু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী স্ন্দর!' বাগানের ব্র্ড়ো গাছগ্রলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে প্রস্তশ্রেণী শোভিত স্নৃদ্শ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমংকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই স্কুনর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

ন্ত্রিছ ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভূ'ইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দ্ব'জন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগ্বল্যেকে জালন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আলা বললেন, 'সত্যি, স্বন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দ্ব'জন ভৃত্য ছ্বটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভচ্কি সমভিব্যাহারে দ্রন্দিককে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথায় তুমি থাকতে দেবে প্রিন্সেস দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আল্লাকে জিগ্যেস করলেন দ্রন্সিক, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

<sup>\* (</sup>थग्नान, निमा (फर्त्रामि)।

<sup>\*\*</sup> এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আলা।

'Et vous oubliez votre devoir'\* — ভেন্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আন্না।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'\*\* — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙ্কল ঢোকালেন ভেস্লোভস্ক।

'Mais vous venez trop tard'\*\*\* — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা র্মাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন আল্লা। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কর্তাদনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মূখ অতি ধ্লিধ্সর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি… সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

দ্রন্দিক যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আল্লা। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নিকোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগন্লোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ভল্লির কাছে কিছ্মক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্থিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

আপনি আপনার দায়িত্ব ভূলছেন (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছ্ব বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ডাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হাাঁ, বেশ ডাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নির্ব্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হাাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আল্লা, যে তুমি আমায় ঘেলা করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; স্থিভা তো আলেক্সেইয়ের প্রনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ব — এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্থিভরে বললেন ডব্লি।

'হাাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শৃংধ্ কী থ্রিশ হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুম্ খেয়ে বললেন আল্লা, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খ্রিশ। আমার কাছে বড়ো জিনিস. আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শৃংধ্ বাঁচতে চাই: নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

## 11 22 11

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘরথানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্নীর দ্বন্টিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে, এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সর্বাকছ্বতেই একটা প্রাচ্ব্র্য, বাব্বিগরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন নি কথনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শ্রের্ করে সারা ঘর জোড়া গালিচাট। পর্যন্ত সবই নতুন। শ্যায় দ্পিঙের গদি, বিশেষ ধরনের দিরোধার। ছোটো বালিশে সিলেকর ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

স্ক্রর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দ্রস্তু পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের স্বকিছ্র মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্থিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভুল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগ্রলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খ্বই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়য়ঢ়ি কোপেক দরে চিব্বশ আশিন্শ নানস্ক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের র্ব্লের বেশি, এই পনের র্ব্লেটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শ্ব্ব্লু লজ্জা নয়, কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পর্বেপরিচিত আমর্শ্কা, স্বস্থির নিশাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভূপত্নীর কাছে, আরুশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ভল্লি আসায় আল্লন্শ্কা স্পণ্টতই খ্বই খ্রিশ হয়েছিল, কথা করে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ্ণ করেছিলেন যে গ্রুস্বামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আলা আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউন্টের ভালোবাসা ও অন্রাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খ্বই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শ্রু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আলা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগ্নলো ধ্বতে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দ্বিট মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জনোই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় যন্তে। কাউণ্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী…'

আন্না আসায় আন্নশ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খুশি হলেন ডল্লি। অতি সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসেছিলেন আন্না। মন দিয়ে ডল্লি লক্ষ্ণ করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী মূল্যে তা অজিতি হয়।

'আমার পূর্বপরিচিতা' — আল্লুশ্কা সম্পর্কে আল্লা বললেন।
এখন আর তিনি বিরত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি প্রোপর্নির
সর্বিন্থর, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আল্লার যে
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি প্রোপ্রির কাটিয়ে উঠে এমন একটা
বাহ্যিক নিরাসন্তির সর্ব অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোপ্টে
তাঁর হদয়াবেগ ও আস্তরিক ভাবনাগ্রলো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আল্লাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে।
মোটা হয়েছে খ্ব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক
ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' -- বলতে শ্বে, কয়লেন উনি, 'একটি ইতালীয়
মেয়ে ছিল স্তন্যদারী। এমনিতে ভালো, কিস্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম
ছাড়িয়ে দেব। কিস্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি
এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আল্লার মৃথে দ্রুকুটি দেখে প্রশনটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আন্না ব্ৰেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কন্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আন্না বললেন চোখ এতটা কু'চকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জন্তু আসা আখিপক্ষা; 'তবে' — হঠাং

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.\* এর মধ্যেই হামাগর্ড়ি দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বন্ত অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশ্বকক্ষে। এখানে ছিল ইংলন্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরপ্তাম, হামাগ্র্বিড় দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, দ্বানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগ্রলা সবই বিলাতি, মজব্বত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খ্বই উচ্চু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শ্ব্ধ্ একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে কাথ খাচ্ছিল মেয়েটি, সে পানীয়ে ব্ক তার ভেসে যাচ্ছিল। ওকে খাওয়াচ্ছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাচ্ছিল শিশ্কক্ষের পরিচারিকা একটি র্শী মেয়ে। স্তন্যদারী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শ্ব্ধ্ এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আম্লার গলা শ্নতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙামতো, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অস্কুদর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগন্লো ঝাঁকিয়ে তক্ষ্নি সে কৈফিয়ৎ দিতে শ্রুর করলে যদিও আম্লা কোনো দোষ দেন নি তাকে। আম্লার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'\*\*

আগন্তুকের দিকে কঠোর দ্থিতৈ তাকালেও কালো-ভুর্, কালো-চুল, লালচে-গাল খ্রিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে ম্রগির চামড়ার মতো চামড়া; তার সম্ভ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডাল্লর। খ্রিক যেভাবে হামাগ্রিড় দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কেউই অমন হামাগ্রিড় দিতে পারে নি। খ্রিটির পোশাক

- ভারি সে মিণ্টি (ফরাসি)।
- \*\* आरख हार्ौ, कहाँ (देश्टर्जाक)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য স্কুলর লাগছিল তাকে। ছোটু একটা অস্কুর মতো সে তার জনলজনলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মৃদ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পণ্টতই আনন্দ হছিল তার। হেসে দ্ব'পাশে দ্ব'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশ্বকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট বৃদ্ধিশ্বন্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুর্পা. অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আমার মতো এমন বিশ্ভখল পরিবারে ভালো আয়। আসবে না। তা ছাড়া তক্ষ্বনি কতকগ্বলি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্রালেন যে আমা, শুন্যদারী, আয়া আর শিশ্বটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশ্বকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আমার ইচ্ছে হয়েছিল খ্রিককে খেলনা দেবেন, কিন্তু খ্রেজ পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাঙ্জবের ব্যাপার এই যে খ্রকির কটা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভূল জবাব দিলেন আল্লা, শেষ দ্বটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কণ্ট হয় আমার'— শিশ্বকক্ষ থেকে বের্বার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের ল্বটিয়ে যাওয়া প্রছাংশ তুলে ধরে আল্লা বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বদালেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোখ কু'চকে আরা বললেন যেন অনেক দ্রের কিছু একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তুমি, আমি ঠিক সেই বৃভৃক্ষর মতো যার সামনে হঠাং পুরো একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাছে না কোনটা দিয়ে শ্রু করবে। পুরো ভোজটা হল তুমি আর্র তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি; অথচ ভেবে পাছি না শ্রু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.\* স্ব্যক্তি বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আলা শ্রের করলেন; 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্থিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্থিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমার উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খর্ডির চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটার্সবির্গে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.\*\* এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমান্য উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবির্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দর্ঃসহ তা ভূমি ব্রুম্ভ না' — যোগ করলেন তিনি: 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর স্বখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্সিক -- উনি অভিজাতপ্রমূখ এবং খুবই সম্জন লোক, কিন্তু আলেক্সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। ব্রুবতে পারছ তো, গাঁরে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্সেই এখন মফস্বলে খ্বই প্রভাবশালী লোক। তারপর তুশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রীতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,\*\*\* যা বলেন প্রিলেসস ভারভারা। তারপর ভেম্লোভন্ফি — ওকে তো তুমি চেনো, চমংকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কাণ্ডটা করলে লোভন? ভেম্লোভস্কি গম্প করেছে আলেক্সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naīf'\*\*\*\*-আলা বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'প্রের্খদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

কিন্তু একটুও কৃপা কবব না তোমায় (ফরাসি)!

<sup>\*\*</sup> সহচরী (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> তা ছাড়া, অতি ভব্য লোক (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*\*</sup> উনি অতি মধ্র স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জন্যেই এ'দের আমি কদর করি। আমাদের এখানে চল্কু ফুর্তি, সব থাক হাসিখানি, যাতে নতুন কোনো কিছার জন্যে আলেক্সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ বোঝে। খ্বই ওর কদর করে আলেক্সেই। তারপর ডাক্তার, অলপবয়সী, একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছারি দিয়ে... কিন্তু খ্ব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'\*

# 11 05 11

'এই আপনার ডল্লি, প্রিলেসন, যাকে আপনি খ্ব দেখতে চাইছিলেন'—
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকাণ্ড বারান্দাটায় চুকে
আন্না বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এন্দ্রয়ডারি ফ্রেমের
সামনে বসে কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য
একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছ্বই খাবে
না সে, কিস্তু কিছ্ব জলযোগ দিতে বল্বন, আমি আলেক্সেইকে খ্জতে
চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিশেসস ভারভারা ডাল্লিকে নিলেন সম্নেহেই এবং খানিকটা ম্র্ব্বিব্য়ানার চঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আপ্রার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আপ্লাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আপ্লাকে যিনি মান্য করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আপ্লাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দ্বঃসহ এই অস্তর্বতাঁ কালটায় আপ্লাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'শ্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিছে ফিরে বাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বন্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভন্দিক আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকাম্বভ, ভার্সিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছুর বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.\* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খুশি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খুব ভালে। করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছা করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,\*\* সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দার প্র্রেষদল সহ আল্লার প্রত্যাবর্তানে। তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দ্বেশটা কিভাবে কাটানো যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার উপায় ছিল প্রচুর, পল্লোভ্স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত, মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'\*\*\* — নিজের সেই স্কর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেস্লোভন্কি, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আল্লা আর্কাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গরম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন দ্রন্দিক। 'আমি সবেতেই রাজি' — সিভয়াজ্সিক বললেন।

'আমার মনে হয় ডাল্লির সবচেয়ে ভালো লাগবে হে°টে বেড়াতে. তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আল্লা।

তাই স্থির হল। ভেম্লোভম্কি আর তুশকেভিচ গেলেন শ্লানের ঘাটে,

এখানকাব অবস্থাটা ভারি মিণ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংবেজি কায়দায়।
 প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপব থে যাব ছড়িথে পাছে।

<sup>\*\*</sup> এটা হবে স্বন্দর (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে স্বাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন। পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — চিভয়াজ চিকর সঙ্গে আয়া, দ্রন্দিকর সঙ্গে ডব্লি। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায় তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিরত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন ডব্লি। আয়ায় আচরণকে তিনি বিমৃত ভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে নিয়েছিলেন শৃশ্ব তাই নয়়, সমর্থ নই করেছিলেন। সাধনী জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ড হয়ে পড়া নিত্বলম্ব সাধনী নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শৃশ্ব মার্জনাই করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্যাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন আয়াকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে জনাত্মীয় এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আয়াকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে হাঁদের মতামত দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর এম্বন্তি হাছিল। বিশেষ করে তাঁর থারাপ লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি স্বিকিছ্ব ক্ষয়া করে দিছেন যেসব স্বিধা ভোগ করছেন তার জনা।

আল্লার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিম্তিতি, কিন্তু যে লোকটির জন্য এর্প আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া দ্রন্দ্কিকে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মধ্যে কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লোগছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লজ্জা নয়, অন্বস্থি হয়েছিল, দ্রন্দ্কির সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লজ্জা নয়, অন্বস্থি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রদঙ্গ খাঁজছিলেন ডাল্ল। দ্রন্দিক ষা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডাল্ল তাঁকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খ্ব ভালো লেগেছে।

দ্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি স্ক্রের একটা **কুঠি।**' 'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খ্ব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিত্ঞিতে জনলজনলে মনুখে বললেন তিনি। 'এ বারের বসস্তে আভিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তপ্ণে, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডব্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উল্লয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় দ্রন্সিক নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আর্পান যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চলন্ন যাই, বেশি দ্রে নয়' — ডিল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর ম্বখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

খাব। তাই না?' দিভয়াজ্দিককে বললেন আমা। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেদেলাভদিক et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.\* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হাাঁ, এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ ও গড়ছে' — ডল্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধ্র্ত, অভিজ্ঞ হািদ নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাদপাতালের কথাটা পেড়েছিলেন।

'আহ্, চমৎকার একটা কীতি বটে!' শিভয়াজ্িশক বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে প্রন্দিকর ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিম্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউন্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যে এতকিছ্ব করলেও স্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'\*\* — বললেন দ্রন্দিক, 'আপনি ব্রুতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তর্বীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে বললেন তিনি।

- কিন্তু বেচারা ভেম্লোভম্কি আর তুশকেভিচকে নোকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য কর।
  উচিত নয় (ফরাসি)।
  - 🕶 স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মামর্নল ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। করেকটা মোড় নিরে ফটক দিরে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উচ্চু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজ্বরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইট গাঁথছিল, চুন-স্বুর্কির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন চ্নিত্রাজ্চিক; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরং নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে। এসেছে' — বললেন আন্না।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন দ্রন্দিক, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজনুরের। চুন-সনুর্রাক তুর্লাছল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তোজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আমাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলেছিলাম যে বনিয়াদটা উ'চু করা দরকার' -- আশ্লা বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিস্তু এখন আর উপায় নেই।'

বাস্থ্যকমে আন্নার জ্ঞানে বিক্ষায় প্রকাশ করায় স্পিন্তয়াজ্মিককে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খ্বই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শ্রে, করা হয়েছে বিনা পরিকল্পনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্স্কি মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে। বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সির্ণড় দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেন্ডারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শ্ব্ মেঝের পাকেটি তখনো শেষ হয় নি। উণ্টু হয়ে ওঠা চৌখ্রিপালোর ওপর রাাঁদা ঘষা থামিয়ে ছ্বতোরেরা মাথার চুল বেংধে রাখার পটি খ্বলে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

দ্রন্দিক বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেম্ক, টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু, নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আল্লা পরখ করে দেখলেন রঙ শ্বকিয়েছে কিনা, 'আলেক্সেই, রঙ শ্বকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে দ্রন্দিক তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বার্ন্-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মারে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের দিপ্রং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গ্র্নাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর. অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জোগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছ্ন। নতুন সমস্ত উল্লাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো দিভয়াজ্মিক কদর করলেন স্ববিছরে। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে স্লেফ থা হয়ে গেলেন ডল্লি এবং স্ববিছর বোঝার জন্য খাট্রিয় প্রশ্ন করতে লাগলেন। সেটা স্পণ্টতই ভালো লাগল দ্রন্স্কর।

হাাঁ, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় প্রেরাপ্রির স্নিমিতি একমাত্র হাসপাতাল' -- বললেন স্ভিয়াজ্ঞিক।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রস্তাতি বিভাগ থাকবে না?' ডব্লি জিগ্যেস করলেন: 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই…'

নিজের সৌজনাশীলতা সত্ত্বেও ভ্রন্স্কি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রস্তি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' — বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখন…' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলস্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখন' — চেয়ারটায় বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন: 'রোগী হাঁটতে পারছে না, এখনো দ্ব'ল, অথবা পা র্মা, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

সবিকছ্বতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, সর্বাকছ্বই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগল দ্রন্দিককে, এই সব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি স্বন্দর মিণ্টি মান্ব' — মাঝে মাঝে দ্রন্দিকর কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর ম্বভাব বোঝার চেণ্টা করে, নিজেকে আল্লার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন দ্রন্দিককে তাঁর এত ভালো লাগল যে ব্রুতে পারলেন কেন আল্লা তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

# 11 25 H

আন্না আন্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন দিভয়াজ্ দিক। কিন্তু আন্নাকে দ্রন্দিক বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পে'ছি দেব আর কিছু কথাবাতা কইব' — ডল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছ্ব ব্রিঝ না, আপনার কথায় আমি খ্র রাজি' — দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

দ্রন্দিকর মৃথ দেখে তিনি ব্ঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছ; চাইবার আছে। ভূল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আহা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আহা যে তাঁদের দেখতে বা কথা শ্নতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে দ্রন্দিক শ্রু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোথে ডল্লির দিকে চেয়ে দ্রন্স্কি বললেন; 'আমি ভুল করক না যদি ধরি আপনি আলার বন্ধ,' — টুপি খুলে রুমাল বার করে তা দিয়ে মাখার টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন। কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শৃথের ভীত দ্বিউতে চাইলেন তাঁর দিকে। দ্রন্দিকর সঙ্গে একা হয়ে হঠাৎ ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মন্দেকায় আল্লার জন্যে যাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেন্লোভদ্কি আর আল্লার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়তবা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধ্ব যা খারাপ, তেমন স্বকিছ্ব ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে দ্রন্দিক কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

দ্রন্দিক বললেন, 'আন্নার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহাষ্য কর্ন।'

ভীত সপ্রশন দ্ভিতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজপ্বী ম্থের দিকে, যার ওপর কখনো সবটাতেই, কখনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিপ্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে দ্রন্দিক আরো কিছ্ব বলবেন কিস্তু উনি নীরবে ন্ডির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যথন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার প্রেনো বন্ধ্দের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তথন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দ্বঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহাষ্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক ব্রেছি কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' --- ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিস্কু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দ্রন্দিক অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভূলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অন্তব করে না আন্নার অবস্থার দ্বিবহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান প্রেহ্ বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা ব্রববেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অন্তব করি।

'ব্বতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় দ্রন্দিক কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মৃদ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি ব্বতে পার্রছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহা।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মৃখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন দ্রন্দিক। 'পিটার্সবিংগে দ্বুসপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস কর্বন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আল্লার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ !' ঘ্ণাভরে বললেন দ্রন্স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সন্থী, নিশ্চিন্ত। আল্লাকে দেখে আমি বন্ধতে পারছি সে সন্থী, পন্রোপর্নর সন্থী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্ সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আল্লা সন্থী।

কিন্তু মনে হল দ্রন্স্কির কোনো সন্দেহ নেই ভাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মাযন্ত্রণাগনুলোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সন্থী। বর্তমানে সে সন্থী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছ্ব এসে যায় না।'

'তাহলে বস। যাক এখানে।'

তর্বীথির কোণে বাগানের বেণিতে বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, জন্সিক দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে সুখী' -- পুনরাব্তি করলেন তিনি আর

আলা যে স্থা নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি থারাপ, সেটা অন্য প্রশন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন প্রন্দিক রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিছে, সমস্ত দুঃখকডের পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আলা সেগ্লো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি ব্রাধা। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাস্য দুণিটতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছু বললেন না, শুধু চেয়ে রইলেন ভ্রন্তিকর দিকে। উনি বলে চললেন:

তার কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তর্রাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত স্থীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি ব্বেথ দেখন এরকম অবস্থার কন্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আলার সঙ্গে কথা বলাব চেন্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখনে। আমি ওর প্রেমে স্থী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গর্বিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফোজে আমার ভূতপূর্ব বন্ধ্রদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খার্টছি, এতে আমি স্বুখী সন্তুন্ট, স্থের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছ্বর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,\* ঠিক উল্টো...'

আব সেটা এই জন্য নয় য়ে এর চেয়ে ভালো কিছ; নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জায়গায় এসে উনি গ্রনিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গু তিটা তিনি ভালো ব্রুতে পারছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আল্লার কাছে প্রাণের যে কথাগ্নলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শ্রন্ করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাণ্ডলে তাঁর কাজের প্রশন্টাও আল্লার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগ্নলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিত থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কলপনা কর্ন এমন এক প্রেষের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উর্ত্তোজত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা ব্রুতে পারছি। কিন্তু আমা কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'হাাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কন্টে স্বৃদ্ধির হয়ে তিনি বললেন; 'আয়া পারে, এটা নির্ভার করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভার করছে আয়ার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শৃথ্য ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাস্বৃজি বলেছিল, আয়া যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহ্লা' — বিমর্য মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভন্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হদয়হীন এই সবলোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কন্ট হয় আয়ার আর আয়াকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি ব্রিঝ আয়ার পক্ষে সেটা যন্তাশকর, কিন্তু কারণগ্রলো এক গ্রুত্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne ct de ses

enfants.\* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দ্বঃসহ, খ্বই দ্বঃসহ' — তাঁর কাছে দ্বঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি মেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিকেসস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জন্যে ওকে ব্রিষয়ে সাহাষ্য কর্ন আমায়!'

'হাাঁ, সে তো বলা বাহনুলা' — চিস্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাংটা স্পন্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হাাঁ, সে তো বলা বাহনুলা' — আন্নার কথা মনে করে দঢ়ভাবে প্রনর্ত্তি করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না:'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অন্তুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — দ্রন্দিকর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জ্বাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

### neen

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আন্না তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিস্তৃ কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

ভাবপ্রবণতার এই সব স্ক্রাতা পেরিয়ে যাওয়া: ব্যাপারটা আন্না আর তার
সম্ভানদের স্থে এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি):

একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছন্ই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছন্টা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেঙ্গে তিনি বললেন আল্লাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হাাঁ, আমরা এখানে বড়ো খৃতখৃতে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটার মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্সেই এত খা্দি যা সে হয় প্রায় কদাচিং। নিশ্চরই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছ্ নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রায়ং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা প্রুমের।ে স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডাল্লর পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জবলজবলে চছিছেলো মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে অনুরোধ করলেন আল্লা আর্কাদিয়েভনাকে বাহন্ল্যা করতে, নিজে গেলেন ডল্লির কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিলেসস ভারভারার দিকে ভেন্লোভিদ্কি হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-র্ম, বাসনপত্ত, পরিচারকেরা, স্রা, খাদ্যদ্রব্য শৃধ্ব গ্রের নতুন বিলাসের অন্র্পেই নয়, মনে হল স্বকিছ্র চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গৃহক্রী হিসেবে তাঁর জীবন্যাতার অনেক উধের্ব এই স্ব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না র।খলেও আপনা থেকেই সমস্ত খ;টিনাটিতে মন দিলেন. ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমর্নাক সিভয়াজ্ স্কি এবং আরো বহু, যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সম্জন গৃহস্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাবাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায় যথা: এত চমৎকার যে আয়োজন হয়েছে, তাতে তাঁর, গৃহস্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না, ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমনকি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মন্ডও আপনা থেকে হয় না. তাই এমন জটিল ও অপূর্বে আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দ্রণ্টিপাত করলেন, যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শর্বাজর নাকি মাংসের কোন স্পটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি ব্রুবলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে দ্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভদ্কির কৃতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, দিভয়াজ দিক, প্রিন্সেস আর ভেম্পোভস্কি -- স্বাই একই রক্মের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আল্লা পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভাস্ত এই বিলাসে সংকুচিত না হবার জন্য চেচ্চিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম. তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খ্বই কঠিন আল্লা তা চালিয়ে যাড্ছিলেন তাঁর অভ্যন্ত মান্তাবোধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

তুশকেভিচ আর ভেন্লোভিন্ফি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সাব্রের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শ্রুর করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্লা তৎক্ষণাৎ স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমংকৃত' — স্ভিয়াজ্ফি সম্পর্কে বললেন তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগ্রচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হ্জ্বেরের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সগ্রদ্ধ স্কৃত্বির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্লেফ মতামত জানাই. একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।
'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরান্টে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষ্মনি আন্না অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগন্নলো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি: 'তোমার সঙ্গে যথন সাক্ষাৎ হয়, তথন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগ্নলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহ**্ব কাঁচি** তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর স্কুনর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছ্বরি কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় ব্রাছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছেনা; কিন্তু তিনি স্কুনর করে কথা কইছেন, হাত দ্বাখানাও তাঁর স্কুনর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছ্ব্রির মতো অনেকটা' — আম্লার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কোঁতক করে বললেন ভেস্লোভস্কি।

আল্লা সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'\* — এবং যন্ত্রের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্ত্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দ্বঃখের কথা' — বললেন স্ভিয়াজ্সিক,

\* ও হাাঁ, এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'\* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান দ্রন্দিককে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'\*\* — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পের্নাসলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং দ্রন্দিকর নির্ব্তাপ দ্ভিট লক্ষ করে ক্ষান্ত হলেন। 'Zu complicit, macht zu viel Klopot'\*\*\* -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'\*\*\*\* — ভাসেনকা ভেস্লোভন্চিক বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'\*\*\*\* — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে। 'Cessez'\*) — আন্না বললেন কগট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — র্ম ডাক্তারটিকে বললেন আল্লা, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।' 'চমংকার।'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'ठाइॅफरराफ रहाक ना रहाक, ভालात मिरक यात्र ना।'

'কী দ্বংখের কথা!' এই বলে গাহ'স্থা লোকেদের সম্মান জানিয়ে আল্লা মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

- \* সব দাঁড়াচ্ছে এইটেয় . তারেব দাম হিসেব করতে হয় (জার্মান)।
- এটা হিসেব করা যায়, হৢজৢৢর (জায়ান)।
- \*\*\* বড়ো বেশি জটিল, ঝামেলা হবে অনেক (জার্মান)।
- \*\*\*\* আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।
- \*\*\*\*\* জর্মান ভাষা খ্ব ভালোবাসি (ফরাসি)।
  - +) থামন (ফরাসি)।

'যাই বল্ন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো মুশকিল, আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়ান্ত্র্যিক।

'কেন মুশকিল, কিসে?' হেসে জিগ্যেস করনেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্দের গঠনকোশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধ্র কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্সিকরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডল্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বান্তুকর্ম সম্পর্কে আহ্লা আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' -- বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিৎ নিয়ে কথা বলতে শ্রুনেছিলাম আলা আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছা নেই' - - বললেন আলা; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেন্স্লোর্ভান্কর মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের স্কুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, ভাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে দ্রন্দিক মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেস্লোভিস্কির বাচালতায় তিনি স্পন্টতই কোনো গ্রুত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বল্বন ভেম্লোভম্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেশ্টে নিশ্চয়।'

'চমংকার! কিন্তু সিমেণ্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পর্নিটঙের মতো' --- ভেম্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেসে উঠলেন স্বাই।

বিষন্ন নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা খ্বই আহত হয়েছিলেন, এত উর্ব্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেন্টা করেছেন অবাস্তর ও অপ্রীতিকর কিছ্ব বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্ স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অস্কৃত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশা কৃষিকর্মে যন্ত ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সোভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন দ্রন্দিক, 'কিন্তু যে যন্ত্রগ্রেলাকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগ্রেলা সম্ভবত তিনি কখনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোখেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আম্লার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি স্নিশিক্ষিত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারে ভালোবাসি, খ্বই বন্ধ আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন দিভয়াজ্ দিক, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué\*; যেমন জেমস্ত্রভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিম্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী উদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন দ্রন্দিক, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অন্ভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' -দ্রন্দিকর এই শ্রেষ্ঠাত্তের সারে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে প্রন্দিক বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (শিভয়াজ্শিককে দেখালেন তিনি) আত কৃতজ্ঞ। অধিবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছ্ব করতে পারি তার মতোই সমান গ্রুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূম্বামী হিশেবে যেসব স্ববিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

কন্তু মাপ করবেন, কিছন্টা উন্তটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দ্ঃখের বিষয়, রাজ্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গ্রেছ থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

দ্রন্দিক নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শ্বনতে অস্কৃত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লোভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দ্টভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিস্কু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউণ্ট?' দ্ভিয়াজ্দিক বললেন; 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেশিছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' — আলা বললেন: 'শ্ধ্র উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' - হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপ্র্যুষেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জন্যে একজন করে বরান্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিস্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য - ট্রাস্টি, জজ, পরিষদের সদস্য, জ্রির, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va\* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগ্রেলা কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াচ্ছে। আপনি কতগ্রলো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' স্ভিয়াজ্সিককে জিগোস করলেন তিনি, 'মনে হয় কডিটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগ্নলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর স্বরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর দ্রন্দিককৈ মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তক্ষ্মিন টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় দ্রন্দিকর মুখভাব হয়ে ওঠে গ্রুত্বর, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘ্রিয়ে দেবার, জন্য তাড়াতাড়ি করে পিটার্সবির্গের কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

এই ধরনের জীবনযান্তার কল্যাণে (ফবাসি)।

দ্রন্দিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি ব্রুলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আহা ও দ্রন্দিকর মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, স্ক্রা, পরিবেশন — সবই অতি চমংকার, কিস্থু আন্স্টোনিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভান্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্যাক্তকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অল্প কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছছিরি লাগল তাঁর!

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শুরু হল লন টেনিস थिला। थिलाशाएता पूरे पत्न छात्र शरा तिरा पाँए।तन समण्य ७ स्तान করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খ্রাটিতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুর্ঝাছলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিম্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন খেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও খেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্যাস্কি আর দ্রন্দিক দ্ব'জনেই খেলছিলেন চমংকার এবং গ্রেব্র দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাথছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহ্মড়ো ना करत पुरु ছु: ए याष्ट्रिलन जात निर्क, वलपात लाकिरत उठात अरभका করছিলেন, তারপর র্যাকেটের নিখৃত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেম্লোভাঁস্ক। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াডদের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পারুষদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট খুললেন, भाषा भार्षे পরে, ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে, সুন্দর বিশাল দেহে দমকা মেরে দোড়োদোড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘ্নাবার জন্য বিছানায় শ্রে চোথ ম্দতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছ্রটোছ্র্টি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে।

থেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আল্লার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল, আর শিশ্ব সম্ভান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হর, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষ্ম না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন খেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাছে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দ্'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি ছির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগ্বলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘ্ণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগ্বলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আল্লা এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

# ॥ २०॥

ডাল্ল শাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আলা এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আয়া,
কিস্তু দ্বানারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে,
তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।'
এখন ওঁরা একলা, কিস্তু আয়া ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।
জানলার কাছে বসে তিনি ডিল্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে
কথাবার্তার যে ভাওার অফুরস্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন
কিস্তু কিছ্ই খাজে পাচ্ছিলেন না। এই ম্হুতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে
বলা হয়ে গেছে সবই।

'তা কিটি কেমন আছে?' গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডিল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'আমায় সতি্য করে বলো তো ডল্লি. আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?'

'রাগ? মোটেই না' — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, ঘেন্না করে?'

'না. না! তবে জানে। তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।'

'হাাঁ, তা ঠিক' — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আহ্না বললেন, 'কিস্থু আমার দে।ধ ছিল ন। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্থিভার স্থানও, এ কি হতে পারত?'

'সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...'

'হাাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমংকার লোক।'

'শহুধহু চমৎকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আব দেখি নি।'

'আহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমংকার বললে কম বলা হয়' — পুনরুক্তি করলেন আমা।

ডল্লি হাসলেন।

'কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্তা আছে। বাগানে আমরা...' কিন্তু দ্রন্স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্সেই কিরিলোভিচ — দ্টো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্থিকর।

'আলেক্সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো' — আল্লা বললেন, 'কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাস্কিজিগ্যেস করতে চাই. আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?'

'এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সতিঃ আমি জানি না।'

'না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভূলো না যে এটা দেখছ গ্রীন্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসপ্তের একেবারে গোড়ার, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছ্য আমি কামনা কবি না। কিন্তু কল্পনা করে দ্যাথো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সর্বাকছ্ম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' --- উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আহা বললেন, 'বলাই বাহ্নুলা, বলাই বাহ্নুলা, ওকে আমি আটকে রাখব না জ্যের করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খ্বই খ্নিশ। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আলা; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না…'—থতোমতো খেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তব্ও যদি উপায় থাকে. তোমার বিয়ে করা উচিত...'

তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আল্লা বললেন; 'জানো, পিটার্স'ব্রেগ একমাত্র যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্ রি ত্ভেম্কায়া। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.\* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশৃংখল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাথতে চায় না। ভেবে, না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' প্রেনরাব্রি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কণ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপিরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপিরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমর্গ্র মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কন্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

<sup>\*</sup> ম্লত এটি এক ব্যভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

'কিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডাল্লর দিকে না তাকিয়ে চোখ কু'চকে বললেন আমা।

'আনি আর ভবিষাতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।' 'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অন্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মুখে একটা সরল কোত্ত্ল, বিষ্ময় আয় আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অস্থের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোথে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর থতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মৃহ্তুর্গন্লোতে টের পেতে হয় যে সবটা বৃবেধ উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দুটি শিশ্ব থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দুর্বোধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিবাধী ভাবাবেগেব উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আলার দিকে। আজ রাস্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিন্তু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশেনর এ এক সহজ্ঞ উরব।

'N'est ce pas immoral?'\* কিছ**্কণ চুপ করে থেকে শা্ধ**্ এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

এটা কি নীতিবিগহিত নয়? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দ্বয়ের একটা আমায় বেছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অস্কৃতা, নয় শ্বামীয় বন্ধ, সখি হওয়া, যতই হোক শ্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লখ্ম স্বরে আমা বললেন।
'তা বটে, তা বটে' — যে য্তিগ্বলো দিয়ে আগে নিজেকে ব্রিয়েছিলেন তা শ্বনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রতায় ছিল না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডিল্লর ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আল্লা, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি ব্বে দ্যাখো. আমি দ্বা নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দু'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মৃহত্রগন্তায় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দুভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্থিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা স্কুদরী হাসিখানি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে তাগে করে যায় অন্যের কাছে। আলা সতিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউণ্ট ভ্রন্দিককে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোচ্ছল আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খাজে পাবেন। আলার নম বাহ্ যত ধবধবে, যত অপর্পেই হোক যত স্কুদরই হোক তাঁর স্কুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি স্কুদরীকে ভ্রন্দিক পাবেন, যেমন খাজে পায় আমার জঘন্য, কর্ণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডাল্ল শ্বে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো ব্বক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভূলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকন্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভর নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশ্ব? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহুর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লক্ষা পাবার আর্বাশ্যকতায়।'

'এইজনোই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার বুঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দ্বনিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডিল্লির দিকে ঢাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে বলে গেলেন:
'এই সব অভাগা শিশ্বদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান
করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অন্ততপক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর
যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগালো ঠিক সেই যা তি যা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগালো শানে তিনি ব্রুতে পারছিলেন না কিছা। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাং তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দ্বলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘ্টে, এত অন্তুত লাগল যে ঝাঁক বে'ধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগালোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধ্য এইটুকু বললেন তিনি।

'হাাঁ, কিন্তু তুমি ভূলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের যুক্তির বিভব আর ডপ্লির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন স্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভূলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশন, চাই কি ছেলে হোক? দ্ব'য়ের মধ্যে অনেক তফাং। বুঝতে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাং তিনি অন্দ্রভব করলেন যে আমার কাছ থেকে তিনি এত দুরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগুলো প্রশেন তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো। 'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাং আন্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদ্মু, বিষয়।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শ্রেছে যে তোমার স্বামী রাজি।'
'ডিলি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আমার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে তুমি সবকিছা দেখছ বেশি বিষাদের দ্ভিটতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খ্ব ফুর্তিতে, স্বথে-স্বচ্ছন্দে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.\* ভেস্লোভস্কি...'

'হাাঁ, সভ্যি বলতে কি, ভেদেলাভিদ্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু স্কুস্কুড়ি দেওয়া হয়, তার বিশি কিছু নয়; একেবারে খোকা, প্ররোপ্রির আমার হাতে; আমার যেমন খ্লি তেমনি ওকে চালাই, ব্ঝেছ! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডল্লি! হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সর্বাকছ্ দেথছি বিষাদের দ্ভিতৈ। তুমি ব্ঝতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছু না দেখার চেন্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সভব, দরকার তেমন সর্বাকছত্ত্ব করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' প্নর্কুতি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লখ্ চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

<sup>💌</sup> আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়' প্রনরাব্ত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মর্ফিয়া ছাড়া ঘ্রমতে পারি না। বেশ, শাস্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে বিবাহ্ বিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সহান্ত্রতিতে কাতর মন্থে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আল্লাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

মাদ্যুম্বরে বললেন, 'তাহলেও চেষ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেণ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ', যে আমি ওঁকে মহান্ত্ব বলে মনে করলেও ঘ্ণা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জন্যে... বেশ. ধরা যাক আমি নিজের ওপর জাের খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আয়া এই সময় ঘরের দ্র কোণটায় থেমে বাস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তাে ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেয়া করে ও বড়াে হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি ব্রেথ দ্যাখা, দ্রিট প্রাণী, সেরিওজা আর আলেক্সেই দ্রুজনকেই আমি সমান ভালােবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মুতিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, বোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে কর্ণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

শব্ধন এই দ্বিট প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শব্ধ এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছনতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জন্মলা, তোমার পবিশ্বতায় তার সবটা তুমি ব্কতে পারবে না।

কাছে এসে তিনি বসলেন ডল্লির পাশে, দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ? কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে? ঘেন্না ক'রো না আমায়। ঘেন্নার আমি যোগা নই, একান্তই হতভাগা আমি। হতভাগা কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে তিনি কে'দে ফেললেন।

ডল্লি যথন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শ্লেনে। আলার সঙ্গে যথন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সতিটেই বড়ো কন্ট হচ্ছিল তাঁর। কিস্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেন্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধ্যে, কেমন একটা নতুন ঔজ্জ্বলো। তাঁর এই জগংটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধ্র যে এর বাইরে কিছ্বতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি, স্থির করলেন অবশ্য-অবশাই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্তে কয়েক ফোঁটা ওষ্ট্রধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মির্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সঞ্জীব প্রাণে গেলেন শোবাব ঘরে।

আলা শোবার ঘরে ঢুকতে লন্দিক মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডিল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন, তাতে অবশ্যই যে কথাবাত। হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আলার সংযতউর্জেত যে মুখভাব কী যেন লাকিয়ে রাখছিল, তাতে প্রন্দিক তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা প্রন্দিকর ওপর কাজ কর্ক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভান্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছ্ম পেলেন না। কী কথাবার্তা হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আলা নিজেই কিছ্ম একটা বলবেন। কিন্তু আলা বললেন শাধ্য:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খ্রিশ। ভালো লেগেছে তো. তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমান্য, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,\* তাহলেও ও আসায় আমি খ্ৰুক খ্ৰিশ।'

<sup>\*</sup> তবে বড়ে। বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাস, দ্ভিটতে চাইলেন আন্নার চোখের দিকে।

দ্বিটটার অন্য মানে করে আমা হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গৃহের কর্তা-কর্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও দারিয়। আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের প্রবনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুর্পী ঘোড়াগ্লো আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দ্ঢ়সংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিম্পেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গৃহস্বামীরা স্পন্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শৃধ্ব মন খারাপ হয়েছিল আল্লার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাংটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠোছল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অন্ভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কন্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগ্বলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি ষাপন করছেন তাতে দ্বত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দের একটা প্রীতিকর অনুভূতিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল দ্রন্স্কির ওখানে, হঠাং কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ । মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শ্বধ্ জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচছে প'য়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া সামে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কৃপণ জমিদার' — সমর্থন করলে মুহুরি।

'কিস্কু ওদের ঘোড়াগ্রলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডব্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — স্কুনর ভালোমান্ধী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে। 'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পেশছব তো?'
'পেশছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাগ্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; দ্রন্দিকদের কেমন বিলাসবহল জীবন আর স্বর্হিচ, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে দ্রন্দিকদের বির্দ্ধে মৃথ খ্লতে দিলেন না কাউকে।

'আল্লা আর দ্রন্দিককে — এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা খাবে কী মর্মাদপর্শী মধ্র মান্ষ তাঁরা' — এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনিদিশ্টি অপ্রসন্মতা আর অর্শ্বন্তি বোধ করেছিলেন, সেটা ভূলে গেলেন।

#### ॥ २६॥

ভ্রন স্কি আর আল্লা সেই একই অবস্থায়, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা

না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্ডের একাংশ।
তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা একা
একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা
অন্ভব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে।
মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়়ে আরো ভালো কিছ্ম কামনার থাকতে
পারে না। ছিল পরিপর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশ্ম, আর কাজ ছিল দ্'জনেরই।
অতিথি না থাকলেও আয়া নিজের র্পের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম,
বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গ্রুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তখন বেশ
চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের
সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আয়া, আর পড়তেন সেই
মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিছে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্ফিব
বাস্ত ছিলেন সেগ্নলি নিয়েও তিনি পড়াশ্মনা করেন বই আর বিশেষ
পত্রিকা থেকে। ভ্রন্ফিক সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম,

এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশ্ন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর স্মৃতিশক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আল্লা দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও বাস্ত ছিলেন আমা। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছার ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে দ্রন্ফির প্রিয়তমা, তার জনা দ্রন্ফিক যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে দ্রন্সিকর ভালো লাগ্যক শুধু নয়, দ্রন্সিকর দাসম্ব করারই এই আকাৎক্ষাটার মূল্য দিতেন দ্রন্দিক, কিন্তু সেইসঙ্গে আমা যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌডের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুল্ট থাকতে পারতেন দ্রন্সিক। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূদ্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কর্মেও তিনি ক্রমেই বেশি করে বাস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর তা চলছিলও ১৯ৎকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপল্লপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যল্যপাতি, স্মইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরা এবং আরো অনেককিছার জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্য, ভেড়ার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, দ্রন্দিক সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত দামে ছাড দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কমের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুর্ণক থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্সিক ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খ্রাটিয়ে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষ্বনি লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। দ্রন্দিক গোমস্তার কথা শ্বনতেন, প্রশন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খ্বই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়িতি টাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খ্রিটনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপবায় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গ্রেনিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। দ্রন্দিক, দিভয়াজ্দিক, কড্নিশেভ, অব্লোন্দিকর মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগর্নল জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মম্কো, পিটার্সবির্গের লোকেরা এবং যে প্রবাসী র্শীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না,তারাও আসে এই নির্বাচনগর্লোয়।

অনেকদিন আগেই ভ্রন্সিক সিভয়াজ্সিককে কথা দিয়েছিলেন যে নিবাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্দ্ভিজেনম্কয়েতে চিভয়াজ্মিক আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে দ্রন্মিকর কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে দ্রন্দিক আর আশ্লার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে কল্টকর একঘেয়ে হেমন্ত কাল তখন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আশ্লার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নিয়্ত্রাপ মূখভাব নিয়ে দ্রন্দিক তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিস্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আশ্লা খবরটা নিলেন অতি শাস্তভাবে, শৃধ্ জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শাস্ত ভাবের কারণ ব্রুতে না পেরে দ্রন্দিক গভীর মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃণ্টি দেখে আশ্লা হাসলেন। নিজের মধ্যে গ্রিটয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা দ্রন্দিকর কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আশ্লা এভাবে গ্রিটয়ে যান শৃধ্ তখনই

যখন নিজের পরিকম্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খ্বই চাইছিলেন বলে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সত্যিই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কাণ্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেরে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ের কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, ত। বরং ভালো' — ভাবলেন দ্রন্ শ্বি, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁডাত।'

আল্লা তাঁর মনের কথাটা খোলাখনুলি প্রকাশ কর্ন, এ জেদ না ধরে দ্রন্দিক ওইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাব্নিঝ না করে আল্লাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দ্বিশ্চন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, ল্কনো কিছ্ন একটা থাকবে, তারপর অভ্যন্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পরেয়োচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

### แรงแ

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মন্কে। আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মন্কোয় একমাস যথন কাটল, সের্গেই ইভানোভিচ তথন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গ্রবিনিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসল নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খ্র জর্রি একটা কাজও তাঁর ছিল — আছি আর ক্ষতিপ্রেণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মন্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্ল দামের অভিজাত উদির বরাত দিলে। উদির জন্য বায় করা এই আশি র্ব্লই প্রধান কারণ যা তাঁকে খেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, বোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো সরোহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রম,থেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে বাস্ত, তাই অছি সংক্রাপ্ত নিতান্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘা ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছ্বটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপর নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সম্জন যেসব ভদুলোকেরা পুরোপর্টার বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম - তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিম্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার যদ্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল যেমনটা হয় দ্বপ্নে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহৃদয় এজেন্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুর্শাকল থেকে লেভিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সবকিছ করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' -- এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা সর্বাকছাতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এডিয়ে যাবার জন্য পুরো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষ্মনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তব্ চেণ্টা করে দেখুন।' লেভিনও চেষ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমান্য এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিকান্ত বাধাটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছ,তেই ব্যুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না: জানে না তাঁর এজেন্টও। কিউয়ে না দাঁডিয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে ব্রঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না : কিন্তু কাজটার যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ট্র হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে স্বাকিছ্ব না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষবন্ধ না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেন্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সং ও স্কুন্দর যে লোকেদের তিনি শ্রন্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গ্রুত্ব দিচ্ছেন. এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব ব্ঝতে চাইছিলেন। লঘ্নিত্তভাবশে আগে যা তাঁর কাছে আকিঞ্চিংকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গ্রুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গ্রুত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্ব।চনে যে কু'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গ্রেব্রত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সেগেই ইভানোভিচ। গ্রবেনিয়ার যে অভিজাতপ্রম্থের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভুগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফোজী তালিম, নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্তুভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গ্রুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার নাস্ত, সেই শ্লেৎকোভ প্রেনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমান্থ, নিজের ধরনে সং, কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্রভো সংস্থাগুলোর বিপলে গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেসব স্ক্রিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়. জেমস্ত্রভোর উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গ্রবের্নিয়া সর্বদ।ই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গরেবির্নয়া. গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদশস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভৃত। সূত্রাং অভিজাতপ্রমূথ দ্বেংকোভের জারগার স্ভিয়াজ্যাস্কিকে

বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরে। ভালো হয় নেভেদোভন্কিকে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমংকার ব্লিমান লোক, সেগেই ইভানোভিচের বডো বন্ধু।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের ক্বতিম্ব, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতৃ তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগর্লোর মতোই পবিগ্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আছার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজাতরা কলরব করে, স্ফ্তিতি, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছর্নসত হয়েই অন্সরণ করলেন তাঁকে, উনি যথন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গ্রেবির্নয়। প্রম্বের সঙ্গে বন্ধর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সবকিছ্ বোঝা এবং কিছ্ই ছেড়ে না দেবার চেণ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শ্নেলেন: 'মারিয়। ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খ্রই দ্রেখিত, কিস্তু তাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফুর্তি করে ওভারকোট খ্রুজে নিয়ে সবাই গেলেন গিজ্বিয়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগানুলো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পরেণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকর্ম সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুস্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শ্ননলেন, অভিভত হলেন তিনি।

দিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সেগেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশনদ্টোর কোনো গ্রেত্ব নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গ্রেনিয়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। ন্তন ও প্রাতন দলে মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষা ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিবৃতি দিলেন যে হিসাবে খ্বা

নেই। গুরেনিরার অভিজাতপ্রমুখ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কপ্ঠে শভেসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে করমর্পন করলেন। কিন্তু এইসময় সেগেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজ্ঞাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তরুণ কিন্ত বচনে অতি বিষজিহ্ব এক ভদুলোক বললেন যে গুরেনি য়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব ব্রঝিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্ত কমিশন সভ্যদের মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তণ্টি থেকে বণ্ডিত করেছে। কমিশনের সভারা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে দ্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পর্বীক্ষত হয়েছে কিংবা হয় নি. এবং অতি খটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাকাবীর আপত্রি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্ততা দিলেন দিভয়াজ দিক এবং ফের বিষজিহ। সেই ভদুলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেশছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচকে তিনি যথন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা. তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সং। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিততান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নডিয়ে দেওয়া দরকার।'

পশ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্দ্ প্রমাথেরা। কয়েকটা উয়েজ্দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেণছয়। সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ থেকে সিভয়াজ্সিক নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনাব পার্টি দেন তিনি।

## 11 29 11

গ্রবিনিরা কর্মাকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগ্রলো ভরে উঠেছিল নানান উদি পরা অভিজাতে। অনেকেই এসেছিলেন শ্বধ্ব এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সব্বর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাং হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগ্বলিতে। প্রদেশপালের টেবিল খিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাতবা ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীতা ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দুর করিডরে চলে যাছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে — নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ প্রনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নোবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট প্রনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপটি; স্পন্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতাব নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি। লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে প্রনোদের দলে। আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর সঙ্গে এবং স্পণ্টভই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।

ছোটো যে হলটায় লোকে ধ্মপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শ্নছিলেন কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি খাটাচ্ছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে জোট বে'ধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরেকটি উয়েজ্দের অভিজাতপ্রম্খ, তাঁর দলভুক্ত খিমুউস্তোভের কথা শ্নছিলেন। নিজের গোটা উয়েজ্দ নিয়ে ক্লেকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপক্তি করছিলেন খিমুউস্তোভ আর স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জন্য। সেগেই ইভানোভিচ অনুমোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন ব্রথতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত র্মালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উদি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে। দুই দিকের গালপাট্টা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাড়াচ্ছি তো সের্গেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্ত। হচ্ছিল তা শ্রনে তিনি সমর্থন করলেন শ্ভিয়াজ শ্বির মত।

'একটা উয়েজ্দ্ই যথেন্ট, আর স্ভিয়াজ্স্কি স্পন্টতই হবে বিরোধীপক্ষ'
— তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।
'কী কস্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে
তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খ্রিষ্ট হতেন, কিন্তু
ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি ব্রে উঠতে পার্রছিলেন না। যারা কথা
কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে
বললেন যে তিনি ব্রুতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গ্রুবেনিয়া
প্রম্থকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'\* বলে ব্যাপারটা ুকী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগৃলোর মতো সমস্ত উয়েজ্দ্ যদি গৃরবির্নিয়া প্রম্বুখকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্দ্ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দুটো উয়েজ্দ্ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেংকাভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন প্রনোদ দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিস্তু যদি শুধু একটা উয়েজ্দ্, স্ভিয়াজ্স্কির উয়েজ্দ্ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেংকাভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোথে ধ্লো দেওয়া হবে. তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওয়াও ভোট দেবে তার পক্ষে।

অহে। পবিত্র সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন ব্রুলেন, কিন্তু পর্রোটা নয়, আরে। কিছু প্রশন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

কী ব্যাপার ?' 'এগাঁ?' কাকে?' 'প্রত্যয়পত্র : 'কার জন্যে?' 'এগাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' ফ্রেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শ্নুনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহ্নড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছ্ন একটা ব্রিঝ ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পে'ছিলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গ্রেবির্নিয়া প্রমুখ, সিভয়াজ্সিক এবং অন্যান্য পাশ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল।

#### n srn

লেভিন বেশ দ্রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস, এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেটে জনুতার সোলে পরিষ্কার করে শনুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগুলো। দ্র থেকে তাঁর কানে এল শন্ধ অভিজাতপ্রমন্থের নরম গলা, বিষজিহন অভিজাতির ক্যাঁককেটক কণ্ঠস্বর, তারপর সিভয়াজ্সিকর গলা। লেভিন যতটা বনুঝলেন ওঁরা তক্ কর্মছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদস্ভাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্রেটারিকে অন্বরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শ্রনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শ্রে, করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উদি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকু'জো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা যাঁর ঘাড়ে গে'থে বসেছে, মোচে যাঁর

কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেচিয়ে উঠলেন:

'व्यानि ! एडा है! कथा वर्तन कारना क्याना इरव ना! एडा है!

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, •আংটি পরা লম্বা ভদ্রলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চে'চাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকপ্তে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সের্গেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সের্গেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুষ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটার এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিণ্টতাসম্মত আলোশের উদ্রেক করছিল। শ্রুর্ হল চেচামেচি এবং মুহুর্তের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃংখলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গুরুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা ব্রুববে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দূচ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই ব্রুকতে পার্রাছলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না. এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্র অনুসারে সেগেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য অভিজ্ঞাতপ্রমুখকে পদ্যুত করা দরকার; আর পদ্যুত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে: সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন: আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক -- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গ্রেত্ব দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অনুসরণ করা উচিত' — উপসংহার টের্নোছলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেরাল ছিল না, এই সব সম্জন শ্রন্ধের ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, ক্রন্ধ উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কন্টকর হচ্ছিল। কন্টটা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতকের অবসান পর্যস্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপারগর্যলিকে যথাস্থানে রাখায় ব্লাস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শাস্ত সজনীব মূখ লক্ষ্ণ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘ্বতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গ্রেমাট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগর্বপিছ্ব। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অলপবয়সীরা, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। ব্রেরের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগির সংক্রান্ত সচিব এক ব্রন্ধ যাঁর দায়িত্ব গ্রেবির্নয়ার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন

'দাদা আপনাকে খ্রুছেন, কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ। ভোট শ্রু হচ্ছে।' হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সেগেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। দিভয়াজ্ দিক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গ্রুবগন্তীর বিদ্রুপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শ্রুকছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আস্তে করে, আশোপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু যারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্বনটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভূরে কোঁচকালেন সেগেই ইভানোভিচ।

কঠোর **স্বরে তিনি বললেন, 'এটা প্র**ত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপাব।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাক্সে, কেননা বলটা ছিল তাঁরী ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছান্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানন্দই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেকেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দ্বটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ক্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পর্রনাে দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শ্রনলেন যে স্নেংকাভকে ভাটে দাঁড়াতে অন্রােধ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে গ্রেনির্না প্রম্খকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তার ওপর আন্থা, তার প্রতি অন্রাগের কথা, যার অযোগ্য তিনি, কেননা্ তার যা-কিছ্র কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদায়ের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তার লােককর্মের বারাে বছর বায় করেছেন। বারকয়েক তিনি প্রনর্ভিক করলেন, 'বথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আন্থায় ম্লা দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বােধ করিছ।' হঠাৎ অশ্রর্দ্ধে কণ্ঠে থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চােখের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অন্রাগের জন্য, অথবা নিজেকে শন্ত্র পরিবেণ্টিত বলে বাে্ধ করছেন এমন একটা অবস্থার চাপের দর্নন — সে যাই হােক, তাঁর বাাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলােড্রিত হল, স্নেংকাভের প্রতি একটা কোমলতা বােধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গ্রেনিরা প্রমূখ ধারা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউফে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীর্-ভীর্ হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছ্ব একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তার অস্থিরতায়। তার ম্খভাব, ক্রস-আটা তার গোটা উদি আর ব্নট করা শাদা পেণ্টাল্নে পরা ম্তি, যে শশবাস্থতায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছ্ব থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশ্ব যে ব্রুতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তার এই ম্বের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্ণী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তার অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিরেছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশয় সাংসারিক লােকের সমস্ত মহিমায়। মন্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপয়; চাল-না-মারা, নােংরা গােছের প্রেনা চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সশ্রদ্ধা, বােঝা যায় তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যায় নি; মােটাসােটা ভালােমান্য স্থাী, লেস দেওয়া টুপি মাথায়, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেয়ের স্পরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর করছিলেন; জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছায় ছায়েররা গােছের ছেলে, যে জিমনাসিয়াম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুম্ খেল তার প্রকাশ্ড হাতে; গ্রক্তার ভারিকি সম্বেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ সবই গতকাল লেভিনের মধ্যে একটা অগােচর শ্রদ্ধা ও সহান্ভূতির উদ্রেক করেছিল। এখন এই বৃদ্ধকে তাঁর মর্মস্পর্শী ও কর্ণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দ্বটো ভালাে কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজ্ঞাতপ্রমুখ হচ্ছেন?'

'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-গুদিক তাকিয়ে বললেন অভিজ্ঞাতপ্রম্থ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজ্ঞাতপ্রমূখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গ্রেগ্ডীর মৃহ্তে। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙ্কা দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

শ্বেরভকে নিয়ে বিতকে নতুন দল শ্ব্যু একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজ্বন অভিজাতকে প্রনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দৃষ্ণন অভিজাতের দ্বর্বলতা ছিল মদে, শ্বেংকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর তৃতীয় জনের উদি কেড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে উদি পরাতে এবং মাতাল দু:জনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিয়েছিল বে জমিদার, স্প্রিজ্ফির কাছে গিয়ে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে বাবে।', 'বড়ো বেশি মাতাল নয় তো? টলে পড়বে না?' মাধা নেড়ে জিগোস করলেন স্প্রিজ্ফিক। 'না, চাল্য ছোকরা। শৃধ্য এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

## น 22 แ

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধ্মপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোথে পড়ছিল সমস্ত ম্থেই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খ্টিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এ'রা হলেন আসম সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিত্তবিনোদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নাস্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধবোদ্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধ্মপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাং সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উদি পরিহিত দ্রন্স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাং হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রন্পগ্লোর দিকে চেয়ে শ্লাতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন স্বাই চাঙ্গা, দ্বিশ্চন্তাগ্রন্ত, বাস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উদি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অন্কচ চেহারার কোলকু'জো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উদির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা ব্টের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিন। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দ্ভিটপাত করে জমিদার ঝট করে ঘ্রের গেলেন।

'কারসাজি আছে, সে আর বলতে' — সর্ গলায় বললেন ক্ষ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দ্ব'জনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের প্ররো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসছিল লোভিনের দিকে। জমিদাররা স্পষ্টতই একটা জায়গা খ্রেছিল যেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

'কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিন্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!'

াকিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে' — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, 'তাঁর স্থাীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।'

'চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজ্ঞাত। বিশ্বাস করতে হয়।'

'হুজুর, চলুন যাই, চমংকার শ্যান্সেন!'

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল অঃসছিল তার পিছন্ন পিছন্ন; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

'মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না' — শ্রুতিমধ্র গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উদি ; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

'ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমাথ স্ভিয়াজ্যস্কির ওখানে।'

'তা আপনার কৃষিকর্ম' কেমন চলছে?' জিগোস করলেন লেভিন।

'সেই একইরকম লোকসানে' — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিস্তু এই প্রশান্তি ও প্রত্যর নিয়ে যে তাই ই হওয়া দরকার। লোভনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: 'কিস্তু আপনি আমাদের গ্রেবির্নিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?' ফরার্সিশব্দটা বললেন তিনি দৃঢ় কিস্তু খারাপ উচ্চারণে। 'সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্দ্রীরাও' — স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনিধারী মর্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেণ্টাল্ন আর কামেরহেরী উদিতে তিনি হাঁটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজ্ঞাত নির্বাচনের গ্রহ্ম আমি ব্রিঝ কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গ্রেব্ছই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড়োর শক্তিতে। উদির্গনেলা দেখ্ন, তা দেখেই ব্রথতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছ্ব পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সতি্য বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চাল্ব করে দেওয়া দরকার। কিস্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পরুর্ষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'
'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত
ক্ষেংকোডকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি।
ধর্ন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে
একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলভূ'ই
আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলভূ'ইগুলো
এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। এটা তো আর এক বছরে
বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন
তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্মা কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হাাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছ, দাম

আছে। শ্নন্ন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফরদা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাস্বজি লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বলি' —- জানালার বাজনতে কন্ই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে' ছেলের কোনোরক্ম আগ্রহ নেই। বোঝা যাছে পশ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হাঁ, হাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক' - লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফয়দা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শন্বন বলি' --- জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘ্রের দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ত্ব।' অথচ বাগান আমার অযত্ত্বে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিস্ডেন গাছগ্রলোকে কেটে ফেলতাম, শ্রুর রসটা বার করে নিয়ে। লিস্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গর্বাছ্র বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পণ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শ্বনতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান কর্ন, আপনার আমার যা আছে শ্বন্ সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শ্বনেছি, আপনি বিবাহিত?' জিগোস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চলি, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক প্রাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগন্ন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জামদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যেমন অন্তত বন্ধনুবর নিকোলাই ইভানিচকেই ধর্ন, কিংবা কাউণ্ট ভ্রন্ম্কি, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু পর্নজি লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবং কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিস্তু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফের্লছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভদ্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগন্ন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সেজমি যত খারাপই হোক চযে যাচছে। শ্ব্ধ্ব হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুন্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্ভিয়াজ স্কি।

'তা ছাড়। কি চলে।' 'বুক জুড়ালেন।'

#### 11 00 11

শিভয়াজ্শিক লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর দ্রন্স্কিকে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই।

'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিন্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সোভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দ্রন্সিক বললেন।

'হাাঁ, আমাদের সাক্ষাংটা আমার খ্বই মনে আছে' — সি'দ্বের লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষ্নি ফিরে কথা শ্বের করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে শিভ্য়াজ্ শিকর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন দ্রন্শিক. বোঝা যাচ্ছিল লেভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লেভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন দ্রন্শিকর দিকে, ভাবছিলেন তাঁর র্ঢ়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্স্কি আর দ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'স্নেৎকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি কর্ন নয় সম্মতি দিন' - জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন দ্রন্দিক।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' দ্রন্দিকর দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্য স্কি বললেন।

'আপনি দাঁডাবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপনে নই' — বিব্রত হরে সেগেই ইভানোভিচের কাছে দন্ডায়মান বিষজিহন ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দ্ভিপাত করে স্ভিয়াজ্স্কি বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভিম্ক?' লেভিন জ্বিগ্যেস করলেন। টের পাচ্ছিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভদ্কি আর দিভয়াজ্দিক ছিলেন দুইে প্রতিশ্বন্দী প্রাথাঁ।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহন ভদ্রলোক।

বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভিস্ক। স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। 'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' ভ্রন্স্কির দিকে চোখ মটকে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দোড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হাাঁ, ঘা লেগেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেশুনেশু করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভূর্ কুচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্সিক! স্বাকিছ্ব ওর কাছে পরিষ্কার।' 'ও হাাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন দ্রন্সিক।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে দ্রন্দিক তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উদি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষয় দ্ভিট তাঁর দিকেই নিবন্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মস্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উদি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন দ্রন্স্কির সঙ্গে কথা বলার স্ব্যোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর র্চতাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শাস্ত বিস্ময়ে ভ্রন্স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভাস্ট দ্রের। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্লে, তার জন্যে আমাকে এজেন্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে মরদা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুৎসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধ্মাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিস্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শ্বের হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বৃবিধ না' — ভাইয়ের কতকগৃলি উস্তট কাণ্ড চোখে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বৃবিধ না এই মালায় সর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো ধায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, রৃশীদের নেই। গৃ্বের্নিয়া প্রমূখ আমাদের শলু — তৃমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউণ্ট দ্রন্দিক... ওঁকে আমি বন্ধু বানাব না; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি ধাব না; কিস্তু উনি আমাদের দলে, কেন শলু করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভিদ্কিকে তৃমি শৃ্ধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।'

'আহ্, আমি কিছ্ই ব্ৰিঝ না! এ সবই নিরথকি ব্যাপার' — বিষয় বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনথ'ক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গৃহলিয়ে ফ্যালো।' লেভিন চুপ করে রইলেন, দু'জনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গ্রবির্নিয়া প্রম্থ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছ্ব একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অন্রোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেচেটারি উচ্চৈম্বরে ঘোষণা করলেন যে গ্রবির্নিয়া প্রম্থ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ডা ক্যাপটেন মিখাইল স্থেপানোভিচ স্নেংকোভ।

উরেজ্দ্ প্রমনুখেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শরুর হল ভোটাভূটি।

উয়েজ দ্ প্রমন্থের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যথন টেবিলের দিকে যাচ্ছিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভূলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভূল করেন নি তো। স্নেংকোভ তো তাঁদের শত্র। ডান হাতে বল নিয়ে বাস্থের কাছে গিয়ে ভূল করছে ভেবে একেবারে শেষ মনুহতেে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই ষায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্যলোকটি বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কন্ইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি ব্রে নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসায় হয়ে মনুথ কোঁচকালেন। নিজের অস্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি ক'ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদন্ত ভোটের সংখ্যা।

গ্বেনিরা প্রম্থ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছ্টলেন দরজার দিকে। ল্লেংকোড ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে ঘিরে ধর্লেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'মাত্র শ্রু হচ্ছে' — হেসে সেগেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্ঞিক। উপপ্রমূখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন স্ক্রেন চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই স্ক্রেতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্দ্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবিটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি স্কৃতিজত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেন্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বন্তই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গ্রেনির্বায় প্রম্থ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমংকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শ্নেলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শ্বনে কীষে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমংকার! সবকিছ্ব পরিষ্কার, স্কৃষ্ণ উ! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শ্বন্ব এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগ্রলার বঙ্গে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্য সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রম্থের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্গেনি ইভানোভিচ আপু-খু-তিন!'

মৃত্যুবং স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জ্বাজীণ ক্ষীণ গলা: 'প্রত্যাহার ক্রছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্র পের্বাভিচ বল!'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা খ্যাঁকখে'কে গলা।

ফের একই জিনিস শ্রে হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে লেভিন দেখছিলেন আর শ্নছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, ব্রুতে চেণ্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর ব্রুতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের ম্থে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিণ্টতে দেখা হল এক য্গালের সঙ্গে, হিল খটখটিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তথন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লোভন বোরিয়ে যাবার সি'ড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অন্গ্রহ কর্ন কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দ্যুভাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেক্রেটারি টোকা দিতে দরজা খ্লে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছুটে এল দ্জেন, জমিদার।

'আমি আর পার্রছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উকি দিল গ্রবেনিয়া প্রম্থের মৃখ। আতংকে আর ক্রেশে সে মৃখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হঃশ্কার দিলেন তিনি।

'আমি শ্বধ্ব ঢুকতে দিয়েছি হ্বজ্বর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেশ্টালনে পরা গ্রেনিরা প্রম্থ ক্লান্ত ভিঙ্গতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভিম্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গ্রেনিয়া প্রম্থ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুণ্ট, স্থা, অনেকে উল্লাসিত, অনেকে আবার অসন্তুণ্ট, অস্থা। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গ্রেনিয়া প্রম্থ, সেটা তিনি ল্কাতেও পারছিলেন না। নেভেদোভিম্কি যখন হল থেকে বের্লেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অন্গমন করতে লাগল ঠিক যেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অন্গমন করেছিল প্রদেশপালের এবং য়েংকোভ যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন যেভাবে তারা অন্গমন করেছিল তাঁর।

#### 11 0 2 II

সেদিন নর্বানর্বাচিত গ্রেবেনিয়া প্রমূখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন ভ্রন্মিক।

নির্বাচনে দ্রন্দিক এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একম্বেরে লাগছিল, তা ছাড়া আমার কাছে নিজের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্র্ভো পরিষদের নির্বাচনে দিভয়াজ্ব্দিক তাঁর জন্য ষতকিছ্ব করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজ্ঞাত ও ভূস্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তঙ্জনিত সমস্ত্র কর্তব্য কঠোরভাবে পালনের উদ্দেশা। কিস্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উর্ব্বোজত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ্ করতে পারবেন। অভিজ্ঞাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিস্তু স্পন্টতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভূল করেন নি যে অভিজ্ঞাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউণ্ট পদ: শহরে খাশা একটা বাসা যা তাঁর জন্য ছেড়ে দেন তাঁর পরেনো পরিচিত শিকভি, যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উন্নতিশীল একটি ব্যাঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা: গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা দ্রন্দিকর চমংকার পাচক: প্রদেশপালের সঙ্গে সখা. আগেই যিনি ছিলেন দ্রন্দিকর বন্ধ ও তাঁর প্রতাপায়কতাধন্য: কিন্ত সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ্ঞ, সমান ব্যবহার, যাতে তাঁর কম্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজাতের ধারণা বদলায়। নিজেই দ্রন দিক টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাংস্কারার স্বামী এই যে খেপাটে ভদ্রলোকটি à propos de bottes\* উম্মাদ আন্দ্রোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেডেছেন. তিনি ছাডা যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে. তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তার পক্ষপাতী। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অনোরা স্বীকার করছিল যে নেভেদোভস্কির সাফলো তাঁর অবদান যথেষ্ট। আর এখন নিজের বাডিতে খাবারের টেবিলে বসে নেভেদ্যেভদ্কির জয়োংসব উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তার একটা মধ্যুর অনুভূতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জ্বাকি পরেম্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় খোডা ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। দ্রন্দিক বর্সোছলেন টেবিলের শিয়রে, ডান দিকে যুবক প্রদেশপাল, জার স্টুটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জ্বনারেল। যে প্রদেশপাল গ্রুগ্ন্তীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, স্বার কাছে তিনিই গ্রেবির্মার কর্তা; দ্রন্দিকর কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাংকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, দ্রন্দিকর সামনে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise\*\* চেন্টা করছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর বাঁদিকে তাঁর তর্ণ, অটল, বিষাক্ত মুখ নিয়ে নেভেদোভদ্কি। তাঁর সঙ্গে দ্রন্দিকর ব্যবহার ছিল সহজ, সপ্রস্ক।

কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।
\*\* চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

শিভয়াজ শিক তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভিশ্বির উদ্দেশে পানপার তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অন্সরণ করতে হবে, এ'র মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধ্ব ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োৎসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে স্তেপান আর্কাদিচও খ্রিশ ছিলেন। অপর্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থের অগ্রন্থজল বক্তৃতাটা চিভয়াজ্ চ্কি শোনালেন কৌতুক করে। তারপর নেভেদোভচ্কিকে লক্ষ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোথের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পদ্ধতি নিতে হবে হ্জ্রেরকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিস্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতুন গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভিস্কিকে সম্বোধন করা হচ্ছিল 'আমাদের গুরেনিরা প্রমুখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নববিবাহিত তর্ণীকে 'মাদাম অম্ক' বলতে পেরে। নেভেদোভিশ্কি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছ্ম এসে যায় না তাই শাধ্ম নয়, এটাকে তিনি ঘ্শাই করেন, কিন্তু স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খ্মিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তায় পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাথছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছ্ব লোকের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। খ্বই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভন্দিক নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যদের দিও।' চে'চিয়ে চে'চিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মন্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ কর্ক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

র্বল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং ব্রুলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'\* স্থিভার একটা দূর্বলিতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা স্বরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্প্রান্ত, সহজ আর হাসিখ্লি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বর্গসক সম্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্সিক বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গ্রেনিয়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গ্রুস্বামীর' স্বাস্থ্যপান করা হল, তাও অর্ধেক রহস্য করে।

প্রনৃষ্ঠিক খুশি হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধ্র পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব প্রতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্থাী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন প্রনৃত্তিককে, স্থাী তাঁর সঙ্গে পরিচিতও হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের স্কুন্দরীকে। স্থাত্যিই অপরপো।'

'Not in my line'\*\* — তাঁর মনে ধরে যাওয়া ব্রালটা ভ্রন্ শ্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টোবল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যথন ধ্যাপান করছে ভ্রন্ শ্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্দ্ভিজেন্স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপূর্ণ দূষ্টিতে তাকিয়ে।

দ্রন্দিক যখন ভূর, কু'চকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভৃত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক স্ভেস্তিংস্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য ।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আন্না। পড়ার আগেই দ্রন্দিক জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শুক্রবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জ্ঞানতেন

- টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।
- 🕶 ওটা আমার ধারায় নেই (ইংরেজি)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরম্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পে'ছিয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আনি খ্ব অস্কু, ভাক্তার বলছে নিউমানিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিশেসস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশ্ব, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিল।ম. এখন লোক পাঠাচ্ছি জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছ্ব একটা জবাব দিয়ো যাতে ব্ঝতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসমুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসমুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সার।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ, দ্বঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে, দ্বইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

## ॥०२॥

শ্রন্দিক প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কান্ডগ্রেলা ঘটত, তা প্রন্দিককে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে প্রন্দিক নির্বাচনে যাবার আগে আলা স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বাশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দ্ভিতে প্রন্দিক তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আলা, প্রন্দিক রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দ্ণিটতে প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিছে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আলা পেশছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। যথন আর যেখানে খ্লিশ যাবার অধিকার তার আছে। শ্ব্ নিজে যাবার নয়. আমাকে রেখে শাবারও! সব অধিকার ওর আছে, আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনিদিশ্টি, ধরা-ছোয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দ্ভিট বোঝাচ্ছে অনেক কিছ্ন' — ভাবলেন আল্লা. 'এ দ্ভিট দেখাচ্ছে যে প্রেম জ্বভিয়ে যেতে শ্রে করেছে।'

আর জন্ত্রে যেতে যে শ্র্ করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছ্ ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। দ্রন্দিক যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিস্তাটাকে তিনি দিনে কিছ্ একটা নিয়ে বাস্ত থেকে আর রাতে মহির্মা নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আন্না তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছ্ চান না, কিষ্ণু ওঁর সঙ্গে সন্মিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে দ্রন্দিক ওঁকে তাাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং দ্রন্দিক বা স্থিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আল্লা লুন্স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুপস্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিন্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যথন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন দ্রন্দিক সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেখানে, সে সম্পর্কে চিন্তাগ্রেলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অনুভব করলেন। এই সময়েই অসুখ হল মেয়ের। তার সেবাশ্রেয়ের ভার নেন তিনি, কিন্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গ্রুতর ছিল না অসুখটা। যত চেন্টাই কর্ন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আল্লা, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধায় একা হয়ে দ্রন্দিকর জনা এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখে দ্রন্দিক যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে দ্রন্দিকর চিঠি পেলেন আল্লা আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় দ্রন্দিক যে কঠোর দ্বিভগাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অস্খটা গ্রুত্র নয়, তখন তার প্রার্ত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খ্লি। আমা এখন মানেন যে উনি দ্রন্দিকর ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য দ্রন্দিক তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আমা খ্লি। হোক আমাকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আমার কাছেই থাকবেন, আমা তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

জুরিং-রুমে বাতির নিচে বসে আয়া তে'-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শ্নতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মৃহত্তেরইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শ্নতেন, কিন্তু সেটা ভ্রমাত্মক। অবশেষে শোনা গেল শ্ব্দু চাকার শব্দই নয়়, কোচোয়ানের চিংকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায় চাপা আওয়াজ। পেশেন্স থেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আয়া লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দ্'বার যা করেছেন, সি'ড়ি দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লক্জা হল তাঁর, কিন্তু ভ্রন্স্কি কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জনালা আগেই মৃছে গিয়েছিল তাঁর। ভ্রন্স্কির মৃথে এখন অসমন্তোষ ফুটবে কিনা শ্ব্দু এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সমুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সমুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল ভ্রন্সিককে, তাঁর হাত চোখ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠস্বর শ্বনলেন আয়া। অমনি স্বকিছ্ব ভূলে তিনি আনন্দে ছুটে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সি'ড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আন্নাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

ভ্রন্মিক বসে ছিলেন চেয়ারে। ভূত্য তাঁর গরম হাই-বুট টেনে খ্লছিল। 'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'आत पूर्ति ?' शा बाज़ा निरत मन्धात्वन छन् न्कि।

নিজের দৃই হাতে প্রনৃষ্ণিকর একখানা হাত ধরে আন্না টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মৃখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আমাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আমা

তাঁর জন্যই পরেছেন বলে জানেন, নির্ব্তাপ দ্ভিতৈ এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মনুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি র্মাল দিয়ে মুছে আমার হাতে চুমু খেয়ে বললেন দ্রন্দিক।

আল্লা ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে দ্রন্দিক না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘ্রম আসত না যে… ভাবনা-চিস্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মহির্দান নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গলপ করলেন দ্রন্দিক আর প্রশন করে আশ্লা তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফল্যে। আর বাড়িতে দ্রন্দিকর যাতে আগ্রহ, সে সব গলপ করলেন আশ্লা, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিন্সেস ভারভারা চলে যাবার পর আল্লা যথন দেখলেন যে দ্রন্দিক প্ররোপ্নরি তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দর্ন সেই দ্যুংসহ ভারটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি ব্যক্তে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি দ্রন্স্কির যত ভালোবাসাই জাগ্মক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। দ্রন্স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অস্কুত। এই আনির নাকি অসম্খ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সতিয়।'
'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'
'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসম্ভূন্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সত্যি, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসার্টে যাবার কর্তব্য…'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছ্ব আর বলব না' — বললেন দ্রন্স্কি। 'কেন বলব না?' বললেন আলা।

'আমি শ্ধ্ বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মন্ফো যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আমা, কেন তুমি এত উত্তাক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাৎ গলার স্বর পালটে আল্লা বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আল্লা, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত…' কিন্তু আল্লা ওঁর কথা আর শুনছিলেন না।

'তুমি যদি মন্তেকা যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাডাছাডি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'ত্মি তো জানো যে শ্ব্ধ এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...' 'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি বে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মস্কো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হ্মিকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' - হেসে বললেন ভ্রন্সিক।

কিন্তু এই নরম কথাগনলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গেল শন্ধন্ শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠার হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দ্বিট চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি। 'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দ্বঃখ!' বললে দ্বিটা। এটা ম্হুতের একটা অন্ভূতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন স্বামীকে। পিটার্স বিন্থো যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রন্স্কির সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মন্ফেরায়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন স্বামী-স্বার মতো।

# A MANAMAN SERVINAMAN ON

সপ্তম অংশ

11 > 11



লেভিনরা তৃতীয় মাস
কাটাচ্ছেন মন্ফোয়।
ওয়াকিবহাল লোকেদের
নিভূল হিসাব অনুসারে
কিটির প্রসব হবার কাল
পেরিয়ে গেছে অনেকদিন,
কিন্তু এখনো সে
অন্তঃসত্ত্বা আর দ্বামাস

আগের চেয়ে প্রসবের মৃহ্তুটা এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধাত্রী, ডাল্ল, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসন্দের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শুধু কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশ্ব, অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশ্বটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিষ্কার অন্ভব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশ্বটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে স্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিন্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত যত্ন, সবিকছ্তে তাকে খ্লিতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগালো শিগগিরই শেষ হবে এটা অন্ভব না করলে এবং তা জানা নী থাকলে এর চেয়ে ভালো আর সন্মধ্র জীবন কিটি কামনা করতে পারত ं ना। भर्दा এकটा व्याभारत ऋज र्शाष्ट्रम ७ कीवरनंत माध्य : य भ्वामीत्क িকিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন। গ্রামে তাঁর সোম্য, সঙ্গেহ, অতিথিবংসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অস্থির, সতর্ক, যেন কেউ ব্রবি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকে আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাডাহ,ডো করতেন না কথনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশবাস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না. অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কন্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে করুণ দেখায় ন। : বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে. অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দুষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে. প্রমিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে. मनण्डा भोजाता. जाँत र्वानष्ठे एएट. विस्मय करत किंग्रित या मत्न शराधिन. ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মান্ত্র। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে: আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাড়া কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ৎসনা করেছে তাঁকে: মাঝে মাঝে বুঝেছে যে তুপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সতিটে কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্লোন্চ্কির মতো ফুর্তিবাজ প্রুম্বদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এর্প অবস্থায় প্রুম্বেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তর্ণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিন্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিন্স বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেরে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেণ্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছুই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিস্তাগ্র্লোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহরের জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিস্থিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দ্ব'জনেই হয়ে উঠেছেন সতর্ক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দ্'জনের পক্ষেই অতি গ্রেত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে -- ভ্রন্ফির সঙ্গে কিটির সক্ষোৎ।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি দ্বেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দর্ন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে দ্রন্দিককে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাং প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অমনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বৃকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুখ্ কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা দ্রন্দিকর সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুর্ করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই দ্রন্দিকর দিকে শান্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি প্রোপ্রির তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া বরিসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইকে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার ক্ষীণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অনুমেদন করেন তার স্বামী এই মৃহ্তুর্তে যাঁর অদুশ্য উপস্থিতি অনুভব কর্মছল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে দ্রন্দিকর সঙ্গে, রসিকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেন্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রসিকতাটা কিটি ব্রেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার দিকে আর বিদায় নিয়ে দ্রন্সিক উঠে না দাঁড়ানো পর্যস্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পণ্টতই শৃধ্ এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হেন্টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সঙ্গ্লেহ মনোভাব দেখে কিটি ব্রুল যে তিনি তার ব্যবহারে সভ্রুট। নিজেই সে খ্রিশ হয়েছিল নিজের ওপর। দ্রন্দিক সম্পর্কে তার আগেকার হদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবর্দ্ধ করে শ্র্ব দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর সম্পর্কে প্রোপ্রির নিবিকার আর অচণ্ডল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে দ্রন্দিকর সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খ্বই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খ্র্টিনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছ্ব জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শ্বদ্ব ভর্ব কুচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খ্বই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বৈশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বের্বার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোথ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুন্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রখন করতে শ্রুর করলেন আর শ্রুর এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শ্রুর প্রথম মুহুতেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পাবে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খ্র্টিনাটি পর্যন্ত, তথন আহ্যাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খ্রুই খ্রুণি, এবার দ্রন্তিকর সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম স্যোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধরে মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রুত্তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শন্ত্রই বলা চলে, তব্ তার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে দ্বিব্যহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কণ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

### nen

'বল্দের ওথানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বের বার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে; 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শ্বধ্ব কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন। 'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেত্রভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্স'ব্রগের এই নামজাদা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পণ্ডমূখ হয়েছিলে এ'রই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগ্যোস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও: নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশাই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' — ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন।
'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউণ্টেস বলের
কান্তে।'

'যাওয়ার বডোই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কণ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।' 'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভাস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লঙ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছাছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে, 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'বেতাম, কিন্তু সর্বদাই লম্জা হত। আর এখন অনভাস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিবা, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দ্বাদন উপোস দেব। এত লম্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন… যেও কিস্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে। 'জানো কস্তিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পঞ্চাশ রুব্ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসম্ভোষের মুখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক, আমার দ্বশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছ্ব খরচ করছি না, অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছ্ব একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভূর্ব তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীর অসস্থোষের লক্ষণ। সত্যিই অসস্থূন্ট হয়েছিলেন তিনি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়, এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছু একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভূলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — প্রনরাবৃত্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদ্রিণী।'

'না, সত্যি, মায়ের কথা শনুনেছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার। দিবি ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের সবাইকে জন্বালচ্ছি, টাকারও শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যাকছত্ব তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সত্যি?' লেভিনের চোথের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লেভিন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শুখু কিটিকে প্রবাধ দেবার জন্য। কিন্তু লেভিন যখন দেখলেন যে কিটির অকপট মধুর চোখদুটি সপ্রশন দ্ভিতৈ তাঁর দিকে নিবদ্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবস্থাটা আমি বড়ো ভুলে যাই' — ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দুই হাত ধরে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছ্ই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?' অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি। বললে. 'এক বিন্দুও না।'

'তাহলে যদি কিছ্ন ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'
'কিছ্নই ঘটবে না আর ও সব চিস্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার
সঙ্গে বেড়াতে যাব ব্লভারে। তারপর যাব ডাল্লর কাছে। ডিনারের আগে
এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হাাঁ, জানো, ডাল্লর অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে
একেবারে নির্পায়। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর
আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার
দ্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দ্ব'জনে
মিলে স্থিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিস্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগোস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

র্জালন্দে লেভিনের জাববাহিত জীবনের সময় থেকে প্রবনো চাকর কুজুমা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'স্ক্রেরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁরে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মন্ফোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বাদ্যিকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যোস করলে কুজ্মা।

মন্দেনা জীবনের প্রথম দিকে ভজ্দভিজেন্কা দ্রিট থেকে সিভ্ৎসেভ দ্রাজেক পর্যস্ত যেতে ভারি একটা জর্ন্ড় গাড়িতে যে জর্ড়তে হত দর্টো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভাষ্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ র্ব্ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দুটো যোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জুততে।'

'যে আজে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহনুরে স্বাবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিংস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সব্রগের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মন্স্কোয় এসে গ্রামবাসীর কাছে দ্বর্বোধ্য যে অন্ংপাদক কিন্তু অপরিহার্য খরচাণ্লো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে. সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শুধু গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘর্টেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রুতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাথি। লেভিন যথন তাঁর প্রথম একশ রুব্লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কিন্তু নিষ্চয়ই অপরিহার্য (এগলো ছাড়াই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগ্রলোর দামে ভাড়া করা যেত দ, জন গ্রীষ্মকালীন মজার, অর্থাৎ ইন্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিন্দা শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' র বলের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুব্ল মুল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পত্তেছিল যে এই আটাশ রুব্লটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা খোসা ঝরানো, চালনুনি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই প্রদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহুদিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাখির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে. সেটা তন্দ্রারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিকৃপ্তির সমান,পাতিক কিনা, এ খৃতথাতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না. এই হির্সেবিআনাও লেভিন ভূলে গেলেন। রাইয়ের দাম লেভিন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি প্রে পিছ, পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গরেছ রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাঙ্কে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাঙেক সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাপ্কের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোখেকে তাঁ পাওয়া যায়। কিটি ষখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এই ব্যাপারটাই

মন্হত্তের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেরভের সঙ্গে আসম পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

### n o n

মন্দের এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তার সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তার বিশ্বদৃষ্টির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওদিকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতাটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছ্ম অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেরভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেরভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খ্ব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেরভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খ্বই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রাগ্নং-র্মটায় লোভিনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘণ্টি শুনে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মন্টেনেগ্রীনরা? জাত যোদ্ধা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাডিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি সমুগ্রী। ইনিই মেন্তভ। কিছ্মুক্ষণ আলোচনা চলল রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগ্নলোকে পিটার্সব্র্গ সর্বোচ্চ মহল কে
কী চোথে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্ত্রী কী
বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত স্তে পাওয়া একটা খবর থেকে।
কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত স্ত থেকে শ্বনেছেন যে জার বলেছেন
একেবারেই অন্য কথা। এমন একটা এবস্থা লেভিন কল্পনা
করার চেণ্টা করলেন যাতে দ্টো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা
থেমে গেল।

'হ্যাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মান্মকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগর্মালর বহির্ভূত করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভূরশীল আর এই নির্ভূরশীলতা থেকে খ্রৈছেনে বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেত্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শ্রে করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে পিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পে'ছিলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দ্বিভিঙ্গি। তিনি জানতেন যে চাল্ম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেত্রভ, কিন্তু নিজের নতুন দ্বিভিঙ্গিতে তাঁর সহান্ত্তি কতদ্রে পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশাস্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেন্ত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতন্ত্র্য নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিস্তাটা তিনি <sup>6</sup> উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে প্রের বিশাল অনিধিকৃত জমিকে অধ্যাষিত করা তার কাজ। বাধা দিয়ে মেন্ডভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিদ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রামিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভার করবে জমি আর প্রভির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।' এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেন্ডভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্টা বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্টা কিসে সেটা লেভিন ব্ঝলেন না, কেননা কণ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খন্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন পর্নজ, মজনুরি আর খাজনার দ্যিকোণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে ব্হদংশের, প্রেণ্ডলের জমিতে খাজনা এখনো শ্ন্য, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজনুরি প্রকাশ পাচ্ছে নিজেরা থেয়ে বেচে থাকায়, আর আদেম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রুপে পর্নজ এখনো নেই, তাহলেও তিনি শ্বেধ্ ওই দ্যিউভিঙ্গ থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজনুরি সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শ্নলেন আনিছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইছা হয়েছিল মেন্নভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যবায় হয়ে পড়ে নিভপ্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দ্বিতিতে দেখছেন যে কেউ কাউকে ব্যাবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শ্রধ্ই শ্ননে গেলেন। মেন্তভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তিপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আক্ষা নিয়ে, শ্র্যু এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা ব্রিয়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান প্রলক্তিত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধবান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বলার পর মেন্নভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেত্রভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হাাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞ্চাশশুম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হাাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেত্রভ, 'চলনে আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, স্বিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা ষে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খুশি হয়েই।'

'ওহে শ্বনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

भारतः रल विश्वविकालस्त्रत श्रम्न निरस आत्नाहना।

এই শীতে মন্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খ্রই গ্রেত্বপূর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। প্রক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুইে দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘন্য গ্রেচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এ'দের মধ্যে দেখতেন ছেলেমান্বি আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেলেভিনের কোনো সংপ্রব না থাকলেও মঙ্গেলা থাকাকালে বার কয়েক ব্যাপারটা শ্নেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজম্ব একটা মতামত গড়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রনো দালান পর্যন্ত তিনজনে না পেশছনো অবধি রাস্তায় যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও যোগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শ্রের্ হয়ে গিরেছিল... বস্থা-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেগ্রভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন, একজন পাণ্ডালিপির ওপর ভয়ানক বংকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন। টোবল ঘিরে যে চেয়ারগ্নলো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছাত্রটিকে জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসন্ন দ্রিন্টপাত করে ছাত্রটি বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শ্নতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিন্তাকর্ষ ক নতুন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জয়ন্তী উপলক্ষে কবি মেন্ড্ যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতাস্চক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজোর খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যথন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ ব্রলিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে. ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেগ্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মেত্রভের চিন্তায় হয়ত-বা গরেম্ব থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর নিজের চিন্ডাটাও গ্রেড্বপূর্ণ, আর এই চিন্ডাগ্নলোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছ্বতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দ্ব'জনে র্যাদ তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগ,লোকে रमलात्म कारना नाज रत ना। এवः स्मत्यज्ज आमन्त्रन প্रज्याशान करतन শ্বির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেত্রভ রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি করেছেন আজ সকালে, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য তক্ষ্মনি যা মাথায় খেলল, তেমন একটা নতুন নিজম্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শুনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেরভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমদ্যণের সদ্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত, মাথা ন,ইয়ে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন ল্ভভের কাছে।

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দ্বই রাজধানীতে\* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অস্বিধায় পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অস্বিধা হত না তাঁর), নিজের দুই প্রকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রখর পার্থক্য থাকলেও, ল্ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ে। হলেও এই শীতটায় দ্'জনের মধ্যে খ্ব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তারা।

ল্ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জনতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পেশনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে যাওয়া চুরন্টটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছন্টা দূরে।

ম্থখানা তাঁর স্শ্রা, চিকন, এখনো য্বকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া র্পোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে ম্থ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমংকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে কিটি? এইথানে বস্ন, স্বস্থি পাবেন...' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেন্ট পিটার্সব্বর্গ'-এ প্রকাশিত শেষ সার্কুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্সবিহুর্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাতাভাসোভের কাছে লোভন যা শহুনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেগ্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্ভভ।

পিটার্সবিক্র্য আরু মন্তেকা।

'এই দেখন, বিজ্ঞানের এই চিন্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষনিন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে স্ববিধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দর্ন এ থেকে আমি বিশ্বত; তা ছাড়া বলতে লক্জা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতুল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনয় দেখানো, এমন কি বিনয় হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই।ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে প্মৃতির অনেককিছ্ম ঝালিয়ে নিতে, স্রেফ শিখে নিতে হচ্ছে। কেননা শ্ব্ম শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, য়েমন আপনার কৃষিকর্মে মজ্মর আর তত্ত্বাবধায়ক দ্মই-ই দরকার। য়েমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা ব্সলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় ব্যাঝয়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লোভন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার: কিন্তু লুভভ মানলেন না।

'বুৰেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু, নেই' — লুভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শুধ্ব জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মার্জিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টা করছিলেন ল্ভভ, কিস্তু জবলজবলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শ্বেধ্ ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনযান্তায় বারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জানেন না।' 'ওটা পর্বিয়ে নেবেন। ভারি ব্যক্ষিমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা --নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা করা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা, ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খন্নি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহায্যটা ছাড়া শ্ব্যু নিজের শক্তিতে ছেলে মান্য করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল স্কুদরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বের্বার জনা সাজসঙ্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং দপততই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দৃঃখ নর, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আসেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাডি নেবে তো…'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শ্রু হল প্রামী-দ্রীর মধ্যে আলোচনা। প্রামীকে যেহেতু সাক্ষাং করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর দ্রীকে যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-প্রে কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছ্ব ভেবে দ্বির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। দ্বির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেণছে দেবেন তাঁকে; আর র্যাদ তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরং পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নণ্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি অতি স্নুন্দর' — স্ত্রীকে বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যায়' — দ্ব্রী বললেন, 'যদি নিথ'তের পেছনে ছোটো, তাহলে তৃষ্ট হতে পারবে না কথনো। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করায় একটা চ্জুন্তপনা ছিল — আমাদের রাখা হত চিলেকোঠায় আরু মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগন্লোয়: এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগন্লোতে ছেলেমেয়েরা।'

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধ্ব হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সং-মা।'

'না, কিছ্বতেই চ্ড়ান্তপনা ভালো নয়' -- টেবিলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছ্বিরটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখ'ত আমার ছেলেরা' — স্কুনর যে ছেলেদ্বটি ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল্ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লোভনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধ মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উদি পরে এসেছেন। শ্রুর হয়ে গেল হাজে গোভিনা, প্রিন্সেস কির্জানস্কায়া, দ্মা, আপ্রাকসিনার অকালম্ত্রা নিয়ে অনর্গল আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বেরুবার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ফ্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সি<sup>4</sup>ড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশ্বড়ি চান যেন আমরা, les beaux-frères\*, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি' — হেসে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' -- কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চল,্ন যাই।'

ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল "মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উন্তট সঙ্গীত। অন্যটি বাথ সমরণে একটি কোয়াটেট। দ্টো জিনসই নতুন, পরিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শ্নবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা কম্ডান্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিছছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য সয়ত্মে রিবন ঝুলিয়ে কান চেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসবলোক হয় কিছুতেই আকৃষ্ট নন, নয় শর্ম্ব সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দ্িটপাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে আর শ্রনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শ্নতে লাগলেন ততই স্নিদির্ঘণ্ট একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দ্রে চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শ্রু হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষ্নি তা ভেঙে পড়াছল নতুন স্বুপাতের টুকরোয় আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধ্ননিতে স্বুরকারের খামথেয়াল ছাড়া আর কিছ্ব সঙ্গেই যেগ্লির যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিছাছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তৃতি ছাড়াই, একেবারে হঠাৎ করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধ্যে আর গান্ডীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়, আবেগগ্রেলা বিল্বপ্তও হচ্ছিল হঠাং।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বাধর যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহন্ন হয়ে পড়েন লেভিন্দু মনোযোগের যে চাপটা প্রক্ষত হল না কোনো কিছ্ম দিয়ে, তাতে ক্লান্ডি লাগছিল তাঁর। তুমাল করতালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। সবাই উঠে দাঁড়াল, যাতায়াত শ্বর্ করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেস্ত্লোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খুশি হলেন।

জলদগন্তীর স্বরে পেন্ত্সোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য! নমস্কার কনস্তাত্তিন দ্মিরিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ায় আগমন অন্ভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche\* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শ্রুর করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিরুময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহন্লতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডেলিয়া এল কোথা থেকে?' অন্তুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগোস করলেন লেভিন।

'কডে'লিয়ার আগমন... এইযে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙ্কল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্তুসোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেস্ত্সোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্ত্র্সোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অন্পামীদের ভূলটা এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিলপকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভূল করে যখন তা কোনো ম্থের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভূলের দ্টাস্ত হিশেবে তিনি একজন ভাস্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিম্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগ্র্লির ছায়া খোদাই করে বসেন। 'ভাস্করের এই ছায়াগ্র্লো এত কম ছায়া যে সেগ্র্লো টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিস্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

<sup>•</sup> শাশ্বত নারীত্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেস্ত্সোভকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অর্ম্বস্থি হল তাঁর।

পেস্ত্রোভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সম্ক্র প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগে।

দ্বিতীর অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্তুসোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মান্রাতিরিক্ত, অতিমধ্র, কপট সহজতার জন্য এবং এ সরল-তাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্-রাফায়েলী চিন্তকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাৎ হয়ে গেল কাউপ্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা ল্ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষ্নি চলে যান, হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আস্বেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

# non

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউপ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লোভন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দ্ঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খ্রুলে বললে হল-পোটার।

'কী দ্বংখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দস্তানা খ্লে টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাচ্ছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রারং-র্ম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায দেখা হয়ে গেল কাউন্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিগ্ন ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হ্নকুম করছিলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিয়ে গেলেন পাশের ছোটো ড্রারং-র্মটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বসেছিলেন কাউন্টেসের দ্ই কন্যা আর লেভিনের পরিচিত এক মন্তেন কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর। 'কেমন আছেন আপনার স্ফা? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অস্ত্যেভিটিক্রায়।'

'হাাঁ, আমি শ্রনেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' -- লেভিন বললেন।
কাউন্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর দ্যীর থবর আর কনসার্টের
কথা জিগ্যেস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্সিনার অকালম্ত্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার প্রনরাবৃত্তি করলেন।

তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।' 'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?' 'গিয়েছিলাম।' 'চমংকার গেয়েছেন ল্বাে।'

'হাাঁ, খ্বই চমংকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছ্ই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শ্বনেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউন্টেস বল্ ভান করলেন যেন শ্বনছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যথন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিনি। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée\*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে ঢলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউন্টেসের ম্ব্রু দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দ্য়েক তাঁর থাকা দরকার। বসলেন।

কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগ,লো কী আহাম্মকি, তাই কথোপকথনের বিষয়বস্তু খাজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি জনসভায় যাচ্ছেন না? শ্বনেছি খ্ব আকর্ষণীয় হবে' — কাউন্টেস শ্বনু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur\*\* কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব ওখান থেকে' -– বললেন লেভিন।

পাগলা দিন (ফরাসি)। শ্যালিকাকে (ফরাসি)। নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।

মহিলারা করমর্দনি করলেন তাঁর, অন্বরোধ করলেন স্থাকৈ যেন তাঁদের
পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses\*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষ্মনি একটা বড়ো, চমৎকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহ্না আমার এতে কিছ্ন এসে যায় না, তাহলেও লঙ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন কমিটির জনসভায়, যেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যথন পেণছলেন তথন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খুবই চিন্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং দিভয়াজ্ দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশাই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমংকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমাত্র এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শ্ননলেন। কিন্তু মামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শ্রুর করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভুল করে বসেন এবং পরে সেই ভুলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসয় শান্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিছকার করে শান্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথে।পকথনে যা শ্বনেছিলেন তারই প্রনরাবৃত্তি করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজের

<sup>+</sup> হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধ, সেটার প্রনরাবৃত্তি করেছিলেন সংবাদপত্তের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পেণছে লেভিন দেখলেন কিটি স্কু, মেজাজও ভালো, তাই চলে গেলেন ক্লাবে।

# 11 9 11

ক্লাবে লেভিন পে'ছিলেন ঠিক সময়েই। তখনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মস্কোয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খ্রিটনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর কুচি দেওয়া উদিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে: পোর্টারের ঘরে ষেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খুলে রেখে যাওয়ায় খাটুনি কম: যেই তিনি শ্বনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোডা সি'ডি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চন্বরে প্রস্তরমূতি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উদি পরা, বুডিয়ে যাওয়া ততীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দুষ্টিপাত করে তাঁর জন্য দরজা খুলতে শশব্যস্তও হল না, গডিমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার প্রেনো আবেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোষ, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকিদন আসেন নি। গতকালই প্রিম্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিম্স স্ত্রেপান আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শৃধ্যু লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত বোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষ্মীন। শ্চিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে, সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগন্নলা পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লোক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ য্বক, কেউ নামমাত্র পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। রুছে বা দুর্শিচন্ডাগ্রন্ত মুখ দেখা দিল না একটাও। পোশাক রাখার ঘরে তাঁরা যেন তাঁদের টুপির সঙ্গে সক্ষে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধীরে স্কুছে জীবনের পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে চান। স্ভিয়াজ্যিক, শ্যেরবাংশিক, নেভেদোর্ভান্ক, বৃদ্ধ প্রিক্স, দ্রন্শিক, সেগেই ইভানোভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' --- এই বলে তিনি ঘুরে সাবধানে নিলেন মাছেব সুপের প্লেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দ্বে থেকে ভেসে এল একটা হদ্য ডাক। লোকটি তুরোভ্ৎসিন। তিনি বসেছিলেন তর্ণ একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দ্টি ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমান্য লোচা তুরোভ্ৎসিনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্ৎসিনের সহদয় চেহারা তাঁর খ্রই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদ্বিট তোমার আর অব্লোন্ স্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অতান্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ্ঞ যে অফিসারটির চোখ অনবরত হার্সছিল, তিনি পিটার্সবির্গের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের।

'অব্লোন্স্কি বরাবরই দেরি করে।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষ্নি এলে তুমি?' দ্রুত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'হ্যাল্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাঁট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগন্নলা থেকে নিজের র্নিচ মতো কিছ্ন বাছা সম্ভব, কিস্তু স্থেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাঁটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগন্লি দাঁড়িয়ে ছিল তাদেব একজন তক্ষ্মনি নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের স্পুপের সঙ্গে তক্ষ্বনি এক বোতল শ্যাম্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পারটায় আপত্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভাজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখ্নি সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সব্পের নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অঞ্চাল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহাই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে খাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' — চাপরাশিকে হৃকুম করে চুটকি বলতে শ্রু করলেন তিনি।

'পিওত্র ইলিচ ভিনোভ্ন্নি পাঠিয়েছেন' — শ্রেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ চাপরাশি সর্ম সর্ম দ্বৈ প্লাসে ফেনিল শ্যাম্পেন এনে দিলে শ্রেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জন্য। শ্রেপান আর্কাদিচ তাঁর গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গ্রুম্ফশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তাঁর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।
'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।'
স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন।
স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খুবই মজাদার। লেভিনও বললেন

নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, ভ্রন্দিকর 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম প্রক্রার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বসেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে দ্রন্দিক আর একজন ঢ্যাঙা গার্ড কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দ্রন্দিকর মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমান্ষি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্তেপান আর্কাদিচের কাঁধে কন্ই বেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানন্দ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন দ্রন্দিক; 'নির্বাচনে আমি তখন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শ্নলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খ্বই জবর দোড।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছ্ জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'থামগ্বলোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢাঙো কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী প্রেম্কার, ঘোড়ায় ওর যেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খ্ইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহান্নমে' — বলে কর্নেল টেবিল ছেড়ে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্ভিন' — তুরোভ্ৎসিনকে বললেন দ্রন্দিক এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পারটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের প্রভাবে লেভিন দ্রন্দিকর সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গর্ম নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বােধ করছেন না দেখে খ্রিশ হলেন।

এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে স্থার কাছে তিনি শ্নেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে।

'ও, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা!' বলে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা সবাইকেই হাসাল। বিশেষ করে দ্রন্মিক এমন প্রাণথোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অন্তব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে যাওয়া থাক!'

### n v n

টেবিল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহ্র দ্বল্যনি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘ্। গাগিনের সঙ্গে উচু ছারের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মে। উচু হলটা পেরিয়ে যাবার সময় শ্বশ্বের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি, 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কু'জো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বৃট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভাবছ উনি ঐরকম সাতখাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিস্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বদ্ধত তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিস্তু আমার বদ্ধটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিন্স চেচেন্ স্কিকে জানো তো?' শ্বশ্র জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর মুখ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'না, জানি না।'

'সেকি! প্রিন্স চেচেন্ স্কিকে সবাই জানে। সে যাক গে। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড থেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভার্সিলিকে? ওই যে মুটকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিন্স চেচেন্ স্কি ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভার্সিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আপনি তৃতীয় জন।' হাাঁ ভায়া, এমনি ব্যাপার!'

গল্প চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিশস সমস্ত ঘরগ্লেলায় চব্ধর দিলেন: বড়ো ঘর যেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অল্পদ্বল্প বাজিতে খেলছিল অভ্যন্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, যেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সেগেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়াড-র্ম, যেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যান্পেন সহযোগে চলছিল আম্দে তাসখেলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; আহায়মেও উ কি দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসন্তব নিংশব্দে তাঁরা ঢুকলেন অন্ধকার পাঠকক্ষে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে রুষ্ট মুখে একটি যুবক বসে একের পর এক পত্রিকা উল্টে চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিময়। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিন্স বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আসন্ন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জন্ডি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শ্নছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাং সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খ্রুতে গেলেন অব্লোন্দিক আর তুরোভ্ংসিনকে, এ'দের সাহচর্যে তাঁর ফুতি লাগে।

তুরোভ্ৎসিন পানপাত হাতে বঙ্গেছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মের উচ্ একটা সোফায় আর ঘরের দ্বে কোণের দ্যোরের কাছে দ্রন্দিকর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আমার একঘেয়ে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনিদিপ্টতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেদ্রে সর্বদা দেখা দেয় যখন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খ্বই আলোড়িত। আজ দ্বটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, যেও না' — কন্ইয়ের ওপরে বাহ্বতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে. কিছ্বতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অক্নারম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন্' — দ্রন্দ্রিককে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধন্ আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দ্ব'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শ্বধ্ বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহদয় রহস্যে বললেন ভ্রন্ফিক।

কটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।
করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অতাস্ত, অত্যন্ত খ্রিশ হলাম আমি।'
'ওহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।
'আমিও ভারি খ্রিশ' — দ্রন্স্কি বললেন।

কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এ'দের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছ্ব ছিল না, আর দ্ব'জনেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'জানো, আল্লার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' প্রন্স্কিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আল্লার কাছে নিয়ে যেতে দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন!'

'তাই নাকি?' দ্রন্দিক বললেন, 'ও খ্ব খ্লিশ হবে।' তারপর যোগ দিলেন, 'আমি এখ্নি বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইয়াশ্ভিনের জন্যে দুর্শিচন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড' এক দান? খেলবে লেভিন? চমংকার' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি। 'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে খেলা করছিল। 'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে দ্রন্দিক আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টোবলে আর টেকা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। দ্রন্দিক কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্ভিনের খবর জানবার জন্য যাচ্ছিলেন জাহাল্লমে। সকালে ব্লিব্তির ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। দ্রন্দিকর সঙ্গে শগ্রুতার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে শ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আমার কাছে। এক্ষ্বিন? এগাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নর। দিভয়াজ্ দিককে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমংকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' --চাপরাশিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে টেব্ধার খেলায় যে চল্লিশ র্ব্ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হ।ত দোলাতে দালাতে সমস্ত হল পাড়ি দিয়ে গেলেন বহিদ্বারের কাছে।

# n & n

'অ্বলোন্ স্কির গাড়ি!' রাগত হে'ড়ে গলায় চাাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দ্'জনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শ্ধ্ প্রথম কিছুক্ষণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিত্পি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অন্ভব করে যাছিলেন; কিন্তু যেই গাড়ি রাস্তায় গিয়ে পড়ল আর বন্ধরে রাস্তায় গাড়ির

দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের ক্রন্ধ চিংকার শ্ননলেন, দেখলেন অম্পণ্ট আলোয় শ্রন্ডিখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশন করলেন, আমার কাছে যে যাছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিস্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খ্রতখ্রতি ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খ্রাশিই না হয়েছি। জানো, ডল্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্ভভও আমার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' -- বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপূর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দ্বঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'দ্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্ফিকনে। কী নির্বোধ এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শ্ব্র্ব্ব্র্বাগড়া দেয় লোকের স্ব্র্থে!' তারপর স্ত্রেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে স্ক্রিদিণ্ডট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্তু গণ্ডগোলটা কেন?' জিগেনে করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস ব্তান্ত! আমাদের স্বকিছ্ই ভারি অনিদিন্ট। কিন্তু ব্যাপাবটা হল এই যে আল্লা বিবাহবিচ্ছেদের আশায় এখানে, মন্ফোয়, স্বাই যেখানে ওদের দ্বজনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোয় না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, ব্বঝেছ তো, ও চায় না যে কেউ কৃপা করে আস্কুক ওর কাছে: ব্বিদ্ধিহীনা ঐ যে প্রিন্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গোলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জার পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমংকার গ্রিছয়ে নিয়েছে নিজের জবিন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁয়ে গলিতে, গিজার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেচিয়ে উঠলেন স্তেপান

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খুলে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমস্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse\* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'বাস্ত থাকতে হলে অবশাই শিশ্বদের নিয়ে। না. মেরেটিকে সে চমৎকার মান্য করছে মনে হয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে বাস্ত। দেখতে পাছিছ তুমি বাঁকা হাসছ, কিন্তু ওটা মিছে। শিশ্বদের জন্যে বই লিখছে ও, কিন্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শ্বনিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমৎকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সবাত্রে ও হল হদরবান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে বাস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বৃদ্ধি?'

'এখানেও তুমি কিছ্ একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে ভ্রন্ শিকর ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিন্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,\*\* পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আল্লা ওদের দেখে, সাহাষ্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শৃধ্ কৃপাবর্ষণ নয়, টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগ্লোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আল্লা নিজেই তাদের রুশ শেখাছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখ্নি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচণ্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোড়ায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভূত্যটি দরজা খ্লল তাকে আমা বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

ডিমে তা দেওয়া ম্রগি (ফরাসি)। স্রাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)। করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চম্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছ্র, জালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতলে যে হন নি এই দ্টেবিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই শ্রেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সির্'ড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি শ্রেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আল্লার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা?'

'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-রুমের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাডিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে চকলেন আধো অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। রিফ্রেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পডেছে দেয়ালে, তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দূষ্টি আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আমার পোর্টেট। অব্লোন্সিক স্ফিনের ওপাশে যেতেই জনৈক প্রেয়ের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতিকৃতির সামনে, উজ্জবল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে: চোথ সরাতে পারছিলেন না তিনি: ভূলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে, আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দুন্দিকে। এ যেন ছবি নয়. অপরপো জীবন্ত এক নারী. কালো চল যাঁর কুণ্ডিত. বাহ্ স্কন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ন আধ্যে হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর দিনদ্ধ দূল্টিতে, যাতে অস্বস্থি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সন্দ্রী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' — কাছেই কাকে বলতে শ্বনলেন তিনি স্পণ্টতই তাঁকে উদ্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যাঁর পোর্টেটে তিনি মৃদ্ধ। ফিনের ওপাশ থেকে আন্না বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আরু স্টাডির আধাে আলােয় লেভিন পোর্টেটের সেই নারীকেই দেখলেন গাঢ়, বর্ণবহ<sub>ব</sub>ল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্ট্রেটে শিল্পী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছ্ম একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্ট্রেটে নেই।

#### 11 SO 11

ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আমা উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোটু চণ্ডল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের স্কুশ্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বসেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উ'চু সমাজের সর্বদা স্কুষ্থির স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খ্ব, খ্ব আনন্দ হল' — প্নরাব্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগ্বলো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য'; 'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে জানি, স্থিভার সঙ্গে আপনার বন্ধত্ব আর আপনার স্থাীর জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অল্প, কিন্তু অপর্প একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহ্বড়ো না করে, মাঝে মাঝে দৃিট ফেরাচ্ছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অন্ভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেল। থেকেই আন্লাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পেরভিচকে নিয়ে আমি আলেক্সেই-এর স্টাভিতে বর্সেছি ধ্মপান করার উদ্দেশ্যেই' — ধ্মপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যোস করায় আল্লা বললেন। তারপর লেভিনের দিকে তাকিয়ে উনি ধ্মপান করেন কিনা এ প্রশেনর বদলে কচ্ছপের খোলার বাক্স টেনে নিয়ে সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শা্ব্র স্নায়া।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ্ক করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্ট্রেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্টেট ছেড়ে ম্লের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দ্ছিট নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্বাতি ঝলক দিল আমার মুখে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যেস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আমাই:

'ইভান পেত্রভিচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি' -- লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছ্ম বলতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম…'

লেভিন জিগ্যাস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে।

'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা।
মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হ্যাঁ, ছবিগন্লো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আল্লা যে প্রসঙ্গটা শা্রন্ধ করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন। এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দ্বিট থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আল্লার সঙ্গে তাঁর আলাপে প্রতিটি কথাই পাদ্ধিল বিশেষ তাৎপর্য। ওঁব সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছিল আর আল্লার কথা শা্নতে আরো ভালো।

আল্লা কইছিলেন সহজভাবে, বৃদ্ধিমানের মতো, কিন্তু বৃদ্ধিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গ্রুত্ব দিচ্ছিলেন না, গুরুত্ব অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধাবা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থলতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি, তাই বাস্তবতার প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথো না থাকাতে এখন তারা খ্রাজে পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদগ্ধ যত কথা লেভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উষ্জ্বল হয়ে গেল আমার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিল্পের চমংকার চরিরায়ণ করা হয়েছে, চিরকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক মর্তি গ্লোথেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত ম্তি গ্লোয়ে বিরক্তি ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য ম্তির্ব কথা ভাবতে শ্রু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আল্লা জিগোস করলেন ভাইকে।
'হাাঁ, একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আলার স্কুদর চণ্ডল মুখখানা
একাগ্র দ্ছিটতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আলার সে মুখ এখন
হঠাং বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন
শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে
অপর্প আগের ওই মুখখানায় হঠাং ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔংস্কা,
রোষ, গর্ব। কিন্তু এটা শুধ্ব মিনিট খানেকের জনা। চোখ কোঁচকালেন
তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হাাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'ড্রায়ং-র্মে চা দিতে বলো না।' মেয়েটি উঠে চলে গেল।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চমংকার। খুবই বুদ্ধিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিণ্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।' 'এই হল প্রেষের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছ্ নেই। নিজের• মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আমা আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেয়েটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।'

'তা যা ভাববেন ভাব্ন, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশন দৃণ্টিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সশ্রদ্ধ সমর্থানের দৃণ্টিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উৎসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কয়েকবার। ভারি ওরা মিষ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মনলাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানিনা কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দ্ছিট লেভিনকে বললে যে তিনি কথ। কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি ম্লা দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা ব্রুতে পারবেন প্রক্পরকে।

'এটা আমি খ্বই ব্বি' — লেভিন বললেন, 'স্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আমা চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হ্যাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খ্কিতে ভরা প্রেরা একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large \* Cela ne m'a jamais réussi.\*\* কত নারীই তো এ থেকে position sociale\*\*\* গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্ষ বিশ্বাসপ্রবণ ম্খভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইয়ের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শ্ব্র লেভিনকে; 'এখন কিছু একটা নিয়ে বাস্তু থাকা আমার পক্ষে যখন খ্বই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'--

<sup>+</sup> তেমন প্রশস্ত হৃদয় আমার নেই (ফ্রাসি)।

ওটা আমি কথনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাং ভূর্ কু'চকে (লেভিন ব্রুলেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন বলে উনি ভূর্ কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শ্রুনেছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি যেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'যেমন যেমন আন্তমণ এসেছে সেই অন্সারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরকো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমায় দিন আল্লা আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না. এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন স্তেপান আর্ক্যাদ্য ।

'কেন বলতে গেলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িছে।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আন্না বললেন, 'এই হতভাগ্যরা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বৃদ্ধি, সোষ্ঠব আর রুপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আল্লা তাঁর অবস্থার সমস্ত দৃঃসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘাস ফেলেছিলেন তিনি, মুখভাব তাঁর হঠাং হয়ে ওঠে শিলীভূত কঠোর। এই মুখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও স্কুদর; কিন্তু এ মুখভাবটা নতুন; স্ব্থে উন্থাসিত ও সৃথ সম্পাতী যে ভাবগ্রলো শিল্পী ধরেছেন তাঁর পোর্টেটে, এটা তার বহির্ভূত। আরেকবার পোর্টেটটা দেখলেন লেভিন, তারপর আল্লাকে, ভাইয়ের বাহ্তুলগা হয়ে তিনি তখন যাচ্ছিলেন উচ্চ্ দরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুয়েভকে ড্রায়ং-রুমে যেতে বললেন আম্না, নিজে রয়ে গেলেন ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাবহবিচ্ছেদ্রু দ্রন্দিক, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন. এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশ্বদের জন্য লেখা আহ্না আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গ্র্ণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাছিল না।

চায়ের টেবিলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন।
আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং
মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই
থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শৃংধ্ আয়া নয়, ভরকুয়েভ আর
স্ত্রেপান আর্কাদিচও যাকিছ্ব বলেছেন আয়ার মনোযোগে ও মস্তব্যে তা
সবই একটা বিশেষ অর্থ লাভ করছে বলে লেভিনের মনে হল।

আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তাটা শ্ননতে শ্ননতে লেভিন সর্বক্ষণ মৃদ্ধ হচ্ছিলেন আল্লাকে দেখে — তাঁর রুপে, মনীষায়, বৈদদ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হদ্যতায়। তিনি শ্বনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আল্লার কথা, তাঁর অস্তজাঁবনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হদয়ান্ভিত। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কী এক বিচিত্র গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আল্লার জন্য কণ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে দ্রন্দিক তাঁকে প্রুরো ব্রুবেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমাত্র এসেছেন। সথেদে উঠলেন লেভিনও।

'আস্বন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দ্ণিটতে তাঁর চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন আমা, 'খ্বে আনন্দ হল, que la glace est rompue'.\* তাঁর হাত ছেডে দিয়ে চোখ কোঁচকালেন আমা:

'আপনার স্চীকে বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গোছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা করুন তাকে।'

'निम्ह्य वनव...' नान रुख़ वनलन त्निछन।

যে বরফ ফেটেছে (ফরাসি)।

স্তেপান আর্ক্যাদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিস্ময়কর, মধ্বর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শ্ব্ধ্ ব্নিষ্ক্ষতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খুলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আম্নার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খ্রিটনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন ব্রুবতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কণ্ট হচ্ছিল তাঁর জনা।

বাড়ি পেণছতে কুজ্মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভন। ভালো আছেন, বোনেরা এইমার চলে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দুটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদুটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ রুব্ল, টাকা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যথন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ র্ব্ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খ্ব কঠিন মনে হয়েছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষ্নি সেটার নির্পান্ত করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য', কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয়্বিন বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সত্যি সময় ছিল না তার।' অবশাই ওটা

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্থার কাছে। যেতে ষেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোথ বৃলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শ্বনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শৃর্ধ্ব দ্বটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আল্লা সম্পর্কে তাঁর যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হছে, তা যেন ঠিক নয়।

শ্বীকে লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খ্বব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে সবাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা। 'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগ্যোস করলে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। সে চোখ এত জবলজবলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের সবকিছা বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ লাকিয়ে

সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শুনে গেল কিভাবে সন্ধেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'শুন্দিকর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খাদি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অস্বস্থিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেচ্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' — বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেচ্টা করে তক্ষানি যে আল্লার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তো, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাকৈ আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীর। অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু…'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আহ্না আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আন্নার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চ্ডান্তর্পে। এখন তিনি জানেন যে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আম্লার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উদ্থাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অস্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে। শুধু বললে. 'অ!'

'আমি গোছ বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্থিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোথে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শ্বভংকর নয়।

আন্নার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি স্কুন্দর, ভালো. অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খ্বই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে: 'চিঠি পেলে কার কাছ থেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লেভিন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডকরে কে'দে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই ব্রুতে পেরে।

'ওই বদ মেয়েটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমায় যাদ্ করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাচছি। হাাঁ, হাাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জ্ব্য়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না. কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন দ্বাকৈ শাস্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যস্ত সে প্রবাধ মানল লেভিনের এই কব্লতিতে যে আহার প্রতি অন্কম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ধরা দেন আহার চাতুরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শ্বদ্ব কথাবার্তা আর খানাপিনা নিয়ে মন্সেনায় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অবধি। শ্বদ্ব রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘ্নমতে পেরেছিলেন। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলা বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্ডে (সমস্ত যুবাপার্ব্যদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তব্ তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সদ্ধে সম্ভবপর সবকিছা করলেও, সং, বিবাহিত প্রব্যের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদ্রে সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (প্রব্যের দ্ঘিট থেকে দ্রন্দিক আর লেভিনের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য সত্ত্বেও নারী হিশেবে তিনি দাজনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল দ্রন্দিক আর লেভিন, দালেনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছা ভাবলেন না আল্লা।

নানা আকারে শুধু একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত কর্নছল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, দ্বার অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি র্যাদ এত প্রভাব ফেলে থাকি. তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতম্প্র?.. না, ঠিক বীতম্প্র নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্থিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না. নজর রাখতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশ ভিন कि स्थाका? किन्नु धता याक कथाणे ठिक। ও कथत्ना भिरश वरन ना। जरव এই সাত্যির মধ্যে আছে আরেকটা সাত্য। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সুযোগ পেয়ে সে খুদি। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মন্ফেকায় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দুঃসহতা সে যদি ব্রুত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শুধু ফয়সালার প্রতীক্ষা যা ক্রমাগত মূলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্থিভা বলছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে সে যেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি, কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মহ্বিয়া। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আল্লা, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকর্ণার অগ্রন্তল চোখে জমে উঠেছে।

দ্রন্দিরর দমকা-মারা ঘণ্টি শ্বনতে পেলেন তিনি, তাড়াতাড়ি চোথের জল মৃছলেন, কিন্তু শৃব্ধই মৃছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খ্লে। দ্রন্দিককে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শৃব্ধই অসন্তুষ্ট, নিজের দৃঃখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকর্ণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি কর্ণা করতে পারেন, কিন্তু দ্রন্দিক তাঁকে কর্ণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, দ্রন্দিক সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্পনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আল্লা অক্সাতের সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখ্নিশ মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগ্যোস করলেন ভ্রন্সিক, 'কী যে এক নেশা — জ্বাঃ!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি। স্থিভা আর লেভিন এসেছিল।

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আমার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছ্মুক্ষণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাং তাঁর দিকে চোথ তুলে জিগ্যেস করলেন আমা। মুখভাব তাঁর শীতল, শত্রভাবাপম। 'স্থিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

দ্রনাস্কর মুখেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তৃতি।

প্রথমত স্থিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, তাই থেকেছি' — বললেন উনি ভুরু কুচকে; 'আমা, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আমার দিকে ঝু'কে আর খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আলা সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন ভ্রন্ফিক।

কোমলতার এই আবেদনে আমা খ্রিশই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমপ্রণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অনন্মোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রশন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মনুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মনুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হাাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — দ্রন্দিকর দিকে একদ্েটে চেয়ে থেকে তাঁকে যা জনালাচ্ছিল হঠাং যেন তাঁর সেই ম্খভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আল্লা; 'হাাঁ, জেদ ছাড়া কিছ্ নয়। তোমার কাছে প্রশনটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিস্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য কর্ণা হল তাঁর, প্রায় কে'দে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শন্তা, হাাঁ শন্তাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব ম্হ্তে আমি সর্বনাশের কওটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কালা চাপা দেবার জন্য ম্থ ঘ্রিয়ে নিলেন আলা।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝু'কে হাত টেনে নিয়ে চুম, খেতে খেতে বললেন দ্রন্দিক; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আন্না বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে স্থী হও তার জন্যে সর্বাকছ্ করতে আমি রাজী' — আমার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দ্বঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আমা!'

'ও किছ, ना, किছ, ना!' आज्ञा वललन; 'আমি निष्ठिर कानि ना:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায়্... কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। ঘোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছ্ব বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেণ্টা করে আমা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন দ্রন্দিক, ঘোড়দোড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার স্করে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দ্ছিট থেকে আলা ব্রুলেন যে তাঁর জিতটা দ্রন্দিক ক্ষমা করেন নি. তাঁর যে একগর্য়েমির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আলার প্রতি বেশি নিরুদ্ধাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগ্রলো তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল. যথা: 'আমি ভয়ংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আলা ব্রুলেন যে এটা বড়ো বিপজ্জনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না দ্রন্দিকর মন থেকে: তাঁর নিজের মন থেকে তা আরো কম।

#### 11 20 11

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মান্ধ অভাস্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে তাঁর; উদ্দেশাহীন অর্থহীন এক জাবিন, তদুপরি যে জাবিন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর ক্লোবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্বাী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘ্টে বঙ্কুছে স্থাপন, যে নারীকে সর্বনন্দী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘ্টে এক যাহা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্বাীর মনঃকণ্ট — এত সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিছু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর সনুরার প্রভাবে তিনি গভার ও নিশ্চিত্ত ঘুমে ঢলে পডেন।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘ্রম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টি শনের ওপাশে একটা চলস্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শ্রনতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘ্মে, 'কিটি? কী হয়েছে?' 'কিছ্ব না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে; 'একটু অস্কু বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধ্ব আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শ্রুর হয়েছে, শ্রুর হয়েছে?' সভয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শ্রুর করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অসমুস্থ বোধ হয়েছিল মাত্র খানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শুরে পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার স্তব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টি শনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছ্ল্লনা' বলোছল অতি কোমলতা আর আকুলতার, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘ্লম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘ্লমিয়ে পড়লেন। শ্ল্ম্ পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্তব্ধতা সমরণ করে লেভিন ব্রেছিলেন নারীজীবনের মহন্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধ্র প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকাল সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর মৃদ্ল ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আর তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা — এ দ্রেয়র মধ্যে যেন লড়াই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভয় পেও না। এ কিছ্ল না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেগ্ৰন্তনাকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জনালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বঙ্গেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছ্ম নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পার্রাছলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দৃষ্টিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকণ্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষণ্ড আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে ঘেরা তার আরক্ত মুখখানা জন্লজন্ল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও ক্রতিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্বেও, তাঁর সামনে যা উদুঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খুলে রেখে শুধু তার হৃদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জবলজবল করছিল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পষ্ট করে। হাসিমুখে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে: কিন্তু হঠাৎ ভর কে'পে উঠল তার মাথা উ'চতে তলে. দ্রুত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর মুখে। কণ্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কণ্টের জন্য যেন সে নালিশ কর্বাছল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবশে প্রথম মহেতের্ নিজেকে দোষী মনে হল লোভনের। কিন্তু ওর দ্র্ভিতে যে কমনীয়তা সেটা বলছিল যে ও ভর্ণসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কন্টের জনাই তাঁকে ভালোবাসছে। 'এর জন্যে যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের, এ কন্টের জন্য যে দায়ী তাকে খ'্জতে লাগলেন শান্তি দেবার জনা: কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কণ্ট হচ্ছিল কিটির, তার জন্য নালিশ করছিল অথচ এই কন্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল, এই কণ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপরূপ কী একটা ঘটেছে, কিন্তু কী? লেভিন ব্রুত পার্রাছলেন না। এটা তাঁর বোধের ঊধের।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেগ্রভনার কাছে... কন্তিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি। 'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।' আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে বুনতে শুরু করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শন্নতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছ্বটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল যেন ডানা মেলে। দ্বটি দাসী উদ্বিশ্ন মন্থে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্বত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হ্বকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেগ্রন্তনার জন্যে লোক গৈছে তবে আমিও ঢু মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হাাঁ, ডল্লি?' কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শুনতে পায় নি।

'হাাঁ, হাাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুর্বু কুণ্চকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রায়িং-রন্মে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা কর্ণ কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন ব্রুতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হ্যাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছ্বটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করে, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাং এসে যাওয়া কথাগ্রলো। আর নাস্ত্রিক লেভিন এ সব কথার প্রনরাব্ত্তি করছিলেন শ্রুর্ ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন, এই ম্হুর্তে উনি ব্রুক্তেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, ব্লির দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গেছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন নাস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর যা যা করার আছে তার জন্য এক মনুহত্তিও যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হে'টে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্মাকে বললেন সে যেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা দেলজ তাড়াহ্বড়ো করে ছ্রটে আসছে তাঁর দিকে। ছোটু দেলজটায় মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথায় র্মাল বে'ধে বসে আছেন লিজাভেতা পেরভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোটু ম্থখানা চিনতে পেরে উল্লাসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' ম্বেখর ভাব ওঁর গ্রুগুড়ীর, এমনকি কঠোরই। গাড়ি খামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেরভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছ্রটতে ছ্রটতে।

উনি জিগোস করলেন, 'ঘণ্টা দৃই ? তার বেশি নয় ? পিওত্র দ্মিগ্রিচকে নিয়ে আস্কা, তবে দেখবেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হার্য, ওষ্ব্ধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাহলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কুপা করো, সাহায্য করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্মার পাশে বসে হতুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

#### n 28 n

ভাক্তার তথনো শ্যা তাগে করেন নি। ভ্তা জানাল যে, 'কাল রাত করে শ্রেছেন, হ্কুম দিয়েছেন না জাগাতে, তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল আর মনে হল সে কাজে একান্ত নিমগ্ন। কাঁচের প্রতি ভ্তোর এই মনোযোগ আর লেভিনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা শুভিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষ্বনি ভেবে দেখে ব্রুলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধা নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চ্ব করে নিজের লক্ষা সিদ্ধির জন্য দরকার ধীরিশ্বর হয়ে, ভেবেচিন্তে, দ্টু সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অন্তেব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহ্মড়ো নয়, কিছমুই দ্বিউচ্যুত করা চলবে না।'

ডাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো থাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওষ্ধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভৃত্যকে ঘ্রষ দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হে।ক।

ভূত্য যেভাবে কাঁচ পরিষ্কার করছিল, ঠিক তেমনি ঔদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষ্বধ বানাচ্ছিল ওষ্বধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেণ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উত্তেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধান্রীর নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও যাচ্ছিল। সেটা আর লেভিনের সহা হল না; জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তথনো ওঠেন নি আর ভূত্য এবার গালিচা পাততে ব্যস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে সে চাইলে না। লেভিন তাড়াহুড়ো না করে দশ রুবুলের একটা নোট বার করে ধীরেস,স্থে কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নণ্ট ন। করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওতর দ্মিরিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওত্র দ্মিতিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট পুরুষ ও গ্রব্যুথারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভূত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে র্গী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শ্নতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন. হাঁটছেন. হাত মুখ ধ্চেছন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পার্রাছলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্র দ্মিত্তি, পিওত্র দ্মিত্তি! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দুখণ্টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠস্বর আর স্তম্ভিত হয়ে লেভিন শনেলেন ডাক্টার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসচি ।'

ডাক্তারের ব্রট পরতে গেল আরো দ্র'মিনিট, আরো দ্র'মিনিট পোশাক পরতে আর চল আঁচডাতে।

'পিওত্র দ্মিতিচ!' কর্ণ কপ্ঠে লেভিন ফের শ্রের্ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার চুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছ্ব নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যথন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'সমুপ্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জনালাতে জনালাতে ডাক্তার বললেন। 'ব্যস্তসমস্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার?'

আদ্যোপাস্ত হবার চেষ্টায় লেভিন দ্রীর অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিষ্প্রয়োজন খ্রিটনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার কক্ষ্মিন তাঁর সঙ্গে চল্লন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহ্বড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যখন দির্মোছ, তখন যাব। কোনো তাড়া নেই। বসনে, বসনে-না, কফি চলবে?'

ডাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোখে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ডাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ডাক্তার স্বপ্রেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়, জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি কর্ণ জীব↓ আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে চোকে আস্তাবলো।' 'কিন্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্র দ্মিরিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষর্নি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যেস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

**जारात किंक रोटन निर्द्यन। हुन करत त्रहेर्द्यन मृंकरन।** 

'তবে তুর্কিদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা রুটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন। 'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন: 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

লোভন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিল্সেসের সঙ্গে, দ্ব্জনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিল্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লোভনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিপ্ন উম্জ্বল মুখে লিজাভেতা পেরভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যোস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেরভনা?' 'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'ব্রিঝয়ে স্বিঝয়ে ওকে শোয়ান। ভাতে সহজ হবে।'

লোভন যখন জেগে উঠে ব্রেছিলেন ব্যাপারটা কী, তখন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছন না ভেবে, কিছন অনুমান না করে, নিজের সমস্ত চিন্তা অনুভূতি রুদ্ধ করে, স্ত্রীকে ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে সন্দ্রির করে, তার সাহসে সাহস জন্গিয়ে সামনে যা আছে তা সব দ্ঢ়ভাবে সহ্য করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেয হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগ্যেস করে তা জেনে নিয়ে, বৃক্ বে'ধে পাঁচ ঘন্টা সহ্য করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন, তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যথন আবার দেখলেন তার কণ্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো!' মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কে'দে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই ফলবা হাছিল তাঁর। অথচ কেটেছিল মাত্র একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দ্বই, তিন, সহ্যের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তথনো একইরকম; আর সবিকছ্ব তিনি সহ্য করে গেলেন, কেননা সহ্য করা ছাড়া করবার আর কিছ্ব ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহ্যের শেষ সীমায় পেণছৈছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় ব্বক তাঁর এই ব্বিষ ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্ত্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীব্রতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না. লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। বেসব ম.হ.তে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মাক্ত হাত ধর্মছলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মুহুর্তগুলো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগ্রলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পর্দার পেছনে বাতি জনলাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তথন সঙ্গে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহত্তল, যন্ত্রণাকাতর, কখনো স্মিত, তাঁকে সান্ত্রনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোখে জল, জোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কাল্লা গিলে নিচ্ছিলেন দেখতে পাচ্ছিলেন ডাল্লাকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টার্নাছলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে. মুখ তার দুঢ়ে সূত্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী : বৃদ্ধ প্রিন্সকে, কুঞ্চিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্তু কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায় তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কখনো ডাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাডিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টোবল: কথনো তিনি নন, ডল্লি। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাচিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্রার উত্তর দিয়ে পোর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শ্বর্ করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে যাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে সমঙ্গে বালিশের তলে গ'ভে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায়, কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি: কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে শাস্ত হতে বললেন তাঁকে. ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছু; খেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে. এমনকি ভাক্তারও গম্ভীর মুখে সমবেদনার দ্র্ভিটতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষাধ খেতে বললেন তাও তিনি বাঝতে পারেন নি।

তিনি শৃধ্ জানতেন আর অন্ভব করছিলেন যে একবছর আগে মফন্বল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছ্ একটা। কিন্তু সেটা ছিল দৃঃখ আর এটা আনন্দ। কিন্তু সে দৃঃখ আর এই আনন্দ দৃই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রন্ধ্র যায় ভেতর দিয়ে আভাস দিচ্ছে সম্নত্মত কিছ্ একটা। দৃটো ঘটনাই একইরকম দৃঃসহ, বেদনার্ত, এবং এই সম্নত্মতি একইরকম চিন্তার অগমা, প্রাণ যে উত্তে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, যুক্তি সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণে বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দ্ব'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা --যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দ্বের, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট থেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়, ডব্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি, মারিয়া পেত্রভনার অসুখ নিয়ে: লেভিন তখন হঠাং ক্ষণেকের তরে একেবারে ভূলে যেতেন কী ঘটছে, নিজেকে মনে হত্সবে ঘুম-ভাঙা এক মানুষ। অন্যটা — যথন থাকতেন কিটির কাছে, তার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় বুকু ফেটেও ফাটত না, অবিরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যথন তাঁকে বিষ্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত. প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিদ্রান্থিটা পেয়ে বসত তাঁকে: প্রতিবার আর্তনাদটা শুনে লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে যেতেন কৈফিয়ং দেবার জনা, আর যেতে যেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহাষ্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রুতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মার্নাসক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শাস্ত: আর কিটির কণ্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অন,ভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছ,টে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারম্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত স্মিত মুখ, শ্নাতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কণ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, কর্ণা চাইতেন।

#### 11 26 11

লোভনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগ্নলো সব প্রড়ে গেছে। ডিল্ল এইমাত্র এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে। ব্রুজর্ক এক সম্মোহকের গলপ বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা শ্নছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তথন একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভূলে গেলেন। ডাক্তারের গল্প শ্বনে তা ব্রুবতেও পার্রাছলেন। হঠাং শোনা গেল একটা বিসদৃশ চিংকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুখু ভীত সপ্রশ্ন দুট্টিতে তাকলেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা হেলিয়ে চিংকারটা শ্বনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অধ্বাভাবিক যে কিছুই আর অবাক কর্মছল না লেভিনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে বসেই রইলেন সোফায়: কার চিৎকার এটা? লাফিয়ে উঠে. পা টিপে টিপে তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেতভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিংকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা यन वनन रख़ाह अथन। की मिछा जिन प्रशिष्टान ना, वृक्षीष्टान ना, দেখতে বা ব্ৰুতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি ব্ৰুতে পারলেন লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দুঢ়সংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদ্বন্থিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিক্বত মুখে চুলের গোছা লেপটে গেছে ঘামে। লেভিনের দিকে সে মুখ ফেরানো. খ্রেছিল তাঁর দ্বিট। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খ্রেছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠান্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে।

'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দ্রুত বলে গেল সে; 'মা, মাকড়ি খুলে নাও, অস্ক্রিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাচ্ছ না? শিগ্যগিরই, শিগ্যগিরই, লিজাভেতা পেরভনা...'

দ্রত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেণ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভয়ংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদৃশ চিৎকার।

মাথা চেপে ধরে লেভিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বলকে, লেভিন অন্ভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শ্নতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিৎকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘ্রচে গিয়েছিল তাঁর। এ শিশ্বর ওপর তাঁর এখন ঘৃণাই হল। কিটি বেচে থাক, এমনকি এটাও তিনি আর চাইছিলেন না, শ্বে, চাইছিলেন বীভংস এই যল্বগাটা থাম্ক। ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' --- ডাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগন্তীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মৃত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেন্তভনার মুখ। সে মুখ আরো দ্রুকুটিত, আরো কঠোর। কিটির মুখ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নিগতি চিংকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন বুক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিংকারগুলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চ্ড়ান্ত সীমায় পে'ছিয়ে হঠাং থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিংকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শুধু মুদু ব্যস্ততা, খসখসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবস্ত, সুখী, কোমল কণ্ঠ আস্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ স্বন্দরী, স্মন্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেন্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহসাময়, অপাথিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেথান থেকে তিনি হঠাৎ ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে. কিন্তু তাতে স্থের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তন্দ্রীগ্রলো সব ছি'ড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোথের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছবিসত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজান্ হয়ে স্নীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে. চুন্বন করলেন আর আঙ্বলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুন্বনে। ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেরভনার স্নিনপ্ণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে, নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বেন্চে থাকবে, বংশ বিস্তার করবে।

'বে'চে আছে! বে'চে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শ্নলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপডাচ্ছিলেন শিশুর।

'মা, সত্যি?' কিটি শ্বোল। জবাব দিল শ্বের প্রিন্সেসের ফোঁপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠস্বর সন্দেহাতীত জবাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবিভূতি নতুন এক মানব সন্তার দ্বঃসাহসী, স্পর্ধিত, অব্বথ চিংকাব।

কিছ্ম আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদ্ত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে ব্রুতে হল কিটি বে'চে আছে, ভালো আছে, অমন মরিয়া চিংকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বে'চে আছে, শেষ হয়েছে যক্তা। আর তিনি অবর্ণনীয় সমুখী। এটা তিনি ব্রুতে পারছিলেন, এবং সেই জনাই তিনি সমুখে ভরপর্র। কিন্তু শিশ্মটি? কোখেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি ব্রুতে পারছিলেন না কিছ্মতেই, স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবান্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভান্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

### 11 3 5 H

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সের্গেই ইভানোভিচ আর স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের ঘরে বসে প্রস্তিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগন্লায় লেভিনের অজাস্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অর্বাধ, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে তারপর। কী এক দ্র্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করে নেমে আর্সছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা ক্ষ্মন না হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর ক্ষ্মী, তার এখনকার অবস্থার খণ্ডিনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অস্তিষ্টা

মেনে নেবার চেণ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে নতুন একটা, তদবিধ অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত উচুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারিছিলেন না লেভিন। ক্লাবে গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শ্রনছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন: 'কী এখন হচ্ছে কিটির? ঘ্নিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সে ভাবছে? ছেলে দ্মিত্তি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষ্মনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘ্রাচ্ছিল না, মৃদ্দবরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশ্র আসম খিনেট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছন্ন, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শ্রেয়ে আছে সে. লেভিনের চোখে চোখ রেখে দ্বিট দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন খত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উড্জাল দ্বিট হয়ে উঠছিল আরো উজ্জাল। মুখে তার পার্থিব থেকে অপার্থিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুম্ম্র্র ক্ষেত্রে; কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে স্বাগতম। প্রসবের মুহ্তে যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অন্তব্ব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর ব্রকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘ্ম হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দ্বর্বলতায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘ্রমিয়ে নিয়েছি, কন্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাৎ পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশনুর চি'চি' কামা শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পোৱভনা, আমার কাছে দিন, কস্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখকে' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অন্তুত কী একটা বস্তু তুলে এনে বললেন লিজাভেতা পেরভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি করে নিই' --- এবং আঁকুপাঁকু করা লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মাত্র একটা আঙ্কল দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে কী যেন ছিটালেন।

ক্ষাদে এই কর্ণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেণ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিত্রেহের কোনো লক্ষণ খ'রেজ পেতে। তিনি অনুভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সর্বু সর্বু হাত, পা, তাতেও আবার আঙ্কুল, অন্যান্য আঙ্কুল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি ব্রুড়ো আঙ্কুলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পৈরভন। কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগ্রুলাকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কণ্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেরভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্ৰভনা হাসলেন।

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হবার পর শিশন্টি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি পন্তুলে, লিজাভেতা পেরভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আড়চোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।

'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

'কী করছেন কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সব্র কর্ন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাচ্ছি কেমন বাহাদ্র খোকা!'

এই বলে লিজাভেতা পেরভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অস্তৃত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শ্বধ্ব আঙ্বল দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, প্তেপ্ত করা ঠোঁট।

'স্কুন্দর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেরভনা।

হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেভিন। স্বন্দর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিতৃষ্ণা আর কর্বাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নয়। লিজাভেতা পেত্রভনা যখন শিশ্বকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘ্রে দাড়ালেন।

হঠাং খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশ্ব মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা, কিন্তু কিটি শিশ্বটিকে ছাড়ল না। তার ব্বকের ওপরেই ঘ্রমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' --- লেভিন যাতে শিশ্বটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশ্বটির ব্র্ড়োর মতো কুঞ্চিত ম্থ হঠাং আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্থাকে চুস্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হদয়াবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখাশি আনন্দময় ছিল না কিছুই; বরং এটা নতুন একটা যাত্রণাকর গ্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যাত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কণ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশাটি যথন হাঁচে তথন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

#### 11 39 H

শ্রেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

বনের দুই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভূণ্টিনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় সবটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা সে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তাঁর সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা করে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রিসদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল্প সাংসারিক খরচায় আর নিরস্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

স্তেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অর্ম্বস্তিকর, বিছছিরি, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পন্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো. কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার: কোম্পানির একজন ডিরেক্টার স্ভেস্থিংস্কি পাচ্ছে সতের হাজার: ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পঞ্চাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘ্রুমোচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভূলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খ্রই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধ বান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মন্ফো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক হয়ে উঠল, তখন বসস্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবির্গে। বছরে হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বেতনের তেমন সব চার্কারর এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘুষ পাবার জায়গাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে: এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙেকর ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সম্মিলত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপল্ল জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেতু এই গুণগুলি কারো মধ্যে একত্রে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধ্ব লোকের চেয়ে সাধ্ব লোকেরই চাকরিটা নেওয়া ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শ্বধ্ব সাধ্ব নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধ্বই (প্ররাঘাতে জ্যার দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মন্কোয় যখন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধ্য ধারা, তথন ধরা হয় যে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শুধ্ব অসাধ্ব নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধ্ব। মস্কোর যেসব মহলে তিনি ঘ্রতেন সেথানে চাল্ব হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধ্ব লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্লোন্ স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভর করছিল দর্টি মন্দ্রক, একজন মহিলা আর দ্ব'জন ইহর্দির ওপর: এ'দের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবি,গের্ণ গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আল্লাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিয়েছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে কারেনিনের চ্ড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডগ্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবুল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবির্গে।

কারেনিনের স্টাডিতে বসে রুশী ফিনান্সের দ্বরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শ্ননতে শ্নতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আন্নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাস্ব দ্দিটতে চাইলেন, স্ত্রেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খ্বই ঠিক কথা, খ্বটিনাটিতে খ্বই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জোর দিয়ে, রিপোর্টের কোন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শোনাবার জন্য ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগন্বলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সন্দর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' - পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্লোন্স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন : 'কিন্তু ওঁরা এটা ব্রুতে পারেন না, ওঁরা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং ব্লিতে ভেসে যান।'

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকল্প গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দুর্দশার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন ব্ঝতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে: তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে গেলেন, চিন্তায় ভূবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পান্ডুলিপির পাতা।

'হাাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোস্কির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেভিট-বাালান্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভাস্ত যে ভুল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছ্ম আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ থেহেতু অতি জিটল আর তাঁর প্রকল্প থেহেতু অতি বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষ্মনি ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খুলে বললেন:

'হাাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অবধি, আর আমার সঙ্গতি...'

'নয় হাজার' — কথাটার প্রনর্রক্তি করে ভুর্ব কোঁচকালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতব্যয়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভূল অর্থনৈতিক assiette\*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ তো।'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম, তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে, যেমন আমি যখন দেখি যে দ্ব'জন ইঞ্জিনিয়ার বের্ল একই ইনস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গ্রণ, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অনাজনকে সন্তুণ্ট থাকতে হচ্ছে দ্বই হাজারে; কিংবা যখন বাাৎক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হ্বসারকে, যাদের

নীতি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় স্কৃবিধা, এমনিতেই তা গ্রুত্বপূর্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কুফল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধ্তার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' — 'সাধ্তা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধ্ব' কথাটার মন্তেকা অর্থ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বোধগম্য ছিল না।

'সাধ্তা হল শ্ব্যু নেতিবাচক একটা গ্রণ' - বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' - - বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে পমোহিক'কে দুটো কথা বলো। এমনি কথায় কথায়...'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভার করছে বলগারিনভের ওপর' -আলেক্সেই আলেকসান্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে প্ররো মত আছে' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহুদি বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাংটা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবস্ত আর সং কাজ; কিস্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দৃখণ্টা, তখন হঠাং অন্বস্থি হয়েছিল তাঁর।

অস্বস্থি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিস্স অব্লোন্ স্কিকে দ্বাধানী বসে থাকতে হয়েছে ইহ্বিদর প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শ্ধ্ব সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ প্রেপ্র্রেষরা রেথে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে - সে যাই হোক., ভারি অস্বস্থি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দ্বাধানী ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাট্টা ঠিক করে, অন্য উমেদারদের সঙ্গে কথা বলে এবং ইহ্বিদর জন্য বেহ্বদা অপেক্ষার যে কোতুকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অর্থসিষ্ট চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্তি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহ্দির জন্য বেহ্দা অপেক্ষার' কোতুকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অন্য কিছ্বর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত বলগারিনভ যথন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্প্রমে, স্পণ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লাসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আর্জি, তথন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভুলে যাবার চেণ্টা করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। শৃথ্য এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

#### 11 2 F 11

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অন্মভূতিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আন্নার ব্যাপার।'

অব্লোন্ স্কি আমার নাম করতেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ন্থখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সজীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্থি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘ্রুরে বসে পাঁশনেটা ক্রিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাজ্মীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না). 'নিতান্ত মান্ম, সহ্লদয় লোক আর খিন্সটান হিশেবে। ওকে তোমার কর্ণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদ্ফুরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন। 'হাাঁ, কর্ণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি কাটিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে কর্ণা করতে ওকে। সাংঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাংঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সর্, প্রায় চিল্লানির গলায়. 'আল্লা আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো প্রেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রতি দাবি করলে আহা আক'াদিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আপত্তি করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্য কপ্ঠে চে'চিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জান্ব ছারে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অনুমতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়. তোমার আচরণ ছিল মহং, যতটা মহং হওয়া সন্তব: ওকে তুমি সর্বকিছ্ব দিয়েছিলে, ম্বাক্তি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সাত্য বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মাত্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম ম্হত্র্গ্লোয় সে স্বকিছ্ব ভেবে দেখে নি, দেখতে পারতও না। স্বকিছ্ব সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যক্ত্বাদায়ক। দ্বঃসহ।'

'আরা আর্কাদিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' -- ভুর, তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না' — নরম স্বরে আপত্তি করলেন স্তেপান আর্ক'নিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছ্ চাইছে না। সোজাস্বজি সে এই কথাই বলে যে কিছ্ চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমস্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অন্বরোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কন্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?' 'মাপ কর্ন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিযুক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় ব্বঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছংয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শ্বধ্ব একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্ত্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তুমি তো কথা দিয়েছিলে।

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আমা আর্কাদিয়েভনার যথেষ্ট মহান্তবতা থাকবে…' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সবিকছ্ব সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সে শ্ব্ধ্ব একটা অন্বোধ করছে, মিনতি করছে, যে দ্বঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তাথেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তুমি দয়াল্ব মান্ব। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মস্কোয় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাং ওর ব্বকে ছর্রির মতো বে'ধে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদিভিতকে গলায় ফাঁস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর সবিকছ্ব ব্যবস্থা করার দায়িছ আমি নিচ্ছি. Vos scrupules...'\*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়...' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

তোমার খ;তখ;তি... (ফরাসি।)

প্রতিশ্রবিতটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্ স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পার্রছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সম্ভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রতি যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.\* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গ্রুত্বপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে থিক্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।

'কিন্তু খিক্রন্টান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদ্রে আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি...'

'অনুমোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' -- কিছ্ফ্লণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্দিক; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খি.ল্ডীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মতাগে প্রস্থুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অন্বোধ করছি' — হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিব্বকে চি'চি° করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আপনাকে অন্বোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ কর্ন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমার' - বিব্রতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দতে, যা বলতে বলা হয়েছিল, শ্ব্ব তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছ্ম একটা নির্দেশ পেতে হবে আমায়। আমার চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশ্ন' — কিছ্ম একটা কথা চিন্তা করে বললেন উনি।

তোমার মৃক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে থবর দিলে:

'সেগেই আলেক্সেয়িচ!'

'কে এই সের্গেই আলেক্সেয়িচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সেগেই আলেক্সেরিচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেন্ট কর্তা ২বে ব্রিঝ।' মনে পড়ল তাঁর, 'আল্লা ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীর্-ভীর্ কর্ণ নয়নে চেয়ে আলা বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশ্না করছে তার। আছে। স্তিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্তেপান আর্কাদিচ ব্যেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্তেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খুনি।

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মার কথা কখনো বলা হয় না এবং অন্বরোধ করলেন যে আন্নার কথা তিনি যেন মনে না পডিয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাংটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খ্বই অস্কু হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম ব্রিঝ বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিৎসা আর গ্রীজ্মে সম্দ্র স্থান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভার্তি করা হয়েছে। সত্যিই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে স্কুল্ব, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী স্বন্দর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগর্টি সের্গেই আলেক্সেয়িচ!' নীল জ্যাকেট আর লন্বা প্যাণ্ট পরা চওড়া-কাঁধ স্ব্লী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উন্দাম ভঙ্গিতে, অকুণ্ঠে, তার উন্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে স্ক্রু, হাসিখ্লি দেখাছিল। মামার উন্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিন্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে. যেন কিছ্ম একটায় সে আহত, দ্রাদ্ধ বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশ্ব নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দূল্টি নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' --- ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকৃচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে সন্তপণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। স্তেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশন দ্ভিতৈ পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রুত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বয়্বদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কলপনা আর স্মৃতি তাকে অস্কুস্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যখন মনে আসত, গ্রস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গ্রেছে, এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেন্টা করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লজ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগুলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতুলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালা্তাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জনা এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে না ভাবার চেন্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যখন তাকে দেখতে পেলেন সি'ড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গন্লো কিভাবে সে কাটার, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রদেশর উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দ্বাজন বসে বেণিয়র ওপর। এরা হল প্যাসেন্জার। একজন বেণিয়র ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খোলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!'

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'হ্যাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি
যদি হঠাৎ থামে, কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ. এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশ্বর মতো নয়, প্রেরা অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদ্টির দিকে বিষম্ন দৃণ্টিপাত করে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ। আর আল্লার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি অার পারলেন না।

হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোখ নামাল সে। তার কাছ খেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিণ্ডিতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফুপ্সছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট খেয়েছ, কখন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গৃহশিক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপশ্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'চোট খেলেও কারো নজরে পড়ে নি। নিশ্চয় করে বলছি।' 'তাহলে?'

'আমায় রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমায়!' এখন আর শ্বধ্ গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দ্বনিয়াকে। পিটার্স'ব্বর্গে স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিচ্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্স'ব্বর্গে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মন্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর তাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মন্দের তার বিলাসী কাফে আর ওমনিবাসগ্রলো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অন্ভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মন্দেরার বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে তিনি অন্ভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচছে। কোথাও না গিয়ে মন্দেরার দীর্ঘাদিন কাটালে স্বারীর চড়া মেজাজ আর তিরস্কার, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো স্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনকি ওঁর যে ঋণ আছে, সেটা পর্যস্থ অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিন্তু পিটার্সব্রেগ যে মহলটায় তিনি ঘ্রতেন, লোকে যেখানে জাীবন যাপনই করে, মন্কোর মতো উদ্ভিদ হয়ে বেণ্টে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগ্রনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দ্বিশ্ভরা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

প্রী?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্ স্কির সঙ্গে কথা করেছেন। প্রিন্স চেচেন্ স্কির স্নী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্ স্কি নিজেকে বেশি স্থা বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে। বড়ো ছেলেকে তিনি দ্বিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে বলে তিনি মনে করেন। মস্কোর লোকেরা কী বলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবির্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মক্ষেতে, দ্টাস্তম্বর্প প্রিন্স ল্ভভ — বিদঘ্টে এই যে ধারণাটা চাল, আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দর্শিচন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে সর্শিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চার্কুরি? চার্কুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশ্যজনক জ্যোল নয় যা সবাই টেনে যায় মঙ্গ্লেয়; চার্কুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাং, আন্কূল্য, অব্যর্থ রিসকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপ্রণ্য — বাস, লোকে হঠাং তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্ংসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হয়েছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবিদ্বর্গী দ্বিউভক্সির প্রভাব প্রসম্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমংকার একটা কথা বলেছিলেন বার্ণনিয়ান্দিক, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অন্তত পণ্ডাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন :

"মনে হয় তোমার যেন মদ্ভিন্ স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে
দ্বটো কথা বলবে তাকে। একটা চাকরি খালি আছে, সেটা আমি পেতে
চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহ্নিদদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্তেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজটা কাজের মতো; বার্ণনিয়ান্ স্কি সেটা ব্রশতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বে'চে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহান্ত্তি দেখিয়ে বললেন বাংনিয়ান্স্ক। 'অনেক, হাজার বিশেক।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বার্ণনিয়ান্ স্কি।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে ষাচ্ছে!'

আর স্তেপান আর্কাদিচ শুখু মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, ঘরে কানাকড়িটিও নেই, তব্ দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউণ্ট ক্রিভ্ংসভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হর্মেছিল, অথচ দ্বজন রক্ষিতা রেখেছেন উনি। পেরভ্দিক পঞ্চাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিস্তু চলেছেন হ্বহ্র একই হালে. তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাড়াও পিটার্সব্র্গের দৈহিক প্রভাব পড়ত স্তেপান আর্কাদিচের

ওপর। বয়স যেন কমে যেত তাঁর। মদ্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘ্নমিয়ে পড়তেন ডিনারের পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সির্ণড় দিয়ে, তর্ণীদের সামিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সব্রেগ কিস্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিন্স পিওত্র অব্লোন্স্কি তাঁকে কাল যা বলোছলেন, পিটাসবিংগে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্ চ্লি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বে'চে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সত্যি বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্থার কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দ্বুসপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিংগাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভূষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার সুযোগ কই! একেবারে ব্ডিয়ে গেলাম। বাকি ছিল শৃধ্ব আয়াটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস — ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্স্কির মতে। স্তেপান আর্কানিচও বোধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সত্যিই আত্মা খাঁচানোর পর্যায়ে; পিটার্সবির্গে কিন্তু তিনি আবার দিব্যি মানুষ হয়ে উঠতেন।

প্রিলেসস বেট্ সি ত্ভেরস্কায়া আর স্তেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্তেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অশ্প্রীল এমন সব কথা বলতেন যা শ্ননতে বেট্ সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দ্রে গিয়ে পেণছালেন যে ফেরার পথ খারোপতে অজ্ঞাতসারে এতই দ্রে গিয়ে পেণছালেন যে ফেরার পথ খারে পাচ্ছিলেন না তিনি, অথচ দ্বংথের বিষয় প্রিন্সেসকে তাঁর ভালো লাগত না শ্ব্র্য্ নয়, বিছছিরিই লাগত। এই স্বরটা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, কারণ বেট্সি সাতিশয় পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের হৈত নিভতি ছিণ্ডে যাওয়ায় তিনি খ্রিশ হয়েছিলেন খ্বই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আর্পনি এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গুল খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খুব ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সব্রেগ এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় ভ্রন্সিককে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বত্র যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বলুন।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলন্ন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিল্সেস মিয়াগাকায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শ্রের্ করেছিলেন, 'হাাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত…' কিন্তু প্রিল্সেস মিয়াগাকায়ার যা অভ্যাস, তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শ্রের্ করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু লন্নকিয়ে রাখে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমৎকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণবৃদ্ধি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি বৃদ্ধিমান, বৃদ্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নির্বোধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণবৃদ্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

"আচ্ছা, বলুন তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন শ্রেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিরে এবং চ্ডান্ত জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবাব নিম্নুল্পসূচ।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'ওরা লাঁদোর পরামর্শ নেবে।'

'नांमात काए कित? की जाता? এই नांमार वा क?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant\* আর্পান চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবৃদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

বিখ্যাত জ্ল লাঁদো, দিব্যদ্ভিট জ্ল লাঁদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভার করছে ওর ওপর। এই দেখুন, মফস্বলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আর্পান। মানে, প্যারিসের এক দোকান-কর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘ্রমিয়ে পড়ে। তারপর ঘ্রমের মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব প্রামর্শ। ইউরি মেলেদিন স্কি -- জানেন তো, তিনি অসম্ভ – তাঁর বউ লাঁদোর কথা শনে তাকে নিয়ে আসেন ম্বামীর কাছে। ম্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিন্তু কোনো উপকার হয় নি. কেননা একইরকম দুর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এ'দের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে সবাই ছে°কে ধরলে তাকে, সেও সবার চিকিৎসা শুরু করলে। কাউন্টেস বেজজুবোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষাপত্র করে নেন।

'পোষাপত্র মানে?'

'পোষ্যপত্রে আর কি. ও আর এখন লাঁদো নয়, কাউণ্ট বেজজ্ববোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিন্তু লিদিয়া ওকে আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহুলা, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিছে, ওকে ছাডা লিদিয়া বা আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনাব বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজুবোভের হাতে।'

## 11 65 11

বাংনিয়ান স্কির ওখানে চমংকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ ক্রিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউপ্টেস্ লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেশছলেন নিদিশ্টি সময়ের কিছ, পরে।

'কাউন্টেমের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অস্কৃত একটা বাতুল গোছের কোটের দিকে দ্ভিপাত করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ 🖟

হল-পোর্টার কাটথোট্রা জবাব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কার্রেনিন আর কাউণ্ট বেজজ্ববোভ।

'প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সিণ্ডিতে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্থেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য'! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোম্কিকে দ্বটো কথা বলেন, তাহলেই সব পাকা।'

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিন্তু বাতি জনলছিল কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ড্রায়ং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বসে কাউপ্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদ্বুস্বরে। ড্রায়ংর্মের অন্য প্রান্তে বেণ্টে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগ্রলো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে ঢুকে যাওয়া, দেখতে স্ব্প্র্র্য, খ্বই বিবর্ণ, স্কুনর জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহকর্তাঁ আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দ্রিট আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'ম'সিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তর্পণতা নিয়ে কাউপ্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্লোন্স্কির। দ্ব'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন পোর্টেট দেখতে। কাউন্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অর্থময় দ্র্টিটতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত' — কার্রেনিনের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদ্ফবেরে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজজনুবোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুধু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, শ্বনেছি কাউপ্টেস বেজজ্ববোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন কর্ণ নাগছিল!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউন্টেস, 'এটা ওঁর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচন্ড একটা আঘাত!'

'নিশ্চিতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শ্বনেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠম্বর!' কথাটার প্নেরাবৃত্তি করলেন অব্লোন্ম্কি, অন্ভব করলেন যে এই মহলটায় অসাধারণ কিছ্ব একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্লোন্স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.\* তবে বন্ধ্ব হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি ব্রুতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপ্রবি ভাবাল্ব চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউপ্টেস, আমি বৃঝি যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না বৃঝে, স্তরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব্লোন্সিক।

'পরিবর্তনটা বাইরের অবস্থায় নয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাঁদোর কাছে, সপ্রেম দ্বিটতে তাঁকে অনুসরণ করে কড়া করে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেয়েছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি পুরো ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কল্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধ ছিলাম আর এখন…' কোমল দ্ফিতৈ কাউণ্টেসের দ্ফির প্রত্যুক্তর দিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই মন্দ্রীর

आমাদের বন্ধর বন্ধরা আমাদের বন্ধ (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দ্বটো কথা বলতে অনুরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনিটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনিটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি ব্রুতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রে'তে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'প্ররোটা নয়, কাউপ্টেস। বলাই বাহর্ল্য ওঁর দর্ভাগ্য...'

'হ।াঁ, ওঁর দর্বথ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমান্তায় এক সর্থ, যখন হৃদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই সর্থে' — প্রেমাতুর দ্ভিতে স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দ্ব'জনের কাছেই স্বৃপারিশ করতে অন্রোধ করা সম্ভব' --ভাবলেন স্থেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগালো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহায্য করতে হবে পরস্পরকে।'

হাাঁ, ভাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যয়ের খ্বই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাড়া...' কোমল হাসি হেসে বললেন অব্লোন্স্কি।

'পবিত্র সত্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হাাঁ, সে তো বটেই, কিন্তু...' বিব্রত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

'আমার মনে হয় এখানি উনি ঘামিয়ে পড়বেন' — লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থপার্ণ অর্ধান্দবের বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দা্ভাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দািটপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশার মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘ্ ভঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ করেছি…' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময়

চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রুত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিখে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শ্রু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মম্কোর লোকেরা, বিশেষত প্রের্ষেবা ধর্মের ব্যাপারে একাস্ড উদাসীন।'

'না, না, কাউপ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মস্কোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' — জবাব দিলেন স্থেপান আর্কাদিচ।

তবে আমি যতটা ব্রেছে আপনি দৃঃথের বিষয় উদাসীনদের দলে'— ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।
'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' - সবচেয়ে
মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে
এই সব প্রশ্ন নিয়ে বাস্ত হবার সময় এসেছে আমার।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কথনো সম্ভব নয়' — কড়। করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই, সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বৃদ্ধি মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কুপা করে না তাদের, আবার মাঝে মাঝে তার আহিন্তাব হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ কর্রছিলেন ফ্রাসিটির ভাবভঙ্গি।

नांरा উঠে এলেন তাंদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপন্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শন্নন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' --- সঙ্গেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বসনে আমাদের সঙ্গে।'

'শ্বধ্ জ্যোতি থেকে যাতে বণ্ডিত না হই তার জন্যে চোথ খ্লে রাখা দরকার' -- তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। 'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অন্ভব করে কী যে স্থ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিস্তু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উ'চুতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' --- বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও পমোদ্র্কিকে যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্ছিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মৃক্ত চিস্তা কবৃল করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিচ্ছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' - আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যাণ্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিন্তু নিষ্ণিক্র বিশ্বাস নিষ্পাণ' — প্রশ্নোন্তর বচনামৃত থেকে এই কথাটা সমরণ করে, এখন শুধু হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেণ্ট জেম্সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভংশনার স্বরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জারগাটার ভূল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপ্রীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নায় বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধ্সন্তদের এ এক বিটকেলে চিন্তা... তদ্পরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তর্ণী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অবলোন শ্বিক দিকে চাইলেন।

'আমাদের ত্রাণ করেন খিএনট, আমাদের জন্যে যিনি যন্ত্রণা ভূগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দ্বিউপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউন্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লৈদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খুজতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও স্খী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশন দ্চিতিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খ্লালেন বইটা: 'খ্বই সংশ্বিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে স্খ পার্থিবের উধের্ব তাতে চিত্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অস্খী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপক্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দ্ব'টোর সময়। — হাাঁ' — বইয়ের পাতায় আঙ্বল রেখে অপর্প ভাবাল্ব চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সতিজারের বিশ্বাস কাজ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দ্বর্ভাগ্যের কথা শ্বনেছেন? একমাত্র সন্তানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সম্বারকে। এমনি স্বাখই দেয় বিশ্বাস!'

'হাাঁ, এটা খ্বই...' স্তেপান আর্কাদিচ খ্নিশ হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শ্বের্ হবে এবং তাঁর খানিকটা স্যোগ হবে সম্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অন্বোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছ্ব না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খ্ব ছোটো।'

'ও, আমি ব্ৰুতে পারব' --- ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোথ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপর্ণ দ্বিটতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শ্রুহ্ হল পড়া। তাঁর কাছে নতুন, অন্তুত যেসব কথা তিনি শ্নলেন, তাতে একেবারে হতভদ্ব হয়ে গিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। পিটার্সব্দাঁ জীবনের বৈচিন্তা সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মন্কোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিন্তা তিনি ব্রুকতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মহলে। কিন্তু এই অনান্ধীয় পরিমন্ডলে তিনি হতভদ্ব. স্তান্তিত হয়ে যান, কিছুই তিনি ব্রে উঠতে পারছিলেন না। কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শ্নতে শ্রনতে আর নিজের ওপর লাঁদোর স্কুদর, সরল নাকি ধ্র্ত দ্বিট (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্মাদিত যে তার শিশ্বসম্ভান মারা গেছে... এখন একটু ধ্মপান করলে হত... গ্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধ্বসন্তেরা জানে না, জানেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উন্তট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যস্ত আমি অশোভন কিছু করি নি। কিন্তু তব্বও তাঁকে অন্রোধ করা আর চলে না চাকরির জন্যে। শনেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার वाधा ना करत। स्मिणे रूप वर्षा रवीम निवृक्तिण। की ছाইভঙ্গ পড়ছে, কিন্তু উচ্চারণ করছে ভালো। লাদো — বেজজুবোভ। কিন্তু বেজজুবোভ কেন?' হঠাৎ স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝলে পড়ছে হাই তোলায়। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাট্টা ঠিক ক'রে। গা-আড়া দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘূমিয়ে পড়েছেন, নাক ডাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোচ্ছেন' — কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র জেগে উঠলেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্তিতে। কিন্তু 'উনি ঘুমোচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষ্মনি শাস্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘুমিয়ে পড়েছেন স্ত্রোপান আর্কাদিচের মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘ্রুমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অন্তুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘ্রম ওঁদের, বিশেষ করে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খ্রশি করে দিলে।

'Mon ami'\* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁঞ্ সম্ভপণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভান্ত সম্ভাষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভুলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?\*\* শ্শ্।' চাপরাশিকে তুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘ্রমোচ্ছিলেন অথবা ঘ্রমের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘমান্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। শুেপান আর্কাদিচও ঘ্রমিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা কমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছ্, চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আসন্ন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্ট্র হয়ে পর্নরাব্তি করলেন ফরাসিটি।
'এটা আমার সম্পর্কে', তাই না?'

সমর্থনস্কে জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভূলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শ্ব্ব যথাসম্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাৎক্ষা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বের্লেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

কর্বর (ফরাসি)।

<sup>🕶</sup> হাত বাড়িয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছ্বটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি স্বৃশ্ছির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পেণছৈ, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন থেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধাটায় তিনি স্বভিবিক হতে পারছিলেন না।

পিটার্স বৃর্গে তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্বৃলান্ স্কির ওথানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শ্র্ব হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছ্কে, স্তেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে মৃখ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে থেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশবদ।

শ্রেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্দিকর। এতই তিনি মাতাল যে সিণ্ড় দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হ্রুক্ম করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গোলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সন্ধেটা কেমন কাটালেন, সে গল্প শুরু করেই ঘুনিয়ে পড্লেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হন কদাচিৎ, ঘ্নাতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছ্ই তাঁর মনে পড়ছিল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লঙ্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আমার বিবাহবিচ্ছেদে চ্ড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং ব্রুলেন, কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘুমে ফরাসিটা যা বলেছেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

# n 20 n

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-স্বার মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-স্বার মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনিদিন্টি অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায় না। কোনো কোনো পরিবার যে দ্ব'জনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে প্রুরো মিল বা অমিল নেই।

সূর্য যথন আর বসস্ত নয়, গ্রীষ্মকালের মতো কিরণ দিচ্ছে, ব্লভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগুলো ধ্লিধ্সর, তখন এই উত্তাপ আর ধ্লোয় দ্রন্দিক আর আল্লার কাছে মদ্কো জীবন হয়ে উঠেছিল অসহা; কিন্তু তাঁরা ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে গেলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরক্তিকর মদ্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

যে জনালাটা তাঁদের তফাৎ করে দিচ্ছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবনুঝির সমস্ত চেন্টায় তা দ্রে না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জনালা, আমার পক্ষে তার কারণ দ্রন্দিকর প্রেমে ভাটা, দ্রন্দিকর পক্ষে — উনি যে নিজেকে একটা দ্বঃসহ অবস্থায় ফেলেছেন, আমা যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দ্বঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অনুশোচনা। দ্ব'জনের কেউ তাঁদের জনালার কারণ বলেন নি, কিন্তু দ্ব'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছ্বতো পেলেই চেন্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আরা মনে করতেন, দ্রন্দিক তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিন্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিন্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিন্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বোধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; স্বৃতরাং, তাঁর যুক্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, দ্রন্দিকর প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খুজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অন্যজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দর্বন দ্রন্দিক অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিলন সম্পর্কে যেতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কিশত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে দ্রন্দিক যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষাটা বেশি বন্যাণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মৃহ্তে দ্রন্স্কি নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্ষাবশে দ্রন্দিরর ওপর রাগ হত আন্নার এবং স্বাকছন্তে সেরাগের অজন্বতে খাজতেন তিনি। আন্নার সমস্তই যে দাংসহ, তার স্বকিছন্ত্র জন্য তিনি দায়ী করতেন দ্রন্দিককে। প্রতীক্ষার যে যন্ত্রণাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মন্কোয়, আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচের দীর্ষ্ স্ত্রিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — স্বকিছন্ত্র দায় তিনি চাপাতেন দ্রন্দিকর ওপর। যদি তিনি আন্নাকে ভালোবাসতেন, তাহলে ব্রুতনে তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আন্না যে গ্রামে নয়, মন্কোয় রয়েছেন, সে তো ওঁরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আন্না চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আন্নাকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দ্বঃসহতা তিনি ব্রুতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওঁরই দোষ।

মমতার যে বিরল মৃহত্রগালো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শান্তি পেতেন না আল্লা; ল্রন্স্কির মমতায় আলা এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশান্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধ্লি। আন্না একা, দ্রন্দিক গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর স্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আন্না ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খ্লিটনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগ্লো থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আন্না শেষ পর্যস্ত কথাবার্তার শ্র্নুটায় পে'ছিলেন। বহুক্ষণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শ্রু হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শ্রু হয়েছিল এই থেকে যে দ্রন্দিক হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগ্লো নিম্প্রয়োজন, আর আন্না তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রন্ধা ছিল দ্রন্দিকর, বললেন যে হান্না নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আল্লা নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আলা। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অনুভূতিকে ব্রুবেন যে ভালোবাসে সে যেভাবে ব্রুবতে পারে, তবে সাধারণ সৌজনাবোধটুকু আশা করেছিলাম' বলেছিলেন আশ্লা।

এবং বাস্তবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন দ্রন্দিক, কা একটা অপ্রতিকর কথা বলেন তিনি। আল্লার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পণ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেয়েটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সতি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক।'

দূর্বাহ জীবনকে সইবার জন্য অত কন্টে আন্না যে জগ্ৎটাকে গড়ে তুর্লোছালন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিণ্টুরতা, তাঁকে কপট, অসব:ভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আন্না ফেটে পড়েন।

'খ্বই দ্বংথের কথা যে কেবল স্থ্ল খার বৈষয়িক ব্যাপাবগুলোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' এই বলে আন্না বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধায় ভ্রন্দিক যখন আসেন আলার কাছে, কলহটার কথা গ্রাঁর তোলেন না, কিন্তু দ্বজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ঝগড়াট। চাপা পড়েছে মাত্র. চুকে যায় নি।

আজ সারা দিন ভ্রন্ দিক বাড়ি ছিলেন না, আল্লার এত একলা-একলা লাগছিল, ভ্রন্ দিকর সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সবিকছ্ ভূলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে ভ্রন্ দিককে নির্দোষ প্রতিপল্ল করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্যাপরায়ণ। ওর সঙ্গে, মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' মনে মনে বললেন তিনি।

'অস্বাভাবিক' -- হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকল্পে।

জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশ্বকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক! শিশ্বদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শ্বহ্ আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সতিটে কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সতিটে কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শ্রে করলেন গোড়া থেকে; 'ও সং, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শান্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোয়, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জনলন্নি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণিট বাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাঙ্কগন্নলা এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক করতে বললেন।

ভ্রন স্কি এলেন দশটার সময়।

## n 88 n

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আল্লা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আন্নার দিকে একবার চাইতেই ব্রুঝলেন যে আন্নার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভান্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হাাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাঙ্কগ্নলোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হাাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিয়েছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শ্বধ্ব ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষ্বান আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

ভ্রনুম্কি গেলেন তাঁর স্টাডিতে।

শিশ্ব যখন দ্বভূমি থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হার্না, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছ্ব একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আলার দোষী-দোষী আর ওঁর আত্মানিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আলা টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জাের খাটিয়ে আলা সেটা দমন করলেন, দ্রন্দিকর সামনে রইলেন একইরকম হাসিখর্শি।

দ্রন্দিক যথন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার প্রনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছ্ম শ্নতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছ্ম এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই!' আহ্নার উর্ত্তোজত মুখের দিকে অপ্বস্থিভরে তাকিয়ে বললেন ভ্রন্ফিন।

'তোমরা কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শুধালেন আন্না।

অতিথিদের নাম করলেন দ্রন্ফিক।

'ডিনার ছিল চমৎকার, বাইচ-টাইচ দোড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মন্ফেনায় একটা-না-একটা ridicule\* ছাড়া কিছ্ম ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, সমুইডিশ রানির সম্ভরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভূর্ কু'চকে জিগ্যেস করলেন আমা।

হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,\* বৃড়ি, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছি?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছ্নু?' প্রশেনর জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলেন আলা।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আন্না মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান। কবে যাচ্ছি? যত ভাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গ্রাছিয়ে ওঠ। যাবে না. পরশ্ব।'

'বেশ... না, সন্তব হবে না। পরশ্ব রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'—
দ্রন্দিক বললেন অদ্বস্তিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মাত্র তিনি অন্তব
করলেন তাঁর ওপর স্থির সন্দিদ্ধ দ্ভি নিবদ্ধ। তাঁর অদ্বস্তিতে প্র্ট হল
আন্নার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন
আর স্কৃইডিশ রানির সন্তরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিন্সেস
সরোকিনার ছবি, মন্কোর উপকপ্ঠে গ্রামে যিনি থাকেন কাউন্টেস দ্রন্দকায়ার
সঙ্কে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আহ্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা, সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।' 'কেন?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন ভ্রন্সিক, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি ব্বতে চাও না। এখানে একমাত্র যেটা আমায় ব্যস্ত রেখেছে, সে — হান্না। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খুকিটিকৈ

সুইমিং কদিট্উম (ফরাসি)

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমাব পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!

মন্থ্রের জন্য আলার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকলপ ভঙ্গ করছেন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, দ্রন্স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালো-বাসাটায় আমার সহান্ভুতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পণ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?' 'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ভেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেটাকে চেপে রেখে মৃদ্বস্বরে বললেন তিনি; 'খুবই দ্বঃখের কথা যে তুমি সম্মান করছ না…'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শ্ন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সং।'

'না, একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চে'চিয়ে বললেন দ্রন্দিক। তারপর আন্নার সামনে থেমে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার সহ্যশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তে।' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছ্ম বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না, 'ওর একটা সীমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আহ্না চেচিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মুখে, বিশেষ করে নিষ্ঠর ভীষণ চোখে স্কুসপট ঘূণা দেখে।

'আমি বলতে চাই ...' শ্র্র করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শুধু চাইতে পারি যে আপনি আমায় যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — দ্রন্দিক যা সম্পূর্ণ করে বলেন নি, সেটা ব্ঝে নিয়ে আদ্রা বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গোণ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁড়াও! দাঁ-ড়াও!' ভুরুর অন্ধকার কুণ্ডন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আল্লাকে থামিয়ে দ্রন্স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধ্য লোক।'

'হ্যাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভংসনা করে আমার' — আমা বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা স্মরণ করে, 'অসাধ্ব লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদরহীন লোক।'

'নাহ্, সহ্যের একটা সীম। আছে!' চে'চিয়ে উঠে উনি ঝট করে আন্নার হাত ছেডে দিলেন।

'আমায় ও ঘৃণা করে, এটা পরিষ্কার' — ব্যাহ্যা ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্থালত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিম্কার' — নিজের ঘরে চুকে আমা ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগনলোর পন্নরাব্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিস্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মানুষ করেছেন, ডিল্লির কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন দ্রন্দিক করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চ্,ড়ান্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সম্ভব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সবির্গে তাঁর ভূতপূর্বে পরিচিতেরা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ব্যাপারাটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অস্পণ্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শর্ম্ব সেটাই আকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছিলেন না তিনি। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পীড়া এবং যেসব অনুভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিন্তাবেগ। আর হঠাৎ আক্ষা ব্রুতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভাঁরে। হাাঁ. এটা সেই চিন্তা শর্ম্ব যেটাই সবকিছ্বর সমাধান করবে। 'হাাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্সেহ আলেক্সান্দ্রাভিচ আর ছেলের লঙ্জা ও কলংক, আর আমার ভরঙকর লঙ্জা — সব মৃছে যাবে মৃত্যুতে। মরব — আর ও পরিতাপ করবে, দৃঃখ করবে, ভালোবাসবে, কণ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তার ঠোঁটে, আরাম-কেদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খ্লভে আর পরতে লাগলেন তিনি, মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবস্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

দ্রন্দিকর এগিয়ে আসা পদক্ষেপ, ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগন্লো রাখা নিয়েই তিনি ব্যস্ত, এমন ভাব করে আন্না তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আমার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে দ্রন্দিক মৃদ্দবরে বললেন: 'আমা, যদি চাও পরশাই যাব। আমি সবকিছতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন দ্রন্দিক।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আল্লা ডুকরে উঠলেন।

কান্নার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করো আমার, ত্যাগ করো! কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছ্ করব। কে আমি? ব্যভিচারিণী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কণ্ট দিতে আমি চাই না, চাই না! তোমায় মৃতি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না, ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শান্ত হবার জন্য অন্নয় করতে লাগলেন দ্রন্সিক, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কথনো তিনি ক্ষান্ত হন নি. হবেন না. এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আল্লা, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও, আমাকেও?' তাঁর করচুম্বন করে বললেন দ্রন্স্কি। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আল্লার মনে হল তিনি যেন কানে শ্রনছেন তাঁর কণ্ঠস্বরে অদ্রুবর্ষণধর্নি, হাতে অনুভব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহুতে আল্লার মরিয়া ঈর্ষা পরিণত হল মরিয়া, আবেগমথিত কোমলতায়। দ্রন্স্কিকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুম্বনে। প্রোপ্ররি মিটমাট হয়ে গেছে অন্ভব করে আমা সকাল থেকে সোংসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও স্থির হয় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দ্ব'জনেই দ্ব'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আমা সযত্নে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছ্ব এসে যায় না। খোলা একটা ট্রান্ডেকর ওপর ঝু'কে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে ভ্রন্সিক এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এখনি মায়ের কাছে যাচ্ছি, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমাত্রই আন্নার ব্বকে যেন ছোরা বি°ধল।

'না, আমি নিজেই গর্ছিয়ে উঠতে পারব না' — আল্লা বললেন এবং তক্ষ্মনি ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ভাইনিং-র্মে যাও, আমি শ্ব্দ্ব এই নিম্প্রয়েজন জিনিসগর্লো বেছে এক্ষ্মনি আসছি' — এই বলে তিনি আল্লম্শ্কার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধোই সে হাতে জমে উঠেছিল ন্যাতাকানির ডাঁই।

আমা যখন ডাইনিং-রুমে এলেন, দ্রন্দিক তখন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন। 'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগালায় কিরকম ঘেয়া ধরে গেছে আমার' — দ্রন্দিকর পাশে বসে নিজের কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি; 'এই সব chambres garnies\*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না। ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে ওই ওয়াল-পেপারগালো — বীভংস। ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি, মনে হয় প্রতিশ্রত দেশ। তমি ঘোডাগালোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'
'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছ; পোশাক নিয়ে যেতে হবে

আস্বাব সমেত ভাডা করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খ্রাশর গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি: কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

দ্রন্দিকর সাজ-ভৃত্য পিটার্সবিশ্বর্গ থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রিসদ চাইতে এসেছিল। দ্রন্দিকর কাছে টেলিগ্রাম আসার অস্বাভাবিক কিছ্ম নেই, কিস্তু উনি যেভাবে বললেন যে রিসদ আছে স্টাডিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছ্ম একটা যেন লম্কিয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাাড় করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথায় কান না দিয়ে আহ্না জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'স্তিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন দ্রন্দিক।

'আমায় দেখালে না যে? স্থিভা আর আমার মধ্যে গোপন কিছ্ থাকতে পারে?'

সাজ-ভৃত্যকে ফিরিয়ে দ্রন্দিক তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।

'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দ্বর্বলতা আছে স্থিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছুরই?'

'বিবাহ বিচ্ছেদের ?'

'হাাঁ, ও লিখেছে: এখনো কিছ্ করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধোই চড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে দ্রন্স্কি যা বলেছেন, তাই পডলেন আল্লা। শেষে আরেকটু যোগ করা ছিল: আশাকম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব স্বাকিছ্যু করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আল্লা বললেন, 'আমার কাছ থেকে লনুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পগ্রালাপ সে লনুকিয়ে রাখতে পারে আর লনুকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আল্লার মনে হল।

'ও হাাঁ, ইয়াশ্ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — দ্রন্দিক বললেন, 'মনে হয় পেভ্ংসভের কাছ থেকে সবকিছ্ ও জিতে নিয়েছে, ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ষাট হাজার।'
'না, বলো' — কথাবাতারি প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে দ্রন্দিক যে স্পটতই

দেখাতে চাইলেন যে আমা চটেছেন, তাতে চটে উঠে আমা বললেন, 'কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোদ্দীপক যে লুকিয়েই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে. তাই আমার ইচ্ছে।'

'আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি স্ক্পণ্টতা' — দ্রন্দিক বললেন।

'দ্পন্টতাটা বাহ্যর্পে নয়, ভালোবাসায়' — দ্রন্দ্কির কথায় নয়, যে নির্ত্তাপ স্কৃষ্ট্র কণ্ঠে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আহ্না বললেন, 'এ দ্পন্টতা তুমি কেন চাও?'

'ভগবান, ফের ভালোবাসা' — মুখ কু'চকে ভাবলেন দ্রন্স্কি। বললেন, 'তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।'

'ছেলেমেয়ে হবে না।'

'খ্বই দৃঃখের কথা' — উনি বললেন।

'তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?' উনি যে 'তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে' বলেছেন সে কথা একেবারে ভূলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আমা।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহুদিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিছে। ছেলেমেয়ের জন্য ভ্রন্স্কির আকাঞ্চার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিছেন না।

'আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...' যেন যাতনায় কুঞ্তিত মুখে প্নরাবৃত্তি করলেন দ্রন্দিক, 'কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জন্মলার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনিদিভিতা থেকে।'

'হাাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘ্ণাটা সম্হ দেখা যাচ্ছে' — ভাবলেন আলা। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, 'ওটা কারণ নয়, বৃঝি না, যাকে তুমি আমার জ্বালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি পুরোপ্রির তোমার অধীনে। অবস্থার অনির্দিষ্টতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।' 'খ্বেই দৃঃখ হচ্ছে যে তুমি ব্ঝতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা প্রো বলবার জেদে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'অনিদিশ্টিতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আল্লা ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙ্কাটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুলেছিলেন আন্না। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আন্না চাইলেন দ্রন্স্কির দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি ব্ঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুম্ক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমায় বলে রাখি. হদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।'

'আল্লা, অন্বরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের সূখ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' --- দ্রন্সিক বললেন গলা চড়িয়ে, আল্লার দিকে কঠোর দ্রিটতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ওঁর দিকে, ওঁর মুখ, হাতের দিকে স্থিরদ্থিতৈ চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর দ্রন্দিকর সাবেগ আদরের সমস্ত খ্রীটনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মা'কে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেভরে দ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আলা বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' -- এই বলে আন্না

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন ইয়াশ্ভিন। আন্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গোলেন।

কেন, ব্কের মধ্যে যখন ঝড় ফু'সছে, যখন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের মুখে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তখন কেন এই মুহুতে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা অল্লা বলতে পারতেন না; কিস্তু তক্ষ্মনি ব্কের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আয়া বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেয়েছেন?' ইয়াশ্ভিনকে জিগ্যেস করলেন আমা।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি বৃধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুর কুণ্চকে দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশা,' — দ্রন্দিক বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে স্থির' — আমা বললেন দ্রন্স্কির দিকে সোজাস্মৃত্তি যে দ্ভিতে চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি ধেন স্বশ্বেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্ংসভের জন্যে কণ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন আমা।

'কণ্ট হয় কি হয় না, আলা আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বেরন্ব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিস্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আল্লা বললেন, 'কেমন লাগত আপনার দ্বীর?'

ইয়াশ্ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।' 'আর হেলসিম্বফোর্স'?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আল্লার দিকে দ্নিউপাত করে বললেন ভ্রন্দিক।

সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমার মুখভাব হয়ে উঠল হঠাং শীতল-কঠোর। যেন তা দ্রন্স্কিকে বর্লাছল: 'কিছুই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'সত্যিই প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?' 'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শাধ্য ততটা, যাতে rendez-vous\*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শাধ্য ততটা, যাতে সন্ধ্যার জনুয়ায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঙ্গফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আশ্লা, কিন্তু শ্রন্স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আল্লা উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বের্বার আগে দ্রন্দিক এলেন তাঁর কাছে। আরা ভেবেছিলেন টেবিলে কিছ্ব একটা যেন খ্রেছেন এমন ভাব করবেন। কিন্তু ভান করায় লঙ্জা বোধ করে সোজাস্কি তাঁর দিকে তাকালেন নির্ব্তাপ দ্যিতৈ।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গান্বেত্-এর জন্যে সাটিফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' --- দ্রন্দিক বললেন এমন স্বরে যাতে পরিষ্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার. কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চায়, tant pis pour elle.\*\*' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আল্লা কী যেন বললেন, সমবেদনায় ব্বক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাং।

জিগ্যেস করলেন, 'এর্গ, কী বলছ আহাা?'

- অভিসার (ফরাসি)।
- ওর পক্ষে তাতে আরো খারাপ (ফরাসি)।

'কিছ্মই না' — একইরকম শীতল ও শাস্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছ্নুই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শীতল হয়ে মনে মনে ভাবলেন দ্রন্দিক। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মৃথ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সাম্বনার দ্টো কথা বলবেন ওঁকে, কিন্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদ্টো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আরা আর্কাদিয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

### n es n

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠান্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিন্ধার স্বীকৃতি। সাটি ফিকেটের জন্য ঘরে ঢুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় বৃক ওঁর ফেটে যাছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নিবিকার নির্নৃদিগ্ন মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শৃধ্ব তাঁর জন্ডিয়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিন্ধার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা দ্রন্দিক বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পণ্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আল্লা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

দ্রন্দিক বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রার্থছি না, যেখানে খর্নশ আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রব্ল চাই আপনার?'

র্ঢ় একজন মান্য যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আন্নার কম্পনায় দ্রন্দিক তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আন্না তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগলো সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে: এই ন্যার্মনিষ্ঠ

সং মান্বটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পে'ছিই নি?' এরপর নিজেকে জিগ্যেস করলেন আলা।

উইলসনের কাছে যাবার দ্মণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আল্লার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখনি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আল্লা, আর সন্ধায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আলা শ্নেলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শ্নেলেন তাঁর পদশব্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, দ্রন্দিক যা শ্নেলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছ্ জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি দ্রন্ স্কির ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বৃকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে দ্রন্ স্কির সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিক্কার, জীবস্ত মৃতিতি।

ভজ্দ্ভিজেনস্করে-তে থাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিম্প্রয়োজন। প্রয়োজন শৃধ্যু একটা — ওঁকে শাস্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যথন তিনি ভাবলেন কেবল ওই প্রেরা দিশিটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তথন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের ভৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি ফল্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শ্রেয় শ্রেয় ফুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ফিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিষ্কার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওঁর জন্য যখন থাকবে শ্রেষ্ তাঁর স্মৃতি, তখন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর কথা আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছ্নু না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ঘর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওথানে...' হঠাং ক্ষিনের ছায়া দপদিপেরে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; ম্বহুতের জন্য ছোটাছর্টি করল ছায়ারা, তারপর নতুন দ্রুততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল সর্বাকছর। 'মৃত্যু!' মনে হল আয়ার। আর এতই তাঁর আতংক হল য়ে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি আছেন, য়ে মোমবাতিটা পর্ড়ে নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জনলাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খর্জে পেলেন না অনেকখন। 'না, না, য়াই হোক শর্ম্ব বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আয়া বলছিলেন, টের পাচ্ছিলেন জীবনে প্রত্যাবর্তানের আনন্দাশ্র গাড়য়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন সন্দিকর কাছে।

স্টাডিতে দ্রন্দিক গভীর ঘ্যে আছেল। আলা তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহ্ক্ষণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘ্যুস্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অগ্র্যু বাধা মানল না; কিন্তু আলা জানতেন যে জেগে উঠলে দ্রন্দিক একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দ্ভিতৈ তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আলাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে দ্রন্দিক কত দোষী। আলা তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম থেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দ্বঃসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাছিলে না।

সকালে ভয়াবহ একটা দ্বঃস্বপ্ন, ভ্রন্স্কির সঙ্গে পরিচয়ের আগেও যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো দাড়িওয়ালা এক ব্লড়ো লোহার ওপর ঝু'কে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড় করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দ্বঃস্বপ্লটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো (এইটেই তার ভয়ংকরতা) আলা টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন দিচ্ছে না, কিন্তু লোহা নিয়ে তাঁর জনাই ভয়ংকর কিছ্ব একটা করছে। ঠান্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আলা।

যখন শ্য্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগালো কুয়াশার মতো ঝাপ্সা মনে প্রভল তাঁর। 'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধরেছে, ও ঘরে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে — নিজেকে আমা বললেন। দ্রন্দিক তাঁর স্টাভিতে আছেন জেনে গেলেন তাঁর কাছে। ছায়িং-র্ম দিয়ে যাবার সময় আমা শ্নতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগন্নি টুপি পরা একটি তর্ণী তার ভেতর থেকে ম্খ বাড়িয়ে কী যেন হ্কুম করছিল ঘাণ্ট দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠেগেল, ছায়িং-র্মের পাশে শোনা গেল দ্রন্দিকর পদশব্দ। দ্রত পায়ে তিনি নামছিলেন সির্ণাড় দিয়ে। আমা আবার জানলার কাছে এলেন। দ্রন্দিক খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগন্নি টুপি পরা তর্ণী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। দ্রন্দিক হেসে কী যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল: দ্রুত সির্ণিড দিয়ে উঠতে লাগলেন দ্রন্দিন

যে কুয়াশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আম্লার মনে, হঠাং তা কেটে গেল। গতকালের অন্ভূতি আরো তীক্ষা হয়ে বি'ধল তাঁর র্ম হদয়ে। এখন তিনি ব্রতে পারছিলেন নানিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য তিনি স্টাডিতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আমার মুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর ব্রুথতে না চেয়ে শাস্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমা নীরবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। দ্রন্দিক ওঁর দিকে তাকিয়ে মৃহ্রের জন্য ভূর্ কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আমা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। দ্রন্দিক তখনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আমা দ্রোর পর্যস্ত গোলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হার্ন' — আল্লা যখন দ্যোরে পেণছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপনি যাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আল্লা বললেন।

'আন্না, এভাবে চলা যায় না…' 'আপনি যাবেন, আমি না' — প্রনর্রন্তি করলেন আন্না। 'এ বে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

'আপনি... আপনি এর জন্যে অন্তাপ করবেন' — এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ষে মরিয়া হতাশায় কথাগ্রলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে দ্রন্দিক
লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছৢয়ে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সন্বিত
ফিরতে ফের বসলেন, ভৣয়ৢ কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র,
দ্রন্দিকর তাই মনে হয়েছিল, হৢয়িকটা কেন জানি ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাঁকে।
'আমি সবরকম চেন্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শৢয়ৢয় একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন
শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া
দরকার ছিল।

স্টাডিতে এবং ডাইনিং-র্মে তাঁর পদশব্দ শ্নলেন আন্না। ড্রায়ং-র্মে তিনি থামলেন। কিন্তু আন্নার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শ্ধ্ব এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আন্নার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খ্লল, আবার তিনি বের্লেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছ্টে গেল ওপরে। এটা ওই ভূলে ফেলে আসা দস্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আন্না, দেখতে পেলেন চোখ ভূলে না চেয়েই তিনি দস্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যন্ত ভিঙ্গতে, পায়ের ওপর পা তূলে দিয়ে, তারপর দস্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

### 11 29 11

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আমা আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভয়াবহ দ্বঃস্বপ্লটা একসঙ্গে মিলে হিম ত্রাসে বৃক তাঁর ভরে তুলল। 'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় করছিল যে চাপরাশি আসা পর্যস্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আস্ক্ন।' লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্তাবলে।

'হ্কুম আছে যে আপনি বের্তে চাইলে গাড়ি এক্ষ্নি ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষ্বনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আমা চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাব্ ঝি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভৃত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছ, পেছ, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশুকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীর্-ভীর্ মিণ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশ্কক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেরেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসিছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈ'চির মতো মিণতে সে মায়ের দিকে তাকাল শ্না দৃণ্টিতে। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাচ্ছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আলা বসলেন মেয়ের কাছে, জলপারের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ কমনমে হাসি আর ভূর্ তোলার ভিন্দি এমন জীবস্ত করে মনে পড়িয়ে দিল দ্রন্দিককে যে কালা ঠেকাবার জন্য তিনি বট করে উঠে চলে গেলেন। 'সিতাই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শ্বেণ্ একটাই, আর সেটা আমি চাই না।'

ঘড়ি দেখলেন আন্না। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না, এটা হতে পারে না। আমার কাল্লাভেজা চোথ ওকে দেখানো উচিত নয়। যাই, মৃথ ধৃয়ে আসি। আর হাাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হাাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কথন মনে পড়ছে না তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন সত্যিই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হাাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কখন আঁচড়েছেন, পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মৢয়ে অছুত জরলজরলে চোখে ভীতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতন্য হল তাঁর, এবং নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ দ্রন্দিকর চুন্বন অনুভব করে কেপে উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্ব খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আলু শ্কা সেখানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আল্লন্শ্কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে আপনি ষেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখননি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আলা; 'কিস্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ফেরাব কথা। কিস্তু হিসাবে ভুল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গনেতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে বাছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সির্ণাড় দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউণ্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।' 'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' — মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিয়েই চলে যাও গ্রামে, কাউপ্টেস প্রনৃস্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে। 'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হাাঁ, আমি যাব ডক্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষ্বনি চলে আস্ক্র।'

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মর্নিটয়ে ওঠা আলর্শ্কার শাস্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধ্সর মায়াময় চোখে আল্লার জন্য সর্ম্পন্ট সমবেদনা।

'আন্ন-্শ্কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ভুকরে উঠলেন আন্না।

'অত অন্থির হবার কী আছে আমা আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হার্ন, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলা বললেন; 'আমি না থাকতে কোনো টেলিগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে... না, নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হাাঁ, ভেবে লাভ নেই, কিছ্ম একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — ব্যকের ভয়ংকর ঢিপটিপ শ্রনে নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবাক্সে ওঠার আগে জিগোস করলে পিওত্র।

'জ নামেন কায়, অব লোন স্কিদের ওথানে।'

## nzvn

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি ব্ণিট পড়েছে ঘন ঘন। কিছ্কেণ আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল — সবই ঝকঝক করছিল মে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের ঘোড়াদ্বটোর দ্রতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দ্বলছিল, রাস্তায় গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘার, নির্মাল হাওয়ায় দ্রুত বদলে যাছে দুশ্য: গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আল্লা দেখলেন ষে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই मत्न रन ना जीनवार्य। य शीनजार जिन त्नर्भाष्ट्रतन, जात जना विकात দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাড়া কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিভাবে তিনি থাকবেন সে প্রন্দের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গ্রাদাম', 'দীতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডল্লিকে আমি সব বলব। দ্রন্স্কিকে সে পছন্দ करत ना। लण्डा कतरत, कष्टे शरत, किन्छु भव वलव छारक। आभाग्न स्म ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। দ্রন্দিকর অধীন হয়ে থাকব না; ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-রুটি'। লোকে वर्रा अत्रा भाषा भरामात जान निरा यार भिरोर्जिन रार्ज । भरूकात जन की ভালো। মিতিশার কুয়ো, সর্চাকলিও।' আন্নার মনে পড়ল অনেকদিন আগে, যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন রইংসে-সেগি রেভ দিক মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল लाल यात रा**फ? ज्यन या म्रन्मत आत आ**त्राखत वारेरत वरल मरन रुज, তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতায় নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গবিতি আর আত্মসন্তুষ্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। সবাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' --- আহ্না পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আল্লান্সকার স্বামী। মনে পড়ল জন্সিক যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভয়ংকর যে অতীতকে সম্লে উৎপাটন করা যার না। উৎপাটন করা যায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা যায়। আমিও গোপন করি। আহার মনে পড়ল আলেক সেই

আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মৃছে দিয়েছেন স্মৃতি থেকে। 'ডল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। স্ত্রাং নিশ্চর অন্যায় করছি আমি। আমি কি ন্যায় করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আলা আর কাল্লা পেল তাঁর। কিন্তু তথনই তিনি ভাবলেন মেয়েদ্র্টি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চয় ভালোবাসার কথায়? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... ব্লভার আর শিশ্র। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হাাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত টেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাস্বিজ্ব বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেলা হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হুদয়কে বিষে ভরে তুলে আহ্না উঠলেন সি'ড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল দ্রন্স্কি' — আমা ভাবলেন, 'সেই মেরেটি যার কথা দ্রন্স্কি স্মরণ করত ভালোবাসা নিরে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিশ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশ্বকে খাওয়ানো নিয়ে দ্বই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডব্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' --- ডব্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেয়েছি স্তিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেয়েছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে আন্না বললেন।

'লিখেছে, ব্রুতে পারছে না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।' 'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হাাঁ, কিটি' — অস্বস্থিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশ্ককে। ভারি অসুস্থ হয়েছিল সে।'

'শ্বনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'এক্ষ্বনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, স্থিভা আশা করে আছে' — ডল্লি বললেন দোরগোড়ায় থেমে।

'আমি কোনো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আলা।

ভিল্ল চলে গেলে আন্না ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে দ্রন্দিকর প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমার বর্তমান অবস্থায় কোনো স্ন্শীলা নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সর্বাকছ্ব ত্যাগ করার সেই প্রথম মৃহ্তে থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার প্রক্রকার! ওহ্, কী ঘ্ণাই না দ্রন্দিককে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমার শৃংধ্ব আরো খারাপ, আরো দ্বঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দ্বই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বস্ত করব যে আমি অভাগা, তার আন্কুল্য মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও ব্রুবে না কিছ্ব। ওকে আমার বলবারও কিছ্ব নেই। শৃংধ্ব কিটির সাক্ষাৎ পেলে আমি যে স্বাইকে কত ঘ্ণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ডল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আলা সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন। বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডব্লি বললেন আন্নার দিকে উৎসাক চোখে চেয়ে। আন্নাকে এমন অস্কৃত উত্ত্যক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগ্যোস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আমা চোখ কু'চকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে ল্রিকয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে
লাল হয়ে বললেন আমা।

'আহ্, যত বাজে কথা! ছেলেকে দ্বধ দিছেে সে, ওর সব ভালো না. আমি কিছ্ উপদেশ দিলাম... ও থ্ব খ্ৰিণ। এখ্নি সে আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকার আনাড়ির মতো ডব্লি বললেন ; 'হাাঁ, ওই তো সে।'

আল্লা এসেছেন জানতে পেরে কিটি বের্তে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডল্লি তাকে ব্রিয়ে রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আল্লার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

দ্রুষ্টা এই নারীর প্রতি বিষেষ এবং তাঁর প্রতি অন্কুল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্থি হচ্ছিল কিটির; কিন্তু আল্লার সন্দর প্রিয়দর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিষেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছ্বতেই আমি এখন অভ্যন্ত। আপনার অস্ব্থ করেছিল? হার্ট, অনারকম দেখাছে আপনাকে' — আহা বললেন।

কিটি টের পেল যে আন্না তাকে দেখছেন বিদ্বেষ নিয়ে। যে আন্না আগে তার প্রতি আন্কুল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জন্য কন্ট হল তার।

কিটির অস্থ, শিশ্বটি, স্থিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই আম্লার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্ছ?'

কিস্তু তার জবাব না দিয়ে আল্লা ফিরলেন কিটির দিকে।

হেসে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খ্রিশ হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শ্রনেছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' — স্পন্টতই দ্রভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আল্লা। 'এখন উনি কোথায়?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে।

'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।' 'অবশ্যই জানাব' — সরলভাবে কিটি বললে আমার চোখের দিকে সহান্ভতির দ্ভিতিতে চেয়ে। 'তাহলে বিদার ডব্লি!' ডব্লিকে চুম্ খেরে আর কিটির করমদ'ন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন আলা।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি স্কুন্দর!' আন্না চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে কর্ব কী একটা যেন আছে! সাংঘাতিক কর্বণ!'

'নাঃ, আজ সে অন্যরকম' — ডব্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যস্ত পেণছে দিই, মনে হল এই বৃঝি কে'দে ফেলবে।'

## n es n

বাড়ি থেকে বের বার সময় আন্নার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্তার সঙ্গে বল অপমান আর অস্প্শ্যতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অন্ভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র। 'হাাঁ, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আল্লা।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দ্বেশিধা, কোত্ইলজনক বস্তু'—দ্ভল-পথচারীর দিকে চেয়ে আয়া ভাবলেন: 'আহ্, সোংসাহে সে কী বলতে পারে অন্যকে। নিজের যা অন্ভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডাল্লকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্যিস বলি নি। আমার দ্রুভাগ্যে কী খ্রুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশা; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দর্ন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শান্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খ্রিশ হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমার সৌজন্য ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ঈর্ষা করে, দেখতে পারে না। তদ্পরি ঘ্ণাই করে। ওর চোখে আমি দ্র্নীতিপরায়ণ নারী। দ্র্নীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম... যদি চাইতাম। হ্যাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসভুষ্ট লোকটা'— মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তিনি ভারলেন। ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টো দিক থেকে, তিনি আয়াকে পরিচিত

मत्न करत्र ठकठरक छिटका माथा थ्यरक ठकठरक छूँ निर्ण जुला ছिलान, भरत ভূল ব্ৰুতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দুনিয়ায় যত লোক আমার যতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো. ওরা ওই নোংরা কুল্পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চয় জানে' -- ভাবলেন উনি দুটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁডিয়ে ছিল তারা। সে তার भाषा थ्यत्क नामला भूत्ल निरः त्रभात्लत भूते पिरः भूत्थत चाम भूष्टिल। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিষ্টি, স্ফ্বাদ্ব কিছ্ব। চকোলেট না থাকলে নোংরা কল পি বরফই সই। কিটিও তাই, দ্রন স্কি নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমার সে ঈর্ষা করে। ঘূণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘূণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে, কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক জাংকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...\* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষ্বনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাড়া মজার বা হাসিরই কিছ, নেই। স্বকিছ, জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখত করে দ্রুশ করছে বেনিয়াটা! যেন কিছু, বুঝি খোয়া যাবে বলে ভয় পাচ্ছে। কেন এই গিন্ডা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শুধু গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘূণা করি পরস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাজ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্ভিন বলে, সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। এই হল সতিয়!

এই যেসব চিন্তার তিনি নিজের অবস্থার কথা ভূলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

জিগ্যেস করলেন. 'জবাব এসেছে?'

'এখনন দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেম্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চোকো একটা খাম এগিয়ে দিলে। আলা পড়লেন: 'দশটার আশে আসক পারব না। দ্রন্দিক।'

'আর ষে লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরেছে?' 'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

<sup>\*</sup> আমি ভ্যাংকিনের কাছে কেশ প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আল্লা বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনিদিন্টি একটা ক্রমবর্ধমান রোষ আর প্রতিহিংসার তাগিদ অন্ভব করে তিনি ছুটে গেলেন ওপরে। 'আমি নিজেই যাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সর্বাকছা বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত ঘ্ণা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আল্লা কে'পে উঠলেন বিতৃক্ষায়। আল্লা ভেবে দেখেন নি যে প্রন্দিকর টেলিগ্রামটা ছিল তাঁর টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তাঁর মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শাস্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা করে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর কছেট। 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আল্লা কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অনুভূতিগ্রুলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগ্রুলো, জিনিসপত্র — সবই তাঁর মনে ঘেনা আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিণ্ট করছিল তাঁকে।

'হাাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছি'ড়ে ফেলব ওর মুখোশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়নিঘ'ণ্ট দেখলেন আল্লা। সন্ধ্যা আটটা দুই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হাাঁ, সময়
আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হুকুম দিলেন তিনি, দিন কয়েকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকল্পনা আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি ছির করলেন যে স্টেশনে বা কাউন্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর পর্যন্ত গিয়ে তিনি সেখানে থামবেন।

টোবলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে র্নিট আর পনীর শ্বৈ তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যকারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ে গোলেন তিনি। গোটা রাস্তা জ্বড়ে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আলন্শ্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাথছিল পিওত্র আর সহিস দাড়িয়েছিল স্পন্টতই বেজার হয়ে — সবাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবাতা। আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

# 'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছ**্ন এসে যায় না' — বিরক্তিভরে** বললেন আল্লা।

পিওত্র কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হ্রুকুম দিলে স্টেশনে যেতে।

### noon

'ফের আমি, সেই আমি! ফের সবকিছ্ব আমি ব্রুতে পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ঘর শব্দ তুলে দ্বলতে দ্বলতে এগনো মাত্র আহ্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমংকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যংকিন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশুভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘূণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক । উ'হু, খামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোড়ায় টানা গাড়ির আরোহীদের উল্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে ! 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহায্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তো পালাতে পারবেন না।' পিওত্র যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশার আধমরা এক মজুরকে। মাথা নড়বড় করছে, প্রালশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আন্না ভাবলেন, 'কাউন্ট দ্রন্দিক আর আমি তপ্তি থ'জে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আশ্লা উল্জব্ব আলোয় দেখতে পেলেন দ্রন স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বখানি যা নিয়ে আগে তিনি এডিয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খ'জেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন স্বাক্ছুতেই তা স্মাথিত হচ্ছে। 'হাাঁ, আত্মগারিমার বিজয় পেয়েছিল সে↓ বলা বাহ্নলা, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরি-মার সাফলা। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছ্ নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিরেছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহবিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা পর্নাড়য়ে দেওয়া যায়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আত্মসন্তুষ্ট' — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আমা ভাবলেন; 'হাাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খ্রিটাই হবে।'

এটা শ্ব্ধ অন্মান নয়, যে অন্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পন্ট দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রক্র্বলিত, আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাং হয়ে পড়ছি' — ভাবনার জের টেনে চললেন আল্লা, 'এখানে সাহায্য করার কিছ নেই। আমার সর্বাকছ, ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সবকিছ্ব। আরওচাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যস্ত আমরা ক্রমাগত পরস্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছুতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রকমে ঈর্যান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্যা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না: কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসম্ভণ্ট। কিন্ত...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনায় মুখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, 'থিদ তার আদরের আকুল কাম্কী এক নাগরী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতাম: কিন্তু অন্যকিছু হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনায় তার বিতৃষ্ণা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্যকিছ, হতে পারে না। আমি কি জানি না যে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্ত তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে, কিন্তু আমি যা চাই সেটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্বেষের চেয়েও হাজারগর্ণ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর যেখানে ভালোবাসার শেষ, সেখানে ঘুণার শুরু। এই রাস্তাগুলো আমার একেবারে অজ্ঞানা। কি সব ঢিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ন্তা নেই। আর সবাই ঘূণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, সুখী হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন ভ্রন্দিককে বিয়ে করলাম আমি।' আলেক্সেই সেরিওজাকে. আলেক্সান্দ্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীর ভীর, নির্জীব নিভন্ত চোখ, শাদা হাতে শিরা, আঙ্কুল মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পন্টতায় জীবন্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেন্নায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়ে বিয়ে করলাম দ্রন্দিককে। কী হবে, কিটি আজকের মতো আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর প্রন্যাস্কি এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সুখে আর নয়, কিন্তু যন্ত্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না, না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়: 'না, না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমরা তফাং হয়ে বাচ্ছি, আমি ওকে অসুখী করছি, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চেণ্টা করা হয়েছে, খালে এসেছে ইস্ক্রুপ। হ্যাঁ, ছেলের সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে কর্ণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দ্বিনয়ায় আসি নি কি কেবল পরস্পরকে ঘ্ণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কণ্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। সেরিওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিক্তে উঠত স্নেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাডাই, তাকে বিনিময় করে গেলাম অনা একটা ভালোবাসার পেছনে, আর যতদিন সে ভালোবাসায় পরিতৃপ্তি পেরেছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিময়ের জন্যে।' আর ষেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ঘেনা হল তাঁর। আর যে ম্পন্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন, তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওতর, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত্র লোক বারা থাকে ভলগা পাড়ে যেখানে যাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে

বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নিজনি নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যখন পেণছৈে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভার্বাছলেন তিনি।

'আজ্ঞা কর্ন, ওবিরালোভ্কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্র।

আন্না একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেষ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হাাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আহ্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থলিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমের দিকে ষেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খাটনাটি আর ষেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল থেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের পারনো আর্ত জায়গাগালোলে নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জারিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হদয়ের ক্ষতগালোকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চমুখী সোফায় বসে, যে লোকগালো ঢুকছিল আর বের্ছিছল, ঘ্লায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আলা ভাবছিলেন কিভাবে গস্তব্যে পেণছে তিনি ওকৈ চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অনাবোগ করছেন (আলার যন্দ্রণাটা না বাঝে), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন ওকৈ। তারপর ভাবলেন জীবন কত সাবের হতে পারত আর কী যন্দ্রণায় আলা তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘ্লা করেন, কী ভয়ংকর ঢিপটিপ করছে তাঁর বাক।

#### n con

ঘন্টা পড়ল। কী সব কুংসিত, বেহায়া, হস্তদস্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশ্বং মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বৃট পরা পিওত্র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-র্ম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্ল্যাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আয়া ইখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাহুল্য, ক্ষন্য

কোনো মন্তব্য। আন্না উচ্চু সি'ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফার, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা দিপ্রঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুপি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হ্রড়কো দিলে। বাস্ল পরা জনৈক কুংসিত মহিলা (আন্না মনে মনে মহিলাটিকে বিবস্ত করে গুড়িত হলেন তার কুশ্রীভায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছ্রটে নেমে গেল প্র্যাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খ্রিড়!'

'খ্বিক — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আমা। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আমা ঝট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুংসিত একটা লোক, মজ্বরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগ্লোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুংসিত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আমা। আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্য দরজার কাছে! দরজা খ্লে একজোড়া স্বামী স্থাকে ভেতরে চুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বের্বেন?'

আল্লা জবাব দিলেন না। অবগ্-ঠনের তলে তাঁর ম্থের আতংক নবাগত বা কনডাক্টর — চোখে পড়ে নি কার্রই। আলা ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণটিতে। স্বামী-স্ব্রী উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ কর্রছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্ব্রী দ্'জনকেই জঘন্য লাগল আল্লার। স্বামী জিগোস করলেন ধ্মপান করা চলবে কি? স্পণ্টতই ধ্মপানের জন্য নয়, আল্লার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্ব্রীর সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন য। তাঁর কাছে ধ্মপানের চেয়েও নিরপ্রক। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শ্ব্ধ, আল্লার কানে যাতে তা যায়। আল্লা পরিজ্লার দেখতে পাচছলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কী ঘ্লাই না তাঁরা করেন পরস্পরকে। আর এই ধরনের কুশ্রী জীবদের ঘ্লা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা. চে'চামেচি.

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খ্বই পরিব্দার যে কারো আনন্দ করার কিছ্ নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্দ্রণার মান্রায়, তা যাতে শ্বনতে না হয় তার জন্য কানে আঙ্বল চাপা দেবার ইচ্ছে হর্মেছিল তাঁর। অবশেষে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হ্বইসিল, ফোঁস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী ক্রুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন। যারা ট্রেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাছেছ সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বর্সেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গ্বলোয় তা সমতালে কে'পে কে'পে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; ট্রেনের চাকা হয়ে উঠল মস্ণ, অনারাস, মৃদ্ব আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সান্ধ্য কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযানীদের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেনের সামান্য দ্বল্বনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডুবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হ্যাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না থেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কণ্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খ্রাজ। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোম্মি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অন্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে মান্যকে' -- ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পন্টতই নিজের বৃক্তনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে। কথাগুলো যেন আহ্মার চিস্তার জবাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগন্লোর পন্রাবৃত্তি করলেন আলা। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্থীর দিকে তাকিয়ে তিনি ব্ঝলেন যে র্গ্লা স্থী নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইন্ধন জনুগিয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আলা থেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগন্লো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিস্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হাাঁ, আমাকে খ্রই অস্থির করে তোলে আর মান্যকে ব্লিদ্ধ দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যখন দেখবার কিছ্ আর নেই, যখন এই সবিকিছ্বর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে? কিন্তু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছ্বটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিংকার করছে ওরা, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশ্ভে!..'

আমার দেউশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুণ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্র্যাটফর্মের মাঝখানে, চেণ্টা করলেন প্রমণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকলপ ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কলপনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈচে করা কদর্য লোকগ্র্লোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় ম্রটেরা ছ্টে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দ্মদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চেম্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্রোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যদিকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন ম্রটেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউণ্ট দ্রন্ স্কির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়োয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউন্ট দ্রন্স্কি? ওঁদের কাছ থেকে এখননি গাড়ি এসেছিল প্রিন্সেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মুটের সঙ্গে যখন আন্না কথা বলছিলেন, তখন বুকের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমংকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বুক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে দ্রন্সিক লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পে'ছিব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আফ্রোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আন্তে করে। আস্তে করে বললেন কারণ বুকের দ্রুত স্পন্দনে কন্ট হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — দ্রন্দিককে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হ্মাকি দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দ্'জন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শ্নিনেয়ে শ্নিরে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিৎকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন আরো দ্রের তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্ল্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দ্রের চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আলা তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আলা তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আর্সাছল। থরথরিয়ে উঠল প্ল্যাটফর্মে আর আলার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

শ্রন্দিকর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাং তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ব্রুলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সি'ড়ি গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যস্ত, ক্ষিপ্র লঘ্ পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলস্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘে'ষে। ওয়াগনগর্লোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উ'চু চাকাটার দিকে চাইলেন তিনি, চোখ আন্দাজে স্থির করার চেন্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওয়াগনের ছায়া থেকে কয়লা আর বালি ছড়ানো চ্লিপারগালোর দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আলা। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খ্লতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। ব্লান করতে গিয়ে ঠান্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, দ্রুস করলেন তিনি। ক্রস করার অভ্যস্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৌশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর সর্বাকছ, ঢেকে রেখেছিল, হঠাং তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, ম.হ.তের জন্য অতীতের সমস্ত ভাষ্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্তু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দ্র্ভিট সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুড়ে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গংজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দৃই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষ্মনি দাঁডিয়ে পডবেন এমন লঘু ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটর ওপর। আর সেই মুহুতে ই যা করেছেন তাতে আতংক হল তাঁর। 'কোথায় আমি? কী কর্লাম ? কেন?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁডাবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপলে, আমোঘ কোনো কিছু ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আল্লা অস্ফট মিনতি করলেন. 'ভগবান, আমার স্বাকিছ, ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিড়বিড় করে কাজ করছিল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা, প্রতারণা, দঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পড়ছিলেন, তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি. আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তলল. তারপর দপদপ কবে উঠে দ্লান হয়ে আসতে লাগল, নিভে গেল চিরকালের জনা।

# E EKRRAGE GOERRAGE 3

# অন্টম অংশ



nen

প্রায় দৃই মাস কেটে গেছে ৷ আতপ্ত গ্রীচ্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সেগেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মন্ফো থেকে বের্বার আয়োজন করলেন ৷

এই সময়ের মধ্যে সেগেই ইভানোভিচের জীবনে নিজস্ব কতকগ্নলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিশ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিরায় রাদ্দ্রপাটের ভিত্তি ও রূপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছ্ম কিছ্ম অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক প্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সেগেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সেগেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গ্রুত্র ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

স্বত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও প্রস্তুকবিক্রেতাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগোস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধদের এ প্রশ্নে অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম ঔদাসীন্যে উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি প্রস্তুকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রার্থামক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষা দ্ভিততে, অসহ্য মনোযোগে অন্সরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দ্বই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পন্টতই সৌজন্যবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে বাস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নিবিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পর্কে।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খুটিয়ে হিসাব করেছিলেন সেগেই ইভানোভিচ, কিন্তু দ্বুমাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শ্ব্দ্ব্ গলা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে 'উত্তরী গ্রবরে' পত্রিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্নিশেভের বই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যস্চক কয়েকটা মন্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহ্ন আগেই বইটি সবার চোথে নিন্দিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্কী এক পত্রিকায় বের্ল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সেগেইি ইভানোভিচ চিনতেন। গল্বংসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেথক খ্রই তর্ণবয়সী, অসমুস্থ রম্য লেথক, লেথায় খ্র তুথোর, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ কম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীর্।

লেখকটি সম্পর্কে সেগেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিলা থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শ্বর্ককরেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ।

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে ব্ঝেছেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগন্লো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাচ্ছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিন্ধার হয়ে যাবে যে বইটি গ্রুগন্তীর, তদ্পরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহুগন্লো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছ্ নয়, এবং লেখক অকাট একটি মুর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সেগেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাঙ্ম্খ হতেন না: আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ সমালোচকের যাজিগানির ন্যায্যতা থতিয়ে দেখছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে হাস্যাম্পদ করার জন্য তুলে ধরা ভুলন্র্টিতে মৃহ্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগ্নলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং ও আলাপের সমস্ত খ্রিটনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছ্বতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তর্নটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শ্বধরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সেগেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিক্ষার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিন্সে ভেসে গেছে।

সেগে ই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দ্বঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন ব্যক্তিমান, স্থিক্ষিত, স্মৃষ্থ, কর্মাঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সক্রিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রায়ং-রুমে, কংগ্রেসে, সম্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সবখানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহুকালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুণ্ঠা হত শৃধ্যু কথাবার্তা কয়ে যেতে (মদ্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ দ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁর রয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সোভাগ্যের কথা যে বইয়ের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দ্বঃসময়টায় ভিল্লধমাঁর প্রশন, মাার্কান বন্ধ, সামারা দ্বভিক্ষি, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের স্থান নিল স্লাভ প্রশন, সমাজে আগে যা জবলছিল মাত্র ধিকিধিকি, এবং সেগেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশেনর অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে প্রেরাপ্রার আত্মনিবেদন করলেন।

সেগেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সাবাঁরি যদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছ্ নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে! বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার, ভাষণ,

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শ‡ড়িখানা — সবই দ্লাভদের প্রতি সহানুভূতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত, তার অনেকগর্নির খ্রিটনাটিতে সায় ছিল না সেগেই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমনি এক হুজুগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়; এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জুটেছে স্বার্থপাধ্যু, উচ্চাহংকারী উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেককিছা ছাপা হচ্ছে শাধা নিজের দিকে দুণ্টি আকর্ষণ আর চিংকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিংকার জুড়ছিল তারা যার। জীবনে ব্যর্থকাম, ক্ষোভ পুষে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাড়া পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘ্টেত্ত ও হাস্যকর অনেককিছ, আছে এর মধ্যে: কিন্ত স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একচে মেলান্ডে, যার প্রতি সহান,ভৃতি পোষণ না করে পারা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ দ্রাতাদের রক্তন্নানে জার্গছিল উৎপীড়িতের প্রতি সহান্ত্রতি আর উৎপীড়কদের প্রতি রে। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আর মন্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে দ্রাতাদের সাহায্য করার আকাৎক্ষা।

তবে সেগেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেটা হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ স্নির্নির্দণ্ট রূপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সেগেই ইভানোভিচ যা বলতেন, স্ফ্তি পেয়েছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটার যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিক্ষার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় প্রোপ্রির আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভূলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পার্রছিলেন না তিনি। সারা বসন্ত ও গ্রীচ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপ্ত থেকে কেবল জ্বলাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দ্ব'সপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা প্তাধিক প্ত, গ্রামের দ্রাস্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছনাস দেখে মন্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেন্টা করার পর এখন সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

# ા રા

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্ম্পরেল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছারতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় চুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগোস করলেন ফ্রাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিলেসস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন ব্রবিং?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটশ' জন গেছে, তাই না? মার্লাভর্নাস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।' 'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখুন। আমি তাই বলেছিলাম' — সহর্ষে তাঁর কথা লুফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুকাঁরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সেগেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পয়েন্টে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছে তুকীরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজোয়ান, চমংকার লোক, যুক্ষে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অন্ব্রোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।'

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিলেসস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম শ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভার করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিলেসসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট দ্রন্দিক, সেই যে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গবে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শ্বনেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না কবে। এই ট্রেনেই?'
'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায়
জানাতে এসেছেন। যাই বল্বন, এর চেয়ে ভালো কিছ্ব উনি করতে পারতেন
না।'

'ও হ্যাঁ. বটেই তো।'

ত্তঁরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শ্নেলেন পানপার হাতে একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জনো, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!\*' চিৎকার করে সজল চোখে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিংকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হ,ড়ম,ড়িয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাং আবিভূতি
• জিন্দাবাদ! (সাবাঁয়।)

হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমংকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? রেভো! আর সেগেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রন্ধাশীল সন্তর্পণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সেগেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখননি চলে যাচ্ছ।' 'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' -- জবাব দিলেন সেগে'ই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পে'ছিবেন। বলে দেবেন — এাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে ব্রুববে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংযুক্ত... কমিশনের সদস্য নিয়ক্ত হয়েছি। মানে, সে ব্রুবতে পারবে। জানেন তো les petites misères de la vie humaine\*'— যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিন্সেসের দিকে, 'আর প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যা, শুনেছি' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজ্নিশেভ।

'দ্বঃখের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দ্ব'জন স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্যে — পিটার্সবির্গের দিমের্-বাংনিয়ান্ স্কি আর আমাদের ভেসেলোভস্কি, গ্রিশা। দ্ব'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদ্বর ছেলে! তাই না প্রিন্সের?' মহিলাকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এতটুকু দমলেন না স্ত্রেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ র্ব্লের একটা নোট ফেললেন মগে।

মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দ্বংথকণ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পরসা আছে, এই মগগুলোকে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না' — বললেন তিনি; 'আহ্ কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনেগ্রীন!'

প্রিল্সেস যখন বললেন যে দ্রন্দিক এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, স্তেপান আর্কাদিচ চে'চিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি!' মৃহ্তের জন্য দৃঃখ ফুটে উঠল তাঁর মৃথে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দ্লতে দৃলতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে দ্রন্দিক ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর ব্কভাঙ্গা কামাটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়ে দ্রন্দিককে দেখছিলেন কেবল বীর আর প্রনো বন্ধ হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্র্টি সত্ত্বে ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্স্কি চলে ষেতেই প্রিন্সেস বললেন সেগেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে প্রোপ্রার রুশী, স্লাভ চারত! শ্ব্ধ আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না দ্রন্স্কির। যতই বল্ন, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মস্পর্শী। ট্রেনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্ন-না' — অন্রোধ করলেন প্রিন্সের।

'হাাঁ সুযোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্বয়ে যায়। উনি শ্ব্যু নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি।'

घि पाना राम, भवारे छिए कतम मत्रकागः स्वात मिर्क।

'ওই যে উনি' — দ্রন্দ্রিককে দেখিয়ে বললেন প্রিল্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অব্লোন্দ্রিক কী যেন বলছিলেন উত্তেজিত হয়ে।

ভূর্ কু'চকে প্রন্স্কি তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শ্নছিলেন না।

সেগেই ইভানোভিচ আর প্রিল্সেস বেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন দ্রনক্ষি। বুড়িয়ে আসা যন্ত্রণার্ত মুখ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে। প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হ্ররে!' আর 'জিভিও!' চিংকার। ব্ক-বসে যাওয়া অতি তর্ণ ঢ্যাঙা একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দ্বিলয়ে কুর্নিশ করছিল খ্বই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দ্বজন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রোঢ়, তারাও কুর্নিশ করলে।

#### n o n

প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিৎসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভার্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তর্ন একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তাঁর জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর : কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যচর্চায় ব্যস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার স্ব্যোগ পান নি, ভয়ানক উৎস্ক হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যোস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সেগেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলনে। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলেন। 
ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন

টেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগস্তুক কাতাভাসোভের মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেয়ে চে'চিয়ে কথা কইছিল ব্ক-বসা তর্ণটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উর্দির গোঞ্জ পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে য্বক বলা যাবে না। হাসিম্থে শ্নছিল সে, আবার কথককে থামিয়েও দিছিল। গোলন্দাঞ্জ

উর্দি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্বাটকেসের ওপর। চতুর্থ জন ঘুমাচ্ছিল।

তর্ণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মস্কোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্মাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মান্ম; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুণসিত ধরনে।

দিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সর্বাকছ্মতেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চাল্ম করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পশ্ডিতী শব্দের অপব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খ্বই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মান্য, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-প্রের বীর্যবান আন্মোৎসর্গের কাছে স্পণ্টতই নতিশির, নিজের কথা কিছুই বলছিল না। কাতাভাসোভ যখন শুধান সাবির্যায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীতভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্বদেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কণ্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' — বললেন কাতাভাসোভ। 'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোডসওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যখন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাভাসোভ ধরে নির্মেছিলেন যে তার পদস্ত সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগনলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। শ্বেচ্ছাসৈনিকেরা যখন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ তখন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বির্পে মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফৌজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শ্নছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ বললেন:

'হ্যাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'— নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে ব্দ্ধের মতামত জানার জন্য অনিদিশ্টি একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দ্'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বন্ধু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগ্লোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শ্লেন, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাম্ক শ্লা করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফম্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটিলোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিন্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকায় সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে স্বেচ্ছার্সেনিকদের নিন্দা যে বিপক্জনক সেটা বৃঝে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শ্রুর্ করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুকাঁরা যখন সমস্ত পয়েপ্টে বিধ্বস্ত তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্বলতা দ্ব'জনেই ল্কিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দ্ব'জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সেগেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে: মনে হয়েছে চমংকার লোক এরা।

শহরের বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধর্নিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েরা, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ব্ফেতে: তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামানা ও ক্ষীণ। মফশ্বল শহরের স্টেশনটায় ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ ব্রফেতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার দ্রন্স্কির ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউশ্তেসকে। কন্ধ্যনিশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন।

বললেন, 'এই যাচ্ছি, ওকে পেণছে দেব কুৰ্ম্ক পৰ্যস্ত।'

'হ্যাঁ, শনুনেছি' — জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। কামরায় দ্রন্দিক নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমংকার কাজ।'

'ওর ওই দর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?'
'কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আস্নুন-না...' সেগেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর প্নর্নুক্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কলপনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছ্ম মূথে তুলেছে কেবল আমি যথন কাকুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলাছেড়ে রাখা চলত না। যা দিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সর্বাকছ্ম সয়িয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছ্ম বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গ্রাল করে নিজেকে' — ঘটনাটা স্মরণ করে ভূর্ম কুণ্ডিত হয়ে উঠল ব্দ্ধার; 'হাাঁ, এমন নারীয় যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যন্ত হীন, কদর্য।'

'বিচারের ভার আমাদের নয়, কাউপ্টেস' — দীর্ঘাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি ব্রিঝ আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জবাব লিখে পাঠিয়ে দিলে। আমরা তথন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যায় আমি সবে শ্বতে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বক্সাঘাত হল! ব্ৰুতে পরছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছুটে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বম্তিতে নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হয়েছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ডাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শ্রুর হল প্রায় মিন্তুন্ক বিকৃতি। আহ্, বলার আর কী আছে!' হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউন্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বল্ল, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দুটি চমংকার মানুষকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।'

'স্বামী আছে কেমন?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'উনি আন্নার মেরেটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্সেই রাজি হয়ে যায় সবিকছ্বতেই। কিন্তু এখন খ্ব কন্ট পাচ্ছে, নিজের মেরেটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্ত্যেন্টিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেন্টা করি যাতে দ্বজনের দেখা না হয়়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আন্না ওঁকে ম্বুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবিকছ্ব — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইছে করে ওকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লে। না, যাই বল্বন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দ্বোত্মা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা কর্বন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মাতিকে আমি ঘ্ণা না করে পারি না।'

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহাযা। করেছেন আমাদের — সার্বিরার এই যুদ্ধটা। আমি বৃড়ি মান্য, এ ব্যাপারের কিছ্ই বৃত্তি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যুদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহ্লা ভর পাই আমি; প্রধান কথা শ্নছি নাকি ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg.\* কিন্তু

<sup>•</sup> পিটার্সবিংগে এটাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে (ফরাসি)।

কী করা যাবে! শৃথ্য এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে।
ইয়াশ্ভিন — ওর বন্ধ্য, জ্য়ায় সব হেরেছে, সার্বিয়য় যাবে ঠিক করে।
ও আসে আলেক্সেইয়ের কাছে, ওকেও ব্ঝিয়ে য়াজি করায়। এখন এই
নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বল্ন দয়া করে, আমি
ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ —
দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খ্বই সে খ্লি হবে। ওর সঙ্গে কথা
বল্ন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খ্রাশিই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

#### n & n

প্র্যাটফর্মের ওপর স্ত্র্পাকৃতি বস্তাগ্রলো থেকে যে তীর্যক সান্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্মিক পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো পায়চারি করছিলেন— বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট করে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সেগেই ইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্মিক তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছ্ব এসে যায় না সেগেই ইভানোভিচের, ভ্রন্মিকর প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের উধের্য তিনি।

এই মাহাতে সেগেই ইভানোভিচের চোখে প্রন্দিক হলেন বিপলে এক সাধনায় গ্রেছপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন প্রনৃদ্ধির কাছে।

দ্রন্দিক থামলেন, সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে করমর্দন করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'কিস্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে এত কম অপ্রীতিকর মনে হবে' — দ্রন্স্কি বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।' 'আমি ব্রুথতে পারছি, কিস্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে'— দ্রন্দির স্কৃষ্ণ বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জনো?'

'আজ্ঞে না!' যেন কণ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন দ্রন্ িক, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসন্ন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গ্রেমাট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সন্পারিশ পত্র লাগে না। হয়ত তুকাঁদের কাছে…' দ্রন্স্কি বললেন শন্ধন্ন মন্থ দিয়ে হেসে. চোথে রয়েই গেল ক্রন্ধ-আত্ ভাবটা।

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শানে খ্বই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছার্সৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাডিয়ে দিচ্ছেন।'

দ্রন্দিক বললেন, 'মানুষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খুন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদাম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খুদি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু নয়, আমার কাছে তা ঘৃণ্য। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথয়ে অন্থির হয়ে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, তাঁর উক্তিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দর্ন তা পেরে উঠছিলেন না।

'আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন মর্মান্স্পৃন্ট হয়ে; 'জোয়াল থেকে নিজের ভাইদের মৃত্তি এমন একটা লক্ষ্য যার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দৃই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অস্তরের শাস্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সেগেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সজোরে চাপ দিলেন দ্রন্দিক।

'হাাঁ, অস্ত্র হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মান্ষ হিশেবে আমি — বিধন্তু' — থেমে থেমে তিনি বললেন। শস্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধীরে ধীরে মস্ণভাবে গড়িয়ে যাওয়। ইঞ্লিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গোলেন তিনি।

হঠাৎ স্থন্য একটা জিনিস, যশ্রণা নয়, ভেতরকার একটা কণ্টকর অস্বস্থি মৃহ্রের জন্য তাঁকে ভুলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন, মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিক্রিয়য় হঠাৎ আম্লাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উদ্মন্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অর্বাশন্ট ছিল আম্লার, সেইটে: ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লভ্জের মতো পরের দ্ভির সামনে শায়িত রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে; অক্ষত মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগুছে, রগের কাছে কেন্ত্রুলনো চুল, অপর্প আননে আধ্যোলা লাল মুখে ঠোঁটের কাছে কর্ণ আর ব্রজিয়েনা-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক মুখভাব যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় দ্রন্দিককে আম্লা যা বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আমাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই ম্তিতি তাঁকে সমরণ করার চেন্টা করলেন দ্রন্সিক — রহস্যময়ী, অপর্পা প্রেমদেবী, স্থের অন্বেষী ও তার ববদা, শেষ ম্হৃতিটায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা ম্হৃত্রগ্লো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে ম্হৃত্রগ্লো বিষিয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিম্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অন্তাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োল্লাসেই শ্ধ্ মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কামার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল ম্থ।

বস্তাগ্রলোর কাছ দিয়ে নীরবে দ্'বার গিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি শাস্তভাবে জিগোস করলেন সেগেই ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছ্ম পান নি? হ্যাঁ, তিনবার পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু চড়োন্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কলে।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপন্ন ফলাফল সম্ভর্ব: তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘণ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গেলেন। মন্দেরা থেকে ঠিক কখন বেরুতে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ ডাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধ্বলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেণছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশ্বকে চিনতে পেরে ছুটে সে নিচে নেমে এল।

'লঙ্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সের্গেই ইভানোভিচের করমর্দন করে তাঁর চুম্ম পাবার জন্য ললাট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমংকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধ্লোমাখা যে ছুংতে ভর পাচছি। অনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্লোতের বাইরে নিজেদের শাস্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শাস্ত স্থ। ইনি আমাদের বন্ধ্ ফিওদর ভার্সিলিচ, শেষ পর্যস্ত সময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধ্লেই হয়ে যাব মান্ষ' — নিজের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার স্বরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খুবই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত। 'কস্তিয়া ভারি খুদি হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে পডার কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম নিয়েই আছে। ঠিক এই খড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সাবাঁর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চর জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নয়।'

'হাাঁ, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সেগেঁই ইভানোভিচের দিকে দ্'ষ্টিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধ্লিধ্সের অতিথিদের ২।৩-মুখ

ধোয়া, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটায় তোলা এবং তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে উঠল ঝুল-বারান্দায়, অন্তঃসত্তা অবস্থায় এ অধিকারটা থেকে বন্ধিত ছিল সে।

বললে, 'এ'রা সেগে ই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।' 'ওই, এই গরমে বরদান্ত হবে না' — প্রিম্স বললেন।

'না বাবা, স্কুন্দর মিণ্টি লোক উনি, কন্তিয়াও ওঁকে খুব পছন্দ করে'—
পিতার মুখে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন
বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মিটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি. 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্থিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দ্বর্ধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাঁদছে' — স্থনে দ্বধের সঞ্চার টের পেয়ে দ্রত পায়ে সে চলে গেল শিশ্বকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শ্ব্ব অন্মান করেছিল তাই নয় (শিশ্বর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল্ল হয় নি তখনো), নিজের ব্বকে দ্বধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশ্বটির পেট খালি।

শিশ্বকক্ষের কাছে আসার আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সতিটেই কাঁদছিল সে। তার গলা শ্বনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্বত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠস্বর স্বন্দর, স্বস্থ, শ্বধ্ব ক্ষ্মোর্ত ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দুখ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধার আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!' কুর্ধার্ত চিংকারে ঝটকা দিলে শিশ্র।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিথাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কাটান শিশ্বকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গ্রছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড্র দেব, নইলে নাড্র কোথায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশ্বটির উন্দেশে।

মায়ের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। ক্লেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা, চিনতে পেরেছে আমায়!' দিশ্বে চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শ্নছিল না। শিশ্বটির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও **অধৈর্য**।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগে উঠছিল শিশ্বটি। অবশেষে শুনাপানের ব্যর্থতায় রুদ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দু'জনেই একই সঙ্গে সুন্স্থির হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশরে গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পাবছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দুল্ট দুল্টু চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তাল, নিয়ে যে হাতটা শ্নো ব্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে।

'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলায় কিটি বললে হেসে. 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়, তাহলেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শুখু আগাফিয়া মিথাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছু ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছু যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, ব্ঝতে শুরু করেছে শুখু ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদ, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শুখু একটি জীবস্ত সন্তা যা কেবল বৈষয়িক পরিচর্যা দাবি করে; কিস্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সন্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটা গোটা ইতিহাস জড়িত।

'বেশ, ও যথন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জন্লজনল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও ঘ্যিয়ে পড়ছে।' পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগ্রলো আর জানলার শাসিতে ঝটপট করা ভীমর্লটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শ্কনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে। বললে, 'গরম বাপ্ন, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা ব্ছিউও দিতেন।'

'হাাঁ, হাাঁ, শ্-শ্-শ্...' সামান্য জবাব দিয়ে শিশ্বকে মৃদ্ব দোলাতে দোলাতে, কৰ্জির কাছে যেন স্বতোয় টানা নাদ্বসন্দ্বস যে হাতখানা সে কখনো চোখ মেলে কখনো বুজে সামান্য দোলাচ্ছিল সেটাকে সঙ্গ্লেহে চেপে ধরছিল কিটি। হাতটায় অন্থির লাগছিল কিটির; ইচ্ছে হচ্ছিল তাতে চুম্ব খায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল পাছে জেগে যায় যদি। শেষ পর্যন্ত হাতটার নড়নচড়ন থেমে গেল, ম্বদে এল চোখ। শ্ব্ব মাঝে মধ্যে ছেলেটা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, লম্বা লম্বা বাঁকা আঁখিপল্লব কিছ্বটা তুলে যে চোখ মেলে সে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, অন্ধকারে তা মনে হচ্ছিল কালো আর সজল। ধাই-মা হাওয়া করা বন্ধ করে চুলতে লাগল। ওপর থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ প্রিন্সের গ্রহ্বগ্রহ্ব কণ্ঠস্বর আর কাতাভাসোভের হাসির শব্দ।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দ্বংথের কথা যে কন্তিয়া নেই। নিশ্চয় ফের গেছে মিক্ষশালায়। ওখানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন খরাপ লাগলেও আমি খ্লি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের ঢেয়ে অনেক ভালো, হাসিখ্লি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কণ্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপ্র' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কন্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধরংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনা, তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হাাঁ, ধরংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অস্থী হয় নি কিটি; এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অন্তরটাকে দ্বনিয়ায় স্বাকিছ্বর চেয়ে ভালোবাসায় সে তাঁর অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগুলো সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে, 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ন্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে র্যাদ অসত্য থাকে, তাহলে কী দরকার পড়ার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা. একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে. বিশেষ করে কাতাভাসোভকে । ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষ্মনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশেন, -- আলাদা নাকি সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে একত্রে। অর্মান এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে. এমনকি মিতিয়াকেও বস্তু করে তুলল। এতে চোখ খুলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগুলো দিয়ে যায় নি, আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সেগেই ইভানোভিচকে' — এ ভাবতেই মুখে রক্তোচ্ছন্ত্রস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তায় এবং তার মনে পড়ল গ্রেত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার প্রো ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেন্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কন্তিয়া অবিশ্বাসী'—মনে পড়তেই আবার মুখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে ষা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এর্মনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কখনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দ্ সপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অন্তপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিনতি করেছেন তাঁকে। ডল্লি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেন্ন। হয়েছিল স্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের স্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভদ্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্তাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহাযোর একমাত্র উপায় হিশেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশ্বকেও যেন দৃঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু নয়, সবই পরের জন্যে। সের্গেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কস্তিয়ার কর্তব্য হল তাঁর গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধ্য।'

হ্যাঁ, শ্ব্দ তোর বাপের মতো হবি, শ্ব্দ ওর মতো' — এই বলে, ছেলের গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

#### II W II

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মৃহ্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চেণিরিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের ষে সমস্ত বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যায়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোখেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসপ্তা, তার বিনাশ, বস্তুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ — এই সব কথাই তাঁর প্রেতন বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল। কথাগ্রাল আর তাদের সঙ্গে সংগ্লিট বােধ মননের ক্ষেত্রে খ্রই ভালাে; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না, নিজেকে লেভিনের মনে হাছিল সেই লােকের মতাে যে একটা মসালিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা দা রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যন্দ্রণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই মৃহ্ত থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অন্ভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, ষেগর্নলকে তিনি প্রতায় বলেছেন, সেগর্নল শ্ব্য অজ্ঞানতাই নয়, এগর্নল এমন একটা চিন্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি দ্বীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগন্লিতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু স্থাীর প্রসবের পর মন্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশ্ন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খ্যিস্টধর্ম যেসব উত্তর দের, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শৃধ্য উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছ্ম একটাও তিনি খুলে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দ(কের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খ্রেছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে অবাক লাগছিল, পাঁড়িত বোধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও ব্য়সের অধিকাংশ লোকে ওঁরই মতো আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতো নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কোনো সর্বনাশ দেখছেন না, খ্বই তুষ্ট আর শাস্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশ্নটা ছাড়াও অন্যান্য প্রশ্নও লোভনকে জন্বালাচ্ছিল: 'এই লোকগন্নি কি অকপট? ভান করছে না তারা? নাকি যেসব প্রশ্নে তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরক্ষভাবে পরিষ্কার করে বোঝে?' আর এই সব লোকের মতামত, যেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগন্নি সমত্বে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শ্বন্ করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তার্ণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধ্বান্ধবদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নির্মোছলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তার জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মাবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তার যে অত অন্রাগী সেই ল্ভভ, সের্গেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে যেরকম বিশ্বাস করতেন, তার স্বীও তেমনি বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্ব্ই জন র্শী, যে চাষীদের জীবন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই খিনুস্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দ্বিভিজি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছ্বর সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশেনর উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগ্নলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়. উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশেনর: যেমন, জীবদেহের বিকাশ, অন্তরাত্মার যান্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া দ্বীর প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শ্রুর করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মৃহ্তটো কেটে যেতেই তিনি তথনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তখন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভূল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শান্তচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছরাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভূল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল ম্ল্যবান, সেটাকে দ্বর্গলতা বলে মানলে সে ম্হত্গ্লোর অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর ছম্বের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তশক্তি।

### n s n

এই সব চিন্তায় তিনি কখনো অলপ, কখনো বেশি কণ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগ্রলো কখনো ছেড়ে ষেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অন্ভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষ্য ্থকে অনেক দ্বের।

ইদানীং মন্ফোয় থাকাকালে এবং গ্রামে বস্তুবাদে তিনি তার উত্তর খ্রেজ পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাং সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী ভিত্তিতে নয়।

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বছুবাদ খন্ডনের যুক্তি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগুলো তাঁর কাছে মনে হভ কার্যকরী; কিন্তু প্রশেনর মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, দ্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পন্ট শন্দগুলোর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শন্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছু একটা যেন ব্রুতে শ্রুর করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিষ্ট স্তু অনুসরণ করে ভেবে যাতে তিনি সস্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভূলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিজ্ঞার হয়ে উঠত যে বৃদ্ধি ছাড়া জীবনের গ্রুর্ত্বপূর্ণ অন্যকিছ্বর ওপর যা নির্ভর্বাণীল নয় তেমন সব শন্দেরই প্রনির্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগুলি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা'র স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যস্ত দিন দুয়েক তাঁকে তা সাস্ত্রনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দুছিপাত করা মাত্র তাও ধ্লিসাং হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো আক্রেছা।

দাদা সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খণ্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিভ, স্করিসক চাল তাঁকে প্রথমটা বির্পে করে তুললেও গিজা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মান্বের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিষ্ট একদল মান্বের, যথা গিজার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদ্যান্য স্থিত্ব যে গিজাগুলি স্বরক্ম বিশ্বাসের লোক নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সন্তরাং যা পবিত্র, নিল্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাখা কত সহজ; সন্দরে তুরীয় এক ঈশ্বর, ব্রহ্মান্ড স্থিউ ইত্যাদি দিয়ে শন্তর্ন না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, স্থিউ, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগন্নো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যার্থালক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর রন্শী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মার্থের দিক থেকে অকল্মষ দ্বিট গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারলেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধ্বিলসাং হয়ে গেল।

সারা এই বসস্তটা তিনি আত্মস্থ ছিলেন না, দার্বণ মানসিক যল্ত্রণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, স্মৃতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বস্তুপিন্ডে, অনন্ত শ্ন্যদেশে জেগে উঠল জীবসন্তার ব্দ্ব্দ, কিছ্মুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে ব্দ্ব্দ আমি।'

এ সিদ্ধান্তটা যন্ত্রণাকর একটা অসত্য, কিন্তু এই নিয়ে য**্গয**্গের মানবিক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গড়ে উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রত্যয়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শাধ্ৰ অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশাভ শক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রুপ, এমন একটা অশাভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশ্বভের ওপর এই নির্ভরশীলতা ছিম্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে স্বখী, স্বাস্থ্যবান প্রেষ্ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগনলো সব লন্কিয়ে রাখতে লাগলেন, যাতে গলায় ফাঁস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দ্বক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গ্রাল করে বসেন। কিন্তু লেভিন নিজেকে গ্রালিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলায়। বে'চেই থাকতে লাগলেন।

# n son

কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যখন তিনি বন্ধ করতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, কেননা দুঢ়ভাবে স্ক্রিদিণ্ট কাজ করে তিনি বে'চে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও স্ক্রিদিণ্ট ও দৃঢ়ভাবে।

জ্বনের গোড়ায় গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপে। ক্রিফর্ম, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্বাী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসস্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বর্সেছিল, তাতেই থেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপপ্ত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর প্রেকার উদ্যোগগ্যালর নিচ্ছলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যাদকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে ব্যস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগ্যলোয় তিনি ব্যস্ত থাকতেন শ্ব্যু এই জন্য যে তিনি যা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছু পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা প্র্প্বয়স্কতা পর্যন্ত)
যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের
জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেন্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে
ভাবনাটা বেশ স্থপ্রদ, কিছু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই
প্রয়োজন এমন পূর্ণে নিশ্চয়তা পাওয়া যেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে বেত শ্নো; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গশ্ডিতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে স্খ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অনুভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগ্লো চলছে অনেক স্ফুতিতি, ক্রমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাগুলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিয়েছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল পল্রেভ্স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশস্ত্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদ্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছ্ম গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গর্বাছ্বের রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সেগেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশ্বকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্ত্রিত শ্যালিকা এবং নিজের স্ত্রী-প্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলঙ না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা ম্গেয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তার কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দ্যুভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনির জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগন্নোর চেয়ে জর্নার।

তিনি জানতেন যে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজনুরির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খংবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খুবই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কন্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শাস্তি দিতে হবে যথাসম্ভব কড়া করে, কিন্তু গর্ চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারণয়ত পশ্বদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে সন্দ দিচ্ছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শ্ধবার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির স্বটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমস্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশন্মে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অনুপশ্ছিতির দর্ন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণাদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্মার কাছে যে খানিকটা অস্কু; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মোচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি ব্র্ড়োকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বিশ্বত থাকবেন, আর যে চাযীরা মিক্ষকালয়ে তাঁর পাত্তা পেল কথা কইবেন তাদেব সক্তে।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে যুব্তিবিস্তার তো দুরের কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অন্চিত তা স্থির করতে পারা হত মুশকিল। যখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তে শুখুই জীবনযাপন করতেন, প্রাণের মধ্যে তিনি এক অদ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দুই

বিকল্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছু একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দর্শনিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বে'চে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেয়তা তাকৈ এত পীড়িত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন, অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, সর্নিদির্শ্চি জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

## 11 2 2 11

সের্গেই ইভানোভিচ যেদিন পদ্রোভ্স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই কণ্টকর।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশ্ম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীরতা দেখায় লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খ্বই ম্ল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গ্রেগ্রাল যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার প্নরাবৃত্তি না ঘটত, যদি এই তীরতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি পর্রো ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বাঁজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিন্তু এগর্নল করে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেব্রড়ো সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগর্ন বেশি, শর্ধ্ব ক্ভাস, কালো র্নটি আর পে'য়াজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে যায় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘ্রেমায় দ্র'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন যে কাজের সময়ে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, স্ত্রী এবং শ্যালিকার শ্ব্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে কফি খান এবং ফের পায়ে হে'টে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যক্ত চাল, হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে দ্বী, ডল্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশ্বের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শ্বধ্ব একটা কথাই ভাবছিলেন, স্বকিছ্বতে খ্রুছিলেন তাঁর এই প্রশ্নের সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথায় আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যান্সেন কড়ি আর তথনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখনিপ পাতাগনুলো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠাওায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আঙিনা থেকে শ্বকনো কটু খনুলো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জবলজবলে আঙিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-ব্বক যে চাতকগনুলো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিল্রেট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর খনুলোর মধ্যে যে মান্বগনুলো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অন্থত একটা চিস্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? ব্ ডি মারেনা (অমিকান্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে'— শীর্ণ যে বৃদ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পায়ে ছটফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিস্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছুই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপ্রণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্জারর খ্রদ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগ-দাগালি ঘোড়াটা, ব্রুক যার ন্রুয়ে এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারশ্ব বিস্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাছে। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোঁকড়া-চুল, খ্রুদে ভরাট নরম দাডি আর শাদা কাঁধের ওপর ছেওা কামিজটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিছে, ধমকাছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাছে চাকায়। আর প্রধান কথা শ্বধ্ব ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছ্বই অবশিষ্ট থাকবে না আমার। কী জনো?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘন্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অনুসারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘণ্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শ্বের্ হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অল্প করে।

'অল্প অল্প করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে যাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

যোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিংকার করে কী জবাব দিলে, কিন্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যন্তের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হার্জারর সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দরে গ্রামের লোক, যেখানে লেভিন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জমি সম্পর্কে লেভিন কথাবার্তা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যোস করলেন সামনের বছর প্লাতন জমিটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁরেরই সমৃদ্ধ কমিষ্ঠ চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিতিচ' — ঘর্মাক্ত বকে থেকে মঞ্জরি ঝেডে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহলে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা'্(কিরিপ্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিহিচ! লোকটা শ্বে নিজের টুকু বার করে নেয়। চাষাভূষাকে কোনো দয়া করে না গো। আর ফোকানিচ খ্যেণা (বৃদ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ভাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষ্যির মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেডে দেয়?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভর্তি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ ব্র্ডো — হক্ মান্ব, আত্মার জন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মমতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধর্ন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্ঝলাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বে°চে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটার এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অম্পত্ট কিন্তু গ্রুহুপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক থেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোখ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

# 11 5 6 11

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগ্রলোর দিকে ততটা নয় (তখনো তিনি তা গ্রছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কখনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যাতিক ফুলকির কাজ করে প্ররো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশক্ত, প্রথক প্রথক যে ভাবনাগ্যলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কখন্যে, তাদের র্পান্তরিত ও ঘনীভূত করলে একাকার অখণ্ডতার। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগ্মলো তাঁর মন জ্বড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অন্ভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না জেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হয় কিছ্ব? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাং যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দ্বর্বাধ্য কিছ্ব একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগ্রলা কি আমি ব্রিথ নি? আর ব্রেথ কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যায্যতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অস্প্রছট, অযথার্থ ?

'না, আমি ওকে ব্ঝেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছ্ব আমি ব্ঝেছি, এ কথাগ্রেলা ব্ঝলাম তার চেয়ে পরিপ্রণ আর পরিষ্কার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শ্ব্ব একা নই, সবাই, সারা বিশ্ব প্রেরাপ্রির এটা বোঝে, শ্ব্ব এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ, সর্বদাই তা মেনে নেয়।

'ফিওদর বলছে যে কিরিক্লোভ বে'চে আছে তার পেটের জ্বন্যে।
এটা বোধগম্য এবং যৃত্তিযুক্ত, যৃত্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই
পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে
দিলে পেটের জন্যে বে'চে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের
জন্যে আর পলকেই আমি ব্রুতে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত
যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বে'চে আছে, চিন্তসম্পদে দীন
চাষীরা আর প্রজ্ঞেরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা
বলেছেন অস্পন্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের
জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দ্ভোবে, পরিক্লার
করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা
করা যাবে না, তা যুক্তিবহিভ্তি, তার পেছনে কোনো কারণ নেই,
কোনোরকম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'मृत्छत (भएत वींन कात्रण थात्क, जाशता त्राठी आत माछ नह: वींन

তার ফলাফল দেখা দেয় — পর্রম্কার, তাহলে সেটাও শহুভ নয় আর। দাঁড়াচ্ছে শহুভ কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভুত।

'আর শুভেকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলোকিককে পাই নি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলোকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরস্তর বিদ্যমান, সব দিক থেকে বেণ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এর চেয়ে বড়ো অলোকিক আর কী হতে পারে?

'সতাই কি আমি সবকিছ্র সমাধান পেরে গেছি, সত্যিই কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধ্লিমর রাস্তা দিরে যেতে যেতে ভাবলেন লেভিন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অন্ভব করছিলেন দীর্ঘ যক্ত্যার। সে অন্ভূতি এত আনন্দমর যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাসা। উত্তেজনার দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগ্রার শক্তি না থাকায়, তিনি রাস্তা থেকে নেমে বনে চুকলেন, বসলেন অ্যান্দেশন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খ্লে কন্ট্রে ভর দিয়ে শ্রে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হাাঁ, স্বৃদ্ধির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগ্রেলার দিকে একদ্নেট চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথরাদ্ধ একটা সবাজ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘ্রিয়য়ে আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস নাইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিজ্ঞার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ডাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বন্ধুর রুপান্তর ঘটছে। এই আন্তেশন গাছগুলো, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, সবাইকে নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?.. চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সন্তব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্যাটিত হচ্ছিল না দেখে অবাক লেগেছিল আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিষ্কার যে সবসময় সেই অন্সারেই চলি, আর চাষীটা যখন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জনা, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

'কিছ্বই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শ্ব্র সেইটে জানলাম। যে শক্তি শ্ব্র অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে ব্রুলাম। আমি ম্বিক্ত পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।'

এবং বিগত দুই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকর্পে পীড়িত প্রিয়জন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পন্ট ভাবনা দিয়ে যার শ্রু ।

তখন সেই প্রথম বার পরিজ্ঞার করে এইটে ব্ঝতে পেরে যে প্রত্যেক মান্বের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্রণা. মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছ্ব নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘন্য বিদ্রুপ বলে মনে না হয়, নতবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বে'চে রইলেন তিনি. ভাবতে থাকলেন, অন্ভব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন. অনেক আনন্দান্ভূতি হয়েছে তাঁর, নিজের জ্বীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে সূখীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিন্তু ভেবেছেন ভূল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পর্ন্থ হয়েছেন তিনি, বে'চে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিন্তা করেছেন এই সব সত্যকে শ্ব্যু গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এডিয়ে গিয়ে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুধ্য তারই কল্যাণে তিনি বে'চে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগ্লো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত ক্লু ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লুঠ করতাম, মিথ্যে বলতাম, খুন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পার্শবিক সন্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কম্পনার্শক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব খ্রুজেছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খার না প্রশেনর সঙ্গে। দ্বয়ং জীবনই আমায় জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমায়, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি তা পেতে পারি না।

'কোথেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রত্যয়ে পেণছৈছি যে প্রতিবেশীকে টুণ্ট চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা প্রেণে যা বাধা দেয় তাদের নিমুল করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহান।'

'হাাঁ, গর্ব' — উপত্নড় হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিনানি বানতে বানতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শব্ধ নর, নিব্রণিদ্ধতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধ্তিতা, মননের ধ্ততিই। মননের কারচুপিই' — প্রনরাব্যন্তি করলেন তিনি।

### 11 20 11

লেভিনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দ্শোর কথা।
কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগন্নে রাঙ্গপবেরি ভার্জছিল,
দন্ধ খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে
লেভিনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শ্রুর করেন যে তারা যেটা ভাঙছে
সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা
যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দন্ধ যদি ফেলে
দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগনলো ছেলেমেয়েরা যে শান্ত, বিষণ্ণ অবিশ্বাসে শন্দছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শন্ধ্ন দর্শ্ব হঙ্গেছিল এই যে চমংকার একটা খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাদের ব্যবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, যে-জিনিসগ্লো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বে'চে আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোদ্দীপক বা গ্রুব্বপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিয়ে আমাদের ভাষবার কিছু নেই, সর্বদা ওগ্লো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র্যাম্পরেরি দিয়ে মোমবাতির আগ্রনে ভাজছি, দ্ধ খাছি সোজা পরম্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওয়ার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বৃদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মান্বের জীবনের অর্থ খ্জতে গোছ ?' ভেবে চললেন লেভিন।

সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মান্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দের যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগর্লোও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জ্ঞানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পন্ট করে নয়। শ্বেষ্ সন্দেহজ্ঞানক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিস্কু শিশন্দের যদি ছেড়ে দিরে বলা হর নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দ্বখ দ্বয়ে নিক, তাহলে দ্বভূমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা যাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিস্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক একেশ্বর ও স্রন্থীর কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা স্ব কী তা না ব্রেষ, কুকী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগালৈ ছাড়া বানাও দেখি কিছা!

'আমরা **শব্দ, ভাঙি, কেননা প্রাণে**র দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই **শিশ্**রে**লির মতো**! 'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জুড়োয়? কোথেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খিন্দটান, খিন্দটধর্ম যা দের, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বে'চে আছি, অথচ ওই শিশ্বদের মতো কিছু না ব্বেথ ওগ্বলো ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি যার ওপর বে'চে আছি। কিন্তু জীবনের গ্রেত্ব ধরে এমন ম্হর্ত আসা মাত্রই শীতার্ত্ব, ক্ষ্মার্ত শিশ্বদের মতোই আমি তার কাছে যাই। নন্টামির জন্যে শিশ্বদের তো ধমক দের মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অন্ভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমান্যি চেন্টায় আমার দায়িত্ব ধরা হচ্ছে না।

'হাাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদত্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হৃদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গিজা।

'গিরজা? গিরজা!' কথাটার প্রনরাব্ত্তি করলেন লেভিন, অন্য পাশে কাত হয়ে কন্ইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন স্দ্রের, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গর্র পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা বা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নন্ট করতে পারে এমন সবকিছ্ব ভেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অন্তুত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'স্ভিট? কিন্তু অন্তিছের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অন্তিছ দিয়েই? কিছ্ব দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাণ? কু'য়ের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্থালনের?..

'না, আমি কিছু জানি না, জানতে পারি না, শুখু সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাড়া।'

এখন তাঁর মনে হল গিজার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নচ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মান্বের একমাত্ত কর্তব্য হিশেবে শ্বভে

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পে্রেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লঙ্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, প্রথিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মান্স, প্রাপ্ত আর ম্র্র্খ, শিশ্ব আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্ভভ, কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলোকিকে, শ্ব্ধ্ তার জন্যই বাঁচা সার্থক, শ্ব্ধ্ তাকেই আমরা ম্ল্য দিই।

চিত হয়ে শ্রে তিনি উচ্চ, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শ্নাদেশ, গোল গম্ব্জ নয়? কিন্তু ষতই আমি চোখ কৃচকে দ্বিট শানিত করি, শ্নাদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সমীম ছাড়া আর কিছ্ই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে যখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গম্ব্জ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দ্বে দেখার চেন্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনায় ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শ্ব্ধ রহস্যময় যে কণ্ঠস্বরগ্রলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সত্যিই কি এটা বিশ্বাস?' নিজের স্বথে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কামা উদ্গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অশ্রস্থা চোথের জল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

### n 28 n

লেভিন সামনে তাকিয়ে গর্র পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শ্নতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোংফোং। কিন্তু ভাবনায় তিনি এমন ডুবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। সেটা তাঁর মনে হয় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে

'মা-ঠাকর্ন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভদলোক।'

এসে চিংকার করে বললে:

লেভিন গাড়িতে উঠে বসে লাগাম টেনে নিলেন।

শবপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিং ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত প্রুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে শ্বা, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেন্টা করলেন। এবং দাদা, শ্বা আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অন্যরকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাষটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁংফোঁং করে প্রেষ্টু যে ঘোড়াটা ছ্টতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদ্টো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজ্বহাত খ্জছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা য্তেছে বড়ো বেশি উচু করে, কিন্তু সেটা তিরস্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছ্ব মাথায় আসছিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গ‡ড়ি আছে' — লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছ্ব্রো না, শেখাতে এসো না আমায়!' কোচোয়ানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতোই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে যায় তাঁর, আর তক্ষ্বনি সখেদে টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের আবেগ তৎক্ষণাৎ বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পেশ্ছিতে যখন সিকি ভাস্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কন্তিরা মেসো! মা-ও আসছে, দাদ্বও, সেগেই ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা। 'কে?'

'সাংঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়স্ক নাকি যুবক?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'শাধু অসহ্য কেউ না হলে বাচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিয়ে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন স্ট্র-হ্যাট মাধায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া যা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খ্বই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগ্নলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কথনো করেন নি: সম্প্রতি মস্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লেভিনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পন্টতই কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি জিতেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক' করে লঘ্দুচিন্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই ৷'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগোস করলেন স্থাীর থবর।

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডিল্ল বললেন।

প্রাকে লেভিন সর্বাদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপঞ্জনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' — হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠান্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডব্লি বললেন।

'তা কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইরের কাছে এসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু, না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' — উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মন্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অম্বস্থি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সেগেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সাবাঁরি যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশ্ন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সেগেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুখালেন:

'কী, সমালোচনা বেরুল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিম,লক প্রশন্টার হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর আ্যাম্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল, ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখন, দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, বৃট্টি নামবে।'

আর শহুতা নয়, পরম্পরের মধ্যে যে নির্ব্তাপ সম্পর্ক লেভিন এত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগ্নলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব করছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রাহী। কেন বলনে ডো?'

'মানে, আমি এই চ্ড়ান্ত নিশ্চয়তায় পে'ছিছি যে আমি যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অন্যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে নাঃ এখন…'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আম্বদে ম্খভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পণ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্যিত হয়েছে বলে এত কণ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' — যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালে।' — বললেন তিনি সবার উদ্দেশে।

সর্ হাটাপথটা দিয়ে তাঁরা পেণছলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জন্বজনলে কাউ-হাইটের নীরন্ধ্র ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সব্জ হেলেবারের উচ্চু উচ্চু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যাস্পেন গাছগালোর তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগস্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেণ্ডি আর গাণ্ডি পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গোলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রাটি, শসা আর টাটকা মধ্য আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেণ্টা করে, ক্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গ্রেপ্তন শ্রনতে শ্রনতে তিনি একটা কুটিরে পে'ছলেন। ঢোকবার ম্থেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে রেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিস্তু সাবধানে লেভিন তাকে ম্বুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছয় অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মিক্কলালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খ্রিটর সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে; আছে প্রনো মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগ্রলো। চাকের ম্খগ্রলায় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজগিজ করছে প্রন্য আর অন্যান্য মৌমাছিয়া এবং সেখান থেকে কমাঁ মাছিয়া বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে ফুটস্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে — আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা বাচ্ছিল নানা ধর্নন, কখনো কাজে বাস্ত দ্রুত উন্তীয়মান কমা মাছির গর্পন, কখনো প্রুষ মাছির ভে'প্র, কখনো শন্ত্র কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হ্ল ফুটাতে উদ্যত সান্দ্রী মাছিদের হ'বিশ্বারি। বেড়ার ওপাশে বৃদ্ধ মাক্ষকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে

দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তা থেকে সংবিৎ ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সনুযোগ পেয়ে খ্রশি হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো। 'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে তা মিলিয়ে যাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মৃহ্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অন্ভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গ্রন্থতর কিছ্ একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশাস্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শৃধ্ সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু গোটাগাটি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগ্নলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভর দেখিরে আর আনমনা করে পরিপ্রণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বণ্ডিত করতে চাইছিল, কু'কড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাধ্য করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিস্তা তাঁকে আছেল্ল করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিস্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগ্রলো সত্ত্বেও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষ্রল, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

#### 11 5 & N

'জানো কস্তিয়া, কার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধ্য ভাগ করে দিতে দিতে ডল্লি বললেন, 'দ্রন্স্কির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় প্রেরা এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাতাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছারতী যাচ্ছে নাকি?' সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি। সেগেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছ্র্রির দিয়ে সন্তর্পণে কাপের কিনারায় মধ্যুস্রোতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেন্টা করতে লাগলেন।

'যাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা ব্রথতে হবে কিভাবে? খি.সেটর দোহাই, আমায় একটু ব্রিয়ে বল্ন সেগেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছাব্রতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পণ্টতই লেভিনের অন্পন্থিতিতে যে আলাপ শ্রে হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিম্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধ্যে কালো হয়ে আসা যে মৌমাছিটা তাকে ছারি থেকে একটা শক্ত অ্যাম্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোঞ্জভ?'

'যদ্দ্ধ কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দ্বঃথকণ্টে সহান্দ্র্ভাত বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' — বললেন সের্গেই হভানোভিচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশ্বরের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন; 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কস্তিয়া, একটা মৌমাছি! আমাদের সত্যিই হল ফোটাবে!' একটা বোলতাকে ঝেডে ফেলে ডল্লি বললেন।

**र्ला**छन वललन, 'आदा ना, এটা মৌমাছি नय़, বো**ल**তा।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলনে দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পণ্টতই তাঁকে তক্দ্বন্দে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খিক্রটান তো ততোধিক, যুদ্ধ, শুরুরুর দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ. অনিবার্যরূপে তারা গিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং সুবুদ্ধি দ্ই-ই বলে যে রাণ্টীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুক্ষের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।

সেগেহি ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আ**পত্তি নি**রে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খি'চ যাদ্ম, এমন ঘটনা হতে পারে যে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপন্তিটা সেগেই ইভানোভিচের পছন্দ হল না। কাতাভাসোভের কথায় ভুরু কুচকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনথিক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্লেফ মানবিক খি.স্টীয় অন্ভূতির অভিব্যক্তি। খ্ন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই যাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধর্মবীয়ও নয়, নিতান্ত শিশ্ব, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষ্বন্ধ হয়ে ওঠে চিন্ত, এই বীভৎসতা বন্ধ করায় সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাচ্ছে রুশীরা। কল্পনা কর, রান্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশ্বকে; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগোস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খুন করব না তাকে।'

'না, খুনই কর্রাব।'

'জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না, দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'— অসস্তোষে ভূর্ কুচকে বললেন সেগেই ইভানোভিচ; 'দ্রাত্মা হাগর সন্তানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বে'চে আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শ্রনছে তাদের ভাইদের কন্টের কথা এবং কথা কইতে শ্রু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।' 'আমারও না' — প্রিন্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগঞ্জ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি ব্লগারীয় বীভংসতার আগেও ব্রুতে পারতাম না হঠাং কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত র্শীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্রাব, নয় কার্লস্বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শৃথ্ব রাশিয়াকে নিয়ে, স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।'

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছ্ম এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে. তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহীন।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিম্প বললেন।

ুনা বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গিজার?' আলাপটা শ্নতে শ্নতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিশ্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে স্বাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গিজার? প্রেরাহিতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছ্ই ব্রুবল না, শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘাস ফেললে' --বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা গ্রাণের জন্যে টাকা তোলা হচ্ছে গিজার, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিস্তু কিসের জন্যে দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম মৃহত্তে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মিক্ষকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

ব্দ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মধ্র পাত্র হাতে সঙ্গেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল ভদ্রলোকদের দিকে, স্পন্টতই কিছুই সে ব্ঝতে পার্রাছল না, চাইছিলও না।

সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে, 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস কর্ন-না। কিছ্ ই ও জানে না, ভাবছেও না কিছ্ ই'— লেভিন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শ্নেছ মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গিজায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খি ফুটানদের জন্যে আমাদের লড়া উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সমাট আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিজ্ঞার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যস্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শ্বাল দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে।

'জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই আমার' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সবকিছু ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সবখান থেকে, সোজাস্জি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের ম্বিটিভক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

আমার মতে এতে বোঝায়'—উত্তেজিত হতে শ্রু করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মান্ধের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা প্রগাচোভের দস্যুদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি…'

'তোকে বলছি শ্ব্ধ্ শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এথানে সমগ্র জনগণ সোজাস্কি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনিদিশ্ট। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছ্ব একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নিয়ে' — লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?' দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সেগেই ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেত্রে।

'হ্যাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস. তাহলে বলাই বাহ্লা, সেটা ধরা খ্বই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবিতিত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইচ্ছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হাদয় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শ্রু করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংস্কারাচ্ছার নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিষ্কার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। ব্রন্ধিজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যারা আগে ছিল পরস্পর অতি শত্রতাপরায়ণ, তারা মিলে গেছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক মুখপত্র একই কথা বলছে, একটা ভৌত শত্তি অনুভব করছে সবাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।' 'হাাঁ, খবরের কাগজগুলো একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ্ভ হোক বা না হোক — থবরের কাগজ প্রকাশ কবি না আমি, তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি বৃদ্ধিজীবী জগতে একই চিস্তাধারার কথা' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে। লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ প্রিম্প তাঁকে থামালেন। বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, শুেপান আর্কাদিচ, আপনি তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুখু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডল্লি, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সং লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনে বিশ্বাস না করে কি চলো।'

'হাাঁ, দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পহিকাগ্নলোর এক চিন্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা ব্রিয়েরে দিয়েছে: যৃদ্ধ বাধলেই তাদের মুনাফা হয় দিগ্রণ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পাঁৱকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমি শা্ধ্য একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিশ্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমংকার বলেছিলেন আলফেশস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমংকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান ঝঞ্চাক্রমণে!'

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকের।' — সশব্দে হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কম্পনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' — ডব্লি বললেন, 'শ্বং ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গ**্লি কিং**বা চাব্ক হাতে কসাক ঘোড়সওয়ার' — প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়!' বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শ্রু করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

সমাজের প্রতিটি সভাই তার উপযুক্ত কাজ করতেই আহত। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপত্রের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মুখ ব্'জে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে রুশী জনগণের ক'ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপাঁড়িত ভাইদের জন্যে তারা আত্মদানে রাজি: এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভাশ্ডার।

'কিন্তু শ্বধ্ব তো আত্মদান নয়, তুকাঁদের খ্বন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নম্ন' — যে চিন্তাগন্লো এখন তাঁর মন জন্তে আছে. তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকথনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দ্বর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাস্যে।

'খিক্রন্ট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভদ্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি ব্যোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দশ্ডায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দৃষ্টিপাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিংকার করলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নম্ন, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শ্রে করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের সঙ্গে তর্ক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচছাদিত, আর আমি নগা।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসম্ভব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধরংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্ভ স্বেছ্টাসনিকের কথা শুনে পত্রিকাগ্লোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ভজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিস্তা ও ইছ্যা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিস্তা যা অভিবাক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগ্লোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই সব চিস্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিস্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেয়ে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বন্থু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তিনি দ্টেড়াবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শৃথা শৃত্তের যে নীতিগালি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাক্রিয়ানদের আমন্যণের কিংবদন্তিতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব কর্ন, শাসন কর্ন। সানন্দে আমরা পরিপূর্ণ বশ মানছি। সমন্ত মেহনত, সমন্ত হীনতা, সমন্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সেগেই ইভানিচদের কথায়, মহামালো কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে দ্লাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায়্য হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছুরই সমাধান হত না। শৃধ্য একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মৃহ্তুর্তে তর্ক সেগেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তর্ক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃষ্টি নামার সাগে বাড়ি ফেরা ভালো।

### n 59 n

প্রিম্প আর সের্গেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িয়ে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কখনো শাদা, কখনো কালো মেঘ এত দ্রুত এগিয়ে আর্সছিল যে ব্লিটর আগে বাড়ি পেণছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগরলো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছর্টি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তখনো দ্ব'শ পা বাকি, হঠাৎ বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো ম্বর্তে তুম্ল বর্ষণ শ্রুর হয়ে যেতে পারে। সশংকিত সহর্ষ চিংকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা। পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোলমে যুঝতে যুঝতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দুছিটুছত না করে শুরু করলেন দাছতে। প্রুষেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। অলিন্দের কাছে পেছতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রণালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছু পেছু বড়োরাও ফুর্তিত কথা কইতে ছুটলেন চালের আশ্রমে।

শাল আর কম্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্ সান্দ্রভনা ?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।' 'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।' লেভিন কতকগুলো কম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই স্বল্প সময়ঢ়ুকুর মধ্যেই মেঘ তার ব্রক দিয়ে স্থাকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিচ্ছিল লেভিনকে, লিশ্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অস্কৃত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফেকড়ি ন্যাংটা করে একদিকে ন্ইয়ে দিচ্ছিল স্বকিছ্বকে: আকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েরা কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছ্টে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে ব্রুটির পর্দায় দ্বের বন আর কাছের মাঠের আধখানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রুত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোটোর ভেঙে যাওয়া ব্রুটির আর্র্রতা টের পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খসে গেল হাত থেকে, সামনের দিকে মাথা ন্ইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে, দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাৎ সব ঝলকে উঠল, আগন্ন লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গদ্বজ । ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খ্লে ব্লিটর যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সব্জ চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সত্যিই বাজ

পড়েছে নাকি?' লোভন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দ্রতবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যান্য গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যুতের ঝলক, বন্ধ্রের নির্মোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বাধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিভবিড করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা যেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহীন সেটা তক্ষ্বনি তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহীন প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছ্ব আর তাঁর করার নেই।

যেখানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যস্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রান্তে, ব্রুড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দর্টি মর্বার্ত কিসের ওপর যেন গর্নাড় মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যথন ওদের কাছে ছুটে গেলেন, ব্লিট ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শ্রুব্ করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শ্রকনো, কিন্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বজ্রপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল ব্লিট থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দ্ব'জনেই ঝু'কে আছে সব্লে ছাতা মেলা প্যারাম্ব্লেটারের ওপর।

'বে'চে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জলে তাঁর জলভরা জুতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মৃথ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লম্জা হয় না তোমার! ব্রঝতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্থাীর ওপর খেণিকয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে ধাব ভাবছিলাম এমন সমর ও চে'চিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ৎ দিতে লাগল কিটি।

মিতিয়া অক্ষত, শ্বকনো, দ্বর্যোগেও ঘ্রম তার ভাঙে নি। 'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!' ভেজা কাঁথাগনলো জড়ো করা হল। শিশন্টিকে বার করে তাকে কোলে নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন বাচ্ছিলেন স্বীর পাশে পাশে, আয়াকে লন্কিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির হাতে।

### H Z F H

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন ষেন যোগ দিচ্ছিলেন শুধ্ব তাঁর মানসের একটা বহির্ভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তনিটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অস্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মূর্ছনা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বের্নো যায় না; তা ছাড়া বজ্রগর্ভ কালো মেঘ দিগস্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে। প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাসাকৌতুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সেগেই ইভানোভিচের অনুরোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সেগেই ইভানোভিচও বেশ খুলিতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শ্নতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশেবর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ্ব আর স্কুম্বর করে যে সবাই তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।

শ্ব্ব কিটির স্বটা শোনা হল না, মিতিয়াকে ল্লান করাবার জন্য ডাক পডেছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছ্ম পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশুককে।

চা ফেলে রেখে, চিন্তাকর্ষক কথাবার্তাটার ছেদ পড়ল বলে দ্বংখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হরেছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবল গ্রেছপূর্ণ ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেভিন চুকলেন শিশুকক্ষে।

ম.ক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবয্গ শ্রে করতে হবে, সের্গেই ইভানোভিচের প্রেরা না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎস্ক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ডাকা হল তার জন্য কোত্হল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ধ করে তুললেও, ড্রায়িং-র্ম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মাত্রই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিন্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গ্রেম্থ নিয়ে এই সব য্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে ম্হুতে তিনি সে সব ভুলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিয়েছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও স্ক্রিদিণ্টি। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সাম্বনার জন্য চিন্তার প্ররো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দুটো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হ্যাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গশ্বজ্ঞটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি পুরো ভাবি নি, কী একটা যেন লুকিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক, আপত্তি করা চলবে না। পুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

শিশ্বকক্ষে ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী ল্বিক্য়ে রাখছিলেন তিনি। শ্ভ আছে তাঁর এই উন্মোচনটা যদি হয় ঐশী সন্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খিন্স্টীয় গিজায়? এই উন্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, ম্সলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শ্ভের প্রচার, শ্ভকর্ম আচরণ করে থাকে?

তাঁর মনে হল এ প্রদেনর জবাব তাঁর আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশ্বকক্ষে।

আন্তিন গ্রাটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশ্রটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শ্বনে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিং হয়ে ভাসস্ত হৃষ্টপ**্ষ্ট** ছটফটে-পা ছেলের মাথার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর।

শ্বামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া স্পষ্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধ্নিকে, ঝুকে পড়ল সে শিশ্রর ওপর। শিশ্র চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝুকে এল, হাসিতে জন্লজন্ল করে উঠল শিশ্র, দ্বই হাতে স্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মত্তপ্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শ্ব্রু কিটি আর আয়াকে নয়, লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছনাস।

এক হাতে শিশুকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মূছে শিশুর তীক্ষা চিৎকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শ্রুর্ করেছ' — ছেলেকে ব্রুকে করে শাস্তভাবে তার অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দ্বঃখ হতেই শ্রুর্ করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে ভোমার টান নেই।'

'উ'হ;, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শৃধ্ বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি, ওর জন্যে হতাশা?'

'না, 'ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের স্নেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা স্থান্ভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অন্কম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগ্রাল কিটি খুলে রেখেছিল, সর্ম সর্ম আঙ্কলে তা পরতে পরতে শিশ্বে মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শ্নাছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর কর্ণা অন্ভব করতাম, বেশি। আজ বজ্রঝঞ্চার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে ব্রুগ্লাম কত ভালোবাসি ওকে।' रामिए উञ्जान हा छेरेन कि है।

বললে, 'আর তুমি খ্ব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিন্টি লোক কাতাভাসোভ! হাাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। স্নানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

# n 22 n

শিশ্বকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পন্টতা ছিল সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

জুয়িং-র্ম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কন্টে ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, য়েদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দ্রের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শ্নছিলেন লিপ্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোটায় ফেল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শ্ব্দ ছায়াপথ নয়, জন্লজনলে নক্ষত্রগ্রেলাও অদ্শ্য হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল তাদের, যেন নির্ভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছুড়ে দিয়েছে।

'কিস্তু কী আমাকে জনালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই. যদিও সেটা ঠিক কী. তথনো তাঁর জানা নেই।

'হাাঁ, ঐশী সন্তার স্কুপণ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শা্তের নীতি, বা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অন্ভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজটাকে গির্জা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাছি না, চাই না-চাই মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহ্বদি, ম্বলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ — কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপদ্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষ্মনি সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সন্তার সঙ্গে গোটা মানবজাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাবে। কিন্তু কী আমি কর্রাছ? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হয়েছে এমন জ্ঞান যা য্বিত্বর অন্ধিগম্যা, অথচ একরোখার মতো সে জ্ঞানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিক্ষ্ম্নর?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উক্ষ্ম্মল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যোস করলেন নিজেকে, 'কিন্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে প্রথিবীর ঘ্র্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

'জ্যোতির্বিদরা যদি প্থিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নেয়, তাহলে কিছু তারা ব্ঝতে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিত্বগর্থালর দ্বেজ, ভার, গতি ও অভ্যিরতা নিয়ে তাদের বিস্ময়কর সব সিদ্ধান্ত তো শ্ব্দ্ নিশ্চল প্থিবীকে ঘিরে দৃশ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ্ক করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগস্তকে ধরে দৃষ্টিগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শ্বভের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খিন্সটধর্ম আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমস্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সন্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশ্ন সমাধানের অধিকার ও সম্ভাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি যাও নি?' হঠাং শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রায়ং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?' তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মৃহ্তে আবার বিদৃত্তি থলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মৃখ। বিদৃত্তের আলোয় তাঁর সমস্ত মৃখখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও ব্ঝতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লোভনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উ'হ্, বলব।' কিন্তু ষে মৃহ্তে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তথন। বললে:

'শোনো কস্তিয়া! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সের্গেই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসুবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যাণ্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চয় যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুম্ খেয়ে।
'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন
ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহস্য, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল
আমার কাছেই তা গ্রেত্বপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, স্থী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কম্পনা করেছিলাম আমার প্রস্লেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জ্ঞানি না কী এটা, কিন্তু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দৃঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিত্রাধিক পবিত্র এবং অন্য লোক, এমনকি দ্ব্রী — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অন্তাপ করব তার জন্যে, কেন আমি প্রার্থনা করিছ যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না ব্বেওও প্রার্থনা করে যাব, কিন্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার প্রুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষে, তার প্রতিটি মিনিট শৃর্থ, আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শ্রুভের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সন্ধারিত করতে!'

# **উ**खब्र निद्यमन

# usn

ল. ন. তলপ্তয় (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর। শৃথ্য শিল্পী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁভিয়েছে।

জন্মস্ত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষার তিনি র্শ অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ার তাঁর পূর্বপ্র্র্বদের কাউণ্ট খেতাব দিরেছিলেন র্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বম্ব হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়াস্নায়া পালয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মংস্যাশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলডেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগ্রলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলন্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্রের কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায়্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের ম্বাক্তর ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহে তিনি একটা আশ্বিক কান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার ম্লকথটো হল, 'নিজের সমাজের জীবনকে তিনি বর্জনে করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর স্ব্বিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলস্তরের ক্রিয়াকলাপে রুশ অভিজ্ঞাতপ্রধান রাণ্ট্র আত্মনিতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলস্তর করেন, তা বিশেষ তীর হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে। অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করে জনগণের, 'যারা জীবন গড়ছে তাদের'\*\*

म. न. जमस्त्र, 'श्वीकार्त्वाख"।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিশপী ইলিয়া রেপিন তলগুরকে একেছেন এক মহাবল কৃষকের মর্তিতে যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আলা কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা নাটেনে তিনি আর মর্নিক্ত পাবেন না'।\* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলগুর।

# nen

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলগুর রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যাস যদ্ধ ও শান্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'প্নের্খান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আল্লা কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তয় লিখেছিলেন: 'অব্লোন্ শ্কিদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্টা, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তয়ের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শ্রুর হয়ে আয়ো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাজ্ম পরস্পর অছেদা বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জর্মরি সমস্যা। 'আয়া কায়েনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'র্স্কিক ভেন্তুনিক' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কায় একজন সমালোচক তলস্তয়ের উপনাস্টিতে অস্তভেদী দ্গিতত লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অনুভবযোগ্য ধরংস'।

এই দিয়েই শ্রের হচ্ছে উপন্যাস। অব্লোন্দিক দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আমা কারেনিনা এলেন মস্কোর আর ঠিক এই সময়েই প্রভল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শান্তি ও স্বস্থি বজার রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

'আলা কারেনিনা', খল্ড ২, অংশ ৮, অধ্যায় ১০, প্র ৪৬৫।

কার্রোনন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দুঢ় সমর্থক। কিন্তু তলপ্তর যথন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সম্ভরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিম্ন করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ করছিল। উপন্যাসের একটা খসড়া পান্ডুলিপিতে বলা হয়েছে, 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আনুষ্ঠোনিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্তু উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বাহিক। 'স্বা?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্ স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্লোন্স্কির পিটার্সব্রগ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্ত্রয় লিখছেন, 'প্রিন্স চেচেন্ স্কির স্থাী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে: প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'\* সমস্যাগ্রেলার সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে, কিন্তু তার পেছনে বেড়ে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলশুর। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্স'ব্রগে পিতার জীবনযাপনে एकंटलरभरत्रता वाथा হয় ना। विमानार्ज्य जना एकटलरभरत्ररम्य रम्थ्या হয় শিক্ষায়তনে। 🗱 'আহ্লা কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তুয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না: বিবাহের প্রশেন নিহিলিম্ট তত্ত তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্ত তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে বনেদী অভিজ্ঞাত পরিবার ভেঙে পডছে। 'পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি খ'জতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশ্বদ্ধ জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্থাকৈ। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মন্ত্রে করে লেভিনকে। তলশুয় লিখছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মুদ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম

<sup>\* &#</sup>x27;আল্লা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, পৃঃ ৩৮৫।

<sup>\*\* &#</sup>x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প্: ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তর্ণী বৌরের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিক্ষার ধারণা হল যে কণ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মাল, সার্বিক এক অপর্প জীবনে পরিণত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।'\* লেভিনের স্বপ্ন তাঁর নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত খেয়াল ছিল না, তলস্তরের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

# non

অভিজাত সম্পত্তির প্রশনটা ছিল আরো গ্রেত্বপূর্ণ ও তীর। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওরায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধরুসে পড়ে। বার্থ হয় ক্লবিকর্ম ও জীবনবারার পরেনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেষ্টা। 'আল্লা কার্রোননা' উপন্যাসে তলশুয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মান্যুষকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অব্লোন্স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলস্তম লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'\*\* চাকরি নিতে হল তাঁকে: শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদশায়। অব্লোন্স্কির স্বী ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশ্বদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ড্রারং-त्रास्म। ताँधानि हिल ना। नराणे शतात मध्या, भाल एनथा एमाना करत स्य মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছুর দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত: মাথন নেই, এমনকি শিশ্বদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুর্রাগ পাওয়া যাচ্ছে না: ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল ব্রডো ব্রডো বেগানি রঙের ছিবডে মাংসের মোরগ। মেঝে

- 🔹 'আমা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬০।
- \*\* 'আমা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১৭, পৃ: ৩৭০।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না. সবাই আল, চাবে বাস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দশ্ভের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পডে জায়গাটা: এমনকি বেডিয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গরুর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ বাঁড়, গর্জন করত সেটা, স্কুতরাং সে ঢি'স মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উন্নের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইন্দ্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'\* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত ক্র্যিকর্মের এই হল হাল। অবলোন স্ক্রি বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্ত যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালাতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই কৃষকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই প্রুরনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলম্ভয় লিখছেন: 'আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুবে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস। \*\* লেভিন দেখতে পান 'নোকোয় তাঁর জল উঠছে ফটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খ্রেজছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসর্জনের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের পারনো জীবনকে, নিজের অকেন্ডো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন।'\*\*\*

### 11811

একটা উদ্বেগ ও বিহ্বলতায় 'আল্লা কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শ্বধ্ব আল্লা নন, লেভিনও, বিনি

- 💌 'আञ्चा कारमिनना', थ'फ ১, अश्म ७, अक्षाप्त २, भरू: ७८১ ७८२।
- \*\* 'আমা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৯, পঃ ৪৪৪।
- \*\*\* 'আলা কার্রোননা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, প্র ৩৬১।

'নির্ভারবিন্দ্র' খ্রুজতে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মূথে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবিকছ্র ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহরল আতংক আর অস্থিরতার কবলস্থ হয়ে পড়ে সবাই। যখন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভস্কিও বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছ্র একটা কারচুপি থাকেই।'\* আর চাষী যতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাচ্ছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্লোন্স্কিও মনে করেন 'অসাধ্র'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থকাটা বাড়িয়ে না দেখার চেন্টা করেন লেভিন, কিন্তু সে পার্থকাটা এত বেশি গ্রুরতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রবনা সম্পর্কটা 'উলটিয়ে গেছে' আর নতুন ব্রজ্বায়া প্রভিবাদী যে সম্পর্কটা ক্রমণ দানা বাধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দ্বর্বোধ্য। তিনি তাতে আস্থাহীন, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্লোন্চ্ক 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পর্নজির ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভরশীল। অব্লোন্চ্কির সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধ্ব পন্থায়, কলে-কোশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপ্ল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শহুর্য এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে মুনাফা।'\*\*

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তম, তাঁর মতে কর্ষকের 'শস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মাল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গ্রুত্বপূর্ণ ছিল দিভয়াজ্দিক আর 'ভূমিদাস প্রথার গর্প্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জামদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দৃর্দশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সেউদ্দেশাে তিনি সাবেকি সামস্ততান্তিক রাশিয়ার এবং বৃজ্জোয়া ইংলন্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়ােগের প্রশন এখন সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

 <sup>&#</sup>x27;আয়া কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, প৻ঃ ২০৫।

<sup>\*\* &#</sup>x27;आज्ञा कार्र्तानना', चन्छ २, जश्म ७, जक्षात्र ১১, भर्ः २०८।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলপ্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়. উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা স্কর্নিদিপ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন সবকিছা ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র স্কুন্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন ষখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শাধ্য এইটেই গারাম্বপূর্ণ প্রশন।'\* সমকালীন জীবনকে তার জরারি প্রদনগালির সমস্ত বৈচিত্ত্যে দেখানো হয়েছে তলস্ত্রয়ের উপন্যাসে। কনস্তান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। ক্র্যিকর্মে যেমন প্রেনো সামস্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন ব্রন্ধোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তার কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'পঞ্জি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খার্টানর সব কণ্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটক লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাডতি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পঃজিপতিরা।'\*\* লেভিন অনুভব করেন, সামাজিক ন্যায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীধী তলস্তুয় নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলপ্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। । \*\*\* এখানে আন্মোহ্মতি সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্তেও 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঢেলে সাজার' তীর সামাজিক সমস্যার মুখেমুখি করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লোভন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থ নৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আল্লা কারেনিনা' পড়ে দন্তয়েভঙ্গিক চমংকৃত হর্মেছলেন এই দেখে যে তলপ্তর বস্তুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ. বর্তমান রূশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশেনর মধ্যে যেগালি গরেত্বপূর্ণ তা সবই যেন জডো করা হয়েছে একটা বিন্দুতে।'\*\*\*\*

<sup>🔹 &#</sup>x27;আমা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, পঃ ৪২৮-৪২৯।

<sup>\*\*</sup> प्यादा कार्र्जानना', रूप्ड ১, प्यश्म ১, प्रधात्र २৫, भृ: ১২২।

<sup>\*\*\* &#</sup>x27;आज्ञा कार्रातनिना', थन्ड ১, खश्म ১, खशाप्त २७, भर्ः ১२৮।

<sup>\*\*\*\*</sup> ফ. ম. দন্তরেভন্কি, 'লেখকের দিনলিপি', ফের্ব্রারি, ১৮৭৭।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিজাত রূশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলম্ভয়ের ভাবনা কারেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত ম্পর্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি। 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্তাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কারেনিনের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে তলম্ভয় এ'কেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিস্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পণ্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সন্তিয় একজন রাজপুরেষ। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান কর্মণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর স্বকিছা। তলস্তম লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জানের किम्भारत कातारेम्क भूरविनियाय स्मिष्कर्मात वाभावणे ७८ठे या আलाक स्मिरे আলেক সান্দ্রভিচ যে মন্দ্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগুজে মনোভাবের প্রথর দৃষ্টান্ত এটি।'\* 'কার্রোনন জানতেন যে এটাই সঙ্গত'. তাহলেও তিনি লড়তে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর স্বাকিছাতে পরাজিত হয়ে তিনি সান্তনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা প্রন্তুক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আন্না কারেনিনার অশান্ত হদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি দ্রন্দিক আর বিশৃভ্থলায় নেমে যেতে থাকা এই দ্বনিয়ার ওপর দিয়ে আন্না ছুটে গেছেন 'ছন্নছাড়া ধ্মকেডুর' মতো। কারেনিনের প্রতি আন্নার ভালোবাসা উবে গেল অথব। কখনে।ই তা ছিল না; ওিদকে আবার সত্যানিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আন্নার প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসাও উবে গেল অথবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে ব্রুতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হাাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শৃধ্ব ব্রিক্ষমতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে

<sup>🔹 &#</sup>x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, পরু ৩৭৩।

ওঁর জন্যে!'\* মস্কোর বলনাচের আসরে আমাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যাৎ স্থাী, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না'... তলস্তুয় আন্না কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থনও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আহার ভয়াবহ ট্রাজেডির তিনি ছিলেন ইতিব্তুকার আর সে ট্রাজেডি তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্তরের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন, উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার : \*\* 'প্রভ কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শূর্ষিব' উপন্যাসের এই শীর্ষালিপিটিকে ফেত বুর্ঝোছলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে: ''শূমিব' কথাটা তলস্তম উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গুরুমশামের বেত হিশেবে নয়, অবস্থাচক্রের শান্তিদান শক্তি হিশেবে। \*\*\* স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলস্তম, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধরংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশ্ভেখলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলস্তম বলতেন, 'সর্বাকছতে প্রতিশোধ, সর্বাকছকে অবসান, তাকে পালটানো যায় না।

#### n & 11

তলস্তরের 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শ্বেদ্ সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতার নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবস্ত খ্বিটনাটিতেও। উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীছ্মে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অন্সরণ করে যদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজ্বলামান হয়ে ওঠে। আমা কারেনিনা

 <sup>&#</sup>x27;আয়া কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১১, প্: ৩৫১।

<sup>\*\* &#</sup>x27;সাহিত্যিক উত্তর্রাধকার', পরাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলস্তরের পর-বিনিময়।

"আলা কারেনিনা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

<sup>\*\*\*</sup> व. न. जनस्रात्रत्र त्नापे-व्र्क।

মন্দেকা আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা দেউশনের দৃষ্টনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীছ্মে দ্রন্দিক গেলেন সার্বিরায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরন্পরা গড়ে উঠেছে শৃধ্ পঞ্জিকাশ্রমী ঘটনাধারায় নয়, সমসামায়ক জীবনের খাটনাটি থেকে স্নিনির্দিট নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দ্বভিক্ষ আর থিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভূক্তি ও রবিবারের প্রকল (১৮৭৪), প্রশকনের প্রকলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশন (১৮৭৫), মিলান অরেনোভিচ আর রুশী ন্বেছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তয় উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আলা কারেনিনা' সম্পর্কে দস্তয়েভিন্কর একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের ঘটনাবলি তদানীন্তন জীবনের প্রম্পরায় গ্রথিত।

'আল্লা কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলশুর কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আল্লা কারেনিনায়, কিছুই বাকি নেই।'\* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকখানি প্রকাশ করার চেন্টা করেছি 'রুস্স্কি ভেন্তুনিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'\*\* এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলশুয়ের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পক্রোভ্স্কয়ে জমিদারি মনে পড়িয়ে দেয় তলশুয়ের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা। দর্শন অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলশুয়ের আত্মজীবনীমূলক, যেন ভায়েরি।

 <sup>\*</sup> ল. ন. তলন্তয়, পয়বিলি (আলেক্সান্দর ও তাতিয়ানা কুজয়িনন্দিকদের নিকট
চিঠি থেকে)।

<sup>++ &</sup>amp;1

'লেভ তলস্তম ও তাঁর বৃগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তম যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য স্থেকট রূপে প্রতিফলিত, সেটা হল ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের যুগটা। রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল -- কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসে. যেখানে তিনি লেভিনের মূখ দিয়ে বলেছেন যে, 'আমাদের সব উলটে গেছে, সবে দানা বাঁধতে শ্বর করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথায়থ চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন' -- মন্তব্য করেছেন লেনিন। 'আল্লা কারেনিনা' উনিশ শতকের মহত্তম একটি সামাজিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে। 'মানব প্রাণের বিপলে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য' গভীরতা আর বলিষ্ঠতার, আমাদের এথানে এযাবং যা অভূতপূর্বে, শিল্পিত চিত্রণের সের্পে বাস্তবতায়' উচ্ছবসিত হয়েছেন দন্তয়েভস্ক। \* তুর্গেনেভ স্বীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন: 'এত চমংকার করে লেখা সত্যিই কি সম্ভব!' তলগুয় নিজে কিন্ত নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কৃতিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খ্যেই প্রশংসা করেছে আর জীবন্দশাতেই যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টাস্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গণেবিচার অসম্ভব, সাত্রাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রাশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছা বন্ধ এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ' বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিক্ষাত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধদের অতি সম্ভাব্য দ্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।\*\*\*

কিস্থু যেমন দস্তয়েভিন্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলস্তয়ের অন্যান্য

<sup>•</sup> क. म. पष्टरत्रक्षीत्रक, 'म्बिश्तकत्र पिनीनिशि'। ১৮৭৮।

<sup>\*\*</sup> ল. ন. তলন্তম, পত্রাবলি।

বন্ধুরাও ভুল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আহ্না কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলস্তর মার্কিন যুক্তরাত্ম থেকে জন ফরেস্টের চিঠি পান। ফরেস্ট লেখেন: 'মানব চরিত্তের যে বিষ্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আল্লা কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আমা কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, বেচারা, অত্যুক্তরুল, মরিয়া আল্লা! -- জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউণ্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যাষিত নির্জান ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি. দস্তরেভদ্কি আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশা, সোনিয়া, আহ্না, পিয়ের\* আর লেভিনের খোঁজ করব জারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দৃঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রূশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? দ্বল্পপরিচিত শুর্দালের রচনায় ছাডা এমনটা আর আগে কখনো দেখা যায় নি।'\*\*

তলপ্তয় এবং রৄশ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেন্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিন্তাকর্ষক। তলপ্তয়ের রচনায় অনেককিছ্ব তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিয়েও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খ্বই কদর করতেন তলপ্তয়। তিনি বলেন, 'য়েসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা স্কুদ্রে হওয়া সম্ভব ততটা স্কুদ্র বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের দ্রাত্ম অন্তব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'\*\*\* 'আয়া কারেনিনা'কে তলপ্তয় প্রশস্ত ও মৃত্ত উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্রেশে' স্বকিছ্ব প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে ব্রেক্ছেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

🔹 নাতাশা, সোনিয়া, পিয়ের — ল. ন. তলস্তমের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের চরিত্র।

<sup>\*\* &#</sup>x27;সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলপ্তরের বৈদেশিক পত্রলেথক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোর, তলপ্তরের সাহিত্য মিউজিরমে। \*\*\* ল. ন. তলপ্তর, পত্রবলি।

তলপ্তরের মৃক্ত উপন্যাসে শৃধ্য মৃক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আর্বাশ্যকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নয়, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাস্টির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলস্তরের খুবই বড়ো একট বৈশিষ্ট্য হল 'জীবনের প্রতি শ্রন্ধা'. 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কখনো-বা অফুরন্ত প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'\* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে যদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশ্বরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি।'\*\* এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বংসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলন্ত্রয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশ্বদের কথা ভেবেছিলেন তলন্তর, তাদের নাতিরা এখন মূখ গালে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিৎকার। তবে আবিৎকার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বন্ত পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন। \*\*\* সূজনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই ।

এ, বাৰায়েড

<sup>🕶</sup> ল. ন. তলস্তম, পতাবলি।

<sup>\*\* 🚱</sup> 

<sup>\*\*\* &</sup>amp;1

# लिङ उल्रा





আলা কারেনিনা। ম. ল্রবেল, ১৮৫৬-১৯১০

## लिंड उल्रा



আট অংশে সম্পর্ণ উপ্ন্যাস (পঞ্চম অংশ — অণ্টম অংশ)

প্রথম সংস্করণ



#### ম্ল রুখ থেকে অনুবাদ: ননী ডোমিক

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts V-VIII)

In Bengali

### **म**्रि

| পণ্ডম | অং  | ন          | • | • | • | • | • | • | • | ৭   |
|-------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ষষ্ঠ  | অংশ | •          | • | • | • | • | • | • | • | ৯৫৬ |
| সপ্তম | অংশ | •          | • | - | - | • | • |   | • | 022 |
| অঘ্টম | অং  | <b>(*1</b> |   | - |   | - |   | • |   | 806 |
| উত্তর | নিং | বদ         | ন |   |   |   |   |   |   | 888 |



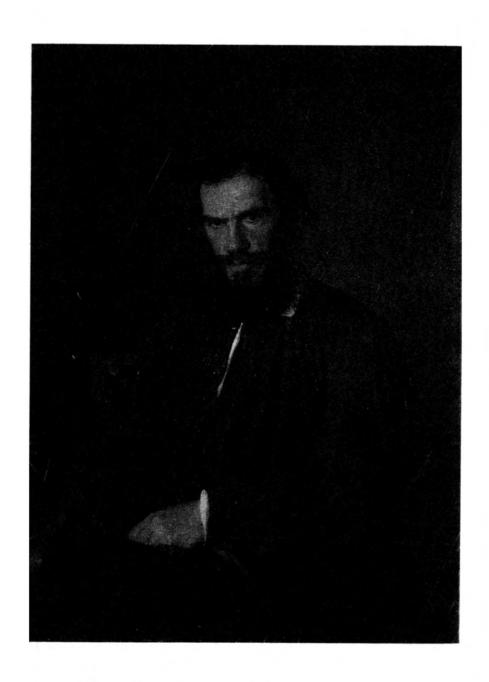

ল. ন. তলভয়। শিলপী ই. ন. ক্রামস্কয়, ১৮৭৩





ইয়াল্লায়া পলিয়ানায় কুঠিবাড়ির দেউড়ি। শিল্পী ল. আ. ক্ভাচেভদিক তলভয়দের বাসগ্হ। ১৮৯৬, ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। অলিন্দে — সোফিয়া আন্দেয়েভনা তলভায়া



কাউণ্ট তলন্তমদের কুল প্রতীক



নিকোলাই সেগেঁয়েভিচ ভলকন্দিক, লেখকের মাতামহ। অজ্ঞাত শিল্পী কত মিনিয়েচার ১৮০৬



ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ তলস্তম, লেখকের পিতামহ। উনিশ শতকের প্রথম পাদে অজ্ঞাত শিলপী কৃত মিনিয়েচার



প্রিম্ম ভলবন্দিকদের কুল প্রতীক



মারিয়া নিকোলায়েভন। ভলকন্সকায়া। অজ্ঞাত শিলপী কৃত সিল্ধেট, আঠারো শতকের শেষ। লেখকের মাতার একমাত এই প্রতিকৃতিটি নিকোলাই ইলিচ তলস্তয়, লেখকের আমাদের কাল অববি পেণছৈছে



পিতা। শিল্পী আ. মলিনারি, ১৮১৫



একত্রে ককেশাস যাত্রার পর্বে ভাই নিকোলাই সহ লেভ তলস্তম। মম্কো, ডাগেরোটাইপ, ১৮৫১





ককেশাস, গিরিদ্শ্য। শিলপী ক. ন. ফিলিপভ, ১৮৬৬

ভাই সেগেহি, দ্মিত্রি ও নিকোলাইয়ের সঙ্গে লেড তলপ্তয়। মঙ্গেন, ডাগেরোটাইপ, ১৮৫৪। 'পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কৃতিছের জন্য' ল. ন. তলপ্তয় এনসাইন পদে উন্নীত হবার কিছু, পরেই ছবিটি তোলা হয়



লেভ তলশুর, ১৮৫৬। পিটার্সবির্গা। স. ল. লেভিংস্কির তোলা ফোটোগ্রাফ: '...তাঁর চমংকার একটি প্রতিকৃতি... স্ফার মুখ — গঠনে স্ফার, সৈনিকের সহজ-সরলতায় স্ফার...' ই. আ. ব্নিন



সাহিত্যিক মহলে, 'সদ্রেমেয়িক' পত্তিকার লেখকদের মাঝে তলপ্তয়, ১৮৫৬। পিটাস্বা্গা । স. ল. লেভিংশিকর তোলা ফোটোগ্রাফ। দণ্ডায়মান: লেভ তলপ্তয় ও দ্মিতি গ্রিগরোভিচ; উপবিষ্ট: ইভান গঞারোভ, ইভান তুগোনেভ, আলেক্সান্দর দুজিনিন ও আলেক্সান্দর অস্তোভ্শিক





লেভ তলন্তম, ১৮৬২। মস্কো। ম. ব. তুলিনভের তোলা ফোটোগ্রাফ





ক্রেমলিনে 'কুমারী ঈশ্বর-মাতার জন্ম' গির্জা। লেছ্ নিকোলায়েডিচ তলন্তম এবং সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা বেস'-এর পরিণয় হয় এখানে

সোফিয়া আন্দেয়েভনা তলস্তায়া, ১৮৬৩





ইয়ালায়া পলিয়ানা কুঠিবাড়ির সাধারণ দৃশ্য, ১৯০৮। ক. ক. ব্লার তোলা ফোটোগ্রাফ

ইয়ালায়া পলিয়ানায় তলস্তয়ের স্টাডিতে তাঁর লেখার টেবিল





তলস্তয়দের বাড়ি সহ দলগোখামোভ্নিচেপিক গালি। মপেকা, ১৮৯০-এর দশকে তোলা কাটো্ণাক্য

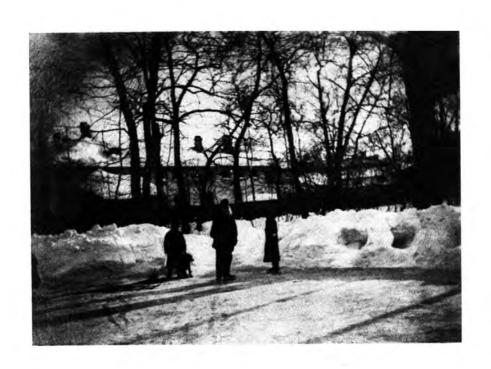



লেভ তলস্তম ১৮৮৫ । মস্কো। শেরের, নাবগোল্ংস এণ্ড কোম্পানির ভোলা ফোটোগ্রাফ

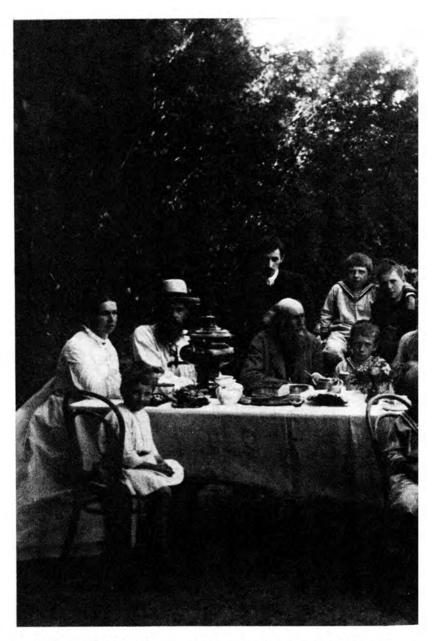

আত্মীয়দ্বজন আর পরিচিতদের মধ্যে তলস্তম। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধ, শিল্পী নিকোলাই নিকোলায়েভিচ গে-কেও দেখা যাবে এখানে। ১৮৮৮। ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। স. স. আৰামেলেক-লাজারেভের তোলা ফোটোগ্রাফ। উপবিষ্ট: স. আ. তলস্তায়া, আ. ম. কুজমিন্দকায়া, ন. ন. গে, আ. ল. তলস্তম, ল. ন. তলস্তম, ম. আ. কুজমিন্দিক,



ত. আ. কুজমিন্স্কায়া, ম. ড. ইস্লাভিন, মিস চোমেল; প্রোভাগে উপবিষ্ট: আ. ল. তলস্তায়া, ড. আ. কুজমিন্সিক, ল. ল. ও ত. ল. তলস্তায়ম্ম; দণ্ডায়মান: আ. ম. মামোনভ, ম. ল. ও ম. ল. তলস্তায়ম্ম, ম. ড. দ্মিরিয়েড-মামোনভ, মাদাম হোম্বের্ত, ড. আ. কুজমিন্স্কায়া এবং ই. ই. রায়েজস্কি



পরিবারমণ্ডলীতে তলন্তম, ১৮৮৭। ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। স. আ. তলন্তামার তোলা ফোটোগ্রাফ। উপবিষ্ট: সেগেই, লেড, কন্যা সাশাকে নিয়ে লেড নিকোলায়েডিচ তলন্তম, সোফিয়া আন্দেরেডনা, মিথাইল, ইলিয়া; দণ্ডায়মান: মারিয়া, আন্দের ও তাতিয়ানা





তলস্ত্রের মন্তক। শিল্পী এ. এ. লান্সেরে, ১৯৩১

তলস্তরের আবক্ষ ম্তি<sup>4</sup>, ন. ন. গে ছত ১৮৯০



১৮৯২ সালে রিয়াজান গ্রেনির্মায় ব্ভুক্ষ্ কৃষকদের সাহায্যদান কালে সঙ্গী সমাভিব্যাহারে তলস্তার। বেগিচেডকা। প. ফ. সামারিনের তোলা ফোটোগ্রাফ। গ. ই. রায়েডিচ্কি, প. ই. বিরিউক্ড, প. ই. রায়েডিচ্কি, ল. ন. তলন্তার, ই. ই. রায়েডিচ্কি, আ. ম. নভিক্ড, আ. ড. ংসিঞ্চের এবং ত. ল. তলন্তারা

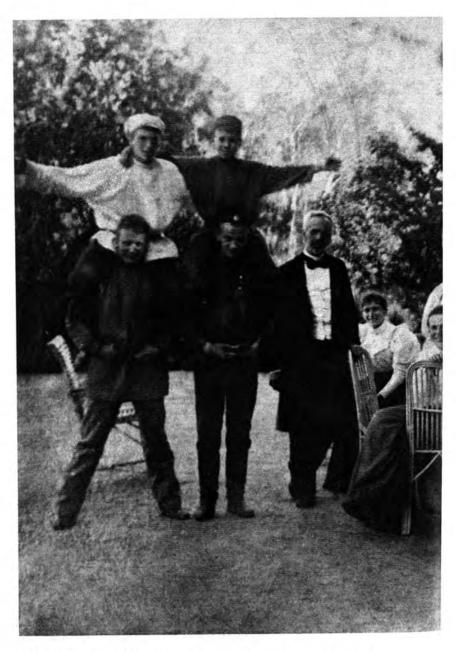

আত্মীয়দ্বজন ও অতিথি পরিবৃত তলপ্তয়। তাঁদের মধ্যে আছেন ফ্রান্সে প্রটেদ্টাণ্ট মতবাদ প্রচারক প্রফেসার শার্ল বোনে মোরি। ১৮৯৬, ইয়ায়ায়া পরিয়ানা। স. আ. তলপ্তয়ার তোলা ফোটোগ্রাফ। দণ্ডায়মান: আ. আ. শ্কার্ডান (কাঁধে — ম. ল. তলপ্তয়), আ. ল. তলপ্তয় (কাঁধে — সাশা বের্সা), শার্ল বোনে

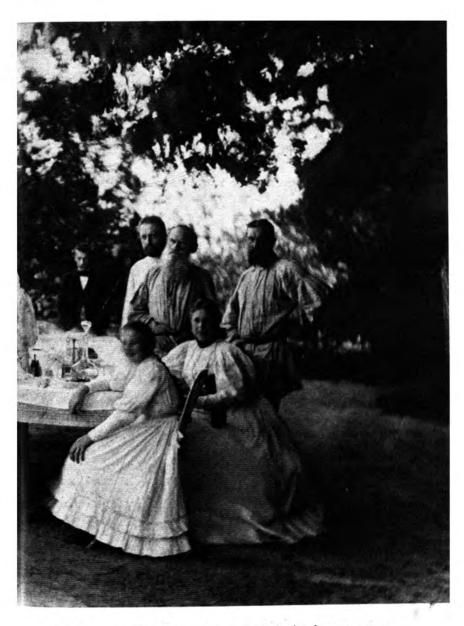

মোরি, ন. ল. অবোলেন্দিক, ত. ল. তলন্তায়া, ই. ই. শিবানোভ (ভ্তঃ), ড. গ. চেংকিড, ল. ন. তলন্তয়, আ. ন. দ্নায়েড; উপবিল্ট: ফরাসি গ্রিশিক্ষিকা য়. ওবের, ম. ল. তলন্তায়া, আ. আ. তলন্তায়া, স. আ. তলন্তায়া





ল. ন. তলস্তম ও মাক্সিম গোর্কি, ১৯০০। ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। স. আ. তলস্তায়ার তোলা ফোটোগ্রাফ

ল. ন. তলস্তম ও আন্তন পাডলোভিচ চেখড। ক্রিমিয়া, গাসপ্রা, ১৯০১। স. আ. তলস্তামার তোলা ফোটোগ্রাফ



গ্রীষ্মাৰাসের ব্যালকনিতে কর্মারত তলস্তম। গাসপ্রা, ১৯০১। স. আ. তলস্তামার তোলা ফোটোগ্রাফ

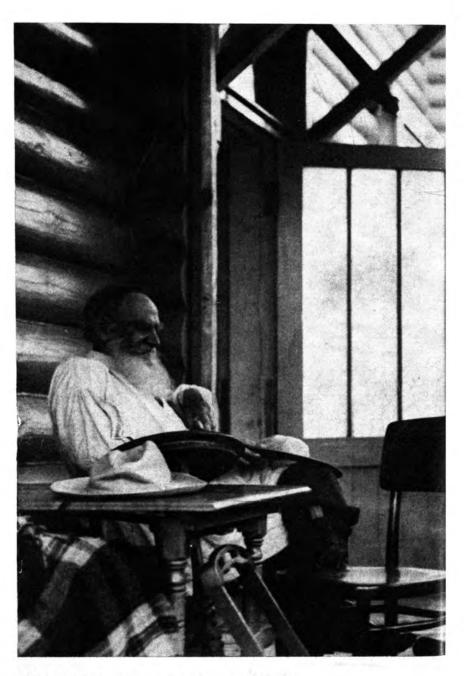

চের্ণকভদের বাড়ির বারাণ্দায় ল. ন. তলপ্তয়, আলেক্সাণ্দর বরিসোভিচ গোল্ডেনভেইজার, লেভ ল্ভোভিচ তলপ্তয় ও

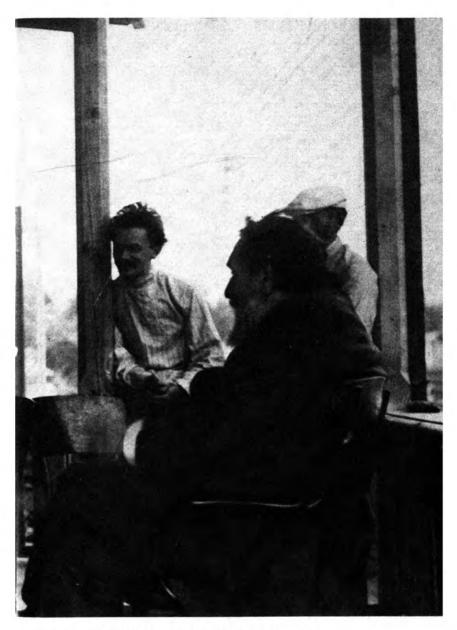

ইলিয়া ইলিচ মেচনিকোড, ৩০ মে, ১৯০৯। ড. গ. চেংকিডের তোলা ফোটোগ্রাফ

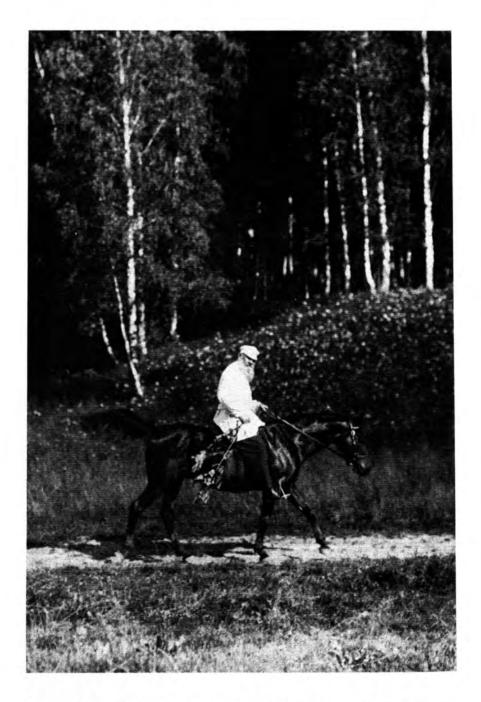

ইয়ালায়া পলিয়ানার উপাস্ত দেলিরে, ১৯০৮। ক. ক. ব্লোর তোলা ফোটোগ্রাফ





চলন্তরের মর্তি গঠনে স্কেচ-রত ডাম্কর পাওলো চ্বেংম্কয় (ডাইনে — ই. ই. গব্র্নোড-পসাদড)। ১৮৯৯, ইয়ায়ায়া পলিয়ানা। স. আ. তলস্তায়ার তোলা ফোটোগ্রাফ নাতনি ইলিউশা আর সোনিয়াকে তাঁর শসা কাহিনী শোনাচ্ছেন তলস্তয়। ১৯০৯, ক্রেকশিনো। ড. গ. চেংকিডের তোলা ফোটোগ্রাফ





ভ. গ. চের্ণকভের সঙ্গে দাবা খেলা। ১৯১০, মেশ্যেস্ক্রে। ত. আ. তাপসেলের তোলা ফোটোগ্রাফ

ট্রিনিটি পরবের দিনে কৃষক ও তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তলস্তয়। ১৯০৯, ইয়ালায়া পলিয়ানা। ড. গ. চের্ণকডের তোলা ফোটোগ্রাফ

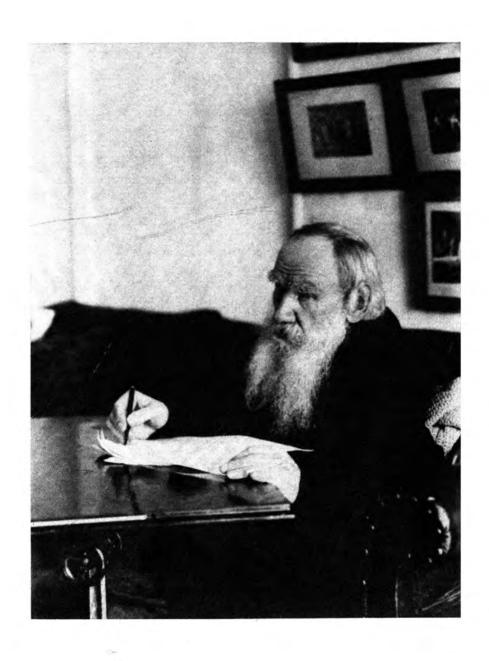

স্টাডিতে কর্মারত ল. ন. তলস্তয়। ১৯০৯, ইয়াল্লায়া পলিয়ানা। ভ. গ. চেৎ কভের তোলা ফোটোগ্রাফ

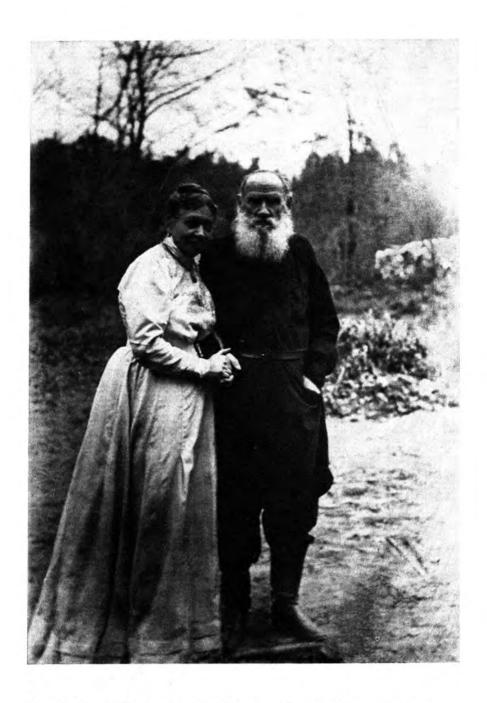

বিবাহের ৪৮তম বর্ষে ল. ন. তলস্তম ও সোফিয়া আন্দ্রেয়েডনা তলস্তায়া। তলস্তমের শেষ ছবি। ফোটোর পেছন দিকে স. আ. তলস্তায়ার হাতে লেখা: '২৩ সেপ্টেন্বর, ১৯১০। টিকবে না!'



Opromet wan orolary snews. Lossain of and on or are work noty and ananolidus, especial and seeds and seeds

ইয়ালায়া পলিয়ানায় অন্ত্যেণ্টি মিছিল। ১ নভেম্বর, ১৯১০

১৯১০ সালের ২৮ অক্টোবর সোফিয়া আন্দেয়েডনা তলন্তায়ার কাছে ল. ন. তলন্তয়ের চিঠি

## - CANASANASANASANASANASANASANASA

পণ্ডম অংশ

11 5 11

প্রিন্স-মহিষী শোরবাংশ্কায়া স্থির করলেন
লেণ্ট পরবের আগেই
বিবাহান্টোন অসম্ভব,
তাব বাকি ছিল মার
পাঁচ সপ্তাহ আর এই
সময়ের মধ্যে যৌতুকের
অধেকিটাই তৈরি হয়ে

উঠতে পারবে না; কিন্তু লেভিনের এই কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না যে লেণ্ট পরবের পরে হলে বড়োই দেরি হয়ে যাবে, কেননা প্রিল্স শোরবাংশ্কির আপন ব্দ্ধা পিসি এতি র্গ্না এবং মারা যেতে পারেন শিগাগিরই, তথন শোকতপণের জন্য আরো আটকে যেতে পারে বিয়েটা। সেই কারণে যৌতুককে দুই ভাগ — ছোটো আর বড়ো অংশ ভাগ করবেন স্থির করে প্রিন্স-মহিষী লেণ্টের আগেই বিবাহান্টোনে রাজি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে যৌতুকের ছোটো অংশটা তিনি এখনই প্রস্তুত করে ফেলবেন, বড়োটা পাঠানো যাবে পরে আর লেভিনের ওপর তাঁর ভারি বাগ হল কারণ এই ব্যবস্থায় তিনি রাজি কি না, গুরুত্বসহকারে সে কথার জবাব দিচ্ছিলেন না লেভিন। এই ব্যবস্থাটা আরো বেশি স্ক্রিধাজনক লাগল কেননা বিয়ের পরই তর্ণযুগল চলে যাবে গ্রামে, আর সেখানে বড়ো যৌতকের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হবে না।

লেভিন থেকে গেলেন বিভোরতার সেই একই ঘোরে, যাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিদ্যমান স্বাকিছার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল তিনি আর তাঁর সূত্র, এখন তাঁর আর কিছা নিয়ে ভাববার, ব্যতিবাস্ত হবার কিছা

त्नरे, অনোরাই সব করে দিচ্ছে এবং করে দিচ্ছে তাঁর জনাই। এমনিক ভবিষাং জীবন সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্যও তাঁর ছিল না; সে সিদ্ধান্তের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অন্যদের ওপর, তাঁব জানাই ছিল যে সবই চমৎকার হবে। কী তাঁর করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁকে চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ স্ত্রেপান আর্কাদিচ আর প্রিন্স-মহিষী। তাঁকে যা বলা হচ্ছিল, তিনি শুধু তার স্বকিছুতেই প্ররো সম্মতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদা তাঁর জন্য টাকা ধার করছিলেন. প্রিন্স-মহিষী পরামর্শ দিলেন বিয়ের পর মন্ত্রে ছাড্তে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন বিদেশে যেতে। উনি সবেতেই রাজি। তিনি ভারতেন: 'যা ইচ্ছে হয় কর্বন যদি তাতে আনন্দ পান আপনারা। আমি সুখী আর আপনারা যাই কর্ম-না কেন, সূত্র আমার বাড়বেও না, কমবেও না। <u>স্থেপান আর্কাদিচ ওঁদের বিদেশে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে কথা</u> কিটিকে বলায় কিটি তাতে রাজি হল না দেখে ভারি অবাক লেগেছিল লেভিনের। ভবিষাত জীবন সম্পর্কে কিটির নিজম্ব স্ক্রিদি ছট কী একটা যেন চাহিদা ছিল। কিটি জানত যে গ্রামে লেভিনের কী সব কাজকর্ম আছে যা তিনি ভালোবাসেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে সে কাজকর্মগ্লো কিটি শুধু বোঝে না তাই নয়, বুঝতে চায়ও না। তবে সেগুলো অতি গারাম্বপূর্ণে বলে গণ্য করতে এতে তার বাধা হয় নি। তাই সে জানত যে গ্রামে হবে তাঁদের বাড়ি, তাই বিদেশে যেতে চায় নি, যেখানে সে বাস করবে না, চাইছিল সেখানেই যেতে যেখানে তাঁদের বাডি। স্কুম্পট্রপে ব্যক্ত এই সংকল্পটা বিক্ষিত করেছিল লেভিনকে। কিন্তু এতে তাঁর যেহেতু কিছ্ম এসে যায় না, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে অনুরোধ করেন গ্রামে গিয়ে তাঁব জ্ঞানবুদ্ধি মতো এবং যে সাুরুচি তাঁর প্রচুর সেই অনুসারে ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে রাখেন, যেন এটা ওঁরই দায়িত্ব। গ্রামে তরুণযুগলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান

গ্রামে তর্ণয্গলের জন্য সব ব্যবস্থাদি করে ফিরে এসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিস্তু শোনো, তুমি পাপস্বীকার করেছ উপাসনায়, এমন সাক্ষ্য আছে তোমার?'

'নেই। কিন্তু কেন?'

'তা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'ধ্বত্তোরি ছাই!' চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি বোধ হয় বছর নয়েক উপবাস আর দীক্ষায় যোগ দিই নি।' 'বেশ!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর আমায় বলো কিনা নিহিলিস্ট! তবে এটা ছাড়া চলবে না। তোমায় যথারীতি উপবাস দিয়ে দীক্ষাশীর্বাদ নিতে হবে।'

'কবে? বাকি আছে যে চারদিন।'

স্তেপান আর্কাদিচ এটারও ব্যবস্থা করলেন। উপোস দিতে লাগলেন লেভিন। নিজে নাস্তিক অথচ অন্যদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সপ্রদ্ধ লোকেদের মতো লেভিনের পক্ষেও গিজার উপস্থিত থেকে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়াটা ছিল বড়োই কন্টকর। এখন তাঁর প্রাণের যা অবস্থা, যাতে সবকিছার প্রতি তিনি সংবেদনশীল ও নম্বীভূত, তাতে ভান করা লেভিনের পক্ষে শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব ঠেকল। এখন তাঁর যশ, তাঁর প্রাবিদ্ধি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁকে হয় মিথ্যে বলতে হয়, নয় ঈশ্বর্রানন্দা করতে হয়। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি জিগোস করলেন উপবাস-দীক্ষাদি ছাড়াই সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না। স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেটা অসম্ভব।

'কী আর এমন হল -- দুটো তো দিন? ওটি বেশ অমায়িক বুদ্ধিমান বৃদ্ধ। তোমার এই দাঁতটা এমনভাবে সে তুলে ফেলবে যে তুমিই টেরও পাবে না।'

ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তাঁর মনে যে প্রবল ধর্মভাব জেগেছিল, প্রথম দিপ্রাহরিক উপাসনার সেই কৈশোর স্মৃতি সতেজ করে তোলার চেন্টা করলেন লেভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে সেটা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি চেন্টা করলেন এই সর্বাকছ্কে একটা তাৎপর্যহীন ফাঁকা রেওয়াজ হিশেবে দেখবার চেন্টা করতে. যেরকম রেওয়াজ হল আনুষ্ঠানিক দেখা করার ব্যাপারটা; কিন্তু টের পেলেন যে এটাও তিনি করতে পারছেন না কিছ্ক্তেই। ধর্মের বাপারে লেভিন তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকদের মতোই ছিলেন অতি অনিদিন্টি এক অবস্থায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে এ সবই অন্যায় -- এমন একটা দ্টে বিশ্বাসও ছিল না তাঁর। তাই তিনি যা করছেন তার অর্থমাহান্মে বিশ্বাস রাখা অথবা ফাঁকা একটা আনুষ্ঠানিকতা হিশেবে, এটাকে নির্বিকারভাবে দেখা, এর কোনোটাই করার মতো অবস্থায় না থাকায় উপবাস-দীক্ষার এই গোটা সময়টা তাঁর অন্বস্থিন্ত ও লম্জা বোধ

হচ্ছিল, যা করছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না, তাই তাঁর অন্তর যা বলছিল, করছিলেন কিছু একটা মিথ্যাচার ও অনাায়।

উপাসনার সময় তিনি প্রার্থনা কখনো শ্নছিলেন এবং তাতে এমন অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করছিলেন যা তাঁর দ্ভিউঙ্গির বির্দ্ধে নয়, আবার ও সব তিনি ব্ঝবেন না কিন্তু তার নিন্দাও করতে হয় এটা অন্ভব করে চেষ্টা করছিলেন প্রার্থনা না শ্নতে, নিজের ভাবনা, পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিচারণে নিমগ্ন থাকতে চাইছিলেন, যা গির্জায় এই পরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসাধারণ জীবস্ত হয়ে তাঁর মাথায় ঘ্রঘ্র করছিল।

প্রভাতী দ্বিপ্রাহরিক ও সান্ধা উপাসনা তিনি সয়ে গেলেন আর পরের দিন উঠলেন সচরাচরের চেয়ে আগে, চা না খেয়ে সকাল আটটায় প্রভাতী উপাসনা ও বচনামূত শোনার জন্য।

একজন কা**ঙাল সৈনিক**, দ্ব'জন বৃদ্ধা আর গির্জার সেবকরা ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না।

পাতলা আলখাল্লার নিচে তর্ণ ডিকনের লম্বা পিঠের দুই অর্ধাংশ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিনকে স্বাগত করে তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের কাছে ছোটো একটা টেবিলের সামনে গিয়ে নীতিমালা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ যত এগতে লাগল ততই, বিশেষ করে 'প্রভূ কুপা করো' কথাটার ঘনঘন ও দ্রুত প্রুনর,ক্তিতে যা শোনাচ্ছিল 'কু'পক, কু'পক'-এর মতোই, লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর চিন্তা অবর্দ্ধ ও সীলমোহরাঙ্কিত হয়ে পড়ছে, এখন তাতে ছোঁয়া বা নাড়া দেওয়া অনুচিত, নইলে গোলমাল বেধে যাবে, তাই ডিকনের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ না শ্লেন, তার ভেতরে প্রবেশ না করে নিজের ভাবনা ভেবে চললেন ৷ কাল সন্ধ্যায় কোণের টেবিলটায় বসে থাকার কথা মনে করে তিনি ভাবছিলেন, 'আশ্চর্য' ভাবব্যঞ্জক কিটিব হাত।' বরাবরের মতো প্রায় এই সময়টায় তাঁদের বলার কিছু, ছিল না, আর কিটি টেবিলে হাত রেখে তা মুঠো করছিল আর খুলছিল আর তার নড়ন-চড়ন দেখে হেসে উঠছিল নিজেই। তাঁর মনে পড়ল যে সে হাতে তিনি চুম, খেয়েছিলেন তারপর লক্ষ্য করছিলেন গোলাপী তাল্বতে মিলে যাওয়া রেখাগ্বলো। 'ফের কু'পক...' শরীর নুইয়ে এবং ডিকনের স্থিতিস্থাপক অবনত পিঠটা লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিটি তারপর আমার হাতটা টেনে নিয়ে কররেখা দেখতে থাকে। বলেছিল, 'তোমার চমংকার হাত'।' নিজের হাতটা আর ডিকনের বে'টে হাতটা লক্ষ করেন তিনি। 'এবার বোধ হয় শিগাগিরই শেষ হচ্ছে' — ভাবলেন তিনি। 'উ'হ; আবার মনে হচ্ছে গোড়া থেকে শ্রের হল' — প্রার্থনা শ্রনতে শ্রনতে তিনি ভাবলেন, 'না, শেষই হচ্ছে। ঐ তো উনি আভূমি নত হচ্ছেন। শেষ হবার আগে সর্বদাই এই করা হয়।'

ভেলভেটের কফে চুপিচুপি তিন র্বলের নোট পেয়ে ডিকন বললেন যে উনি ওঁর নাম লিখে নেবেন এবং শ্ন্য গির্জার পাটাতনে নতুন ব্টজ্বতোর তৎপর শব্দ তুলে গেলেন বেদীতে। মিনিট খানেক বাদে সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এবং লেভিনকে ইশারা করলেন আসতে। এতক্ষণ পর্যন্ত অবর্দ্ধ চিন্তা নড়েচড়ে উঠল লেভিনের মাথায়়, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তাকে তাড়ালেন তিনি। 'কোনো রক্মে ঠিকঠাক হয়ে যাবে' — ভেবে গেলেন পৈঠার কাছে। সোপান দিয়ে উঠে ডান দিকে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যাজককে। আধপাকা পাতলা দাড়ি তাঁর, ক্লান্ত সহদয় চোখ, লেকটার্নের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাগ্রন্থের পাতা ওলটাচ্ছিলেন বৃদ্ধ যাজক। লেভিনের উদ্দেশে সামান্য মাথা ন্ইয়ে উনি তক্ষ্মিন অভান্ত গলায় প্রার্থনাপাঠ শ্রহ্ করলেন। সেটা শেষ হলে আভূমি নত হলেন তিনি, মুখ ফেরালেন লেভিনের দিকে।

ক্রসটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনার পাপস্বীকারোক্তি নেবার জন্যে খিত্রস্ট এখানে অদ্শ্য থেকে উপস্থিত আছেন। আমাদের পবিত্র আ্যাপোস্ল গিজা যা শিক্ষা দেয়, তা সবই আপনি বিশ্বাস করেন?' লেভিনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টোলের তলে হাত রেখে তিনি বলে গেলেন।

'সবকিছ্বতে আমার সন্দেহ আছে এবং সন্দেহ করি' — নিজের কাছেই অপ্রতিকর একটা কণ্ঠস্বরে লেভিন বললেন এবং চুপ করে রইলেন। আরো কিছ্ব যদি বলে, এই আশায় কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন যাজক তারপর চোখ বলৈ 'ও' স্বরের ওপর দ্রত জোর দিয়ে ভ্যাদিমির অগুলের টানে বলে গেলেন:

'সন্দেহ মান্ধের দ্বলিতার লক্ষণ, কিন্তু কর্ণাময় প্রভু যাতে আমাদের শক্তি দেন তার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে আমাদের। বিশেষ পাপ কী করেছেন আপনি?' এতটুকু ফাঁক না দিয়ে যোগ করলেন যেন সময় নন্ট হতে পারে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর।

'আমার প্রধান পাপ সন্দেহ। সর্বদাই সন্দেহ হয় আমার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকি সন্দেহের মধ্যে।'

'সন্দেহ মান্বের দ্বলিতার লক্ষণ' — একই কথার প্নরাব্তি করলেন যাজক, 'প্রধানত কিসে আপনার সন্দেহ?'

'সবকিছ,তেই। মাঝে মাঝে এমনকি ঈশ্বরের অন্তিত্বেই সন্দেহ হয় আমার' — অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললেন লেভিন আর যা বলেছেন তার আনোচিতো আতংক হল তাঁর। কিন্তু লেভিনের কথায় মনে হল যেন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না যাজকের।

সামান্য লক্ষগোচর একটু হাসি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঈশ্বরের অস্তিম্বে সন্দেহ আবার কী হতে পারে?'

লেভিন চুপ করে রইলেন।

'ঈশ্বরের অস্তিছে সন্দেহ আবার কী হতে পারে, যথন তাঁর স্টি আপনি দেখছেন?' দ্রুত অভ্যন্ত টানে বলে গেলেন যাজক। 'গগনমণ্ডলকে জ্যোতিষ্ক দিয়ে সাজাল কে? প্থিবীকে কে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে? প্রভটা ছাড়া চলে কি?' লেভিনের দিকে জিজ্ঞাস, দ্ঘিততৈ তাকিয়ে তিনি বললেন।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে পর্রোহতের সঞ্চে দার্শনিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অশোভন, তাই জবাবে শর্ধ্ব সেইটে বললেন যা প্রশ্নটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

লেভিন বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন না? তাহলে ঈশ্বর যে এ সব স্থি করেছেন, তাতেও সন্দেহ করেন আপুনি?' আমুদে একটা বিহর্শতায় বললেন যাজক।

আমি কিছুই বুঝি না' — লাল হয়ে উঠে লেভিন বললেন, অনুভব করছিলেন যে তাঁর কথা হবে বোকার মতো, এ অবস্থায় বোকার মতো না হয়ে পারে না।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান। এমনকি দেবোপম পাদ্রীদেরও সন্দেহ থাকত, তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। শ্য়তানের শক্তি অনেক, কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের উচিত নয়। ভগবানের উপাসনা কর্ন, প্রার্থনা কর্ন তাঁর কাছে। উপাসনা কর্ন' -- তাড়াতাড়ি প্নর্কৃত্তি করলেন তিনি। কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে যাজক যেন কিছ্ব একটা ভাবছিলেন।
'আমি শ্বনেছি আপনি আমার প্যারিশভুক্ত ও আধ্যাত্মিক প্র প্রিন্স শ্যেরবার্গেস্কর কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?' হেসে যোগ করলেন তিনি,
'চমংকার মেয়ে।'

'হাাঁ' — যাজকের বদলে লণ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলেন লেভিন। ভাবলেন, 'স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ওটা তাঁর কী দরকার।

এবং যেন তাঁর ভাবনার জবাব দিয়ে যাজক বললেন:

আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর ঈশ্বর হয়ত বংশধর দিয়ে পরুবংকত করবেন আপনাকে, তাই না? কিন্তু শয়তানের প্রলোভন যা আপনাকে অবিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছে তা জয় করতে না পারলে কী শিক্ষা দেবেন আপনার শিশ্বদের?' নিরীহ ভর্ৎসনায় উনি বললেন। 'আপনার আত্মজনদের যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে সন্তানদের জন্যে আপনি **ग.ध. धनमम्ल**फ. विलाम, भानमस्थानरे हारेद्वन ना: आर्थान हारेद्वन **उ**ट्एत ত্রাণ, সত্যের আলোয় তাদের আত্মিক উদ্ভাসন। তাই না? কী আপনি জবাব দেবেন যথন আপনার নিষ্পাপ শিশ্বসন্তান আপনাকে জিগ্যেস করবে -- 'বাবা, এ দুর্নিয়ায় আমার যা-যা ভালো লাগে - প্রথিবী, জল, भूर्य, छुल, घाम -- এ मन तक गर्छ मिल? তাকে कि आर्थान नलायन. আমি জানি না?' না জেনে আপনি পারেন না যথন প্রভূ তাঁর পরম করুণায় আপনার জন্যে এ সব উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিংবা আপনার ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করবে, 'পরলোকে কী হবে আমার?' কী তাকে বলবেন যথন কিছুই আপনি জানেন না? কী করে জবাব দেবেন তাকে? তাকে দেবেন বিশ্ব আর শয়তানের মাধ্বর্য? এটা ভালো নয়!' এই বলে মাথা একপাশে হেলিয়ে লেভিনের দিকে তার সহদয় নিরীহ দ্র্ণিট নিবদ্ধ করে থামলেন তিনি।

লেভিন এবার কিছুই বললেন না — সেটা এইজন্য নয় যে যাজকের সঙ্গে তর্কে নামতে চাইছিলেন না তিনি, এই জন্য যে এমন প্রশন তাঁকে কেউ আগে করে নি; আর তাঁর শিশ্ব এই সব প্রশন করার আগে কী জবাব দেবেন ভাববার মতো সময় থাকবে বেশ।

'আপনি জীবনের এমন একটা পর্বে প্রবেশ করছেন' - যাজক বলে চললেন, 'যখন পথ ছির করে নিয়ে সেটা অনুসরণ করে যেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ম্বন যেন তিনি তাঁর দয়ায় আপনাকে সাহায্য

করেন, ক্ষমা করেন' — উপসংহার টানলেন তিনি, 'প্রভু এবং আমাদের ঈশ্বর যিশ্ব থিত্রন্য লকের মানবপ্রেমের উদারতায় শিশ্বকে ক্ষমা করেন...' — অনুমতির প্রার্থনা শেষ করে যাজক লেভিনকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে লেভিনের এই জন্য আনন্দ হল যে অস্বস্থিকর অবস্থাটার অবসান এবং এমনভাবে অবসান হল যে তাঁকে মিথ্যে বলতে হয় নি। তা ছাড়া তাঁর এই একটা ঝাপসা স্মৃতি রয়ে গেল যে সহৃদয় মিল্টস্বভাব বৃদ্ধটি যা বলছিলেন সেটা প্রথমে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মোটেই তেমন নির্বোধ কিছু নয়, তাঁর কথায় এমন কিছু একটা ছিল যেটা পরিজ্কার করে নেওয়া উচিত।

লেভিন ভাবলেন, 'এখনই অবশ্য নয়, তবে পরে কোনো এক সময়।' আগের চেয়ে বেশি করে লেভিনের এখন মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রাণের মধ্যে অপপট ও দ্বিত কিছু একটা আছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছেন যা তিনি অন্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখতেন এবং পছন্দ করতেন না, যার জন্য তিরষ্কারও করেছেন বন্ধু দিভয়াজ্যিককে।

ভাবী বধ্রে সঙ্গে লেভিন এ সন্ধ্যাটা কাটান ডল্লির ওখানে, খ্বই ফুর্তি লাগছিল তাঁর, স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তাঁর এই চাঙ্গা অবস্থাটার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে হ্পপের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যেতে শেখানো হচ্ছে যে কুকুরটাকে, তার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে সেটা ব্বেথ যখন সে তা করে ফ্যালে আর ডাক ছেড়ে, লেজ নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে টোবলে আর জানলায়, তাঁরও ফুর্তি লাগছে ওই কুকুরটার মতোই।

## nęn

বিয়ের দিন রীতি অন্যায়ী (আর সমস্ত রীতি পালনের জনা কঠোরভাবে জিদ করছিলেন প্রিন্স-মহিষী আর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা) নিজের কনেকে লেভিন দেখতে পেলেন না, আহার সারলেন নিজের হোটেলে, হঠাং এসে জোটা তিনজন অবিবাহিতের সঙ্গে: সের্গেই ইভানোভিচ, কাতাভাসোভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, এখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর, রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লেভিন ধরে নিয়ে আসেন

নিজের ওখানে এবং চিরিকভ, নিত্বর, মস্কোর সালিশী আদালতের জজ, ভাল্ক শিকারে লেভিনের সহচর। খাওয়া-দাওয়া চলল খ্বই আনন্দ করে। সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন খ্বই শরিফ মেজাজে, কাতাভাসোভের মোলিকতায় বেশ মজা লাগল তাঁর। তাঁর মৌলিকতায় কদর হচ্ছে, লোকে তা ধরতে পাচ্ছে এটা অন্ভব করে কাতাভাসোভ তা নিয়ে চাল মারতে লাগলেন। ফুর্তি করে ভালো মনে সবরকম আলাপেই মেতে উঠছিলেন চিরিকভ।

এক-একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলার যে অভ্যাস তাঁর হর্মেছিল ক্যাথেড্রায়, সেই ভঙ্গিতে কাতাভাসোভ বলছিলেন, 'এই যে আমাদের বন্ধু কনন্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, গুণী ছেলে ছিল। আমি অবর্তমানদের কথা বলছি, কেননা সে আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার সময় তথন বিজ্ঞানও ভালোবাসত, মানবিক আগ্রহ-কৌত্হলও ছিল; এখন তার আধখানা গুণ যাচ্ছে আত্মপ্রতারণায়, বাকি আধখানা সে প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপল্ল করতে।'

'আপনার মতো বিবাহের এত ঘোর শত্র আমি আর দেখি নি' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'না, শন্ত্রনই। আমি শ্রমবিভাগের বান্ধব। যারা কিছুই করতে পারে না, তারা লোক উৎপাদন কর্ক, বাকিরা তাদের আলোকপ্রাপ্তি আর স্থে সহায়তা করবে। আমি তো এই ব্ঝি। এই দ্ই ব্তিকে মিশিয়ে ফেলতে বহু লোকের ভালো লাগে। আমি ওদের দলে নই।'

'আপনি প্রেমে পড়েছেন জানতে পারলে আমি ক' স্থীই যে হব!' লেভিন বললেন, 'বিয়েতে আমায় ডাকতে ভুলবেন না যেন।'

'ইতিমধ্যেই প্রেমে পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, কাট্ল্ মাছের সঙ্গে' — লেভিন দাদার দিকে ফিরলেন, 'জানো, মিখাইল সেমেনিচ নিবন্ধ লিখছেন প**্**ণিট আর…'

'থাক, গোলমাল করে ফেলতে হবে না! কী নিয়ে লিখছি তাতে এসে যায় না কিছু। আসল কথাটা হল, আমি সত্যিই কাট্ল মাছ ভালোবাসি।'

'কিস্কু সে তো দ্বাীকে ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায় না।'
'সে তো ব্যাঘাত ঘটায় না, কিস্কু ব্যাঘাত ঘটায় দ্বাী।'
'কেমন করে?'

'নিজেই দেখবেন ৷ এই তো, আপনি ভালোবাসেন বিষয়-আশয়, শিকার, দেখবেন পরে!'

'আজ আর্থিপ এসেছিল, বললে প্রাদুনোয়ের কাছে হরিণ আছে অনেক আর দাটো ভালা্ক' --- বললেন চিরিকভ≀

'তা ওগ্নলোকে আপনি ধরাশায়ী কর্ম আমাকে বাদ দিয়েই।'

'ঠিক কথা' -- বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'এর পর থেকে ভাল্বক শিকারে সেল।ম. বৌ যেতে দেবে না!'

লেভিন হাসলেন। বৌ তাঁকে যেতে দেবে না, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে এতই মনোরম ঠেকল যে ভাল ্ক দর্শনের আনন্দ তিনি তখন চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে রাজি।

'কিন্তু এ দুটো ভাল্বককে অপরে ঘায়েল করবে, এ যে আফশোসের কথা। আর মনে আছে, শেষ বার সেই খাপিলভোতে? চমৎকার হত শিকারটা'--- বললেন চিরিকভ।

কিটিকে ছাড়া কোথাও কিছু চমংকার হতে পারে, এ কথা বলে ওঁকে হতাশ করতে না চেয়ে লেভিন চপ করে রইলেন।

'অবিবাহিত জীবন থেকে বিদায় নেবার এই রীতিটা গড়ে উঠেছে খামোকা নয়' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'যতই সুখী হও, স্বাধীনতা বিস্তান দুঃখের কথা।'

'দ্বীকার কর্মন, এরকম একটা জিনিস আছে যে গোগলের বইয়ের বরের মতো ইচ্ছে হয় না কি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্বীকার করছে না!' বলে কাতাভাসোভ হেসে। উঠলেন হো হো করে।

'তা জানলা তো খোলাই রয়েছে... এক্ষ্মনি যাওয়া যাক ত্ভেরে! একটা ভল্ল্মকী, গ্রহাতেই পাওয়া যাবে। সত্যি, যাওয়া যাক পাঁচটার ট্রেনে! আর এ'রা থাকুন যেমন খ্রান' · · · হেসে বললেন চিরিকভ।

লেভিন হেসে বললেন, 'কিন্তু হেই ভগবান, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাণের ভেতর এরকম দঃখ যে খংজে পাচ্ছি না!'

'হাাঁ, আপনার প্রাণের ডেতর এখন এমনই বিশৃঙ্খলা যে কিছ্ই খংজে পাবেন না' — কাতাভাসোভ বললেন, 'অপেক্ষা কর্ন, খানিকটা গ্রিছয়ে উঠতে পারলে তখন পাবেন!'

'না আমার এই হৃদয়াবেগ (ভালোবাসা -- কথাটা ওঁদের সামনে তিনি

বলতে চাইলেন না) আর স্ব্ ছাড়াও স্বাধীনতা হারানোব জন্যে অস্তত খানিকটা দ্বঃখও যদি বোধ করতে পারতাম... উল্টে, এই স্বাধীনতা হারানোতেই আমার আনন্দ।'

'খ্ব খারাপ! কোনো আশা নেই' — বললেন কাতাভাসোভ, 'যাক গে, পান করা যাক ওঁর আরোগ্য লাভের জন্যে অথবা শ্ব্দ্ কামনা করা যাক যেন ওঁর স্বপ্লের অস্তত একশতাংশও সফল হয়। সেটুকুই হবে এমন স্থ যা প্থিবীতে হয় না।'

আহারের পর অতিথিরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বিবাহোৎসব উপলক্ষে বেশভ্যা করে নেবার জন্য।

একলা হয়ে, এই অবিবাহিতদের কথাবার্তা স্মরণ করে লেভিন পন্নর্বার জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে: যে স্বাধীনতার কথা ওঁরা বলছিলেন তার জন্য তাঁর প্রাণের ভেতর কোনো দ্বঃখবোধ আছে কি? এ প্রশেন হাসলেন তিনি। 'স্বাধীনতা? কিসের জন্যে স্বাধীনতা? স্ব্থ শ্বেধ্ ভালোবাসায়, তার যা কামনা তাই কামনা করায়, তার যা ভাবনা তাই ভাবায়, অর্থাং কোনো স্বাধীনতা নয় — এই হল স্ব্থ!'

'কিন্তু ওর ভাবনা, কামনা, ভাবাবেগ আমি জানি কি?' হঠাং কার যেন কণ্ঠন্বর তাঁকে বললে ফিসফিস করে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিন্তাচ্ছম হয়ে পড়লেন তিনি। সহসা অন্তুত একটা অনুভূতি পেয়ে বসল তাঁকে। ভয় আর সন্দেহ হল তাঁর, স্বকিছ্মতে সন্দেহ।

'আমায় যদি সে ভালো না বেসে থাকে? আমায় যদি সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শ্ধ্ বিয়ে করতে হয় বলে? কী করছে সেটা যদি তার নিজেরই জানা না থাকে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওর চৈতন্য হতে পারে কেবল বিয়ে করার পর। ব্রশ্বে যে আমায় সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।' মনে আসতে লাগল অস্কুত, অতি বিশ্রী সব চিস্তা। এক বছর আগের মতো দ্রন্স্কির প্রতি কিটির মনোভাবে ঈর্ষা হল, দ্রন্স্কির সঙ্গে কিটিকে তিনি যে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, সেটা যেন গতকালের ঘটনা। তাঁর সন্দেহ হল কিটি তাঁকে স্বকিছ্ম বলে নি।

দ্রত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। হতাশায় মনে মনে বললেন, 'না, এ চলতে পারে না! যাব ওর কাছে, জিজ্ঞাসা করব, শেষ বারের মতো বলব:, আমরা বন্ধনহীন, ক্ষান্ত হওয়াই ভালো হবে নাকি? চিরকাল অস্থী হয়ে থাকা, কলংক, বিশ্বাসহানির চেয়ে সেটাই ভালো!!' ব্বেকর মধ্যে

হতাশা আর সমস্ত লোকের ওপর, নিজের ওপর, কিটির ওপর আক্রোশ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন তার কাছে।

বাড়ির পেছনকার ঘরে কিটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিন্দর্কের ওপর বসে চেয়ারের পিঠে আর মেঝেয় রাখা একরাশ নানা রঙের পোশাক বাছাবাছি করে দাসীকে কী যেন হতুম দিছিল সে।

'আরে!' ওঁকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চে'চিয়ে উঠল কিটি, 'কেমন করে তুমি, কেমন করে আপনি?' (এই শেষ দিনটা পর্যস্ত কিটি তাঁকে বলত কথনো 'তুমি', কখনো 'আপনি'।) 'আশাই করি নি! আর আমি আমার কুমারী দিনগন্নোর পোশাক বেছে ঠিক করছি কোন্টা কাকে দেব...'

'ও! তা ভালো কথা!' দাসীর দিকে নিরানন্দ দ্ভিটতে চেয়ে তিনি বললেন।

কিটি বললে, 'এখন যাও দুনিয়াশা। আমি ডেকে পাঠাব পরে। কী হল তোমার?' দাসী চলে যেতেই স্থির সংকলেপ 'তুমি' সন্বোধন করে জিগ্যেস করল কিটি। লেভিনের বিচলিত, বিমর্ষ, অদ্ভূত মুখ লক্ষ্য করে ভয় হল তার।

াঁকিটি! কন্ট হচ্ছে আমার। একলা আমি কন্ট সইতে চাই না' — কিটির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সান্নয় দ্ছিতৈ তার চোথের দিকে হতাশাদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। কিটির প্রেমে চলচল সরল মুখখানা দেখে তিনি ইতিমধ্যেই ব্রেছিলেন যে তাকে যা বলবেন ঠিক করেছিলেন তা থেকে কোনো ফল হবে না, তাহলেও তাঁর দরকার ছিল যে কিটি নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত কর্ক। 'আমি বলতে এলাম যে সময় এখনো পোরয়ে যায় নি। এ সবই ঘ্রচিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।'

'কী? কিছুই আমি বুঝতে পার্রছি না। কী হল তোমার?'

'তোমায় আমি হাজার বার যা বলেছি এবং না ভেবে পারছি না... যে আমি তোমার যোগ্য নই। আমায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তুমি ভেবে দ্যাখো। ভুল করেছ তুমি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আমায় ভালোবাসতে তুমি পারো না... যদি তাই... বরং সেটা বলো' — কিটির দিকে না তাকিয়ে বললেন তিনি। 'আমি অস্থী হব। বল্ক সবাই যা খ্মি; অস্থী হওয়ার চেয়ে সেটাই ভালো... এখনো যখন সময় আছে, সেটাই ভালো...' গ্রহ্মটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগোস করা হরেছে, জন্মলানো মোমবাতি জন্মলানো হবে, নাকি না-জন্মলানো? দশ র্বলের তফাং' — ঠোঁট দ্বেনা হাসিতে আকুণ্ডিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না।
'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।'
'না-জনালানো, না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'কিস্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লোভন যখন বিহ<sub>ন</sub>ল দ্ভিতৈ তার দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউপ্টেস নড্রিস্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগোস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দ্মিতিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়দি ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগালো ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডাপ্ত এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মৃথ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লেভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দ,ন্দিতে। তাকে যা কিছু বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল সুখের একটা অকৃতিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখালা পরে নিলেন, প্রেরাহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবস্থিত গ্রন্থপৌঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন প্রেরাহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের ব্রন্থিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ কিনা তোমার যত পাগলামিতে ওর মন খারাপ করে দিতে' — লেভিনকে বললেন তিনি, 'ভাগো তো, ভাগো তো বাছা।'

দোষ আর লঙ্জার একটা বোধ থাকলেও শ্বস্তি নিয়ে লেভিন তাঁর হোটেলে ফিরলেন। তাঁর দাদা সেগেই ইভানোভিচ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর স্তেপান আর্কাদিচ, সবাই পরিপাটী সাজসঙ্জা করে তাঁর অপেক্ষা করিছলেন দেবপট নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন বলে। হচ্ছে হবে করার সময় ছিল না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে আবার বাড়ি যেতে হবে পমেড-চর্চিত চিকুরকুঞ্চিত ছেলেটিকৈ আনতে, কনের সঙ্গে দেবপট নিয়ে যাবে সে। তারপর একটি গাড়ি পাঠাতে হবে শাফেরের\* জন্য, তারপর আরেকটি সেগেই ইভানোভিচকে যা নিয়ে যাবে, সেটিকে ফেরত আনতে হবে। মোটের ওপর, খ্বই জটিল সব ভাবনা-চিন্তা ছিল অনেক। শ্বেধ্ একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত যে ঢিমে-তেতালা করা চলবে না, কেননা সাড়েছটো বেজে গেছে।

দেবপট নিয়ে আশীর্বাদটা থেকে দাঁড়াল না কিছুই। স্তেপান আর্ক'। দিচ দ্বীর পাশে একটা হাস্যকর-গ্রুগস্তীর ভাব করে দাঁড়ালেন, দেবপট হাতে নিয়ে লেভিনকে বললেন আভূমি নত হতে, তারপর একটা সহদয় ও সকৌতুক হাসি নিয়ে আশীর্বাদ করে লেভিনকে চুম্বন করলেন তিনবার; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাও তাই করলেন এবং তক্ষ্নি বাস্ত হয়ে উঠলেন যাবার জন্য আর প্রনরায় গাড়িগ্রলোর গতিবিধির হিসাবে তালগোল পাকালেন।

'তাহলে আমরা এই করব: আমাদের গাড়িটায় করে তুমি চলে যাও ওর জন্যে, আর সেগেই ইন্দানোভিচও যদি দয়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারতেন, তারপর গাড়ি ফেরত পাঠিও।'

'সেকি, সানন্দে যাব।'

'আমি এক্ষ্বিন ওকে নিয়ে আসছি, জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে?' জিগোস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'পাঠানো হয়েছে' — বলে লেভিন পোশাক দিতে হ্রকুম করলেন কুজুমাকে।

বিয়ের জন্য দীপান্বিত গিরজা ঘিরে জাটেছিল একদল লোক, বেশির ভাগ নারী। যারা ভেতরে ঢোকার সাযোগ পায় নি, তারা ভিড় করেছিল জানলার কাছে, ঠেলাঠেলি করছিল, ঝগড়া বাধাচ্ছিল, উ'কি দিচ্ছিল জানলার গরাদে দিয়ে।

ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশি গাড়িকে সেপাইরা রাস্তা বরাবর সারি বাঁধিয়ে রেখেছে। হিমেল আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রবেশম্থে দাঁড়িয়ে নিজের উদি'তে ঝলমল কর্রাছল জনৈক পর্লালস অফিসার। অবিরাম আসছিল আরও গাড়ি, ফুলে শোভিত মহিলারা কখনো তাঁদের বসনের কলাপ जुल धरत, कथरना भूत, खता जाँपात थाएँ। **जीभ अथवा नम्वा कार**ना शाहे খনে ঢকছিলেন গির্জার ভেতর। গির্জার ভেতরে ইতিমধ্যেই জ্যালানে। হয়েছে দুটি ঝাড়ল ঠন আর দেবপটগুলোর সামনেকার সমস্ত বাতি। পটপ্রাচীরের রক্তিম গাত্রে প্রণাভা, দেবপটগু,লির গিল্টি-করা খোদাই-কাজ, কান্ডেলাব্রাস আর মোমবাতিদানগুলের রুপো, মেঝের টালি আর গালিচাগালি, কয়ের-লফ্টের ওপরে পবিত্র নিশানগালি, বেদীর সোপান, কালো হয়ে আসা প্রাচীন নিত্যকর্ম'পদ্ধতির প্রস্তুকগর্নাল, আলখাল্লা আর জমকালো কৌশিক — সবই আলোয় প্লাবিত। উষ্ণ গিজার ডান দিকে. ফ্রক-কোট আর শাদা টাই, উর্দি আর জামদানি, মথমল, চিকন রেশম, কেশ, কুসমুম, অনাব্ত দকন্ধ ও বাহা, লম্বা দস্তানার ভিড়টা থেকে উঠছিল সংযত ও সজীব আলাপের কজন যা একটা বিচিত্র প্রতিধর্বন তুলছিল উচ্ গম্বুজে। দরজা খোলার ক্যাঁচ শব্দ হতেই প্রতিবার আলাপ থেমে আস্চিল, বর-কনেকে আসতে দেখবার আশায় সবাই তাকাচ্ছিল সেদিকে। কিন্তু দরজা ইতিমধ্যে খুলেছে দশ বারেরও বেশি, কিন্তু প্রতিবার চুকেছে বিলম্বিত অতিথি যারা যোগ দিয়েছে ডাইনের আমন্তিতদের কিংবা প্রলেস অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে অথবা মিনতি করে কোনো দর্শনাথিনী, যে যোগ দিয়েছে বাঁ দিকের অনাহ তদের দলে। আত্মীয়-স্বজন আর বাইরের লোক, সবারই প্রত্যাশার সবকটি পর্যায় কেটে গেল।

বিলম্বটায় কোনো গ্রেত্ব না দিয়ে প্রথমে ভাবা হয়েছিল বর-কন্দে এই এল বলে। পরে শ্রেত্ব হল ঘন ঘন দরজার দিকে চাওয়া, বলাবলি করলে কোনো অঘটন ঘটল না তো। পরে বিলম্বটা হয়ে উঠল অস্বস্থিকর, আত্মীয়-স্বজন আর আমন্দ্রিতরা ভাব করার চেষ্টা করলে যেন তারা বরের কথা ভাবছে না, নিজেদের কথাবার্তাতেই তারা মশগুল।

প্রধান ডিকন তাঁর সময়ের ম্ল্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন এমন অথৈর্যে কাশলেন যে জানলার শার্সি কে'পে উঠল। কয়ের-লফ্ট থেকে শোনা যাচ্ছিল কথনো বেজার গায়কদের গলাসাধা, কখনো নাকঝাড়া। প্রোহিত অনবরত কখনো ডিকন, কখনো কোনো স্তোগ্রপাঠককে পাঠাচ্ছিলেন দেখতে বর এল কি না। আর নিজে নকসি কোমরবদ্ধে আঁটা বেগ্রনি আলখাল্লায় ঘন ঘন যাচ্ছিলেন পাশের দরজায়, দেখছিলেন বর এল কি না। শেষ পর্যস্ত আমনিত জনৈক মহিলা ঘড়ি দেখে বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভারি অন্ধৃত!' এবং সমস্ত অতিথিরই তখন ভারি অন্বস্তি বোধ হতে লাগল, সরবে প্রকাশ করতে থাকলেন তাঁদের বিসময় অথবা বিরক্তি। কী ঘটেছে জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন একজন শাফের। কিটি এ সময় তার শাদা গাউন, ফুল-তোলা দীর্ঘ অবগ্রেন্সকৈ ভবনের হলেঘরে, আধঘন্টা ধরে জানলা দিয়ে খ্র্টিয়ে দেখছিল, বর গির্জায়

লোভন ওদিকে ওয়েস্ট-কোট আর ফ্রক-কোট ছাড়া শ্ব্র প্যাণ্টাল্ন পরে নিজের কামরায় ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন, অবিরাম দরজা খ্বলে দেথছিলেন করিডরে। কিন্তু যে ব্যক্তির তিনি আশা করছিলেন করিডরে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। হতাশায় ফিরে এসে, হাত ঝাঁকিয়ে নিশ্চিস্তে ধ্মপানরত স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি বলছিলেন:

'এমন ভয়ংকর আহাম্মকী অবস্থায় কেউ পড়েছে কখনো?'

'হ্যাঁ, বিদঘ্টে' — নরম করে আনার হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে শাস্ত হও, এখুনি আনবে।'

'কিন্তু শান্ত হব কী করে!' সংযত তিতিবিরজ্ঞিতে বললেন লেভিন। 'এই জাহান্নমী ওয়েস্ট-কোট! সামনেটা খোলা, পরা অসম্ভব!' বললেন তিনি তাঁর দলামোচড়া কামিজের দিকে চেয়ে। 'আমার জিনিসপত্ত যদি এর মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে!' হতাশার চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'তাহলে আমার শার্টিটা পরবে।' 'অনেক আগেই তা পরা উচিত ছিল।' 'হাস্যাম্পদ হয়ে লাভ নেই... দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে লেভিন যখন পোশাক দিতে বলেন, প্রাতন ভৃত্য কুজ্মা তখন ফ্রক-কোট, ওয়েম্ট-কোট এবং প্রয়োজনীয় সবকিছ্ই এনেছিল।

'কিন্তু কামিজ?' চে'চিয়ে উঠেছিলেন লেভিন।

'কামিজ তো আপনার পরনেই' — শান্ত হেসে বলেছিল কুজুমা। পরিষ্কার একটা কামিজ রাখার খেয়াল হয় নি কুজ্মার। সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে শ্যেরবাৎস্কিদের পেণছে দিতে হবে যেখান থেকে সেই সন্ধ্যাতেই নবদম্পতি রওনা দেবে — এই আদেশ পেয়ে কুজ্মা ঠিক তাই করেছে। সে লেভিনের ড্রেস-স্যাটটা ছাড়া সবই বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছে। সকাল থেকে লেভিন যে শার্টটা পরে ছিলেন সেটা দলামোচড়া হয়ে গিয়েছিল, ফ্যাশনদারস্ত খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে তা একেবারেই মানায় না। শোরবাংস্কিদের বাড়ি বহ; দরে, লোক পাঠিয়ে कल शरत ना। नजून এकটा भार्षे रकनात जना भारीता रल थानमापारक। সে ফিরে এসে বললে সব দোকান বন্ধ, রবিবার। লোক পাঠানো হল স্তেপান আর্কাদিচের ওখানে শার্ট আনার জন্য: দেখা গেল সেটা অসম্ভব চওড়া আর খাটো। শেষ পর্যস্ত শোরবাংস্কিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে মাল খুলতে বলা হল। গির্জায় বরের অপেক্ষা করছে লোকে আর লেভিন এদিকে খাঁচায় বন্ধ পশ্বর মতো ছটফট করছেন ঘরটায়, তাকাচ্ছেন করিডরে, আতংকে আব হতাশায় তাঁর মনে পর্ডাছল কী কথা আজ তিনি বলেছেন কিটিকে, এরপর কী ভাববে সে।

অবশেষে অপরাধী কুজ্মা প্রচণ্ড হাপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শার্ট নিয়ে।

'কোনোরকমে ধরলাম। গাড়িতে মাল চাপানো শ্রুর হয়ে গিয়েছিল' --কুজুমা বললে।

তিন মিনিট বাদে পোড়া ঘায়ে ন্নের ছিটে এড়াবার জন্য ঘড়ির দিকে দূক্পাত না করেই লেভিন ছুটলেন করিডর দিয়ে।

'ওতে কোনো লাভ হবে না' — লেভিনের পেছ, পেছ, বিনা বাস্ততাম তাঁর সঙ্গ ধরে স্তেপান আক'। দিচ বললেন হেসে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে... বলছি তোমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' 'এসে গেছে! — ওই যে! — কোন লোকটি? — অলপবয়সীটি কি? — আর কনে, মা গো, একেবারে জীবনম্ত!' দেউড়িতে কনেকে সঙ্গে নিয়ে লেভিন যখন গিজায় চুকলেন, ভিড়ের মধ্যে তখন এই সবকথা।

প্রাক বিলম্বের কারণ জানালেন শ্রেপান আর্কাদিচ, অতিথিরা হেসে ফিসফাস করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। কিছুই এবং কাউকেও দেখছিলেন না লেভিন: তাঁর দুন্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর কনের উপর।

সবাই বলেছিল যে এই কয়েক দিনে কিটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে. আগে তাকে যেমন স্কলর দেখাত, বিবাহান্কানে তেমনটি আর নেই, কিন্তু লেভিনের তা মনে হচ্ছিল না। তার উচ্চু কবরী, আল্লায়িত শাদা অবগ্রুঠন, শাদা ফুল, কুচি দেওয়া খাড়া কলার যা তার দীর্ঘ গ্রীবাকে ঘিরে বিশেষ একটা শ্চিতায় ঢেকে রেখেছে দ্র'দিক থেকে, খোলা শ্ব্রুমানের দিকটা, আশ্চর্য স্তুল, তার কটির দিকে চেয়ে দেখলেন লেভিন আর তাঁর মনে হল এত স্কলর কিটিকে তিনি আর কখনো দেখেন নি। সেটা এই জন্য নয় যে ঐ ফুলগ্লো, ঐ অবগ্রুঠন, প্যারিস থেকে আনানো এই গাউনটা তার রপে ব্রিধ বাড়িয়ে তুলেছে কিছ্র, না, সেটা এই জন্য যে সাজের এই ঘটা সত্ত্বেও তার স্ক্রমধ্রে ম্বভাব, তার দ্গিট, তার অধরে ছিল অপাপবিদ্ধ সততার সেই একই লাবণ্য।

'আমার ভাবনাই হয়েছিল তুমি ব্রিঝ পালাতে চাইছিলে' — লেভিনের দিকে চেয়ে কিটি বললে হেসে।

'এমন হাঁদার মতো কাণ্ড ঘটল যে বলতেও লঙ্জা হয়' — লেভিন বললেন লাল হয়ে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসা সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরতে হল তাঁকে।

মাথা নেড়ে হেসে তিনি বললেন, 'মন্দ নয় শার্ট নিয়ে তোর ঝামেলাটা!'

'হ্যাঁ, সত্যি' — লেভিন বললেন কী কথা তাঁকে বলা হচ্ছে সেটা না বুঝেই।

'তা কস্তিয়া, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়' — কপট গ্রাসের ভাব করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'গুরুতর প্রশন। ঠিক এখনই এর সমস্ত গ্রুছটা বোঝার মতো অবস্থায় আছ তুমি। আমাকে জিগ্যেস করা হরেছে. জন্মলানো মোমবাতি জন্মলানো হবে, নাকি না-জন্মলানো? দশ র্বলের তফাৎ' — ঠোঁট দ্ব'খানা হাসিতে আকুণিত করে যোগ দিলেন তিনি, 'আমি স্থির করে ফেলেছি, তবে ভয় আছে হয় তো তোমার মত পাওয়া যাবে না।'

লেভিন ব্ৰলেন ওটা ঠাট্টা, কিন্তু হাসতে পারলেন না। 'তাহলে কী? জনালানো, নাকি না-জনালানো।' 'না-জনালানো, না-জনালানো।'

'ভারি আনন্দ হল। কথা পাকা হয়ে গেল তাহলে!' হেসে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ, 'কিন্তু এ অবস্থায় কিরকম বোকা মেরে যায় লোকে'— লোভন যখন বিহন্নল দ্ভিটতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সরে গেলেন কনের কাছে, তখন চিরিকভকে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।

'দেখিস কিটি, গালিচায় দাঁড়াবি প্রথম' — কাছে এসে বললেন কাউন্টেস নড্রিস্টন, তারপর লেভিনের উদ্দেশে, 'আরে, অবশেষে!'

'কি ভয় করছে না?' জিগোস করলেন বৃদ্ধা পিসি মারিয়া দুমিচিয়েভনা।

'তোর শীত করছে কি? ফ্যাকাশে লাগছে তোকে। দাঁড়া, মাথা নোওয়া' — বললেন কিটির বড়িদ ল্ভভা, নিজের গোলালো হাত বেড় দিয়ে হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো। ঠিক করে দিলেন তিনি।

ডল্লি এলেন, কী একটা বলতে চাইছিলেন যেন, কিন্তু মুখ ফুটে তা আর বলতে পারলেন না, কে'দে ফেললেন, তারপর হাসলেন অস্বাভাবিক একটা হাসি।

কিটি সবার দিকে চাইছিল লোভিনের মতোই একটা আত্মবিস্মৃত দ্বিটতে। তাকে যা কিছ্ম বলা হচ্ছিল, উত্তর দিতে পারছিল কেবল স্বথের একটা অকৃষ্রিম হাসি ফুটিয়ে।

ওদিকে গির্জার সেবকেরা তাঁদের আলখাল্লা পরে নিলেন, প্ররোহিত আর ডিকন গেলেন গির্জার পেছন দিকে অবিস্থিত গ্রন্থপীঠের দিকে। লেভিনকে কী যেন বললেন প্রেরাহিত, কিন্তু সেটা লেভিনের কানে গেল না।

শাফের ব্রঝিয়ে দিলেন, 'কনের হাত ধরে নিয়ে যান।' অনেকখন লেভিন ধরতে পারছিলেন না কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। অনেকখন ধরে লোকে ঠিক করে দিচ্ছিল তাঁকে। সব আশা তারা প্রায় ছেড়েই দিতে বর্সেছিল, কেননা যা উচিত সে হাতটা তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন না, যা উচিত ধরছিলেন না সে হাতটাও। অবশেষে তিনি ব্রুলেন যে জায়গা বদল না করে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে কনের ডান বাহ্। অবশেষে যেমনটা উচিত সেভাবে যখন বাহ্লপ্রা করলেন কনেকে, প্রোহিত কয়েক পা সামনে এসে থামলেন গ্রন্থপীঠের কাছে। আত্মীয় ও পরিচিতদের ভিড়টা গ্রেজন করে পোশাকের কলাপ খসর্থসিয়ে এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। কে একজন ন্য়ে ঠিক করে দিলে কনের কলাপ। গিজন এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম গলে পড়ার শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাছিল।

বৃদ্ধ প্রোহিতের মাথায় উ°চু শিরোভূষণ, ঝক্ঝকে শাদা চুল দ্'পাশে কানের পেছনে গোটানো। পিঠে এম্ব্রয়ভারি করা সোনালী ক্রস দেওয়া ভারী র্পোলী জরির আলখাল্লাটা থেকে তিনি ছোটো ছোটো ব্ভোটে হাত বার করে গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করে নিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ সন্তর্পণে তাঁর কাছে কী যেন বললেন ফিসফিস করে তারপর লেভিনের দিকে চোথ মটকে আবার ফিরে এলেন তাঁর জায়গায়।

প্রোহিত প্রপালংকৃত দ্টি বাতি জনালিয়ে বাঁ হাতে তা ধরে রাখলেন কাত করে যাতে তা থেকে মোমের ফোঁটা গড়ায় ধীরে ধীরে, তারপর মাখ ফেরালেন বর-কনের দিকে। ইনি সেই প্রোহিতই যাঁর কাছে পাপস্বীকার করেছিলেন লেভিন। ক্লান্ত বিষন্ধ দ্ভিতৈ তিনি বর-কনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘস্থাস ফেললেন, আলখাল্লার তল থেকে ডান হাত বার করে আশীর্বাদ করলেন বরকে, তাবপর একইভাবে, কিস্তু কিছাটা সাবধানী একটা কোমলতা নিয়ে তাঁর গিওটিগিও আঙাল রাখলেন কিটির অবনত মাধার ওপরে। ওঁদের বাতিদ্বিট দিয়ে ধ্প নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন তিনি।

'এ সব কি সতি।?' লেভিন ভাবলেন, তাকালেন কনের দিকে। খানিকটা উচ্চু থেকে তিনি দেখছিলেন কিটির ম্থানয়ব, তার ঠোঁট আর আখিপপ্লবের চাণ্ডলা থেকে ব্রুতে পারছিলেন যে তাঁর দ্বিটপাত সে অন্ভব করছে। কিটি ম্থ তুলে চাইল না, কিন্তু তার কুচি দেওয়া খাড়া কলার কেপে কেপে উচ্চু হয়ে ঠেকল তার ছোটু গোলাপী কানে। লেভিন দেখলেন

যে একটা নিশ্বাস অবরক্ষ হয়ে পড়ল তার ব্বকে, মোমবাতি ধরা লম্বা দস্তানা পরা ছোট হাতথানা কাঁপছে।

শার্ট নিয়ে গোটা ঝামেলাটা, বিলম্ব, পরিচিতদের, আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা, তাঁদের অসস্তোষ, নিজের হাস্যকর অবস্থা — সব হঠাৎ মিলিয়ে গেল, একাধারে ভয় আরু আনন্দ হল তাঁর।

দ্ব'পাশে চাঁচর চিকুর নিয়ে র্পোলী আলথাল্লা পরা স্কুমার দীর্ঘাঙ্গ প্রধান ডিকন অভ্যন্ত ভঙ্গিতে দ্বই আঙ্বলে উত্তরীয় সামান্য তুলে ক্ষিপ্রবেগে গিয়ে থামলেন প্ররোহিতের সামনে।

'আ-শী-র্বাদ করো হে প্র-ভূ!' একের পর এক বায়**্**তরঙ্গ **ভূলে ধীরে** ধীরে উঠতে **লাগল সাগভীর ধ**র্নান।

'আমাদের প্রভূ চিরকাল, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরযুগ ধরিয়া প্রণামর' — নম্ন স্বরেলা গলায় জবাব দিয়ে প্ররোহত গ্রন্থপীঠে কী যেন ঠিকঠাক করা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর জানলা থেকে গম্বুজ পর্যন্ত গোটা গির্জা গমগম করে কখনো উদান্তে, কখনো মুহুর্তের জন্য থেমে, আন্তে আন্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে উঠতে লাগল অদৃশ্য ঐকতান দলের পরিপূর্ণ, উদার, স্বরুষ্য স্বরুষ্মর্গত।

বরাবরের মতো প্রার্থনা করা হল স্বর্গাঁর শান্তি আর গ্রাণ, সিনোদ আর জারের জন্য; আজ যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের দাস সেই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনার জন্যও প্রার্থনা করা হল।

'ওদের ওপর পরম প্রেম, শান্তি, সাহায্য বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে' — সারা গির্জা যেন শ্বসিত হয়ে উঠল প্রধান ডিকনের কণ্ঠস্বরে।

কথাগনেলা লেভিন শনেলেন, তাতে অভিভূত হলেন। তিনি নিজের সাম্প্রতিক সমস্ত আতংক ও সন্দেহের কথা স্মরণ করে ভাবলেন, 'সাহায়া, ঠিক সাহায়াই যে দরকার সেটা ওঁরা অনুমান করলেন কেমন করে? কী আমি জানি? এই ভরংকর ব্যাপারটায়' — মনে হল তাঁর, 'কী আমি করতে পারি সাহায়া ছাড়া? ঠিক সাহায়াই আমার এখন দরকার।'

ডিকন যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, প্রের্রাহত তখন বিবাহক্কত্যের গ্রন্থটি নিলেন:

বিনীত স্বরেলা বাক্যে তিনি পড়তে লাগলেন, 'অনন্ত ঈশ্বর, যাহারা প্রথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী: আইজাক ও রেবেকা, তাহাদিগের বংশধর্রদিগের বরাভয়দাতা এক্ষণে তোমার দাস এই কনস্তান্তিন ও ইয়েকাতেরিনাকে আশীর্বাদ করহ, উহাদিগে সম্দ্রম্ব কল্যাণের পথে চালিত করহ। কর্নাময় তৃমি, মানবদরদী ঈশ্বর, তোমার পিতা ও প্রের জয়গান করিতেছি, এবং পবিত্র প্রেতের, এক্ষণে এবং আগামীতে, চিরয্ণ ধরিয়া।'— 'তথাস্তু!' ফের বাতাসে ঝরে পড়ল অদ্শ্য ঐকতান।

''যাহারা পৃথক রহিয়াছিল, তাহাদিগে প্রেমের অটুট মিলনে মিলিত ও আবদ্ধকারী' — কী গভীর এই কথাগালি এবং মনের এখন যা অন্ভৃতি, তার সঙ্গে কিরকম মিলে যায়' — ভাবলেন লেভিন, 'ও-ও কি ভাবছে আমার মতোই?'

ওর দিকে চাইতেই দ্র্গির্টার্বানময় হল ওঁদের।

আর সে দৃষ্টির বাঞ্জনা থেকে তিনি স্থির করলেন সেও তাঁরই মতো ভাবছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়: বিবাহ।নুষ্ঠানের সময় যেসব গরেগন্তীর বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল সেগর্লি হুদয়ঙ্গম হয় নি কিটির, এমনকি কানেও যায় নি। কথাগুলো শোনা আর তার অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে: যে একটা অনুভূতি তার বুক ভরে তুলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল, সেটা ছিল খুবই প্রবল। দেড়ু মাস আগে তার প্রাণের মধ্যে যা ঘটে গেছে আর এই ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে পর্লাকত করেছে, কণ্ট দিয়েছে, অনুভূতিটা হল তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ। তাদের আরবাং রাস্তার বাডিতে কিটি যেদিন তার বাদামী পোশাকে লেভিনের কাছে গিয়ে আর্মানবেদন করেছিল, সেই দিন ও সেই সময়টা থেকে আগেকার গোটা জীবনের সঙ্গে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল তার প্রাণের মধ্যে. শুরু হয় একেবারেই নতুন, তার কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত অন্য একটা জীবন, যদিও আসলে প্রেনো জীবনই চলছিল। এই ছয় সপ্তাহ তার কাছে ছিল অতি সুখাবেশ, অতি যন্ত্রণার এক কাল। তার সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, আশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তার কাছে তখনো দুর্জ্জের এই মানুষ্টিকে ঘিরে যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ্টার চেয়েও দুর্জ্জেয় এক इपग्रादर्श, या कथरना ভाকে काছिয়ে निरा घाएछ, कथरना रहेल সतिरा मिल्लं, ७िम्टक मिन टकटि एयट लागल भूतत्ना कीनत्नत भित्रिक्टिंग्डरे। প্রেনো জীবন কাটাতে কাটাতে তার সমস্ত অতীত — বস্তু, অভ্যাস, যারা তাকে ভালোবাসত আর ভালোবাসে, এমন সমস্ত লোক, এই উদাসীনত।য়

মায়ের দৃঃখ, তার স্নেহশীল স্কোমল পিতা, আগে যাকে সে ভালোবাসত দ্বিনয়ায় সবার চেয়ে বেশি — এই গোটা অতীতের প্রতি তার পরিপ্র্ণ অপরাজেয় একটা উদাসীন্যে ভয় হত তার। কখনো তার ভয় হত এই উদাসীন্যে, কখনো আনন্দ হত সেই অবস্থাটার জন্য যা তাকে এই উদাসীন্যে নিয়ে এসেছে। এই মান্যটির সঙ্গে জীবন বাদ নিয়ে কিছ্ব ভাবা, কিছ্ব চাওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে; কিন্তু সে জীবন তখনো শ্রুর হয় নি, সেটা এমনকি পরিব্লার করে কল্পনা করতেও পায়ছিল না কিটি। ছিল শ্ব্রু একটাই প্রত্যাশা: যা নতুন ও অজানা তার ভীতি ও আনন্দ। এখন সেই প্রত্যাশা, সেই অজানাটা, আগের জীবন পরিত্যাগের জন্য খেদ — স্বকিছ্ব অবসান হয়ে নতুনের শ্রুর হল বলে। অজ্ঞেয়তার জন্য এই নতুনটা ভয়াবহ না হয়ে পারে না; তবে ভয়াবহ হোক বা না হোক, সেটা তার অস্তরের মধ্যে ঘটে গেছে ছয় সপ্তাহ আগে; বহু আগে যা ঘটেছে তার প্রাণের মধ্যে, এখন কেবল মন্ত্রপ্ত করা হচ্ছে তাকে।

ফের গ্রন্থপীঠের দিকে ফিরে অতি কন্টে প্রেরাহিত কিটির ছোট্ট আংটিখানা তুলে নিলেন এবং লেভিনের হাত চেয়ে নিয়ে তা পরালেন আঙ্বলের প্রথম গি'টে। 'ঈশ্বরের দাস কনন্তান্তিন ঈশ্বরের দাসী ইয়েকাতেরিনার দারপরিগ্রহ করছেন।' আর বড়ো আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট, গোলাপী, দ্বলতায় কর্ণ আঙ্বলে পরিয়ে দিয়ে বললেন একই কথা।

কী করতে হবে, বর-কনে সেট। অনুমান করার চেণ্টা করলে, আর প্রতিবারই ভুল হল তাদের, প্ররোহিত ফিসফিসিয়ে তাদের শ্বধরে দিলেন। অবশেষে যা কবার ছিল করে আংটি দিয়ে তাদের ক্রস করে প্রোহিত ফের কিটিকে দিলেন বড়ো আংটিটা, লেভিনকে ছোটো; ফের গোলমাল হয়ে গেল ওদের, দ্বার হাতবদল হল আংটিদ্বটির; তাহলেও যা দরকার ছিল, সেটা হল না।

ডল্লি, চিরিকভ আর স্তেপান আর্কাদিচ এগিয়ে গেলেন সাহাযো।
শ্র্ব হল চাণ্ডলা, ফিসফিসানি, হাসাহাসি, কিস্তু বর-কনের গ্রেত্প্র্ণ
মর্মস্পর্শী ম্বভাব বদলাল না; বরং আংটির ব্যাপারে গোলমাল করে,
ফেলার পর তাদের ম্বভাব হয়ে দাঁড়াল আগের চেয়েও গ্রেন্গন্তীর আর
যে হাসি নিয়ে স্থেপান আর্কাদিচ ফিসফিস করে বলছিলেন যে এবার

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আংটি পর্ক, সেটা আপনা থেকে মিলিয়ে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাঁর মনে হল, যেকোনো হাসিতেই আহত বোধ করবে ওরা।

'আদি হইতে তুমি নারী ও প্রের্য স্থি করিলেক' — অঙ্গর্নী বিনিময়ের পর পড়তে লাগলেন প্রেরাহত, 'সাহায্যের লাগি এবং মানবজাতির বংশরক্ষার লাগি তুমি স্বামীকে দাও স্ত্রী। তোমার উত্তরাধিকারের মধ্যে এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে সত্যকে যিনি প্রেরণ করেন তোমার দাস, বংশে বংশে নির্বাচিত আমাদের পিতৃপ্র্র্যদের নিকট, হে প্রভু পরমেশ্বর, তোমার দাস কনস্তান্তিন আর দাসী ইয়েকাতেরিনাকে অবলোকন করো এবং বিশ্বাসে, সমভাবনার, সত্যে ও প্রেমে উহাদিগের পরিণয় সংহত করো...'

লেভিনের ক্রমেই মনে হতে লাগল যে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা ছিল, কিভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর যা স্বপ্প, সে সবই নেহাৎ ছেলেমান্মি, এটা এমন একটা জিনিস যা তিনি এতিদন পর্যন্ত বোঝেন নি, এখন তো আরো কম ব্যাছেন, যদিও ব্যাপারটা ঘটছে তাঁকে নিয়েই; ব্যুকে তাঁর ক্রমেই বেশি করে একটা খামচি বোধ হতে থাকল, চোখ ফেটে বেরুল অবাধ্য অগ্রা।

## 11 & 11

গির্জায় ছিল গোটা মন্ফো, আত্মীয় পরিচিত সবাই। বিবাহান,্তানের সময় আলো-ঝলমল গির্জায়, স্কান্জত নারী ও ললনা, শাদা টাই, ফ্রক-কোট, আর ফোজী উদি পরা প্র,্মদের ভিড়ে শালীনতা মেনে মৃদ্ কথোপকথনের আর বিরাম ছিল না। সেটা চালাচ্ছিল প্রধানত প্র,্মেরাই, মেয়েরা ছিল অন্তানের সমস্ত খ্লিনাটি পর্যবেক্ষণে তন্ময়, সর্বদাই এগ্লিল তাদের পবিত্র অনুভৃতিকে নাড়া দেয়।

কনের সবচেয়ে কাছের মহলটায় ছিলেন তার দুই দিদি: ডিল্লি এবং বিদেশ থেকে আগত ধীর-স্থির সুন্দরী বড়দি ল্ভভা।

'বিয়েতে মারি এ কী একটা বেগন্নি গাউন পরে এসেছে, প্রায় কালো বললেই চলে' — বললেন কস্নিস্কায়া। 'ওর গায়ের যা রঙ, তাতে এইটেই একমাত্র উদ্ধার' — মন্তব্য করলেন দ্রবংশ্কায়া, 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, বিয়ের অনুষ্ঠানটা করা হল সন্ধায় কেন। এ যে বেনিয়াদের রেওয়াজ...'

সন্ধ্যেতেই আরও স্কুদর লাগে। আমারও বিয়ে হয়েছিল সন্ধায়' — বলে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন কস্কুন্দকায়া। তাঁর মনে পড়ল সে দিনটায় কী মধ্র দেখিয়েছিল তাঁকে, স্বামী ছিল কী হাস্যকর রকমের প্রেমোন্মাদ আর এখন সবই কী অন্যরকম।

'লোকে বলে, দশ বারের বেশি যে শাফের হয়, তার বিয়ে হয় না। আত্মরক্ষার জন্যে আমি দশম বার শাফের হব ভাবছিলাম, কিন্তু বেদখল হয়ে গেছে আমার জায়গাটা' -- স্নেরী প্রিন্সেস চাস্কায়াকে বলছিলেন কাউণ্ট সিনিয়াভিন। তাঁর ওপর স্নন্দরীর নজর ছিল।

চার্ম্বন্যা জবাবে শুধু হাসলেন। কিটিকে দেখছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন কবে আর কিভাবে তিনি কাউণ্ট সিনিয়াভিনের সঙ্গে দাঁড়াবেন কিটির অবস্থায় এবং কেমন করে তিনি ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন আজকের এই রসিকতার কথাটা।

বর্ষ রামী-সহচরী নিকোলায়েভাকে শ্যেরবাংচ্কি বলছিলেন যে তিনি কিটির কুন্তলের ওপর মনুকুট তুলে ধরবেন বলে ঠিক করেছেন যাতে সে সুখী হয়।

'পরচুলা পরতে হত না' — বললেন নিকোলায়েভা। অনেক আগেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যে বৃদ্ধ বিপত্নীকটির জন্য তিনি টোপ ফেলছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা হবে নিতান্ত সাদামাটা, 'এ সব রঙচঙ আমার ভালো লাগে না।'

দারিয়া দ্মিগ্রিয়েভনাকে সেগেই ইভানোভিচ রসিকতা করে বোঝাচ্ছিলেন যে বিয়ের পরই চলে যাওয়ার রেওয়াজটা ছড়াচ্ছে কারণ নববিবাহিতরা সর্বদাই খানিকটা লম্জা পায়।

'আপনার ভাইয়ের গর্ব হওয়ার কথা। আশ্চর্য মিষ্টি মেয়ে কিটি। মনে হয় আপনার ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না?'

'আমি ওটা কাটিয়ে উঠেছি দারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা' — জবাব দিলেন তিনি আর মুখখানা তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল বিমর্য, গ্রেক্সন্তীর।

স্থেপান আর্কাদিচ শ্যালিকাকে বলছিলেন বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর কৌতুকের কথা। 'ফুলের ম্কুটটা ঠিক করে দিতে হয়' — ওঁর কথা না শন্নে জবাব দিলেন শ্যালিকা।

'ওর চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, কী দ্বঃথের কথা' — ল্ভভাকে বলছিলেন কাউন্টেস নড্'দটন, 'যাই বল্বন, ও কিটির কড়ে আঙ্বলেরও যোগ্য নয়। তাই না?'

'তা কেন, ওকে আমার খ্বই ভালো লাগে। আর সেটা আমার ভাবী beau-frère\* বলে নয়' — জবাব দিলেন ল্ভভা, 'আর কী স্কুদর চালিয়ে যাছে! এ অবস্থায় অমন থাকতে পারা — হাস্যকর না দেখানো সহজ নয়। ওকে কিন্তু হাস্যকরও লাগছে না, কাঠখোট্টাও নয়। বোঝা যায় যে বিচলিত।'

'মনে হচ্ছে আপনি এটা চাইছিলেন?'

'প্রায়। কিটি বরাবরই ভালোবেসেছে ওকে।'

'তা বেশ, দেখা যাক ওদের মধ্যে কে আগে দাঁড়াবে গালিচায়; আমি কিটিকে বলে রেখেছি।'

'ওতে কিছ্ম এসে যায় না' — উত্তর দিলেন ল্ভভা, 'আমরা সর্বদাই বাধ্য স্ক্রী। ওটা আমাদের ধাত।'

'আর আমি ইচ্ছে করেই ভাসিলির আগে গিয়ে দাঁড়াই আর আপনি, ডল্লি?'

ভাল্ল দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, ওঁদের কথা শ্নছিলেন, কিন্তু জবাব দিলেন না। ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, না কে'দে কিছু বলতে তিনি পারতেন না। কিটি আর লেভিনের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর; মনে মনে নিজের বিয়ের দিনটায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখছিলেন জন্লজনলে-ম্খ স্তেপান আর্কাদিচকে, ভূলে গেলেন নিজের বর্তমান, মনে পড়ছিল কেবল তাঁর প্রথম নিন্দ্রলংক ভালোবাসার কথা। তিনি স্মরণ করলেন শ্বে নিজেকে নয়, নিকট ও পরিচিত সমন্ত নারীদেরই; সমরণ করলেন তাদের একমাত্র জয়জয়ন্তীর দিনটা যথন কিটির মতোই ব্কের মধ্যে ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ম্কুটের তলে, অতীতকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করেছিল রহস্যময় ভবিষাতে। এই ধরনের যত নববধুর কথা তাঁর মনে হল, তার মধ্যে ছিলেন তাঁর

জামাতা (ফরাসি)।

মিষ্টি আল্লাও, যাঁর সম্ভাব্য বিবাহবিচ্ছেদের ব্স্তান্ত তিনি শ্নেছেন সম্প্রতি। তিনিও এমনি কমলা রঙের ফুলে আর অবগন্তনৈ দাঁড়িয়ে ছিলেন নিন্কলা্ব ম্তিতি । আর এখন?'

'ভারি অম্ভত' — বললেন তিনি।

ক্রিয়াকর্মের সমস্ত খ্রিটনাটি লক্ষ করছিলেন শ্ব্ধ্ বোনেরা, বান্ধবীরা এবং আত্মীয়স্বজনেরাই নয়; বাইরের মেয়েরা, দর্শনার্থীরাও পাছে বরকনের কোনো একটা ভঙ্গি, কোনো একটা মুখভাব দ্ভিট্যুত হয় এই ভয়ে উদ্বেল হদয়ে দম বন্ধ করে সব লক্ষ করছিলেন এবং নির্বিকার প্র্যুষ্দের রহস্য করে বলা অথবা অবান্তর উন্তির উত্তর দিচ্ছিলেন না, প্রায়শ শ্বনছিলেনই না।

'অমন কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন? নাকি বিয়ে করছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে?' 'অমন স্কুমার একজন বরকে বিয়ে করতে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার কী আছে? প্রিন্স নাকি?'

শাদা রেশমের পোশাকে - - ও কি ওর বোন? শোনো শোনো ডিকন এবার কেমন করে হে°কে ওঠে: 'নারী ভয় করো তোমার পতিকে।''

'চুদোভের ঐকতান দল?'

'না, সিনোদের।'

'চাপরাশিকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বলছে যে বর এখনন ওকে নিয়ে যাবে নিজের মহালে। বলছে, সাংঘাতিক বড়োলোক। সেই জন্যেই বিয়ে দিলে।'

'না, দ্বটিতে মানিয়েছে বেশ।'

'আর আপনি মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আমায় বলছিলেন যে ক্নোলিন আজকাল কেউ আর ওরকম পরে না। আলতা রঙের পোশাকে ওই ওকে দেখন, শন্নছি নাকি রাষ্ট্রদ্তের বৌ, কী মেখলা... একবার এদিক, আবার ওদিক।'

'আহা, বেচারি কনে, বধ করার আগে যেন সাজানো মেষটি! যতই বলো, করুণা হয় আমাদের বোনেদের দেখলে।'

গির্জার দরজা দিয়ে যারা সেংধতে পেরেছিল, এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল সে সব দর্শনার্থীদের মধ্যে। অঙ্গুরীবিনিময় অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর গিজার একজন লোক গোলাপী রঙের এক টুকরো রেশমী বন্দ্র পেতে দিলে গিজার মাঝখানে গ্রন্থপীঠটার সামনে, ঐকতান দল শ্বুরু করল জটিল ও নিপুণ একটি স্তোচ, যাতে তারা ও উদারা শ্বরগ্রাম বাজছিল সংঘাতে। প্রুরোহিত ঘ্রুরে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পাতা গোলাপী বন্দ্রটার দিকে ইন্দিত করলেন বরকনেকে। গালিচায় প্রথম যে পা দেবে পরিবারে তারই থাকবে প্রাধানা, এই স্কুলক্ষণটা নিয়ে কতবার কত কথাই না তারা শ্বনেছেন, কিন্তু গালিচার দিকে কয়েক পা তারা যথন এগিয়ে গেলেন, তখন কিটি বা লেভিন কার্র সে কথা মনে পড়ল না। এক দলের মতে লেভিন প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, অন্য দলে দ্বাজনে গেছে একসঙ্গেই, এই নিয়ে তুম্বল মন্তব্য ও বিতর্ক ও কানে গেল না তাঁদের।

পরিণয় বন্ধনে আবন্ধ হতে তারা রাজি আছে কিনা, অন্য কাউকে বাগ্দান করেছে কিনা, এই সব চলতি প্রশেনর যেসব জবাব তাঁদের নিজেদের কানেই অন্তুত শোনাল, তারপর শ্রু হল নতুন আঢার। প্রার্থনার কথাগ্লোর মানে বোঝার চেন্টা করে তা শ্রুনছিল কিটি, কিন্তু মনে ধরতে পারছিল না। অনুষ্ঠান যত এগ্রুছিল, মন তার ততই ভরে উঠছিল একটা বিজয়বোধ আর সম্ভুত্বল আনন্দে, মনোনিবেশের ক্ষমতা থাকছিল না তার।

প্রার্থনা করা হল: 'উহাদিগে আরও দান করো শ্বিচতা ও গর্ভফল. উহাদিগে আহ্যাদিত করো প্র ও কন্যার ম্খদর্শন করাইয়া।' স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, ঈশ্বর আদমের পঞ্জরাস্থি থেকে স্ত্রী স্থিত করেছেন এবং 'তার জন্য মান্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং দৃই দেহ এক হইবেক' আর 'ইহা মহারহস্য'; প্রার্থনা করা হল, ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ মোজেস আর জিপ্পোরাকে যেমন দিয়েছেন, এদেরও তেমনি উর্বরতা আর আশীর্থাদ দিন, এরা যেন নিজেদের প্রের প্রদের দেখে যায়। এ সব শ্নতে শ্নতে কিটি ভাবছিল, 'সবই অপ্র্ব. এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না' — তার দীপ্ত ম্থে জন্লজন্ব করছিল স্থের হাসি যা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হচ্ছিল অন্যদের মধ্যেও যায়া তাকাচ্ছিল তার দিকে।

পররোহিত যথন ওদের মর্কুট পরালেন আর শ্যেরবাংশ্কি তিন বোতামের দস্তানা পরা কাঁপা কাঁপা হাতে সে মর্কুট কিটির মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরে রাখলেন, তখন কেউ কেউ যেন পরামর্শ দিলে, 'পররোপর্যার পরিয়ে দিন!'

'পরিয়ে দিন!' হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

কিটির দিকে চাইলেন লেভিন, তার মুখের আনন্দ ঝলকে অভিভূত বোধ করলেন তিনি; অজ্ঞাতসারে সে আনন্দটা সন্তারিত হল তাঁর মধ্যেও। কিটির মতোই তিনি উদ্ভাসিত আর খুশি হয়ে উঠলেন।

বাইবেল পাঠ এবং শেষ শ্লোকে ডিকনের যে কণ্ঠনির্ঘোষের জনা বাইরের লোক অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তা শ্নতে ভালো লাগছিল তাঁদের। ভালো লাগছিল চ্যাপ্টা পাত্র থেকে জল-মেশানো উষ্ণ স্কুরা পান করতে। আর সবচেরে বেশি ভালো লাগল যখন প্রোহিত তাঁর আঙরাখা তুলে দ্হাতে ওঁদের নিয়ে গেলেন গ্রন্থপীঠ প্রদক্ষিণে আর জলদগন্তীর গলায় একক গায়ক গেয়ে উঠল: 'উল্লাস করো ইসায়া'। মুকুটবাহক শোরবাংশ্কি আর চিরিকভও কনের কলাপে জড়িয়ে গিয়ে কেন জানি হাসছিল, আনন্দ হচ্ছিল তাদেরও, কখনো দাঁড়িয়ে যাছিল তারা আর প্রোহিত থেমে গেলে হ্মাড় খেয়ে পড়িছল বর-কনের ওপর। আনন্দের যে ফুলকি জনলে উঠেছিল কিটির মধ্যে, মনে হল তা যেন গির্জায় উপন্থিত সকলের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর যা ইচ্ছা হচ্ছে, প্রোহিত আর ডিকনও সেইভাবে হাসতে চাইছেন বলে মনে হল লেভিনের।

ওঁদের মাথার ওপর থেকে মুকুট তুলে নিয়ে প্রারহিত পাঠ করলেন শেষ প্রার্থনা, অভিনন্দন জানালেন নবদম্পতিকে। লেভিন চাইলেন কিটির দিকে, এমনটা তাকে আগে আর কখনো দেখেন নি। তার মুখে সুখের যে নতুন প্রভা দেখা দিয়েছে, তাতে অপর্প লাগছিল তাকে। লেভিন তাকে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিনা। প্রেরহিত উদ্ধার করলেন তাঁকে। সহৃদয় মুখে হাসি নিয়ে মুদ্বুস্বরে তিনি বললেন, 'চুম্বন কর্ন স্থাকৈ, আর আপনি চুম্বন কর্ন স্বামীকে।' ওঁদের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে নিলেন তিনি। সন্তপ্রে স্কিট্রে ওক্টি নাক্য কিছিল স্বাম্বিক বিলে করতে পারছিলেন না। শৃধ্য যখন তাঁদের ভীর্ ভীর্ বিস্মিত দ্থির বিনিময় হচ্ছিল, কেবল তখনই বিশ্বাস করছিলেন তিনি, কেননা অন্ভব করছিলেন ওঁরা এখন এক।

নৈশাহারের পর নবদম্পতি সেই রাতেই চলে গেলেন গ্রামে।

#### n a n

আমা আর দ্রন্স্কি একসঙ্গে ইউরোপ দ্রমণ করছেন আজ তিন মাস। তাঁরা যান ভেনিস, রোম এবং নেপ্ল্সে। এখন সদ্য এসেছেন ছোটো একটি ইতালীয় শহরে কিছুকাল এখানে কাটাবেন বলে।

পকেটে হাত গ
্রৈজ, অবজ্ঞাভরে চোখ কু'চকে সমীপবর্তী এক ভদ্রলোককে কী একটা কড়া জবাব দিচ্ছিল স্বদর্শন চেহারার হেড ওয়েটার, পমেড মাখানো ঘন চুল তার ঘাড় খেকে পাট করা, পরনে ফ্রক-কোট, বাতিস্ত শার্টে ঢাকা চওড়া ব্রক, গোল পেটের ওপর একগোছা দোলক। ঢোকবার অন্য ম্ব্থ থেকে সির্ভির দিকে পদশব্দ যেতে শ্রনে সে ঘ্রের দাঁড়াল এবং তাদের ওখানে সেরা ঘরগ্রলো ভাড়া নিয়েছেন যে র্শী কাউন্ট, তাঁকে দেখে সসম্প্রমে পকেট থেকে হাত বার করে মাথা ন্ইয়েজানাল যে কুরিয়ার এসেছিল, পালাৎসো ভাড়া নেওয়া চলবে, সরকার চুক্তি সই করতে রাজি।

'আ, খানি হলাম' — স্থানিক বললেন, 'উনি কি ঘরে আছেন?'
ওয়েটার বললে, 'উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তবে এখন ফিরেছেন।'
চওড়া কানার নরম টুপিটা মাথা থেকে খালে স্রন্দিক তাঁর ঘর্মাক্ত
কপাল আর চুল মাছলেন। চুল নেমে এসেছে কানের আধখানা পর্যস্ত,
উল্টো দিকে তা আঁচড়ানোয় ঢাকা পড়েছে টাকটা। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে সে দিকে চেয়ে চলে
যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

ওয়েটার বললে, 'এ ভদ্রলোক র্শী, আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।'

পরিচিতদের হাত এড়িয়ে কোথাও যাবার নেই বলে বিরক্তি আর নিজের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য লাভের বাসনার একটা মিশ্র অন্যভতি

নিয়ে যে ভদ্রলোক থানিকটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দিকে আরো একবার চাইলেন ভ্রন্ফিক; আর একই সঙ্গে জনলজনল করে উঠল দনজনেরই চোখ।

'গোলেনিশ্যেভ!'

'দ্রন্স্কি!'

সত্যিই ইনি গোলেনিশ্যেভ, পেজ কোরে থাকাকালে দ্রন্দিকর বন্ধ। কোরে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের লোক, কোর থেকে বেরন অসামরিক পদ নিয়ে, ফোজে কোথাও কাজ করেন নি। কোর থেকে উত্তীর্ণ হবার পর দৃই বন্ধুর একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, পরে দেখা হয়েছিল কেবল একবার।

সে সাক্ষাংটা থেকে ভ্রন্দিক বুরোছিলেন যে গোলেনিশোভ কী-সব উচ্চমার্গীয় উদারনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সে কারণে দ্রন্ স্কির ক্রিয়াকলাপ ও পদে নাক সি'টকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। তাই গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দ্রন স্কি লোকেদের সামনে বরাবর যা করে থাকেন তেমন একটা শীতল ও গবিতি ভাব ধারণ করেছিলেন যা শুধু তিনিই পারেন, যাতে বোঝানো হয়: 'আমার জীবনধারা আপনার ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, ওতে আমার কিছুই এসে যায় না: কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় রাখতে চাইলে সম্মান করতে হবে আমায়।' দ্রন্দিকর ভাবভঙ্গিতে গোলেনিশ্যেভ ছিলেন ঘূণাভরে উদাসীন। এ সাক্ষাংটায় তাঁদের মনোমালিনা বেড়ে যাবে বলেই মনে হতে পারত। এখন কিন্তু পরম্পরকে চিনতে পেরে জবলজবলে ম্থে ভারা চে চিয়ে উঠলেন আনন্দে। ভ্রন্ হ্লিক কখনো ভাবতেই পারেন নি যে গোলোনশোভকে দেখে এত খুশি হবেন, তবে সম্ভবত তিনি নিজেই জানতেন না কত একঘেয়ে লাগছিল তাঁর। গত সাক্ষাংকার যে অপ্রীতিকর ছাপ ফেলেছিল সেটা তিনি ভূলে গেলেন, আন্তরিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন বন্ধুর দিকে। গোলেনিশ্যেভের মুখেও আগের শংকার ছায়া কেটে গিয়ে ফুটে উঠল একই রকম আনন্দ।

'কী যে খ্রিশ হলাম তোকে দেখে!' অমায়িক হাসিতে নিজের শক্ত শাদা দাঁত উদ্ঘাটিত করে প্রনৃষ্কি বললেন।

'আমি অবিশ্যি ভ্রন্সিক নামটা শ্নছিলাম, কিন্তু কোন ভ্রন্সিক, জানতাম না। খ্ব আনন্দ হচ্ছে!' 'চল যাই। কী করছিস তুই?'
'এখানে আমি আছি এই দ্বিতীয় বছর। কাজ করছি।'
'আ!' দরদ দিয়েই বললেন ভ্রন্স্কি, 'চল যাই।'

এবং রুশীদের যা অভ্যাস, চাকরবাকরদের কাছ থেকে যেটা ল্বকিয়ে রাখতে চান সেটা রুশ ভাষায় না বলে বলতে লাগলেন ফরাসিতে।

'কারেনিনার সঙ্গে তোর পরিচয় আছে? একসঙ্গে দ্রমণ করছি আমরা, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি' — মন দিয়ে গোলেনিশ্যেভের মুখভাব লক্ষ করতে করতে তিনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

'বটে! আমি জানতামই না' (যদিও জানতেন) — নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন গোলেনিশ্যেভ, 'কর্তাদন হল এসেছিস?' যোগ দিলেন তিনি।

'আমি? এই চার দিন' — ফের মন দিয়ে বন্ধরে মুখভাব নজর করে ভ্রন্ফিক বললেন।

'না, ও সম্জন লোক, ব্যাপারটাকে নিচ্ছে ষেভাবে নেওয়া উচিত' — গোলেনিশ্যেভের মুখভাব এবং কথাবার্তার প্রসঙ্গ ঘ্রিয়ে দেবার তাংপর্য ধরতে পেরে দ্রন্দিক ভাবলেন মনে মনে, 'আন্নার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া ষেতে পারে, যা উচিত সেইভাবেই ও নিচ্ছে।'

আল্লার সঙ্গে এই তিন মাস বিদেশে কাটাবার সময় যত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে দ্রন্দিকর আলাপ হয়েছে, সর্বদাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, আল্লার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিভাবে নিচ্ছেন এই নতুন লোকটি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্র্রুষদের মধ্যে যেমন উচিত তেমন একটা উপলব্ধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এবং যাঁরা উচিতমতে। ব্রুছেন তাঁদের প্রশ্ন করা হত এই উপলব্ধিটা ঠিক কী. তাহলে তিনি এবং তাঁরা বড়োই মুশকিলে পড়তেন!

আসলে দ্রন্দিকর ধারণা অনুসারে 'যেমন উচিত' সেভাবে যাঁরা ব্রুছেন, তাঁরা মোটেই সেটা ব্রুবতেন না, চারিপাশের জীবনের সব দিক থেকে যত জটিল ও অসমাধিত প্রশন ঘিরে ধবে, তাদের প্রসঙ্গে সনুসভ্য লোকেরা যে মনোভাব নেন, সাধারণভাবে এ'রাও চলতেন সেইভাবে — চলতেন ভদ্রভাবে, আভাস-ইঙ্গিত ও অশোভন প্রশন এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ভাব করতেন যেন অবস্থাটার গ্রুর্ত্ব ও তাৎপর্য তাঁরা প্রুরো বোঝেন, বলতে কি স্বীকার এবং অন্মোদনই করেন, তবে মনে করেন যে এ সব বোঝাতে যাওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক।

দ্রন্দিক তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন যে গোলেনিশ্যেভ ওইরক্ম একজন লোক, স্বৃতরাং তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দ হল দ্বিগ্রণ। আর সতিটে তাই। কারেনিনার কাছে যখন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁর সঙ্গে তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যা দ্রন্দিকর পক্ষে মাত্র আশা করাই সম্ভব। স্পণ্টতই, উনি অনায়াসে এমন সমস্ত আলাপই এড়িয়ে গেলেন যা অস্বস্থিকর হতে পারত।

আন্নাকে তিনি আগে দেখেন নি, তাই তাঁর বংপে এবং আরো বেশি করে যেরকম সহজভাবে নিজের অবস্থাটা তিনি নিচ্ছেন, তাতে অভিভূত হলেন তিনি। দ্রন্দিক যথন গোলেনিশ্যেভকে নিয়ে আসেন, তখন রাঙা হয়ে ওঠেন আল্লা, আর শিশ্বসূলভ এই যে লালিমাটা তাঁর খোলামেলা স্কুর মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অসাধারণ ভালো লাগল গোলেনিশোভের। বিশেষ করে তাঁর এইটে ভালো লাগল যে বাইরের লোকের কাছে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, সে জন্য দ্রন্ স্কিকে তিনি যেন ইচ্ছে করেই ডাকছিলেন ডাকনাম ধরে, আর বললেন যে ওঁর সঙ্গে নতুন ভাড়া নেওয়া একটা বাড়িতে তাঁরা উঠে যাচ্ছেন, এখানে যাকে বলে পালাংসা। নিজের অবস্থা সম্পর্কে এই সোজাস্বাজি, খোলাখ্বলি মনোভাব গোলেনি:শাভের ভালো লাগল। আলার দিল-খোলা হাসিখ্রিশ প্রাণবন্ত হাবভাব দেখে এবং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ও দ্রন্দিক দ্বজনকেই চিনতেন বলে গোলেনিশ্যেভের মনে হল তিনি পর্রোপর্বার ব্রুঝতে পারছেন আম্লাকে। তাঁর মনে হল আম্লা যেটা কখনোই ব্রুঝতে পারেন নি সেটা তিনি ব্রুতে পারছেন, যথা: স্বামীকে অস্থা করে, তাঁকে ও পত্নতকে ছেড়ে এসে, নিজের স্নাম হারিয়ে কী করে তিনি নিজেকে প্রাণবন্ত, হাসিখাশি, সাখী বলে অনাভব করতে পারেন।

'গাইড-বইয়ে ওটার কথা আছে' — দ্রন্দিক যে পালাংসোটা ভাড়া নিচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে বললেন গোলেনিশ্যেভ, 'একটা তিনতোরেক্তাও আছে সেখানে। তাঁর শেষ জীবনের কাজ।'

'শন্ন্ন বলি-কি, চমংকার আবহাওয়া, ওখানে যাওয়া যাক। আরেক বার বাড়িটা দেখে আসি' — ভ্রন্সিক বললেন আল্লাকে।

'খ্ব ভালো, এক্ষ্ নি আমি টুপি পরে নিচ্ছি। বলছেন, গরম?' দরজার কাছে থেমে সপ্রশন দ্ঘিতৈ দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে আল্লা বললেন। ফের জবলজবলে রঙ ছডিয়ে পড়ল তাঁর মুখে। তাঁর চাউনি থেকে দ্রন্দিক টের পেলেন যে আমা ব্রুরতে পারছেন না গোলেনিশ্যেভের সঙ্গে দ্রন্দিক কিরকম সম্পর্ক পাতাতে চান, এবং দ্রন্দিক যা চাইছিলেন সেভাবে চলেছেন কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছেন আমা।

আন্নার দিকে দীর্ঘ কমনীয় দ্বিউপাত করলেন তিনি। বললেন, 'না, তেমন গরম নয়।'

এবং আহার মনে হল তিনি সব ব্রুঝতে পেরেছেন, প্রধান ব্যাপারটা হল এই যে আহার বাবহারে তিনি খ্রাশ। তাঁর দিকে হেসে দ্রুত চলনে আহা বেরিয়ে গেলেন।

দুই বন্ধ্ব মূখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দু'জনের মুখেই একটা বিব্রত ভাব। স্পণ্টতই, আল্লাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গোলেনিশ্যেভ তাঁর সম্পর্কে কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না সেটা কী, আর ভ্রন্দিক সেটা জানতেও চাইছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন।

কিছ্ব একটা আলাপ চালাবার জন্য দ্রন্দিক শ্বের্ করলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার। তাহলে তুই এখানেই বাসা বে'ধেছিস? ওই একই কাজ নিয়ে আছিস?' দ্রন্দিক শ্বেছিলেন যে গোলোনিশ্যেভ কী একটা যেন লিখছিলেন, সেটা স্মরণ হওয়ায় কথা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'হাাঁ, 'দুই মুলনীতি'র দ্বিতীয় অংশ লিখছি আমি' — এ জিপ্তাসায় পরিতোষ লাভ করায় উত্তেজিত হয়ে গোলেনিশোভ বলে উঠলেন, 'মানে, সঠিক বললে, এখনো লিখতে শুরু করি নি, তবে মালমসলা জোগাড় করছি। প্রথম অংশটার চেয়ে এটা হবে অনেক বিস্তারিত, প্রায় সমস্ত প্রশ্নই আলোচিত হবে তাতে। আমাদের রাশিয়ায় লোকে ব্রুবতে চায় না যে আমরা বাইজান্টিয়ামের উত্তর্রাধিকারী' — এই বলে একটা লম্বাচওডা উত্তেজিত ব্যাখ্য় তিনি শুরু করলেন।

প্রথমটায় দ্রন্দিকর অন্বন্ধি হচ্ছিল এই জন্য যে 'দৃই ম্লুনীতি'র প্রথম অংশের কথা তিনি জানতেন না অথচ লেখক তার উল্লেখ করছিলেন এমনভাবে যেন ওটা সকলের পড়া। কিন্তু পরে, গোলেনিশ্যেভ যখন তাঁর বক্তবাগন্লো রাখছিলেন এবং দ্রন্দিক তা অন্সরণ করতে পারছিলেন, তখন 'দৃই ম্লুনীতি' না জেনেও তিনি তাঁর কথা শ্নাছিলেন বিনা আগ্রহে নয়, কেননা গোলেনিশ্যেভ কথা কইছিলেন ভালো। কিন্তু যে ক্ষিপ্ত স্বুরে গোলেনিশ্যেভ তাঁর বিষয়বস্তুর আলোচনা করছিলেন সেটায় দ্রন্দিকর বিক্ষয় ও বিরক্তি বোধ হল। গোলেনিশ্যেভ যত বলে যাচ্ছিলেন ততই ধকধক করতে লাগল তাঁর চোথ, কলিপত শত্রুর বিরুদ্ধে আপ্রিতে দেখা যাচ্ছিল ততই তাড়া, মুখভাব হয়ে উঠছিল ততই শংকাবহ ও ক্ষ্মা। কোরে গোলেনিশ্যেভকে একটি রোগা প্রাণবস্ত সহদয় ও উদার ছেলে বলে দ্রন্দিকর মনে আছে, সর্বদাই সে ছিল পয়লা নন্বরের ছাত্র, তাই এ উন্মার কারণ দ্রন্দিক ব্রুতে পার্রছিলেন না, বিরুপ বোধ করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এইটে তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না যে বড়ো ঘরেয় ছেলে হয়েও গোলেনিশ্যেভ নিজেকে এক পঙ্জিততে ফেলছেন কীসব লিখিয়েদের সঙ্গে, যারা তাঁকে চটাচ্ছে এবং তিনি ওদের ওপর রাগছেন। এর কি কোনো মানে হয়? এটা দ্রন্দিকর ভালো লাগছিল না, কিস্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে গোলেনিশাভ দঃখী, তাই কন্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য। উনি যথন আলার প্রবেশ পর্যন্ত লক্ষ না করে অধৈর্য ও উত্তেজিও হয়ে নিজের ভাবনাগ্রলা বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চণ্ডল এবং যথেন্ট স্কুদর মুখখানায় সে দ্বঃখটা দেখা যাচ্ছিল যা পড়ে প্রায় উন্মন্ততার প্র্যায়ে।

আয়া যখন টুপি আর কেপ পরে স্কলর হাতে দ্রুত ছাতা নাড়াচাড়া করতে করতে দ্রুকির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর ওপরে স্থিরনিবদ্ধ গোলেনিশ্যেভের কাতর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে দ্রুন্সিক বাঁচলেন, প্রাণপ্রচুর্য ও আনন্দে ভরপ্র তাঁর অপর্প বান্ধবীর দিকে চাইলেন নতুন একটা প্রেমাকুল দৃষ্টিতে। সহজে সচেতন হয়ে উঠতে পারছিলেন না গোলেনিশাভ, প্রথম দিকে তিনি হয়ে রইলেন বিষয়, মনমরা। কিন্তু সবার প্রতি স্প্রসন্ম আয়া (সে সময় তিনি যা ছিলেন) নিজের সহঞ্জ ও হাসিখ্লি ভাবভঙ্গিতে অচিয়েই চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে। কথোপকথনের নানা প্রসঙ্গ তোলার চেন্টা করে আয়া তাঁকে নিয়ে এলেন চিত্রকলার কথায়। এ বিষয়ে খ্বই ভালে৷ বলছিলেন তিনি, আয়াও শ্নছিলেন মন দিয়ে। পায়ে হেণ্টে গিয়ে ভাড়া করা বাড়িটা তাঁরা দেখলেন।

ওঁবা যথন ফিরে এলেন, গোলেনিশ্যেভকে আলা বললেন, 'একটা জিনিসে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ভালো একটা স্টুডিও হবে আলেক্সেইয়ের। অবশ্য-অবশ্যই তুমি এই ঘরখানা নেবে' — ভ্রন্স্কিকে তিনি বললেন রুশীতে আর 'তুমি' বললেন কেননা আলা বুর্ঝেছিলেন যে তাঁদের নিঃসঙ্গতায় গোলেনিশ্যেভ হয়ে দাঁড়াবেন ঘনিষ্ঠ লোক, তাঁর কাছ থেকে কিছু, লুকোবার প্রয়োজন নেই।

'তুই ছবি আঁকিস নাকি?' দ্রত স্রন্স্কির দিকে ফিরে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

লাল হয়ে উঠে দ্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক আগে চর্চা করতাম. এখন অল্পদ্বল্প শ্রের করেছি।'

'খ্বই গ্র্ণ আছে ওর' — আল্লা বললেন প্রলকিত হাসিম্থে, 'আমি অবিশিয় বিচারক নই। তবে সমঝদাররাও বলেছেন ঐ একই কথা।'

# แษแ

নিজের মৃত্তি ও দৃত স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়টায় আলা নিজেকে অমার্জনীয় রকমের সৃত্যী ও জীবনানদে ভরপার বলে অন্ভব করছিলেন। স্বামীর দৃঃথের কথা স্মরণ করে সৃত্য তাঁর মাটি হচ্ছিল না। সে স্মৃতিটা একদিক থেকে এতই ভয়ংকর যে তার কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে স্বামীর দৃঃখ তাঁকে এত বেশি সৃত্য দিয়েছে যে আসেই না অন্তাপের কোনো কথা। তাঁর পীড়ার পর যা যা ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে মিটমাট বিচ্ছেদ, দ্রন্স্কির জখম হবার খবর, তাঁর আবির্ভাব, বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন, স্বামীগৃহ ত্যাগ, প্রের কাছ থেকে বিদায় —— এ সব স্মৃতি তাঁর কাছে মনে হত বিকারগ্রন্থ একটা স্বপ্ন যা থেকে তিনি জেগে উঠেছেন কেবল বিদেশে, দ্রন্স্কির সঙ্গে। স্বামীর যে অনিষ্ট তিনি করেছেন, তার স্মৃতিটায় বিতৃষ্ণার মতো একটা অনুভূতি হত তাঁর, আরেকটা লোক আঁকড়ে ধরায় যে লোকটা ভূবতে বসেছে সে যখন লোকটার হাত ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে, তখন তার যা অনুভূতি হত, এটা অনেকটা তাই। ও লোকটা ভূবল। বলাই বাহালা, কাজটা খারাপ কিস্তু নিজে বাঁচার ওইটেই ছিল একমাত্র উপায়, ওই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা ববং না ভাবাই ভালো।

শান্ত হবার মতো একটা মাত্র যুক্তি তিনি পেয়েছিলেন, তখন বিচ্ছেদের প্রথম মুহুতে এবং এখন, যা ঘটেছে তা সব যখন মনে পড়ত তাঁর, তখন তিনি সমরণ করতেন সেই একমাত্র যুক্তিটা। ভাবতেন, 'ওই মানুষ্টাকে অসুখী করা ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমি সে

দ্বংখটা থেকে নিজে লাভবান হতে চাই না; আমিও তো কণ্ট ভূগছি এবং ভূগে যাব, যা. ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ম্লাবান তা আমি হারিয়েছি — হারিয়েছি স্নাম আর ছেলেকে। আমি খারাপ কাজ করেছি. তাই স্থ আমি চাই না, বিচ্ছেদ চাই না আমি, কলংক আর ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে কণ্ট সয়ে যাব।' কিন্তু কণ্ট সইবার যত আন্তরিক ইচ্ছাই আল্লার থাক, কণ্ট তাঁর হচ্ছিল না। লম্জার বাপোরও কিছ্ হয় নি। তাঁদের দ্বজনের মধ্যেই যে কাপ্ডজান ছিল প্রভূত পরিমাণে তাতে বিদেশে র্শী মহিলাদের তাঁরা এড়িয়ে যেতেন, বিছছিরি অবস্থায় তাঁরা পড়তে দেন নি নিজেদের, এবং সর্বত্ত এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন যাঁরা ভান করতেন যে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাঁরা প্রেরাপ্রির বোঝেন, এমনকি তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন তার চেয়েও ভালো। যে ছেলেটিকে তিনি ভালোবাসতেন তার সঙ্গে বিচ্ছেদটাতেও প্রথম দিকে কণ্ট হত না তাঁর। মেয়েটি, ওঁর সন্তান এত মিন্টি আর আল্লার এত ন্যাওটা যে কেবল এই মেয়েটিই যেদিন থেকে তাঁর আছে, ছেলের কথা আল্লার মনে পড়ত কদাচিৎ।

আরোগ্য লাভের ফলে জীবনের বর্ধিত চাহিদা ছিল এত প্রবল এবং পরিস্থিতি ছিল এত নতুন আর ভালো যে আমা অনুভব করতেন তিনি অমার্জনীয় রকমের সুখী। ভ্রন্স্কিকে তিনি যত বেশি করে জার্নাছলেন, ততই বেশি ভালোবাসছিলেন তাঁকে। ভালোবাসছিলেন তাঁর নিজের জন্যও এবং আন্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যও। তাঁর ওপর আন্নার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল তাঁর কাছে নিয়ত একটা আনন্দ। ভ্রন স্কির সালিধ্য সর্বাদাই ছিল মনোরম। ভ্রন্ শ্বির প্রভাবের যতগুলো দিক তিনি ক্রমেই বেশি করে জানছিলেন ততই তা হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে অনিবচনীয় মধুর। বেসামরিক পোশাকে তাঁর বাইরের যে চেহারা বদলে গিয়েছিল, সেটা আন্নার কাছে তেমনি আকর্ষণীয় হযে উঠল যা হয়ে থাকে তর্নী প্রেমিকার ক্ষেত্রে। দ্রন্দিক যা-কিছু, বলতেন, ভাবতেন, করতেন — সবেতেই আল্লা দেখতে পেতেন উল্লত, মহনীয় কিছু, একটা। দ্রন্ স্কিকে নিয়ে তাঁর উচ্ছনসে নিজেই তিনি ভয় পেয়ে যেতেন প্রায়ই: আলা খাজেছেন কিন্তু অস্কুন্দর কিছু, পান নি তাঁর মধ্যে। ওঁর কাছে নিজের নগণ্যতা প্রকাশ করার সাহস হত না তাঁর। তাঁর মনে হয়েছিল ভ্রন দিক এটা জেনে ফেললে শিগ্যাগরই আর ভালোবাসবেন না তাঁকে: আর এখন তাঁর

ভালোবাসা হারাবার ভয়টা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো, যদিও তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে আর সেটাকে তিনি কতটা কদর করছেন তা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। তাঁর মতে, রাজ্মীয় ক্রিয়াকলাপে দ্রন্দিকর একটা যোগ্যতা ছিল এবং তাতে বিশিষ্ট একটা ভূমিকা তিনি নিতে পারতেন, কিন্তু আন্নার জন্য নিজের উচ্চাশা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য সামান্যতম খেদ করেন নি কখনো। আগের চেয়েও দ্রন্দিক এখন আন্নার প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত, আর আন্না যাতে তাঁর অবস্থার অন্বান্তবকরতা কখনো না অনুভব করেন, অনুক্ষণ এই উদ্বেগ বোধ করতেন দ্রন্দিক। অমন প্রক্র্যালী একটা মানুষ, অথচ আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কদাচ তাঁর বিরুদ্ধতা তো করেনই নি, বরং নিজের ইচ্ছাশক্তিই তাঁর থাকত না, মনে হত যেন তাঁর মনোবাসনা অনুমান করতেই তিনি ব্যাপতে। আন্না এটার কদর না করে পারেন নি যদিও তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর মনোযোগের এই তীব্রতাটাই, যত্নের যে পরিবেশে তিনি তাঁকে ঘিরে রাখছেন সেটাই মাঝে মাঝে পীড়া দিত তাঁকে।

অন্য দিকে, দীর্ঘ দিন ধরে যা কামনা করে এসেছেন তা পুরোপ্রার সফল হলেও দ্রন্দিক সুখী হন নি পুরোপুরি। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন যে সুখের যে পর্বত তিনি আশা করেছিলেন তার একটি মাত্র কণিকা তাঁকে দিয়েছে তাঁর কামনার চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা তাঁর কাছে দেখিয়ে দিল তেমন একটা বরাবরের ভূল যা লোকে করে বসে কামনার সিদ্ধিটাকেই সুখ বলে ভেবে। আন্নার সঙ্গে এক হবার পর যখন তিনি বেসামরিক পোশাক গায়ে চাপান তখন প্রথম প্রথম সাধারণভাবে ম্বাধীনতার যে মাধ্যে আগে তিনি জানতেন না. সেটা ও ভালোবাসার স্বাধীনতা অনুভব করে তৃষ্ট ছিলেন, তবে বেশি দিন নয়। শিগগিরই তিনি টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বাসনা. মন-পোডানি। নিজের ইচ্ছা নির্বিশেষেই তিনি প্রতিটি ক্ষণিক খেয়ালকে আঁকড়ে ধরতেন, ভাবতেন সেটাই তাঁর কামনা ও লক্ষা। দিনের যোলোটা ঘণ্টা কিছু না কিছু নিয়ে থাকতে হত, কেননা পিটার্সবিংগ সমাজ-জীবনের যা পরিস্থিতি ছিল তাতে অনেকটা সময়ই কেটে যেত, সে মহলের বাইরে বিদেশে তাঁরা ছিলেন অবাধ স্বাধীনতায়। আগেকার বিদেশ ভ্রমণগুলোয় অবিবাহিত জীবনের যেসব তুপ্তি নিয়ে ভ্রন্দিক মেতে

থাকতেন, তার কথা এখন ভাবাই চলে না, কেননা এই ধরনের একটা ঘটনা, পরিচিতদের সঙ্গে বেশি রাত করে নৈশাহার আমাকে অপ্রত্যাশিত ও অনুচিত রকমে বিমর্ষ করে তুর্লোছল। তাঁদের সম্পর্কের অনির্দিষ্টতায় স্থানীয় ও রুশী সমাজের সঙ্গে মেশাও চলে না। দর্শনীয় স্থান এমনিতেই যে সব দেখা হয়ে গেছে, সে কথা না বললেও ওটা একজন ইংরেজের কাছে যে দ্বেবাধ্য তাৎপর্য ধরে, তাঁর কাছে, একজন রুশী ও ব্রিদ্ধমান ব্যক্তির কাছে সে তাৎপর্য ধরে না।

ক্ষ্বার্ত পশ্ব যেমন সামনে যা-কিছ্ব পায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য পাবার আশায়, দ্রন্দিকও তেমনি একেবারে অজ্ঞাতসারে মেতে উঠছিলেন কখনো রাজনীতি, কখনো নতুন একটা বই, কখনো ছবি নিয়ে।

তার্ন্যে যেহেতু তাঁর ছবি আঁকায় হাত ছিল আর টাকাগ্নলো নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে যেহেতু এন্গ্রেভিং সংগ্রহে লেগেছিলেন, তাই এখন চিত্রকলাতেই এসে থামলেন, চর্চা করতে লাগলেন তার, এবং তাঁর যে অনিয়োজিত বাসনা পরিতৃপ্তি চাইছিল, সেটা নিয়োগ করলেন ভাতে।

একটা শিল্পবােধ তাঁর ছিল, সঠিকভাবে এবং স্র্র্চির সঙ্গে ছবি
নকল করতে পারতেন, তাই তিনি ভাবলেন যে শিল্পী হবার জন্য যা
দরকার সেটা তাঁর আছে, এবং ধর্মাঁয়, ঐতিহাসিক অথবা বাস্তববাদী —
কোন ধরনের চিত্রকলা তিনি অবলম্বন করবেন এই নিয়ে কিছুটা
দোলায়মানতার পর ছবি আঁকতে লাগলেন। সব ধরনের চিত্রকলাই তিনি
ব্রুতেন, তার যে কোনােটাতেই অনুপ্রাণিত হতে পারতেন; কিস্তু এইটে
তিনি ভাবতে পারতেন না যে কোন কোন ধারার চিত্রকলা আছে তা আদৌ
না জেনে, যা আঁকছেন সেটা স্পরিচিত কোনাে ধারার মধ্যে পড়বে কি
না তা নিয়ে দ্শিচন্তা না করে প্রাণের মাঝে যা আছে তাতেই অনুপ্রাণিত
হওয়া যায় সরাসরি। যেহেতু এটা তিনি জানতেন না এবং সরাসরি জীবন
থেকে নয়, শিলেপ ইতিমধ্যেই রুপ পেয়েছে যে জীবন তার মাধ্যমে
অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, তাই তিনি অনুপ্রাণিত হতেন অতি দ্রুত এবং
অনায়াসে, আর তেমনি দ্রুত এবং অনায়াসে তিনি এই ফললাভ করলেন
যে তিনি যেটা একছেন সেটা যে ধারার ছবি তিনি অনুকরণ করতে
চাইছিলেন, হয়েছে প্রায় তার মতোই।

অন্যান্য ধারার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল ফরাসি ধারা, যা লাবণ্যময় ও চমকপ্রদ, আর সেই ধারায় তিনি আন্নার প্রতিকৃতি আঁকলেন ইতালীয় পোশাকে। ছবিটা তাঁর কাছে, আর যারা সেটা দেখেছিল তাদের কাছে মনে হয়েছিল অতি সাথকি।

## n s n

প্রনো অবহেলিত পালাংসোটার উ'চু সিলিং ঢালাই করা, দেয়ালে দ্রেন্দেন, মোজেয়িক করা মেঝে, লম্বা লম্বা জানলায় হলদে রঙের ভারী ভারী পর্দা, কুল্লিজতে আর ফায়ার-প্লেসের ওপর ফুলদানি, ক্ষোদাই কাঠের দরজা, ছবি টাঙানো বিষম হলঘর — ওঁরা এখানে উঠে আসার পর এই পালাংসো তার বাহ্যিক চেহারাতেই দ্রন্দিকর মনে মনোরম এই একটা বিদ্রম জাগাল যে তিনি র্শী জমিদার ও অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার বড়ো একটা নন, বরং শিল্পের স্থী অন্রাগী ও প্রতপোষক, নিজেও একটু আধটু একে থাকেন, প্রিয়তমা নারীর জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সমাজ, যোগাযোগ, উচ্চাভিলাষ।

পালাংসাতে এসে দ্রন্দিক যে ভূমিকাটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা খ্বই উংরে গিয়েছিল, গোলেনিশ্যেভ মারফত চিন্তাকর্ষ ক কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম দিকটা বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। জনৈক ইতালীয় প্রফেসারের পরিচালনায় তিনি প্রকৃতির স্থিরচিত্র আঁকতেন এবং চর্চা করতেন মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা নিয়ে। মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রকলা দ্রন্দিককে ইদানীং এতই মৃদ্ধ করেছিল যে মধ্যযুগীয় কায়দায় টুপি পরতে আর কাঁধের ওপর কম্বল চাপাতে শ্রু করেছেন, সেটা তাঁকে খ্বই মানাত।

গোলেনিশ্যেভ একদিন সকালে তাঁর কাছে এলে দ্রন্দিক তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা দিন কাটিয়ে যাছি কিন্তু কিছুই জানি না। মিখাইলোভের ছবি দেখেছিস তুই?' সদ্য আসা রুশী পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে এই শহরেই যে রুশী শিল্পী বাস করেন, যাঁর ছবি নিয়ে অনেকদিন জনশ্রুতি ছড়াছিল, আগে থেকেই কিনে নেওরা সে ছবিটা তিনি শেষ করেছেন — তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটা দেখালেন। অসাধারণ এক শিল্পীকে উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয় নি বলে প্রবন্ধে ভর্ৎসনা করা হয়েছে সরকার ও শিল্প অকাদমিকে।

'দেখেছি' — গোলেনিশ্যেভ বললেন, 'বলা বাহ্না তাঁর গ্ন নেই এমন নয়, তবে একবারে বাজে একটা ধারা অন্সরণ করছেন। খিক্রেও ধর্মীয় চিত্রকলা সম্পর্কে সেই একই ইভানোভ-স্ট্রাউস্-রেনান্ মার্কা দ্রিভিজিয়।'

'কী দেখানো হয়েছে ছবিতে?' জিগ্যেস করলেন আমা।

'পিলাতের সামনে খ্রিন্ট। নব্য ধারার সমস্ত বাস্তবতা দিয়ে খ্রিন্টকে আঁকা হয়েছে ইহুদি করে।'

আর ছবির বিষয়বস্থুটা গোলেনিশ্যেভের অন্যতম একটা প্রিয় প্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি বলতে শুরু ফরলেন:

'এমন উৎকট ভূল ওঁরা কেমন করে করতে পারেন আমি ভেবে পাই না। মহান প্রাচীনদের শিলেপ একটা স্থানির্দিণ্ট র্প আছে খ্রিস্টের। ওঁরা যদি ঈশ্বর নয়, বিপ্লবী কি প্রাজ্ঞকে আঁকতে চান, তাহলে ইতিহাস থেকে নিন-না সক্রেটিস কি ফ্র্যাঙ্কলিন, কিংবা শারলত্ কর্দেকে, কিস্তু খ্রিস্টকে নয়। ওঁরা এমন ব্যক্তিকে নিচ্ছেন যাকে শিলেপর জন্যে নেওয়া চলে না আব তারপর '

'আচ্ছা, সত্য নাকি, এই মিখাইলোভ খ্বে দ্বেবস্থায় আছেন?' দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন এই ভেবে যে ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক রুশী প্রুঠপোষক হিশেবে তাঁর উচিত শিল্পীকে সাহাষ্য করা।

'তেমন বড়ো একটা মনে হয় না। উনি প্রতিকৃতি আঁকেন চমংকার। ওঁর আঁকা ভাসিল্চিকভার প্রতিকৃতিটা দেখেছিস? তবে মনে হয় উনি যেন আর পোর্টেট আঁকতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে অভাবেই পড়েছেন হয়ত। আমি বলছিলাম যে…'

'আল্লা আর্কাদিয়েভনার একটা পোর্টেট আঁকতে ওঁকে বলা যায় না কি?' দ্রন্দিক বললেন।

আন্না বললেন, 'আমার আবার কেন? তোমার ছবিটার পর আমি আর কারো পোর্টেট চাই না। বরং আনিকে আঁকুন' (নিজের মেরেটিকে তিনি এই নামে ডাকতেন) 'ওই তো সে' — যোগ দিলেন আন্না। স্কুনর টুইতালিয়ান শুন্যদারী বাগানে নিয়ে এসেছিল মেরেটিকে। জ্বানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়েই আন্না তক্ষ্মিন অলক্ষ্যে চাইলেন দ্রন্দিকর দিকে।

সন্ন্দরী শুনাদারীর মুখ ছবিতে এ'কেছিলেন দ্রন্দিক। আরার জীবনে ওই মেয়েটিই তাঁর একমার গোপন দ্বঃখ। দ্রন্দিক তার ছবি আঁকতে গিয়ে তার সোন্দর্য আর মধ্যযুগীয়তায় মুদ্ধ হতেন, আর আরা যে শুনাদারীটিকে ঈর্যা করতে ভয় পাচ্ছেন সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস হত না এবং সেই কারণেই তাকে আর তার ছোটো ছেলেটির ওপর বিশেষ করে আদর ও রেহ বর্ষণ করতেন।

দ্রন্দিকও জানলায় আর আমার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর তক্ষ্মনি গোলেনিশ্যেভের দিকে ফিরে বললেন:

'কিন্তু তুই এই মিখাইলোভকে চিনিস?'

'দেখা হয়েছিল। পাগলাটে আর একেবারে অশিক্ষিত। মানে ওই যেসব বুনো নয়া লোকদের আজকাল হামেশাই দেখা ধায় ভাদেরই একজন: মানে ওই যেসব স্বাধীনচিন্তকরা d'emblée\* নান্তিকতা নেতি আর বস্তুবাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে।' আন্না আর দ্রন্দিক দু**'জনেই যে** কথা বলতে চাইছেন সেটা লক্ষ না করে অথবা লক্ষ করতে না চেয়ে গোলেনিশ্যেভ বলে গেলেন, 'আগে স্বাধীনচিন্তকরা হতেন এমন ব্যক্তি যাঁরা ধর্ম', আইন, নৈতিকতার শিক্ষায় বেডে উঠতেন, তারপর নিজে সংগ্রাম আর কন্ট করে পেণছতেন স্বাধীন চিন্তায়। কিন্তু এখন একধরনের আঁকাড়া স্বাধীনচিন্তকের আবিভাবি ঘটছে যারা বেড়ে উঠছে এমনকি এ কথাটা পর্যস্ত না জেনেই যে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম বলে কিছু, একটা ছিল, আছে প্রামাণ্য ব্যক্তি, এরা সর্বাকছা, উডিয়ে দেবার মনোব্যব্তিতে লালিত অর্থাৎ বনো। উনিও তেমনি। যতদরে ধারণা উনি মন্কোর এক আর্দালির ছেলে, কোনো শিক্ষা পান নি। শিল্প অকাদমিতে ঢুকে যথন নাম করেন, নেহাং নির্বোধ নন বলে শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছে যা মনে হয়েছিল শিক্ষার উৎস, অর্থাৎ পত্রপত্রিকা. তাকেই অবলম্বন করেন। আগের কালে লোকে. ধরা যাক, একজন ফরাসি শিক্ষালাভ করতে চাইলে কী করত, সমস্ত চিরায়ত লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করত: অধ্যাত্মবাদী, ট্রাজেডি-কার, ঐতিহাসিক, দার্শনিকদের লেখা, মানে মনীযার সর্বাকছ্ম যা তার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে লোকে সোজাস,জি গিয়ে পড়ে নেতিবাচক সাহিত্যে, দুতে আয়ন্ত করে নেতি

নিমেষে (ফরাসি)।

বিদ্যার সমগ্র সারার্থ — ব্যস, হয়ে গেল! শুখু তাই নয়, বিশ বছর আগে সে এ সাহিত্যে পেতে পারত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে, চিরাচরিত দ্ণিউভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষণ, এ সংগ্রাম থেকে সে ব্রুতে পারত যে অন্য কিছু একটাও ছিল; কিছু এখন সে সোজা গিয়ে পড়ে এমন একটা ভাবনায় যা প্রুরনো দ্ণিউভঙ্গির সঙ্গে লড়তে গা পর্যস্ত করে না, স্লেফ বলে দেয়: কিছুই নেই, আছে বিবর্তন, স্বাভাবিক নির্বাচন, অন্তিমের সংগ্রাম — ব্যস, হয়ে গেল। আমার প্রবন্ধে আমি...'

'শ্নন্ন এক কাজ করা যাক' — অনেকখন ধরে দ্রন্দিকর সঙ্গে চুপিসারে মৃথ চাওয়া-চাওয়ি করার পর এইটে জেনেই যে শিক্ষণীটির শিক্ষাদীক্ষার দ্রন্দিকর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি চাইছেন শৃধ্ব তাঁকে সাহায্য করতে আর পোর্টেটের ফরমাশ দিতে, আল্লা বললেন। 'শ্নন্ন'— কথায় পেয়ে বসা গোলেনিশ্যেভকে দ্ঢ়ভাবে থামিয়ে দিলেন তিনি, 'চল্নে যাই ওঁর কাছে!'

সচেতন হয়ে উঠে গোলেনিশ্যেভ রাজি হলেন সাগ্রহেই। তবে শিশ্পী দ্রের পাড়ায় থাকতেন বলে ঠিক হল একটা গাড়ি নিতে হবে।

এক ঘন্টা বাদে গোলেনিশ্যেভের পাশে বসা আন্না আর সামনের সীটে বসা দ্রন্দিককে নিয়ে গাড়ি এসে থামল দ্রেরর পাড়ার স্কুদর একটি নতুন বাড়ির সামনে। জমাদারের বৌ তাঁদের কাছে আসতে জানা গেল মিখাইলোভ তাঁর স্টুডিওতে লোকেদের আসতে দেন, কিন্তু এখন তিনি দ্ব'পা দ্রের তাঁর বাসায়। তাই নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মেয়েটিকে তাঁর কাছে পাঠানো হল এই অন্বোধ জানিয়ে যে তাঁর ছবি দেখতে তিনি ষেন অনুমতি দেন।

# n son

কাউণ্ট দ্রন্দিক আর গোলেনিশ্যেভের কার্ড যখন নিয়ে আসা হয় বরাবরের মতো শিল্পী মিখাইলোভ তখন কাজে বর্সোছলেন। বড়ো একটা ছবি নিয়ে সকালে তিনি কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে। বাড়ি এসে তিক্লি স্মীর ওপর চটে ওঠেন কারণ বাড়িউলী টাকা চাইতে এসেছিল কিন্তু স্মী তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'বিশ বার তোমায় বলেছি যে কৈফিয়ং দিতে যাবে না কখনো।
এমনিতেই তুমি হাঁদা, আর ইতালিয়ান ভাষায় বোঝাতে শ্রু করলে
হাঁদা হয়ে পড়ো তিনগ্ল' — দীর্ঘ কলহের পর স্বীকে বলেছিলেন
মিখাইলোভ।

'ভাড়া ফেলে রেখো না তাহলে, দোষ তো আমার নয়। আমার টাকা থাকলে...'

'দোহাই বাব্, শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!' অশ্রব্দ্ধ কপ্ঠে মিখাইলোভ চে'চিয়ে উঠেছিলেন এবং কানে আঙ্কল দিয়ে পার্টিশনের ওপাশে তাঁর কাজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মনে মনে বলেন, 'নিবে'ধ!' তারপর টেবিলের সামনে বসে ফাইল খ্লে শ্রুব্ করা কাজটার পেছনে লাগেন রোখের মাথায়।

অবস্থা যখন খারাপ এবং বিশেষ করে যখন ঝগড়া হয় স্থাীর সঙ্গে, তখন ছাড়া এত রোখ আর সার্থকিতায় তিনি কাজ করেন নি কখনো। কাজ চালাতে চালাতে তিনি ভাবলেন, 'আহ্! কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম!' রোষকশায়িত একটি মানুষের মূর্তি আঁকছিলেন তিনি। আঁকাটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে তিনি পারছিলেন না। 'না, ওটা ছিল বরং ভালো... কোথায় সেটা?' চোখ-মুখ কুচকে তিনি গেলেন স্থাীর কাছে কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড়ো মেয়েকে জিল্পেস করেন যে কাগজটা তিনি তাদের দিয়েছিলেন, সেটা কোথায়। স্কেচ স্থাকা পারত্যক্ত কাগজটা পাওয়া গেল, কিন্তু ময়লা, তাতে স্টিয়ারিনেব দাগ লেগে আছে। তাহলেও নিলেন ছবিটা, নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপার সেটা রেখে খানিক পিছিয়ে এসে চোখ কুচকে দেখতে থাকলেন। হঠাৎ হেসে উঠে হাত দোলালেন তিনি।

'বটে, বটে!' এই বলে তক্ষ্মনি দ্রুত আঁকতে লেগে গেলেন পেনসিল নিয়ে। স্টিয়ারিনের দাগটায় মানুষ্টার একটা নতুন ভঙ্গি ফুটেছিল।

এই নতুন ভঙ্গিটা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল প্রকাশ্ড থ্বতনি-ওয়ালা দোকানদারের সতেজ ম্খখানার কথা, যার কাছ থেকে তিনি চুর্ট কিনেছিলেন। সেই ম্খ, সেই থ্বতনি তিনি আঁকলেন মন্যুম্তিটায়। আনন্দে হাসলেন তিনি। নিম্প্রাণ কল্পনা থেকে ম্তিটা হঠাৎ হয়ে উঠল জীবস্ত এবং এমন যে তা আর বদলানো যায় না। সে ম্তি সজীব, স্কুপণ্ট এবং নিঃসন্দেহে স্কুনির্দিণ্ট। এ ম্তির দাবির

সঙ্গে মিল রেখে তাতে কিছ্ অদলবদল করা চলে, পাদ্টো রাখা যায় এবং উচিত অন্যভাবে, একেবারে বদলে দিতে হবে বাঁ হাতের অবস্থান, চুল পেছনে ঠেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সংশোধনগ্নলো করতে গিয়ে তিনি বদলাচ্ছিলেন না ম্তিটাকে, শ্বধ্ ম্তিটা ষাতে ঢাকা পড়ছিল সেগ্নলো ফেলে দিচ্ছিলেন। যেন ম্তিটার প্রাটা যাতে দেখা যাচ্ছিল না, সে আবরণ খ্লে ফেলছিলেন তিনি; স্টিয়ারিনের দাগ পড়ায় হঠাং বে বলিষ্ঠতায় ম্তিটা দেখা দিয়েছিল প্রতিটি নতুন আঁচড়ে তা প্রেরা ফুটে উঠছিল। যখন তিনি ছবিটা স্বত্বে শেষ করছেন, কার্ডদ্বটো আনা হল তাঁর কাছে।

'এক্ষ্বনি, এক্ষ্বনি আসছি!' স্ত্রীর কাছে গেলেন তিনি।

'নাও হয়েছে, রাগ ক'রো না সাশা' — তিনি বললেন ভীর্ন ভীর্ন গলায়, নরম হেসে, 'তোমারও দোষ। আমারও দোষ। আমি সব ঠিকঠাক করে নেব' — এবং স্থার সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মখমলের কলার দেওয়া জলপাই রঙের ওভারকোট আর টুপিটা পরে তিনি গেলেন স্টুডিওতে। উংরে যাওয়া ম্তিটার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। হোমরা-চোমরা এই র্শীরা যে গাড়ি করে তাঁর স্টুডিওতে এসেছেন, তাতে তিনি আনন্দ আর উত্তেজনা বোধ করছিলেন।

নিজের যে ছবিটা এখন তাঁর ইজেলে, সেটা সম্পর্কে তাঁর মনের গভীরে ছিল একটা ধারণাই — এমন ছবি কেউ কখনো আঁকে নি। একথা তিনি ভাবতেন না যে ছবিটার রাফায়েলের সমস্ত ছবির চেয়ে সেরা, কিন্তু তিনি জানতেন যে ছবিটার তিনি যা দেখাতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছেন, তা কেউ দেখায় নি কখনো। এটা তাঁর স্ক্রনিশ্চিত জানাছিল এবং জানা আছে অনেকদিন ধরেই, ছবিটা আঁকতে শ্রুর, করার সময় থেকে; তাহলেও লোকের মতামত, সেগ্লো যাই হোক, তাঁর কাছেছিল অতি গ্রুর্ত্পর্ণ এবং আম্ল আলোড়িত করে তুলত তাঁকে। স্বিকিছ্ব মস্তব্য, এমনকি যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর, যাতে বোঝা যেত যে ছবিটায় তিনি যা দেখেছেন, বিচারক দেখছে তার মাত্র সামান্য একটু অংশই, তাও আম্ল আলোড়িত করত তাঁকে। তাঁর নিজের যে বোধুছিল, তার চেয়ে সর্বদাই বেশি প্রগাঢ় একটা বোধ তাঁর বিচারকদের আছে বলে তিনি ধরে নিতেন এবং সর্বদা তাদের কাছ থেকে এমন একটা কিছ্ব

আশা করতেন যা তিনি নিজে দেখতে পান নি তাঁর চিত্রে। আর দর্শকদের মন্তব্যে সেটা তিনি পেলেন বলে তাঁর মনে হত প্রায়ই।

দ্রত পায়ে তিনি গেলেন তাঁর স্টুডিওর দরজার কাছে এবং নিজের উরেজনা সত্ত্বেও তিনি অভিভূত হলেন মৃদ্র আভাটায় আল্লার ম্তিতে। আল্লা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশম্থের ছায়ায় এবং গোলেনিশাভ উত্তপ্ত কপ্টে তাঁকে যা বোঝাছিলেন তা শ্রনছিলেন, তবে স্পন্টই বোঝা যাছিল যে আগতপ্রায় শিল্পীকে দেখতে তিনি উৎস্ক। শিল্পী খেয়াল করেন নি যে আল্লা যে ছাপটা ফেলেছিলেন সেটা তিনি লুফে নিয়েছেন আর গলাধঃকরণ করেছেন যেমন করেছিলেন চুর্ট বিক্রেতার থ্তানির বেলায়, কোথায় যেন তা লুকিয়ে ফেলেছেন, সেখান থেকে তা বার করে নেবেন দরকার পড়লে। গোলেনিশ্যেভের কথায় দর্শকদের মাহ আগেই কেটে গিয়েছিল, এখন আরও বেশি কাটল শিল্পীর চেহারা দেখে। বাদামী টুপি, জলপাই-রঙা ওভারকোট আর আঁটো প্যাণ্টাল্রন পরা (যেখানে অনেক দিন থেকেই ঢিলা ট্রাউজারের চল হয়েছে), মাঝারি লম্বা, গাঁট্টা মিখাইলোভ তাঁর ছটফটে চলনে, বিশেষ করে তাঁর চওড়া মুখের মাম্লিয়ানায়, ভীর্তার একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্যাদা জাহির করার বাসনায় যে ছাপটা ফেললেন সেটা উপাদেয় নয়।

'আস্ক্রন দয়া করে' — একটা নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন তিনি, প্রবেশম্বথে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খ্লালেন।

### 11 5511

স্টুডিওর ঢুকে শিল্পী মিখাইলোভ আরও একবার অতিথিদের দিকে চাইলেন এবং দ্রন্দিকর মুখভাব, বিশেষ করে তাঁর গণ্ডান্থির ছবিটা ধরে রাখলেন কল্পনায়। তাঁর শিল্পীস্লভ অনুভব মালমশলা সংগ্রহ করে অবিরাম কাজ করে যেতে থাকলেও এবং তাঁর কাজের ওপর মতামত দেবার মুহুতিটা কাছিয়ে আসার দর্ন ক্রমাগত বেশি করে অন্থিরতা বোধ করলেও অলক্ষ্য সব লক্ষণ থেকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দুতে ও স্ক্রেয় একটা ধারণা করে নিলেন। ওটি (গোলোনশ্যেভ) হলেন স্থানীয় রুশী। ওঁর উপাধি কী, কোথায় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, কী কথাবার্তা তাঁরা করেছিলেন

মিখাইলোভের মনে ছিল না। শুধু তাঁর মুখটা মনে ছিল, কাউকে কখনো দেখলে তার মুখ যেমন মনে থেকে যায় তার। এও তার মনে ছিল, মিথ্যে গ্রেম্বধারী কিন্তু অভিব্যক্তিতে দীন যে মুখগুলোকে তিনি তাঁর বিশাল প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখতেন, এটা তাদেরই একটা। বড়ো বড়ো চুল আর অতি উন্মান্ত কপালে বাহ্যিক একটা গ্রেম্ব এসেছে মাথে যেখানে ছেলেমান্বের মতো ছোটু একটা অস্থিরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সংকীর্ণ नामाम्ट । भिथारेट्याट जन्मान जन्माद छन् म्क जाद कार्दानना বডো ঘরের ধনী রুশী হওয়ার কথা, সমস্ত ধনী রুশীর মতো যারা শিল্পের কিছুই বোঝেন না, কিন্তু ভাব করেন যেন শিল্পানুরাগী ও সমঝদার। মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই প্রাচীন দ্রন্টবাগ্মলো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন ঘ্রুরে ফিরছেন নতুনদের স্টুডিওতে — ব্রুজর্বুক জার্মান আর নির্বোধ প্রাক্-রাফায়েলী ইংরেজটার স্টুডিও ঘুরে আমার কাছে এসেছে কেবল পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্যে।' পল্লবগ্রাহীদের (যতই তারা মেধাবী হয় ততই খারাপ) হালচাল তাঁর বেশ ভালোই জানা আছে, এরা আধুনিক শিল্পীদের স্টুডিও দেখতে যায় কেবল এই কথা বলার অধিকার অর্জনের জন্য যে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে. নতনদের যত বেশি দেখা যায় ততই বোঝা যায় কী অনন,করণীয় রয়ে গেছেন অতীতের মহান শিল্পাচার্যরা। এই রকমটাই তিনি আশা কর্রছিলেন, এ সবই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে আঁকা, যে নিম্পূহ অবহেলায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলেন, দেখছিলেন ডামি আর আবক্ষ মূতির্গালোকে, শিল্পী কখন চিত্রের আবরণ উল্মোচন করবেন তার প্রতীক্ষায় অবাধে পায়চারি করছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন তা থেকে। তা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁর স্কেচগুলো বিছচ্ছিলেন, জানলার খড়খাড়, ক্যানভাস-ঢাকা কাপড়টা খুলে নিলেন, তখন বড়ো ঘরের সমস্ত ধনী রুশীদের যে মূর্খ ও গর্দভ হওয়ার কথা, তাঁর এই অভিমত সত্তেও তিনি প্রচন্ড একটা অস্থিরতা বোধ না করে পারলেন না, বিশেষ করে এই জন্য যে দ্রনন্দিক এবং আরো বেশি আমাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

ছটফটে চলনে দুরে সরে গিয়ে ছবিটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আজ্ঞা হোক। এটা পিলাতের ধিকার। মথি লিখিত স্মুসমাচার, ২৭ অধ্যায়।' টের পাচ্ছিলেন উত্তেজনায় ঠোঁট তাঁর কাপতে শ্রুর্ করেছে। সরে গিয়ে তিলি দাঁড়ালেন ওঁদের পেছনে।

দর্শনার্থীরা যে করেক সেকেন্ড ছবিটা দেখছিলেন নীরবে, মিখাইলোভও

তা দেখলেন এবং দেখলেন বাইরের লোকের উদাসীন দ্র্ভিতে। এই কয়েক সেকেন্ড ধরে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল যে সর্বোচ্চ ন্যাষ্য রায় দেবেন এরা, ঠিক এই লোকগর্নিই, এক মিনিট আগে যাঁদের তিনি ঘূণা করেছিলেন। নিজের ছবি সম্পর্কে আগে. যে তিন বছর ছবিটা তিনি একেছিলেন তখন কী ভেবেছিলেন তা সব ভূলে গেলেন তিনি: তার যে কৃতিত্ব তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত, তা ভূলে গেলেন — ছবিটা তিনি দেখলেন বাইরের লোকের নিবিকার নতুন একটা দূ চ্টিতে এবং ভালো কিছ, পেলেন না তাতে। তাঁর সামনে মুখ্য স্থানে পিলাতের বিরক্ত আর খি,স্টের শাস্ত মুখ্, পিছনে পিলাতের অন্টেরদের মূর্তি আর জনের মূখ, কী ঘটছে তা দেখছে সে। প্রতিটি মুখ যা এত অন্বেষণ, ভুলচুক, সংশোধনের ভেতর দিয়ে তাঁর মানসপটে বেড়ে উঠেছিল তাদের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে. প্রতিটি মূখ যা তাঁকে অত কণ্ট আর আনন্দ দিয়েছে, একটা সাধারণ রূপ ফোটাবার জন্য কতবার জায়গা অদল-বদল করা এই সব ম.খ. অত কন্টে অব্জিত বর্ণবিন্যাস ও বর্ণভিঙ্গির সমস্ত মাত্রা — ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে এখন এ সবই মনে হল মাম্লী, হাজার বার যা প্রনরাব্ত হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যে মুখখানা সবচেয়ে প্রিয়, খি,স্টের ম,খ, ছবির কেন্দ্রবিন্দ, যা আবিষ্কার করে তিনি অত উল্লাসিত হয়েছিলেন, সেটা ওঁদের চোখ দিয়ে দেখে তাঁর কাছে মনে হল ওটা একেবারে মূল্যহীন। সূন্দর করে আঁকা ছবিটায় (এমনকি সুন্দরও নয় — একরাশ চুটি এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তাঁর) তিনি দেখলেন টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্সের অসংখ্য খিদ্রুষ্ট আর ওই একই रयाकारमत ७ भिनारजत भूनतार्वाख। এ সবই মামूनी, निःम्व, भूतरना, এমনকি আঁকাটাও খারাপ — রঙবেরঙ, দুর্বল। শিল্পীর উপস্থিতিতে কপট কিছু প্রশংসা করে আড়ালে তাঁকে নিয়ে করুণা আর হাসাহাসি করলে ওঁরা ঠিকই করবেন।

এই নীরবতাটা বড়ো বেশি দ্বঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে (র্যাদও সেটা মিনিটখানেকের বেশি নয়)। সে নীরবতা ভঙ্গ করা এবং তিনি যে উদ্বেগ বোধ করছেন না তা দেখাবার জন্য তিনি গোলেনিশোভকে বললেন:

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সোভাগ্য হয়েছিল আমার।' বললেন অস্থির হয়ে কখনো আলা কখনো দ্রন্দিকর দিকে তাকাতে তাকাতে যাতে তাদের মুখভাবের একটা দিকও দুন্টিচ্যুত না হয়।

'বটেই তো! আমাদের দেখা হয় রস্সিতে, সেই যে সন্ধ্যায় মনে আছে

'না, বলো কী?' কিটির পাশে বসে ছোটু কাঁচিটার ব্স্তাকার গতি লক্ষ করতে করতে লেভিন বললেন।

'ও, কী আমি ভাবছিলাম? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পেছনটার কথা।'

'ঠিক কেন যে আমার এত স্থ বলো তো? স্বাভাবিক নয়। বড়ো বেশি ভালো' — লেভিন বললেন ওর হাতে চুম্ খেয়ে।

'আমার কাছে উল্টো, যত ভালো ততই স্বাভাবিক।'

'তোমার কিন্তু একগোছা চুল খসে এসেছে' — সন্তপ্রণ কিটির মাথাটা ঘ্রিয়ে লেভিন বললেন, 'চুল। দেখেছ, এখানে। না, থাক, কাজে ফিরতে হবে আমাদের।'

কাজ আর চলল না, আর কুজুমা এসে যখন বললে যে চা দেওয়া হয়েছে, দোষীর মতো পরস্পর থেকে ছিটকে গেলেন ওঁরা।

'শহর থেকে ওরা এসেছে?' কুজ্মাকে জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'এইমাত্র ফিরল। ডাক বাছছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কিটি বললে লেভিনকে, 'নইলে তোমাকে ছাড়াই চিঠি পড়ে ফেলব। আর শোনো, ভুয়েটে পিয়ানো বাজানো যাক।'

একা হয়ে নিজের খাতাপত্র কিটির কেনা নতুন পোর্টফোলিওটায় গৃহছিয়ে কিটির সঙ্গে সঙ্গে মনোরম সব সাজ-সভ্জা সমেত নতুন যে ওয়াশস্ট্যান্ডটার উদয় হয়েছে এখানে তাতে হাত থোবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন লেভিন। নিজের ভাবনাটায় হাসি পেল লেভিনের এবং অনন্মোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সে ভাবনায়: অন্শোচনার মতো একটা মনোভাব বিশ্বছিল তাঁকে। তাঁর বর্তমান জীবনে কী একটা যেন আছে লভ্জাকর, থলথলে, তাঁর ভাষায় ঘাঁটের মতো: তাঁর মনে হল, 'এভাবে দিন কাটানো ভালো নয়। তিন মাস হতে চলল অথচ প্রায় কিছুই করি নি আমি। আজ প্রথম গ্রেহু নিয়ে কাজে লেগেছিলাম, কিন্তু কী দাঁড়াল? শ্রু করেই ছেড়ে দিলাম। এমর্নাক আমার সাধারণ যে কাজ, তাও প্রায় ফেলে রেখেছি। বিষয়কর্ম — তা দেখতেও আমি প্রায় যাই না। কখনো ওকে একলা রেখে যেতে কন্ট হয়, কখনো দেখতে পাই যে ওর একঘেরে লাগছে। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম যে বিয়ের আগের জীবনটা সে হলেই হল, চলে যাচ্ছে, ওটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সতি্যকারের জীবন শ্রের

হবে বিয়ের পরে। অথচ তিন মাস তো হতে চলল, এমন অলস আর অসার্থক দিন আমি কাটাই নি কখনো। না, এটা অন্চিত, শ্রুর্ করা দরকার। বলা বাহ্লা ওর দোষ নেই। কোনো কিছ্র জন্যেই ভর্ণসনা করা চলে না ওকে। নিজেরই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, রক্ষা করতে হত নিজের প্রেষালী স্বাধীনতা। নইলে এভাবে আমি নিজেই অভান্ত হয়ে উঠতে পারি, ওকেও তাই করে তুলব... বলাই বাহ্লা ওর দোষ নেই' — মনে ভাবলেন তিনি।

কিন্তু অসন্তথ্য ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে এবং যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাকে নিজের অসন্তোষের জন্য ভর্ণসন্য না করা কঠিন। এবং লেভিনের ঝাপসাভাবে মনে হল দোষ ওর নয় (কোনো কিছুতেই দোষী হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে), দোষ ওর লালনপালনের যা অগভীর, চপল ('যেমন ঐ বাঁদর চাহ্বিটা: আমি জানি যে কিটি ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি')। 'হাাঁ, সংসার নিয়ে আগ্রহ ছাড়া (এটা ওর আছে), নিজের প্রসাধন আর broderie anglaise ছাড়া ওর গ্রেছপূর্ণ কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাজে, বিষয়কর্মে, চাষীদের নিয়ে, সঙ্গীতে, যাতে তার বেশ দখল আছে, বই পডায় কোনো আগ্রহ নেই ওর। কিছুইে সে করে না আর তাতে খুব তৃষ্ট থাকে সে।' মনে মনে লেভিন এটার সমালোচনা করতেন, কিন্তু তখনো বোঝেন নি যে কিটি ক্রিয়াকলাপের সেই পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছে যা আসার কথা, যখন সে হবে একই সময়ে স্বামীর স্ত্রী, গ্রের কর্নী, গর্ভাধারণী, শুনাদারী, শিশ্বদের পালিকা। লেভিন ভাবেন নি যে কিটি এটা তার সহজবোধে জেনে ফেলেছে এবং তৈরি হচ্ছে এই সাংঘাতিক খার্টনির জন্য, নির্ভাবনা আর প্রেমসুখের যে মুহুর্তগর্মলকে সে এখন কাজে লাগিয়ে সানন্দে তার ভবিষাৎ নীড রচনা করে চলেছে তার জন্য আত্মগ্রানি নেই তার।

## 11 5 & 11

লেভিন যখন ওপরে গেলেন, দ্বী তখন রুপোর নতুন সামোভার আর চায়ের নতুন সরঞ্জামগ্রলোর সামনে বসে ছোটো একটা টেবিলের কাছে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে বৃদ্ধা আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বসিয়ে ভল্লির চিঠি পড়ছিল। তাঁর সঙ্গে কিটির অবিরাম প্রচ-বিনিময় হত ঘন ঘন। 'দেখছেন তো, মা-ঠাকর্ন আমায় এইখানে বিসয়ে তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন' — কিটির দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

আগাফিয়া মিখাইলোভনার কথাগুলো থেকে লেভিন অনুমান করলেন বে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটির মধ্যে ইদানীং যে ঝগড়া চলছিল, তার অবসান হয়েছে। তিনি ব্রুতে পারলেন, শাসন-ভার কেড়ে নিয়ে নতুন কর্টী যত দৃঃখই তাঁকে দিক, তা সত্ত্বেও কিটি জয় করে নিয়েছে আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে, বাধ্য করেছে ভালোবাসতে কিটিকে।

'তোমার চিঠিও আমি পড়ে নিরেছি' — আঁশক্ষিত একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'এটা মনে হয় তোমার ভাইয়ের ওই মাগীটার কাছ থেকে... তবে' — কিটি বললে, 'আমি পড়ি নি। আর এগালো আমাদের লোকজন আর ডল্লির। কী কান্ড! সারমাংশ্কিদের ওখানে শিশাদের বলনাচে গ্রিশা আর তানিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ডল্লি। তানিয়া য়য় মাকুইসের বেশে।'

কিন্তু লেভিন তার কথা শ্নেছিলেন না: লাল হয়ে তিনি নিকোলাই ভাইরের ভূতপূর্ব প্রণয়িনী মারিয়া নিকোলায়ভনার চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। এটা তার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল যে বিনা দোষে ভাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে এবং মর্মাপশাঁ সরলতায় যোগ করেছিল যে ফের দারিদ্রের মধ্যে পড়লেও কিছ্রই সে চায় না, আশা করে না, কিন্তু তাকে ছাড়া ক্ষীণ স্বাস্থের জন্য নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ টেসে যাবেন এই চিন্তাটা তাকে বড়ো কণ্ট দিছেে; তাঁর দিকে দ্ভিট রাখতে সে অনারোধ করেছিল ভাইকে। এখন সে অন্য কথা লিখেছে। নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচের দেখা পেয়েছে সে, মস্কোয় ওঁর সঙ্গে সে থাকে, তারপর তাঁরা চলে যান মফস্বল শহরে, সেখানে নিকোলাই দ্মিগ্রিয়েভিচ চাকরি পান। কিন্তু ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার মস্কো ফেরেন তিনি, কিন্তু পথে এতই অসাস্থ হয়ে পড়েন যে শয্যা ছাড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখেছে কেবলি আপনার কথা বলেন। টাকাকভিও আর নেই।

পড়ে দ্যাখো, ডব্লি তোমার সম্পর্কে লিখেছে...' হেসে বলতে যাচ্ছিল কিটি কিন্তু স্বামীর পরিবর্তিত মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল হঠাং।

'কী হল? কী ব্যাপার?'

'ও লিখেছে নিকোলাই ভাই মরণাপন্ন। আমি যাব।'

হঠাং বদলে গেল কিটির ম্থচ্ছবি। মার্কুইস-বেশে তানিয়ার কথা, ডক্লির কথা, সব উধাও হল মন থেকে।

জিগ্যেস করলে, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কেমন?' কিটি বললে।

'কিটি! এটা কী হচ্ছে?' ভর্ণসনার সুরে লেভিন বললেন।

'কী হচ্ছে মানে?' লেভিন যে তার প্রস্তাবটাকে যেন নিচ্ছেন অনিচ্ছায় এবং বিরক্তি সহকারে এতে আহত বোধ করলে সে। 'আমার যাওয়া চলবে না কেন? আমি তোমার ব্যাপারে বাধা দেব না। আমি…'

'আমি যাচ্ছি কারণ আমার ভাই মারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কী জন্যে…'

'কী জন্যে? তুমি যে জন্যে সেই জন্যেই...'

'আমার পক্ষে এমন গ্রেতর একটা ম্হ্তেও ও ভাবছে কেবল এই কথা যে একলা থাকলে ওর বিছছিরি লাগবে' — লেভিন ভাবলেন এবং এর্প গ্রেতর ব্যাপারে এই কৈফিয়ংটা রাগিয়ে দিল তাঁকে।

কঠোরভাবে তিনি বললেন, 'এটা অসম্ভব।'

ব্যাপারটা কলহের দিকে গড়াচ্ছে দেখে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আশ্তে করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিটির সেটা নজরেই পড়ল না। যে স্বরে স্বামী ওই শেষ কথাটা বলেছেন সেটা তাকে আঘাত দিল বিশেষ করে এই জন্য যে কিটি যা বলেছে স্পণ্টতই সেটা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

'আর আমি তোমায় বলছি যে তুমি যদি যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য-অবশ্যই যাব' — কিটি বললে তাড়াতাড়ি করে এবং সরোযে। 'কেন অসম্ভব? কেন বলছ যে অসম্ভব?'

'কারণ ভঙ্গবান জানেন কোথায় যাচ্ছি, কোন রাস্তায়, কোন হোটেলে। তুমি থাকলে মুশকিলে পড়ব' — লেভিন বললেন শান্ত থাকার চেন্টা করে। 'একটুও না। আমার কিছ্ই লাগবে না। তুমি যেখানে পারবে, সেখানে আমিও...'

'অন্তত শুধু এই একটা কারণে যে — ওই মেয়েটা থাকবে সেখানে, তার সঙ্গে তোমার অন্তর্গতা হতে পারে না।'

আমি কিছ, জানি না, জানতে চাই না কে থাকবে সেখানে, কী থাকবে।

শুধ, জানি যে স্বামীর ভাই মারা যাচ্ছে, স্বামী যাচ্ছে তার কাছে, আমিও স্বামীর সঙ্গে চলেছি যাতে...'

'কিটি! রাগ ক'রো না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো যে ব্যাপারটা গ্রন্তর, ভাবতে কণ্ট হচ্ছে যে তুমি এখানে নিজের দ্বর্বলতাটা, একলা থাকতে অনিচ্ছাটা মিশিয়ে ফেলছ। একলা থাকতে বিছছিরি লাগবে, বেশ মক্ষেন যাও।'

'সবসময় তুমি আমার মধ্যে এটা খারাপ একটা নাঁচ মতলব দেখতে পাও' — কিটি বললে অপমান ও ক্রোধের অগ্র্য নিয়ে, 'আমি কিছ্ব না, দ্বর্বলতা-টতা কিছ্ব নেই আমার ... আমি শ্বধ্ব এই ব্বিধ যে স্বামী যখন দ্বংশে পড়েছে, তখন তার সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কন্ট্য দিতে চাও আমায়, ইচ্ছে করেই ব্বুবতে চাইছে না...'

'না, ভয়ংকর ব্যাপার! কেমন একটা গোলাম হয়ে থাকা!' নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন। কিন্তু তক্ষ্বিন টের পেলেন যে তিনি আঘাত করছেন নিজেকেই।

'তাহলে কেন বিয়ে করলে তুমি? বেশ তো স্বাধীন ছিলে। কেন, এখন যখন অন্তাপ হচ্ছে তোমার?' এই বলে লাফিয়ে উঠে কিটি ছুটে গেল ডুয়িং-রুমে।

লেভিন যখন তার কাছে গেলেন, সে ফোঁপাচ্ছিল:

তিনি বলতে শ্র করলেন, খ্রলেনে এমন কথা যা তাকে ব্রথ মানাতে না পারলেও অন্তত শান্ত করবে। কিটি কিন্তু শ্নছিল না তাঁর কথা, কোনো কিছ্তেই সে রাজি হল না। নিচু হয়ে লেভিন তার হাতটা নিলেন যা প্রতিরোধ করছিল। চুম্ খেলেন হাতে, চুম্ খেলেন চুলে, তারপর আবার হাতে — কিটি চুপ করে রইল। কিন্তু যখন তিনি দ্বই হাতে কিটির ম্থখানা ধরে বলে উঠলেন: 'কিটি!' তখন হঠাৎ সন্বিত ফিরল তার, কে'দে ফেলে মিটমাট করে নিলে।

ঠিক হল পরের দিন তাঁরা একসঙ্গে রওনা দেবেন। স্থাকৈ লেভিন বললেন যে সে যেতে চাইছে কেবল তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সার দিলেন যে ভাইয়ের কাছে মারিয়া নিকোলায়েভনা থাকলে অশালীন কিছ্ হবে না; কিন্তু মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কিটি আর নিজের ওপর। কিটির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ যথন প্রয়োজন তথর তাঁকে ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর তার হয় নি (ভেবে তাঁর অন্তুত লাগল যে কিটি তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ সোভাগ্যে সেদিনও পর্যস্ত বিশ্বাস করতে না পারলেও এখন নিজেকে অসুখী মনে হচ্ছে এই জন্য যে কিটি তাঁকে ভালবাসছে বড়ো বেশি!) আর নিজের ওপর অসভুষ্ট হলেন, কারণ তিনি তাঁর মত বজায় রাখতে পারেন নি। মনের গভীরে তাঁর আরো বেশি অমত ছিল এই কথায় যে ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটা আছে তাতে কিটির কিছু এসে যায় না, সম্ভাব্য নানা সংঘাতের কথা তিনি ভাবলেন সভয়ে। তাঁর স্থাী, তাঁর কিটি ওই মেরেটার সঙ্গে থাকবে একই ঘরে, শুখু এই কথা ভেবেই তিনি চমকে উঠছিলেন বিতৃষ্ণা আর আতংকে।

# 11 29 II

মফশ্বলী যে হোটেলটার নিকোলাই লেভিন ছিলেন, তা তেমনি একটা মফশ্বলী হোটেল যা গড়া হয় আধ্নিক সব স্বাবস্থা, পরিজ্ঞার-পরিচ্ছয়তা, আরাম, এমনকি রমণীয়তার অতি শ্ভ সংকলপ নিয়ে, কিস্তু তাতে ষেসব লোক ওঠে তাদের দৌলতেই অতি অচিরেই যা পরিণত হয় আধ্নিক স্বাবস্থার জাঁক করা নোংরা একটা সরাইখানায় আর ঐ জাঁকটার দর্নই তা হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে নোংরা হোটেলগ্লোর চেয়েও খারাপ। এ হোটেলটাও সেই দশায় পেণছছে; প্রবেশদ্বারে ধ্মপানরত নোংরা উর্দিপরা যে সৈনিকটির চাপরাশি সাজার কথা, পেটাই লোহার বিমর্ষ, ছাাঁদাভরা বিশ্রী সিণ্ডিটা, নোংরা ফ্রক-কোট পরা চালিয়াত ওয়েটার, লাউঞ্জে টোবলের ওপর মাম দিয়ে বানানো ফুলের ধ্লিধ্সের তোড়ার শোভা এবং জঞ্জাল, ধ্বলো, সর্বান্ত বিশৃত্থলা আর সেই সঙ্গে হোটেলটার কেমন একটা আধ্যনিক 'রেলওয়ে-স্বাভ' আত্মত্বপ্ত উদ্বেগ — লেভিনদের নবজাবন কাটানোর পর খ্বই দ্বিব্সহ ঠেকল এইগ্লো, বিশেষ করে তাঁরা যা প্রত্যাশা করিছলেন তার সঙ্গে হোটেলটার একটা মিথ্যে ছাপ কিছ্বতেই মিলছিল না।

ভালো একটা কামরা কী ভাড়ায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের পর বরাবরের মতোই দেখা গোল ভালো কামরা একটাও নেই; একটা ভালো কামরা দখল করেছেন রেলওয়ে পরিদর্শক, আরেকটা মন্ফোর জনৈক উকিল, তৃতীয়টা গ্রাম থেকে আগত প্রিন্সেস আন্তাফিয়েভা। বাকি আছে কেবল একটা নোংরা কামরা, তার পাশেই আরেকটা ঘর সন্ধ্যা নাগাদ খালি হতে পারে। বা আশংকা করেছিলেন তাই যে সত্যি হল, আসার প্রথম মৃহুতেই ভাইরের

কী হয়েছে ভেবে তিনি যখন আছির, তক্ষ্মনি তাঁর কাছে ছ্রুটে যাবার বদলে তাঁকে যে স্ন্রীর কথা ভাবতে হচ্ছে, এতে স্ন্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন প্রদন্ত ঘরটায়।

তার দিকে ভার্-ভার্ দোষা-দোষা দ্বিততে চেয়ে কিটি বললে: 'যাও, যাও ওর কাছে!'

নীরবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লেভিন আর তক্ষ্মনি দেখা পেলেন মারিয়া নিকোলায়েভনার, তাঁর আসার থবর পেয়েছে সে কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। মদ্কোয় লেভিন তাকে যেমন দেখেছিলেন, এখনো ঠিক তেমনি; সেই একই হাত-কাটা গলা-খোলা পশমী গাউন, একটু ভারী হয়ে ওঠা বসন্তের দাগ ধরা সেই একইরকম সহৃদয় ভোঁতা মুখ। 'কী? কেমন আছে? কী হয়েছে?'

'খ্বব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। উনি আপনার অপেক্ষা করছেন... উনি... আপনি... স্ত্রীর সঙ্গে।'

লেভিন প্রথমটা ব্রথতে পারেন নি কেন সে বিরত বোধ করছে, কিন্তু তক্ষ্মনি সে ব্যঝিয়ে বললে নিজেই।

'আমি এখন যাচ্ছি। আমি থাকব রাম্নাঘরে' — সে বললে, 'উনি খ্রিশ হবেন। উনি শুনেছেন, ওঁকে চেনেন, বিদেশে থাকতেই চেনেন।'

লেভিন ব্ঝলেন যে তাঁর স্মীর কথা হচ্ছে, কিস্তু কী জবাব দেবেন ভেবে পোলেন না।

वललन, 'ठलान यारे!'

কিন্তু তিনি পা বাড়াতেই তাঁর কামরার দরজা খুলে গেল, মুখ বাড়াল কিটি। লজ্জার এবং এই দুঃসহ অবস্থার নিজেকে ও তাঁকে ফেলেছে বলে দ্বার ওপর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা লাল হয়ে উঠল আরও বেশি। একেবারে কুকড়ে গিয়ে সেলাল হয়ে উঠল কাঁদো-কাঁদো মুখ করে, কা বলবে, কা করবে ভেবে না পেয়ে সে দুই হাতে মাথার রুমালের প্রান্ত ধরে জড়াতে লাগল রাঙা রাঙা আঙ্টলে।

তার কাছে দ্বেশিধ্য ভয়াবহ এই নারীটিকে কিটি প্রথম যে দ্থিতৈ দেখেছিল, তাতে লেভিন একটা অদম্য কোত্হলই লক্ষ করেছিলেন; কিস্কু সেটা শুধু এক মুহুর্তের জন্য।

'की ? त्कान আছে?' किं ि जिल्लाम करता श्रथा न्यामीत्क, भरत उत्क।

'না, করিডোর কথাবার্তা বলার জায়গা নয়' — লেভিন বললেন বিরক্তিতে এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে, যিনি তখন করিডোর দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে যাচ্ছিলেন যেন নিজেরই কাজে।

'তাহলে ভেতরে আস্কাননা' — কিটি বললে সামলে ওঠা মারিয়া নিকোলায়েভনার উদ্দেশে, তবে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখভাবও চোখে পড়ল তার, 'তাহলে যান, যান, পরে ডেকে পাঠাবেন আমায়' — এই বলে সে ঢুকল কামরায়। লেভিন গেলেন ভাইয়ের কাছে।

ভাইয়ের ওখানে তিনি যা দেখলেন, যে অন্ভূতি তাঁর হল সেটা মোটেই আশা করেন নি লেভিন। তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন সেই একই আত্মপ্রতারণা, ক্ষয়রোগীদের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে থাকে বলে তিনি শ্নেছেন এবং গত হেমন্তে ভাই তাঁর ওখানে গেলে যা তাঁকে খ্বই বিহ্নল করেছিল; তিনি আশা করেছিলেন যে দেখবেন মৃত্যুর সামিধ্যের আরও স্প্রকট দৈহিক লক্ষণ, বেশি দ্বর্লতা, বেশি শীর্ণতা, তাহলেও একইরকম অবস্থা। আশা করেছিলেন যে প্রিয়তম দ্রাতাকে হারাবার জন্য সেই কর্ণা আর মৃত্যুর সামনে সেই আতংক তাঁর হবে যা তথন তিনি বোধ করেছিলেন, শ্ব্র আরও অধিক পরিমাণে। এর জন্য তিনি তৈরি হয়ে ছিলেন; কিস্তু দেখলেন একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ছোট্ট নোংরা একটা কামরা, দেয়ালের রঙীন প্যানেলে থ্তু ছিটানো, পার্টিশনের ওপাশ থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পেটের নাড়ি উলটে আসা দ্র্গন্ধে বাতাস ভরপ্রে, দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনা একটা খাটে কম্বল-ঢাকা একটি দেহ। সে দেহের একটা হাত কম্বলের ওপরে, আঁচড়ার মতো প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড আঙ্কল মেলা সে হাত দ্বর্বোধ্য কী কারণে যেন পাতলা, মস্ণ একটা তক্তার সঙ্গে কন্ই পর্যন্ত বাঁধা। মাথাটা কাত হয়ে আছে বালিশের ওপর। লেভিনের চোখে পড়ল রগের কাছে ঘর্মাক্ত বিরল চুল আর টান টান, প্রায় স্বচ্ছ কপাল।

লেভিনের মনে হল, 'ভয়াবহ এই দেহটা নিকোলাই ভাই হতে পারে না।'
কিন্তু কাছে গিয়ে মন্খখানা দেখতেই সন্দেহ আর সম্ভব হল না। মন্থের
সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আগতের দিকে তোলা জীবন্ত ওই চোখজোড়া,
লেপটে-যাওয়া মোচের তলে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়া দেখা মাত্রই লেভিনের
কাছে এই ভয়ংকর সত্যটা অস্পন্ট রইল না যে মৃত এই দেহটাই তাঁর জীবন্ত
ভাই।

আগত ভাইয়ের দিকে তিরুম্কারের কঠোর এক দৃষ্টি হানল ধকধকে চোখদনুটো। আর তক্ষনুনি সে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক। তার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তিরুম্কার টের পেলেন লেভিন, নিজের সনুখের জন্য অনুশোচনা হল।

কনন্তান্তিন যখন তাঁর করমদান করলেন, হাসি ফুটল নিকোলাইয়ের মুখে। হাসিটা ক্ষীণ, সামান্য চোখে পড়ে মাত্র আর হাসি সত্ত্বেও চোখের কঠোর ভাবটা বদলাল না।

'আমায় এই অবস্থায় দেখবি আশা করিস নি তো' — অতি কল্টে বলতে পারলেন নিকোলাই।

'হাাঁ... মানে, না' — কথাগনুলো গোলমাল করে বললেন লেভিন, 'আগে, মানে আমার বিয়ের সময় খবর দিলে না কেন? আমি সবখানে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকতে না হলে কথা বলা দরকার কিন্তু লেভিন জানতেন না কী বলা যায়, তার ওপর ভাই কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, চোখ না সরিয়ে শ্বধ্ব একদ্ষ্টে দেখছিলেন, স্পণ্টতই প্রতিটি শব্দের অর্থ ধরতে চাইছিলেন। লেভিন তাঁকে জানালেন যে তাঁর স্থাও এসেছেন সঙ্গে। সন্তুদ্টির একটা ভাব দেখা গেল নিকোলাইয়ের মধ্যে, কিন্তু বললেন, তাঁর যা অবস্থা তাতে ওকে ভয় পাইয়ে দেবেন বলে আশংকা হচ্ছে তাঁর। নামল নারবতা। হঠাং নড়েচড়ে উঠে নিকোলাই কা একটা যেন বলতে গেলেন। তাঁর ম্বভাব দেখে লেভিন বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ ও তাংপর্যময় কিছ্ব একটার আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন শ্বধ্ব নিজের স্বাস্থ্যের কথা। ডাক্তার সম্পর্কে নালিশ করলেন তিনি, আক্ষেপ করলেন যে এখনো আশা রাথছেন উনি।

তিনি একটু চুপ করতেই যন্ত্রণাকর অন্ত্র্তিটা থেকে অস্তত এক মিনিটের জন্য মৃত্রিক্ত পাবার আশায় লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন স্মীকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন।

'তা বেশ, আমি জায়গাটা পরিব্দার করতে বলি। জায়গাটা নোংরা, দৃর্গন্ধও আছে বলে মনে হয়। মাশা! ঘর পরিব্দার করো তো' — কন্ট্রুকরে রোগী বললেন। 'আর হাাঁ, পরিব্দার করা হয়ে গেলেই চলে যেয়ো, এাাঁ?' — জিজ্ঞাস্ক্র দ্বিভাতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি।

কোনো কথা বললেন না লেভিন। বেরিয়ে করিডোরে তিনি থামলেন। তিনি বলেছেন স্থাকৈ নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন, যে কণ্ট তাঁর হয়েছিল সেটা স্মরণ করে স্থির করলেন উল্টো, চেণ্টা করবেন কিটিকে বোঝাতে যাতে রোগীর কাছে সে না যায়। ভাবলেন, 'আমার মতো ওকে কণ্ট পাইয়ে কী হবে মিছেমিছি?'

'কী? কেমন আছেন?' আতংকিত মুখে শুধাল কিটি।

'ওহ'্, ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু তুমি চলে এলে কেন?' লেভিন বললেন।

ভীত কর্ণ মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কিটি চুপ করে রইল; তারপর দুই হাতে কনুই আঁকড়ে ধরল লেভিনের:

'কিন্তিয়া! ওঁর কাছে নিয়ে চলো আমায়। দ্'জন থাকলে হালকা লাগবে। তুমি শ্ব্ব আমায় নিয়ে চলো লক্ষ্মীটি; আমায় পে'ছি দিয়ে তুমি চলে ষেয়ো' — কিটি বললে, 'তোমায় দেখব আর ওঁকে দেখব না, সে যে আমার কাছে অনেক বেশি কণ্টকর। ওখানে হয়ত আমি তোমায়ও, ওঁরও উপকারে লাগল। সত্যি, নিয়ে চলো!' স্বামীকে এমনভাবে সে মিনতি করতে লাগল যেন তার জীবনের সব সূখ নিভর্ব করছে এরই ওপর।

রাজি না হয়ে লেভিনের উপায় ছিল না; খানিকটা সামলে উঠে আর মারিয়া নিকোলায়েভনার কথা একেবারে ভূলে গিয়ে তিনি ফের কিটির সঙ্গে গেলেন ভাইয়ের কাছে।

লঘ্ন পদক্ষেপে, কেবলি স্বামীর দিকে চাইতে চাইতে এবং নিভাঁক ও দরদী মুখখানা তাঁকে দেখিয়ে রোগীর ঘরে চুকল কিটি এবং বিনা বাস্ততায় ঘ্রের দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দ্র্ত গেল রোগীর পালংকের কাছে এমনভাবে যাতে তাঁকে মাথা ফেরাতে না হয় আর তাঁর বিরাট হাতখানা নিজের তাজা, তর্ণ হাতে নিয়ে চাপ দিল এবং শব্দ মেয়েদেরই যা প্রকৃতিগত তেমন একটা মৃদ্র উৎসাহে কথা বলতে লাগল তাঁর সঙ্গে যা আত্মাভিমানে ঘা দেয় না, অথচ সহান্ভূতি জানায়।

কিটি বললে, 'আমাদের দেখা হয়েছিল সোডেনে কিন্তু পরিচয় হয় নি, আপনি তখন ভাবতে পারেন নি যে আমি হব আপনার দ্রাত্বধ্।'

'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না তো?' কিটি আসায় হাসিতে মুখ উদুভোসিত করে তিনি বললেন।

'না, পারছি। খবর দিয়ে খুব ভালো করেছেন! আপনার কথা কশ্তিয়া

মনে করে নি, দ্বশ্চিস্তা করে নি আপনার জন্যে, এমন একটা দিনও যায় নি।'

কিন্তু রোগীর চাঙ্গা ভাবটা টিকল না বেশিক্ষণ।

কিটির কথা না ফুরতেই মুখে তাঁর ফের দেখা দিল জীবিতের প্রতি মুমুর্বুর ঈর্ষার সেই কঠোর, তিরস্কারের ছাপ।

'আমার ভর হচ্ছে এ ঘরখানা আপনার পক্ষে ভালো নয়' — কিটি বললে তাঁর স্থির দ্বিট থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরটায় চোখ ব্লিয়ে। 'অন্য একটা ঘরের জন্যে মালিককে বলা দরকার' — কিটি বললে স্বামীকে, 'যা হবে আমাদের কাছাকাছি।'

### 11 2411

লেভিন শাস্তভাবে ভাইয়ের দিকে চাইতে পারছিলেন না. নিজে স্বাভাবিক ও সাম্বির হতে পার্রাছলেন না তাঁর উপান্ধতিতে। রোগাঁর কাছে গেলে তাঁর দ্রান্টি ও মনোযোগ আপনা থেকে ঝাপসা হয়ে যেত, ভাইয়ের অবস্থার र्था िकाि ठाँत कात्य পড़ ना. ठका९ करत प्रथण भातराजन ना। मासा ভয়াবহ একটা দুর্গন্ধ পেতেন, দেখতেন ময়লা, বিশৃঙখলা, যন্ত্রণাকর অবস্থা, কানে আসত কাতরানির শব্দ, আর টের পেতেন যে ওঁকে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। তাঁর খেয়ালই হল না যে রোগাঁর অবস্থাটা বোঝার জন্য ভাবনা-চিস্তা করা দরকার, ভাবা দরকার কিভাবে তাঁর দেহটা রয়েছে কম্বলের তলে, বেকে যাওয়া শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমর পিঠ রয়েছে কী অবস্থায়. তাদের ভালো করে কি রাখা যায় না, কিছু, একটা কি করা যায় না, যাতে ভালো না হলেও হবে কম খারাপ। এই সব জিনিস ভাবতে গেলেই হিম নামত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সন্দেহাতীত এই বিশ্বাস তাঁর জন্মাল যে ভাইয়ের আয়, বৃদ্ধি অথবা যল্তণা হাসের জন্য কিছুই করবার নেই। কিন্ত কোনোরকম সাহায্য যে সম্ভব নয় এই চেতনাটা রোগীকে পীড়া দিত, মেজাজ হয়ে উঠত খিটখিটে। সেই কারণে বেশি কষ্ট হত লেভিনের। রোগীর কামরায় থাকা তাঁর পক্ষে যল্তগাদায়ক হত, না থাকাটা হত আরো বেঞি খারাপ। তাই নানা অজ্বহাতে অবিরাম ঘরে ঢুকতেন আর বেরিয়ে যেতেন, একলা থাকার শক্তি ছিল না তাঁর।

কিন্তু কিটির ভাবনা, অন্ভূতি ও আচরণ তেমন ছিল না মোটেই। রোগীকে দেখলে তার কর্ণা হত। আর কর্ণা তার নারী হৃদরে মোটেই তার স্বামীর মতো ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত না, জাগাত কিছ্ করার, তাঁর অবস্থার সমস্ত খ্টিনাটি জানার, তাঁকে সাহায্য করার তাগিদ। আর তার যে সাহায্য করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু তার বিন্দ্মান্ত সন্দেহ ছিল না, এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেটা সম্ভব, তাই তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল সে। যে খ্টিনাটির কথা ভাবতে গেলেই আতংক হত তার স্বামীর, ঠিক সেইগ্রিলই মনোযোগ আকর্ষণ করল তার। ডাক্তার ডাকতে পাঠাল সে, ওষ্ধ কিনতে পাঠাল, তার যে দাসীটি তাঁদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে আর মারিয়া নিকোলায়েজনাকে লাগাল ঘরদোর পরিষ্কার করা, ধ্লো ঝাড়া, কাপড় কাচায়, নিজেও সে কিছ্ কাচলে, কিছ্ বিছিয়ে দিলে কম্বলের তলে। তার হ্কুমে রোগীর ঘর থেকে কিছ্ কিছ্ জিনিস সরিয়ে দেওয়া হল, কিছ্-বা আনা হল সেখানে। সামনে যে ভদ্রলোকেরা পড়তেন তাঁদের দিকে ছ্রুক্ষেপ না করে নিজে সে তার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর, ওয়াড়. কামিজ বার করে আনত।

সাধারণ কক্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দলকে খাবার পরিবেশন করছিল যে চাপরাশিটি কিটির ডাকে বার কয়েক করে সে এসেছে রাগত মুখে, কিন্তু তার আদেশ পালন না করে পারে নি, কেননা সে আদেশ কিটি দিত এমন একটা সন্নেহ ঝোঁক ধরে যে এডানো যেত না। এ সব পছন্দ হত না লেভিনের: তিনি বিশ্বাস করতেন না যে এ সব থেকে রোগীর কোনো উপকার হতে পারে। এতে রোগী আবার চটে না যায়, এই ভয় তাঁর হত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এতে রোগীকে নির্বিকার মনে হলেও তিনি চটলেন না. শুধু লম্জা পেলেন, তাঁর জন্য কিটি কী করছে তাতে যেন আগ্রহই দেখা গেল তাঁর। লেভিনকে কিটি পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে; সেথান থেকে ফিরে দরজা খুলে রোগীকে তিনি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন যখন কিটির হুকুমে তাঁর অন্তর্বাস বদলানো হচ্ছে। পিঠের লম্বা শাদা কংকাল তাতে স্প্রেকট হয়ে ওঠা কাঁধের বিশাল হাড়, খোঁচা খোঁচা পাঁজর, আর মের্দণ্ড, সব নগ্ন। মারিয়া নিকোলায়েভনা আর একজন চাপরাশি কামিজের আন্তিনে আটকে যাওয়া তাঁর দীর্ঘ লম্বমান হাত তাতে গলাতে পার্রাছল না। লেভিনের পেছনে তাডাতাডি করে দরজা বন্ধ করে কিটি. তবে চাইছিল না ওদিকটায়: কিন্তু রোগী ককিয়ে উঠতে সে দুত গেল তাঁর কাছে।

বললে, 'আহ্ তাড়াতাড়ি করে।।'
'আসবেন না' — রোগী বলে উঠলেন রেগে, 'নিজেই আমি...'
'কী বললেন?' শুধাল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

কিন্তু কিটির কানে গিয়েছিল কথাটা, সে ব্রঝল যে তার সামনে নগ্ন দেহে থাকতে ওঁর সংকোচ হচ্ছে, বিছছিরি লাগছে।

'আমি দেখছি না, দেখছি না' — হাত ঠিক করতে করতে কিটি বললে। 'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি ওপাশে গিয়ে ঠিক করে দিন' — যোগ দিল সে।

স্বামীকে সে বললে, 'যাও লক্ষ্মীটি, আমার ছোটো ব্যাগটায় একটা শিশি আছে, পাশের পকেটে। নিয়ে এসো না গো, ততক্ষণে এরা সব পরিষ্কার করে ফেলবে।'

শিশি নিয়ে ফিরে লেভিন দেখলেন রোগীকে শোয়ানো হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে তাঁর চারপাশের চেহারা। গ্নুমোট গন্ধটার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে ভিনিগার আর সেপ্টের গন্ধ, নলে ঠোঁট দিয়ে লালচে গাল ফুলিয়ে সেটা প্রেপ্তার করেছে কিটি। ধ্নুলোর চিহ্ন নেই, খাটের নিচে গালিচা। টেবিলে পরিপাটী করে সাজানো, শিশি-বোতল, জলপার, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বিছনোর দরকারী চাদর আর কিটির broderie anglaise। রোগীর খাটের কাছে অন্য একটা টেবিলে পানীয়, মোমবাতি আর বিড়। রোগীকে ধ্ইয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রুয়ে আছেন তিনি পরিষ্কার বিছানায়, উর্কু করে রাখা বালিশগ্রুলায় মাথা, গায়ে পরিচ্ছয় কামিজ, তাতে অস্বাভাবিকরোগা গলার কাছে শাদা কলার, মনুথে তাঁর নতুন একটা আশা, চোথ না ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কিটির দিকে।

যে ডাক্তার নিকোলাইয়ের চিকিংসা করত এবং নিকোলাই যার ওপর ছিলেন অসকুন্ট, ক্লাবে যে ডাক্তারকে পেয়ে লেভিন নিয়ে এসেছেন তিনি সে নন। নতুন ডাক্তার স্টেথোস্কোপ বার করে ব্ক দেখলেন, মাথা নাড়লেন, ওষ্ধ লিখে দিলেন এবং বিশেষ সবিস্তারে বোঝালেন প্রথমে ওষ্ধ খেতে হবে কিভাবে, দ্বিতীয়ত — পথ্য কী হবে। পরামর্শ দিলেন ডিম, কাঁচা বা সামান্য সেদ্ধ, নির্দিন্ট একটা তাপমান্রায় টাটকা দোয়া দ্বধের সঙ্গে সেলংজার জল। ডাক্তার চলে যেতে রোগী কী যেন বললেন ভাইকে, কিন্তু লেভিন শ্বনতে পেলেন শ্বধ্ব শেষ শব্দটা: 'তোর কাতিয়া', তবে যে দ্ভিততে তিনি কিটিকে দেখছিলেন তাতে লেভিন ব্বধলেন কিটির প্রশংসা করছেন।

কিটি বা তিনি তাকে যা বলে উল্লেখ করেছেন সেই কাতিয়াকেও ডাকলেন তিনি।

বললেন, 'অনেক ভালো বোধ করছি। আপনি থাকলে সেরে উঠতাম অনেক আগেই। আহ, কী যে ভালো লাগছে!' কিটির হাত ধরে তিনি তা টেনে আনলেন ঠোঁটের কাছে, কিন্তু এটা কিটির ভালো লাগবে না ভেবে শ্বং হাত ব্লাতে লাগলেন। নিজের দ্বই হাতে হাতথানা নিয়ে কিটি চাপ দিল তাতে।

'এবার আমাকে বাঁ পাশ ফিরিয়ে শ্ইয়ে আপনি ঘ্নমাতে যান' — উনি বললেন।

কী উনি বললেন তা ধরতে পারে নি কেউ, কিন্তু কিটি ব্রেছিল। ব্রেছিল, কেননা কী তাঁর প্রয়োজন সেটা মনে মনে অবিরাম অনুধাবন করে যেত সে।

স্বামীকে সে বললে, 'ওপাশে, উনি ঘুমোন ওপাশ ফিরে। ওঁকে পাশ ফিরিয়ে দাও, চাকর ডাকা ভালো দেখাবে না। আমি তো পারব না। আপনি পারবেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনাকে জিগোস করল কিটি।

'ভয় পাচ্ছি আমি' — জবাবে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

ভয়াবহ এই দেহটাকে জড়িয়ে ধরা, কম্বলের তলে যে অঙ্গগন্লার কথা ভাবতেই চাইতেন না, তাতে হাত দেওয়া লেভিনের কাছে যত ভয়ংকরই লাগন্ক, স্থার প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে একটা দ্চতাবাঞ্জক মন্থভাব ফুটিয়ে তুললেন যা স্থার ভালোই জানা, হাত নামিয়ে কাজে লাগলেন তিনি। নিজের যথেন্ট শক্তি সত্ত্বেও এই শার্ণ অঙ্গগন্লি এত আশ্চর্য রকমের ভারি দেখে অবাক লাগল তাঁর। বিশাল এক শার্ণ হাত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে এই অন্ভূতি নিয়ে তিনি যথন ওঁকে ঘোরাচ্ছিলেন, কিটি ততক্ষণে দ্রত নিঃশব্দে বালিশ ঠিক করে এগিয়ে দেয় মাথার তলে, ফের রগের সঙ্গে লেপটে যাওয়া তাঁর বিরল চুলগন্লোও বিন্যন্ত করে দেয়।

রোগী ভাইয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নিজের হাতে। লেভিন টের পেলেন যে উনি তাঁর হাত নিয়ে কিছ্ম একটা করতে চান, কোথায় যেন সেটা টানছেন। আড়ফ হাতে ঢিল দিলেন। হ্যাঁ, হাতটা উনি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে চুম্ম খেলেন। ফোঁপানিতে কাঁপতে কাঁপতে, কথা বলার শক্তি হারিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ওই যে ইতালীয়ান ভদ্রকন্যাটি আবৃত্তি করে — নতুন রাশেল' — ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে এতটুকু আফশোস বোধ না করে শিল্পীর দিকে চাইতে অনায়াসে বললেন গোলেনিশ্যেভ।

কিন্তু মিখাইলোভ ছবিটা সম্পর্কে মতামতের অপেক্ষা করছেন লক্ষ করে বললেন:

'আমি শেষ বার ছবিটা যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ওটা অনেক ভালো হয়ে উঠেছে এখন। ষেমন তখন, তেমনি এখনো আমায় অসাধারণ অভিভূত করেছে পিলাতের মূর্তি। বেশ বোঝা যায় মান্যটাকে — সদাশয়, খাশা লোক, কিন্তু অস্থিমন্ডায় এক আমলা, যে দেখতে পাচ্ছে না কী সে করছে। তবে আমার মনে হয়…'

মিখাইলোভের চণ্ডল মুখখানা হঠাৎ একেবারে উন্তর্গিসত হয়ে উঠল, জবলজবল করে উঠল চোখ। কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ব্যাকলতাবশে পারলেন না. ভান করলেন যে কাশছেন। গোলেনিশ্যেভের শিল্প বোঝার ক্ষমতাকে আগে তিনি যত তৃচ্ছই জ্ঞান করে থাকুন, আমলা হিশেবে পিলাতের মুখভাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সঠিক ওই মন্তব্যটা যত তুচ্ছই হোক, সবচেয়ে গ্রেড়পূর্ণগ্লো সম্পর্কে কিছু না বলে প্রথম ওই ধরনের তচ্ছ মন্তব্য তাঁর কাছে যত অপমানকর লাগতে পারত তা সত্ত্রেও মিখাইলোভ উল্লিসিত হয়ে উঠলেন কথাটায়। পিলাতের মূর্তি সম্পর্কে গোলেনিশ্যেভ যা বলেছেন, তিনিও তাই ভাবতেন। লক্ষ লক্ষ অন্যান্য যে মতও সঠিক হত বলে মিখাইলোভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এটা তারই একটা হলেও গোলেনিশ্যেভের মন্তব্যের গ্রেছ হ্রাস পেল না তাঁর কাছে। এ মস্তব্যের জন্য গোলেনিশ্যেভকে ভালো লেগে গেল তাঁর এবং বিষাদ থেকে হঠাৎ উল্লাসে পেশছে গেলেন। সমস্ত জীবিতের অনিব'চনীয় জটিলতা নিয়ে গোটা ছবিটা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। পিলাতকে যে তিনি ওইভাবেই বুঝেছিলেন সেটা আবার বলবার চেষ্টা করলেন মিখাইলোভ: কিন্তু ঠোঁট তাঁর অবাধ্য হয়ে কাঁপতে থাকল, বলতে পারলেন না তিনি। দ্রন স্কি আর আম্লাও কী যেন বলাবলি করছিলেন চাপা গলায়, প্রদর্শনীতে যেভাবে লোকে বলে থাকে খানিকটা শিল্পীকে আঘাত না দেবার জন্য আর শিলপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্বোধ যে উক্তি করে বসা খবেই সহজ, সেট্র উচ্চকণ্ঠে ना वनात बना थानिको। प्रिथाইলোভের মনে হল ছবিটা ওঁদের ওপরও ছাপ ফেলেছে। কাছে গেলেন তিনি।

'কী আশ্চর্য খিনুদেউর মনুখভাব!' আমা বললেন, যাকিছন তিনি দেখেছিলেন তা সবের মধ্যে এই মনুখভাবটাই তাঁর ভালো লেগেছিল এবং টের পাচ্ছিলেন যে এটাই ছবিটার মধ্যবিন্দন হওয়ায় তার প্রশংসা শিল্পী-কে খন্শি করবে। 'বেশ দেখা যাচ্ছে যে পিলাতের জন্যে কর্মা হচ্ছে তাঁর।'

তাঁর ছবি এবং খিনুদেটর মূর্তি সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ সঠিক বেসব মন্তব্য হতে পারত, এটাও তারই একটা। আমা বলেছেন বে পিলাতের জন্য খিনুদেটর কর্ণা হচ্ছে। খিনুদেটর মূথে কর্ণার ভাবও থাকার কথা বৈকি, কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যু বরণের আর বাক্যব্যরের নিম্ফলতা সম্পর্কে চেতনার ভাব। বলাই বাহ্লা, পিলাতের মধ্যে আমলা আর খিনুদেটর মধ্যে কর্ণা তো থাকবেই, কেননা একজন রক্তমাংসের জীবন অন্যজন আত্মিক জীবনের প্রতিমূতি। এই সব এবং আরও অনেক কিছ্ন চিন্তা ঝলক দিয়ে গেল মিখাইলোভের মনে এবং ফের তিনি উল্লাসিত বোধ করলেন।

'আর কিভাবে আঁকা হয়েছে মৃতিটা, কত হাওয়া। প্রদক্ষিণ করা যায়'— গোলেনিশ্যেভ বললেন, স্পণ্টতই এতে করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে মৃতিটার বিষয়বস্থু ও সারার্থে তাঁর অনুমোদন নেই।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য ওন্তাদি!' বললেন দ্রন্দিক, 'পেছনদিককার এই লোকগ্লো-কে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! একেই বলে টেকনিক!' কথাটা বললেন তিনি গোলেনিশ্যেভের উদ্দেশে, এই টেকনিক আয়ন্ত করতে দ্রন্দিক নিজের হতাশা জানিয়ে ওঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কয়েছিলেন তার ইক্তি করে।

'সত্যি আশ্চর্য'!' পন্নরাবৃত্তি করলেন গোলেনিশ্যেভ আর আলা।
মিখাইলোভ তখন একটা তৃরীয় অবস্থায় থাকলেও টেকনিক নিয়ে মন্তব্যটা
তাঁকে বড়ো মর্মাহত করল, দ্রন্দিকর দিকে একটা দ্রুদ্ধ দৃণ্টিপাত করে
হঠাং চুপসে গোলেন। এই টেকনিক কথাটা প্রায়ই শ্নেছেন তিনি, কিন্তু
তাতে কী বোঝার সেটা একেবারেই বোধগম্য হত না তাঁর। তিনি জানতেন
যে কথাটায় ছবির মর্মবিস্থুর মোটেই অপেক্ষা না করে তা আঁকতে পারার
যান্দ্রিক নৈপন্ণা বোঝাছে। বর্তমান এই প্রশংসাটার মতো প্রায়ই তিনি লক্ষ্
করেছেন যে টেকনিককে রাখা হয় ভেতরকার পরাকাণ্টার বিপরীতে, যেন
যে জিনিসটা ভালো নয় তাকেও আঁকা যায় ভালো করে। তিনি জানতেন
যে আসল সৃণ্টিটার ক্ষতি না করে তার আবরণগ্রেলা মোচনে, সমস্ত আবরণ

মোচনে অনেক মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন; কিন্তু সেটা শিল্পরচনা নয়, টেকনিকও নয়। তিনি যা দেখছেন তা যদি দেখা দেয় কোনো একজন শিশ্ব বা তাঁর রাঁথ্নির কাছে, তাহলে তারাও তিনি যা দেখেছেন তার খোসা ছাড়িয়ে দেবে। অথচ অতি অভিজ্ঞ ও নিপ্রণ চিত্রকর-টেকনিশিয়ান শ্ব্রই যাশ্রিক দক্ষতায় কিছ্রই আঁকতে পারবেন না যদি আগে মর্মবন্ধুর র্পরেখা তিনি আবিষ্কার করতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি দেখেছেন যে টেকনিকের কথাই যদি ওঠে, তাহলে তার জন্য তাঁকে বাহবা দেবার কিছ্র নেই। যাকিছ্র তিনি একছেন আর আঁকছেন তার সবেতেই তিনি চোখ-জন্নলানো এমন ত্র্টি দেখছেন যা ঘটেছে আবরণ মোচনের অসতর্কতা থেকে, কিন্তু গোটা স্ভিকমিটাকে নণ্ট না করে তখন তা আর শোধরানো যায় না। আর প্রায় প্রতিটি ম্র্তি আর মুখাবয়বে তিনি দেখতে পেতেন প্ররোপ্রি মোচন না করা আবরণের অবশেষ যা মাটি করে দিছে ছবিটাকে।

'আপনি যদি অন্মতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি...' গোলেনিশ্যেভ বললেন।

'ওহ', অতান্ত খ্রিশ হব, বল্বন-না' — মিখাইলোভ বললেন কপট হেসে।

'সে কথাটা এই যে আপনার খিব্রুষ্ট হয়েছে মন্ব্য-দেব, দেব-মন্ব্য নয়।

তবে আমি জানি যে আপনি তাই আঁকতে চেয়েছিলেন।'

'যে খিদ্রন্ট আমার প্রাণের মধ্যে নেই, তাঁকে তো আর আঁকতে পারি না আমি' — বিমর্য মুখে বললেন মিখাইলোড।

'তা ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি আমার ভাবনাটা আমায় বলতে দেন... ছবিটা আপনার এত স্কুন্দর যে আমার মন্তব্যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, তা ছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আপনার মত ভিন্ন। আপনার বক্তবাটাই অন্যরকম। কিন্তু ধরা যাক শিশপী ইভানভ। আমি মনে করি খিন্সুনকৈ যদি একটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পর্যবিসত করা হয়, তাহলে ইভানভের উচিত হত অন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নেওয়া যা আরও তাজা, আরও চাক্তাকর ক।

'কিন্তু শিলেপর কাছে এটাই যদি হয় একটা মহন্তম প্রসঙ্গ?'

'খ'্জলে অন্য প্রসঙ্গও পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে য্বস্তি-তর্ক মানে না শিলপ। ইভানভের চিত্রের সামনে আন্তিক বা নান্তিক দ্'য়ের কাছেই প্রশন্ধ উঠবে: এটা কি ঈশ্বর নাকি নয়? এতে ভেঙে পড়ছে সাধারণ একটা আবেশ।' 'কেন? আমার ধারণা' — বললেন মিখাইলোড, 'শিক্ষিত লোকের কাছে এ নিয়ে তক' থাকতে পারে না।'

গোলেনিশ্যেভ তা মানলেন না, তাঁর প্রথম মত ধরে থেকে আবেশের যে ঐক্য শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন, সেটা দিয়ে মিখাইলোভকে ভেঙেছেন।

মিখাইলোভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজের কথাটা প্রমাণের মতো কিছ্ম বলতে পারলেন না।

## 11 5 2 H

বন্ধনের ব্দিমন্ত মন্থরতায় বিত্তত হয়ে আল্লা আর দ্রন্দিক অনেকখন মন্থ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষা না করে দ্রন্দিক গেলেন আরেকটা অন্তিব্তং ছবির কাছে।

'আরে, কী স্কুদর, কী যে স্কুদর! আশ্চর্য! কী স্কুদর!' সমস্বরে বলে উঠলেন তাঁরা।

'ওটায় কী ওঁদের অত ভালো লাগল?' ভাবলেন মিখাইলোভ! তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটার কথা তিনি ভূলেই গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ধরে দিনরাত ওটা নিয়ে খাটার সময় যে যন্ত্রণা ভূগেছেন, যে কন্ট হয়েছিল, ভূলে গিয়েছিলেন তার কথা, যেমন সর্বদা তিনি ভূলে যান পরিসমাপ্ত ছবিগন্লোকে। এমনকি ওটার দিকে তাকাতেও তাঁর ভালো লাগত না, টাঙিয়ে রেখেছেন শ্বুধ্ব ওটা কিনতে ইচ্ছ্বক জনৈক ইংরেজের আগমনের আশায়।

বললেন, 'ওটা এমনি একটা স্কেচ, অনেকদিন আগেকার।'

'কী স্নুন্দর!' স্পন্টত সতি্য করেই ছবিটার সোন্দর্যে অভিভূত হরে বললেন গোলেনিশ্যেভও।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে দ্বিট ছোটো ছেলে মাছ ধরছে। বড়ো ছেলেটি সবেমাত্র ছিপ ফেলেছে, আপ্রাণ চেণ্টা করছে একটা ঝোপ থেকে তার ফাতনাটাকে বার করার, এই কাজেই সে একেবারে মগ্ন: যেটি ছোটো, সে শ্রেয় আছে ঘাসের ওপর, এলোমেলো শণরঙা মাথাটা ভর দিয়ে আছে তার হাতে, নীল ভাবাকুল চোখে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। কী সে ভাবছে? ছবিটার প্রশংসায় মিখাইলোভের মনে তাঁর অতীতের দোলা জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, অতীত নিয়ে এই অলস ভাবাবেগ তাঁর ভালো লাগত না, তাই প্রশংসাগ্রলো তাঁকে আনন্দ দিলেও তিনি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন তৃতীয় একটি ছবিতে।

কিন্তু দ্রন্দিক শ্বালেন ছবিটা বিক্রি হতে পারে কি না। দর্শকদের আগমনের ভাবনায় আন্দোলিত মিখাইলোভের কাছে এখন টাকাকড়ির ব্যাপারটা খ্বই বিছছিরি ঠেকল।

বিমর্ষ কুণ্ডিত মুখে তিনি বললেন, 'ওটা টাঙানো হয়েছে বিক্রির জন্যেই।'

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলোভ বসলেন পিলাত আর খি, স্টের সামনে, যা যা বলা হয়েছিল, এমনকি বলা না হলেও অতিথিরা যা ভেবেছেন তাও আওড়াতে লাগলেন মনে মনে। আর আশ্চর্য: ওঁরা যখন এখানে ছিলেন এবং মনে মনে তাঁদের দ্ভিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যা অত গ্রেছ ধরেছিল, তা সবই অর্থহান হয়ে গেল। শিল্পীর আদ্যন্ত দ্ভিতে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে লাগলেন এবং পরিপ্রত্তা আর সেই হেতু নিজের ছবির তাৎপর্যের একটা নিশ্চয়তার তিনি পেণছলেন যা অন্য সবিকছ্ব ভাবনা বর্জন করে যে একান্ত অভিনিবেশেই কেবল তিনি কাজ করতে পারতেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো খিন্তাের পা ঠিক তেমনটা হয় নি। রঙের পার নিয়ে আঁকতে লাগলেন তিনি। পা শোধরাতে শোধরাতেই তিনি অনবরত চাইছিলেন গোণস্থানে রাখা জনের মৃতির দিকে। দর্শকেরা এটি লক্ষ করেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন এ মৃতি প্র্ণতার পরাকান্টা। পা-টা শেষ করে তিনি জনের মৃতি নিয়ে লাগবেন ভাবছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে বড়ো বেশি উত্তেজিত বলে নিজেকে বোধ হল তাঁর। যখন তিনি নির্ব্তাপ আর যখন তিনি বড়ো বেশি ভাবাকুল, স্বকিছ্ বড়ো বেশি দেখতে পাচ্ছেন, এর কোনো অবস্থাতেই তিনি কাজ করতে পারতেন না। শীতলতা থেকে উদ্দীপনার মাঝখানে কেবল একটা ধাপেই কাজ করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কিন্তু এখন তিনি বড়ো বেশি উদ্বেল। ভাবছিলেন ছবিটা ঢেক্কে ফেলবেন, কিন্তু থেমে গোলেন, আচ্ছাদনের চাদরটা হাতে ধরে পরমানন্দের হাসি নিয়ে অনেকখন ধরে দেখতে লাগলন জনের মৃতিটা। অবশেষে যেন

বিষম হয়ে চোথ ফেরালেন, চাদরটা টাভিয়ে ক্লান্ড কিন্তু প্রসন্ন চিন্তে ফিরে গেলেন বাড়ি।

খ্ব চাঙ্গা হয়ে, ফুর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দ্রন্দিক, আমা আর গোলেনিশ্যেভ। মিথাইলোভ আর তাঁর ছবিগ্রেলো নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন। আলাপে বার বার করে উঠছিল প্রতিভা শব্দটা। তাতে তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন মন ও হদয় নিবিশেষে সহজাত, প্রায় দৈহিক একটা সামর্থ্যের কথা, যা দিয়ে তাঁরা শিল্পীর সবিকছ্র অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে চাইছিলেন। শব্দ তাঁদের দরকার পড়েছিল, কারণ যা নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না, অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল কথা বলার আর তার একটা নামকরণ দরকার। তাঁরা বলছিলেন যে ওঁর প্রতিভা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেটা বিকশিত হতে পারে না — যেটা আমাদের র্শী শিল্পীদের সাধারণ দ্বর্ভাগ্য। তবে ছেলেদ্র্টির ছবিটা ওঁদের স্ফ্রিতে গোঁথে গিয়েছিল এবং থেকে থেকেই উঠছিল তার কথা।

'কী অপর্প! কী করে ওটা উনি করতে পারলেন আর কী সহজে! ছবিটা যে কী সন্দের তা নিজেই জানেন না। না, ছাড়া চলবে না, কিনব ওটাকে' — দ্রন্দিক বললেন।

### n son

দ্রন্দ্রিক ছবি বিদ্রিক করলেন মিখাইলোভ, আমার পোর্টেট আঁকতেও রাজি হলেন। নির্ধারিত দিনে এসে কাজ শ্রু করলেন তিনি।

পশুম দিন থেকে ছবিটা সবাইকে, বিশেষ করে দ্রন্দিককে চমংকৃত করে দিলে শাধ্ব আন্নার সঙ্গে তার সাদ্শোই নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যেও। আন্নার ওই বিশেষ সৌন্দর্যটা মিখাইলোভ কেমন করে যে ধরতে পারলেন আশ্চর্য। 'তার অন্তরের এই সন্মধ্র অভিব্যক্তিটা ধরতে হলে আন্নাকে জানা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, আমি যেমন করে ভালোবাসেছি' — দ্রন্দিক ভাবলেন, যদিও আন্নার অন্তরের সন্মধ্র অভিব্যক্তিটা তিনি জানতে পেরেছেন কেবল এই পোর্ট্রেটটা থেকেই। কিন্তু অভিব্যক্তিটা এত সত্য যে দ্রন্দিকর এবং অন্যান্যদের মনে হল ওটা অনেকদিন থেকেই তাঁদের জানা।

তাঁর নিজের আঁকা পোর্টেটটা সম্বন্ধে দ্রন্মিক বললেন, 'আমি কত দিন থেকে মাথা ঠুকছি, কিন্তু কিছ্বই করে উঠতে পারি নি, আর উনি তাকিয়ে দেখেই এ'কে ফেললেন। এই হল টেকনিকের মানে।'

'যথাসময়ে তা দেখা দেবে' — বললেন গোলেনিশ্যেভ, তাঁর ধারণায় প্রন্দির প্রতিভাও আছে এবং বড়ো কথা শিক্ষাও আছে যাতে শিক্ষ সম্পর্কে একটা সমন্ত্রত দ্লিভিঙ্গি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে তাঁর পক্ষে। প্রন্দিকর প্রতিভা বিষয়ে গোলেনিশ্যেভের প্রতায় প্রতি হয়েছে আরও এই জন্য যে তাঁর দরকার ছিল যে প্রন্দিক তাঁর প্রবন্ধগর্নি আর ভাবধারণায় দরদ দেখান, প্রশংসা কর্ন এবং তিনি অন্ভব করতেন যে প্রশংসা ও সমর্থন হওয়া উচিত পারম্পরিক।

পরের বাড়িতে, বিশেষত দ্রন্স্কির পালাংসোতে মিখাইলোভকে মোটেই সে মান্য মনে হত না যা তিনি ছিলেন নিজের স্টুডিওতে। তিনি থাকতেন নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বিরূপে, যেন যাদের তিনি শ্রন্ধা করেন না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভয় পাচ্ছেন তিনি। দ্রন্স্কিকে তিনি সন্বোধন করতেন হ,জার বলে আর আলা ও দ্রন্দিক আমন্ত্রণ করা সত্তেও ডিনারের জন্য থেকে যেতেন না এবং সিটিঙের জন্য ছাড়া আসতেন না এখানে। অন্য যেকোনো লোকের চেয়ে ওঁর সঙ্গেই আলা মিণ্টি ব্যবহার করতেন বেশি এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন নিজের পোর্টেটটার জন্য। তাঁর প্রতি দ্রন্স্কির মনোভাব ছিল শ্রদ্ধারও অধিক এবং স্পণ্টই বোঝা যেত নিজের ছবিটা সম্পর্কে ওঁর মতামত জানতে তিনি ছিলেন আগ্রহী। শিল্পের আসল একটা বোধ সম্পর্কে মিখাইলোভকে জ্ঞান দান করার সুযোগ কখনো ছাড়তেন না গোলেনিশ্যেত। কিন্তু সবার প্রতিই মিখাইলোভ রইলেন সমান নিরুস্তাপ। ওঁর দূশ্টি থেকে আলা টের পেতেন যে তাঁকে চেয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে: কিন্তু আন্নার সঙ্গে কথোপকথন এডিয়ে যেতেন তিনি। তাঁর চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর কথাবার্তায় গোঁ ধরে চুপ করে থাকতেন তিনি, আর স্রন্স্কির ছবিটা তাঁকে দেখানো হলে সমান গোঁ ধরে চুপ করে রইলেন। গোলেনিশোভের আলাপ তাঁর কাছে কণ্টকর লাগত কিন্তু তাঁর কথায় আপরি করতেন না কখনো।

মোটের ওপর ওঁরা যখন মিখাইলোভকে আরও ভালো করে জানত্রে পারলেন তখন তাঁর চাপা, বির্পে, যেন-বা শন্তাম্লকই মনোভাবে ওঁদের সকলেরই ভারি অপছন্দ হয়েছিল তাঁকে। সিটিঙগ্লো যখন শেষ হল, হাতে ওঁদের রয়ে গেল অপূর্ব পোর্টেটটা এবং মিখাইলোভ আসা বন্ধ করলেন, খুমি হয়েছিলেন তাঁরা।

গোলেনিশ্যেভই সবার মনের কথাটা বললেন, যথা — দ্রন্স্কিকে স্লেফ ঈর্ষা করতেন মিখাইলোভ।

'ধরা যাক ঈর্ষা করতেন না, কেননা প্রতিভা আছে ওঁর, কিন্তু এই জন্যে ওঁর রাগ হত যে উচ্চু মহলের ধনী একটি লোক, তদ্বপরি কাউণ্ট (সবাই ওরা যে এটা ঘ্ণা করে) বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই ওঁর চেয়ে এমনকি ভালো হলেও একইরকম আঁকছেন, থেক্ষেত্রে উনি এর পেছনে দিয়েছেন গোটা জীবন। প্রধান কথা হল শিক্ষা, যেটা ওঁর নেই।'

দ্রন্দিক মিখাইলোভের পক্ষ নিলেন, কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাস করতেন কথাটা, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে নিঃস্ব অন্য একটা জগতের লোক ঈর্ষা করবেই।

জীবন থেকে মিখাইলোভ আর দ্রন্দিক আমার যে একই পোর্টেট এ'কেছেন, তা থেকে তাঁদের ভেতর প্রভেদটা কী সেটা দ্রন্দিকর চোথে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল না। মিখাইলোভের পরে তিনি শ্ব্ আমার যে পোর্টেটটা আঁকছিলেন তা বন্ধ করলেন, মনে করলেন ওটা এখন নিম্পরোজন। মধ্যযুগীয় জীবন নিয়ে তাঁর ছবি কিন্তু এ'কে চললেন তিনি এবং তিনি নিজে, গোলেনিশোভ, বিশেষ করে আমা, সবার কাছেই ছবিটা মনে হল অতি চমংকার, কেননা নামকরা ছবিগ্রালর সঙ্গে তাঁর ছবির মিল মিখাইলোভের চেয়ে বেশি।

তদিকে মিখাইলোভ কিন্তু আন্নার পোর্ট্রেটে খ্ব ডুবে গেলেও সিটিঙগ্লো যখন শেষ হল, শিল্প নিয়ে গোলেনিশ্যেভের মতামত শোনার প্রয়োজন রইল না, ভুলে যেতে পারেন দ্রন্দিকর ছবিটাকে, তখন তিনি বেশি খ্লি হলেন ওঁদের চেয়েও। তিনি জানতেন যে চিত্রকলা নিয়ে দ্রন্দিকর ছেলেখেলা নিষিদ্ধ করা চলে না; ওঁর এবং সমস্ত অপেশাদারদেরই যা খ্লি আঁকার প্র্ণ অধিকার আছে, কিন্তু বিছছিরি লেগেছিল তাঁর। মোম দিয়ে বড়ো একটা প্র্তুল বানিয়ে লোকে যদি সেটাকে চুম্ খায় তা বারণ করা যায় না। কিন্তু যে প্রেমে পড়েছে, লোকটা যদি তার প্র্তুল নিয়ে যায় তার কাছে, এবং প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তাকে সে বেভাবে আদর করে সেইভাবে লোকটা আদর করতে থাকে তার প্রতুলকে, তাহলে প্রেমিকের খারাপ লাগবে। দ্রন্দিকর ছবি দেখে সেইরকম একটা বিশ্রী অন্ভূতি

হয়েছিল তাঁর: তাঁর একাধারে হাসি পেয়েছিল, রাগ হয়েছিল, কর্ণা বোধ করেছিলেন তিনি, নিজেকে মনে হয়েছিল অপমানিত।

চিত্রকলা আর মধ্য যুগ নিয়ে ভ্রন্ শ্বির নেশা বেশি দিন টিকল না।
শিংপর্কাচ তার এতথানি ছিল যে নিজের ছবি তিনি শেষ করতে আর
পারলেন না। আঁকা থেমে গেল। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন কী
ক্রিট ছবিটার, প্রথমটায় সামান্য লক্ষণীয় হলেও আঁকা চালিয়ে গেলে
সেগর্লো হয়ে উঠবে মারাত্মক। তাঁর ক্ষেত্রে যা ঘটল সেটা ঘটেছে
গোলেনিশ্যভের ক্ষেত্রে, যিনি অন্ভব করছিলেন যে তাঁর বলার কিছ্ব নেই
এবং ক্রমাগত এই বলে আত্মপ্রতারণা করছিলেন যে তাঁর ভাবনাটা এখনো
পরিপক্ষ হয়ে ওঠে নি, তিনি খাটছেন সেটা নিয়ে আর মালমশলা সংগ্রহ
করে চলেছেন। কিন্তু গোলেনিশ্যভকে এটা তিক্ত করে তুলছিল, যল্রণা
দিচ্ছিল, ভ্রন্ শ্বিক ওদিকে আত্মপ্রতারণা করতে ও নিজেকে কন্ট দিতে
পারেন না, বিশেষ করে পারেন না তিক্ত হয়ে উঠতে। নিজের শ্বভাবসিদ্ধ
দ্যুতায় তিনি কিছ্ব না বলে, কোনো কৈফিয়ং না দিয়ে শিলপচর্চা বন্ধ
করলেন।

আয়া বিশ্মিত হন তাঁর মোহভঙ্গে। অথচ ঐ চর্চাটা ছাড়া ইতালীয় শহরে তাঁর ও আয়ার জীবন তাঁর কাছে এত একঘেরে লাগল, পালাংসো হঠাং হয়ে উঠল স্পন্টত এত জীর্ণ আর নোংরা, কার্নিসের ভাঙা পলেন্ডারা, পর্দায় দাগ এবং মেঝেতে ফুটো এত বিশ্রী দেখাত, সেই একই গোলেনিশ্যেভ, ইতালীয় প্রফেসার আর জার্মান পর্যটকের সেই একই সাহচর্য এত বির্রাক্তকর দাঁড়াল যে দরকার পড়ল জীবনটা বদলে নেবার। তাঁরা স্থির করলেন যাবেন রাশিয়ায়, গ্রামে। ভ্রন্সিক ঠিক করলেন পিটার্সবির্গে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেবেন আর আয়ার ইচ্ছা ছেলেকে দেখার। গ্রীষ্মটা তাঁরা কাটাবেন ভাবলেন ভ্রন্স্কির পৈত্রিক মহালে।

## 11 28 11

লেভিনের বিয়ের পর তৃতীয় মাস চলছে। স্খী তিনি, তবে যা আশ্ব করেছিলেন মোটেই সে ধরনে নয়। প্রতি পদে তার চোথে পড়ত আগের স্বপ্নগালোয় মোহভঙ্গ আর অপ্রত্যাশিত নতুন মোহ। লেভিন স্খী, কিন্তু সংসার পেতে তিনি প্রতি পদে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যা কল্পনা করেছিলেন সেটা মোটেই ওরকম নয়। প্রতি পদে তিনি যা অনুভব করছিলেন সেটা সেই লোকের দশার মতো যে মৃদ্ধ হয়ে হুদে মস্ণ, নিশ্চিন্ত নোকা বাওয়া দেখার পর নিজেই উঠেছে সে নোকায়। সে দেখতে পাচ্ছে টলমল না করে শ্থির হয়ে বসে থাকা দরকার তাই শৃধ্ নয়, মাথাও খিলাতে হবে, মৃহ্তৈর জন্যও ভোলা চলবে না কোথায় যাওয়া দরকার, পায়ের নিচে জল, দাঁড় বাইতে হবে, অনভাস্ত হাত ব্যথা করছে, নোকা বাওয়া দেখতেই শৃধ্ সহজ, বাইতে যাওয়া আঁত আনন্দের হলেও অতিশয় কঠিন।

যথন অবিবাহিত ছিলেন, অন্যদের দাম্পত্য জ্বীবন, ছোটোখাটো ঝামেলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা দেখে তিনি শুধু অবজ্ঞাভরে হেসেছেন মনে মনে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে এ সব শুধু হবে না তাই নয়, মনে হত তার বাইরের চেহারাটাও হবে একেবারেই অন্যদের জীবনের মতো নয়। হঠাৎ তার বদলে দ্বীর সঙ্গে তার জীবনটা বিশেষ রকমের কিছু একটা হয়ে উঠল না শুধ্ব তাই নয়, গড়ে উঠল ঠিক সেই সব তুচ্ছ খটিনাটি নিয়েই যাকে তিনি আগে অত অবস্তা করেছেন কিন্তু যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন একটা অসাধারণ ও অকাট্য গ্রব্রত্ব লাভ করেছে। এবং লেভিন দেখলেন যে এই সব তৃচ্ছ জিনিসগ্বলোর সুব্যবস্থা করা মোটেই তেমন সহজ নয়, যা তাঁর মনে হরেছিল আগে। পারিবারিক জীবনের একটা যথায়থ ধারণা তাঁর আছে বলে ধরে নিলেও অন্য সমস্ত প্রেমের মতোই তিনিও শুধু প্রেমের পরিতৃপ্তিকেই পারিবারিক জীবন বলে কল্পনা করতেন যাতে কোনো কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া চলে না. ছোটোখাটো ঝামেলায় তা থেকে বিচাত হওয়া অনুচিত। তাঁর ধারণায়, তিনি নিজের কাজ করে যাবেন আর কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন ভালোবাসার সুখাবেশে। কিটিকে হতে হবে শুধুই প্রিয়তমা। কিন্তু সমস্ত প্রেষের মতো উনিও ভূলে গিয়েছিলেন যে কিটিরও কান্ধ করা প্রয়োজন। আর তাঁর দেখে অবাক লাগল যে কাব্যময়ী অপরপো কিটি কিভাবে পারিবারিক জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই শ্বধ্ব নয়, প্রথম কয়েকটা দিনেই টেবিল-ক্রথ, আসবাব, র্আতিথিদের জন্য শয্যা, ট্রে, বাব্রচির্দ, ডিনার ইত্যাদির কথা ভাবতে, মনে করতে, তা নিয়ে বাস্ত হতে পারল। সেই পাণি-প্রার্থী থাকার সময়েই যে দৃঢ়তায় কিটি বিদেশে যেতে আপত্তি জানিয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে গ্রামে যাবে. যেন কী দরকার তেমন কিছু একটা তার

জানাই আছে, নিজের ভালোবাসা ছাড়াও বাইরের জিনিস নিয়ে সে ভাবতে পারছে, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন লেভিন। তখন সেটা ক্ষ্মা করেছিল তাঁকে আর এখন বার কয়েক তাঁকে ক্ষুদ্ধ করেছে ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা আর দূর্ভাবনা। কিন্তু উনি দেখতে প্যাচ্ছলেন যে ওটা কিটির দরকার। আর এই ঝামেলাগুলো কেন সেটা না ব্রুবলেও, তাতে তাঁর হাসি পেলেও কিটিকে ভালোবাসতেন বলে এতে মৃদ্ধ না হয়ে পারতেন না। **একে এটা আসবাবগ**্লো কিটি যেভাবে সাজিয়েছে, নিজের এবং তাঁর ঘর যেভাবে নতুন করে গোছগাছ করেছে, পর্দা টাঙিয়েছে, যেভাবে ভবিষ্যাৎ অতিথিদের এবং ডল্লির জন্য ঘর ঠিক করে ফেলেছে. যেভাবে নিজের নতুন দাসীর জন্য জায়গা বরান্দ করেছে, যেভাবে ডিনারের বরাত করত সে, আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে খাদ্যভাণ্ডারের ভার থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাতে হাসতেন লেভিন। বৃদ্ধ পাচক মৃদ্ধ হয়ে তাকে দেখত, হাসত, শ্বনত তার আনাড়ী ও অসম্ভব হ্রকুমগ্বলো: দেখতে পেতেন যে ভাঁড়ারে তর্ণী বধ্রে নতুন নির্দেশগুলোয় আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিন্তিতভাবে সন্দেহে মাথা নাড়ছেন: কিটিকে লেভিনের অসাধারণ মিষ্টি লাগত যখন আধো কে'দে আধো হেসে তাঁর কাছে এসে সে অনুযোগ করত যে দাসী মাশা তাকে বাবুবাড়ির অকসমা মেয়ে বলে মনে করে, তাই কেউ তার কথা শোনে না। এটা তাঁর মিণ্টি লাগলেও অস্তুত মনে হত এবং তিনি ভাবতেন ওটা বাদ দিতে পারলেই বরং ভালো।

পিতৃগ্হে কিটির মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত ক্ভাস বা বাঁধাকপি, কি চকোলেট খাবে কিন্তু কোনোটাই জন্টত না, আর এখন সে যা ইচ্ছা ফরমাশ দিতে পারে, কিনতে পারে স্ত্রনাকৃতি চকোলেট, যত খন্দি টাকা খরচ করা যায়, ইচ্ছামতো বরাত করা সম্ভব মিন্টি কেকের, এই যে পরিবর্তনিটা কিটি অন্তব করত, সেটা ব্রুবতেন না লেভিন।

কিটি এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডল্লির আসার সানন্দ স্বপ্নে বিভার, কেননা শিশ্বগ্রনির যার যা পেরারের কেক তার হ্রুম দিতে পারবে সে, আর ডল্লি কদর করবেন তার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের। কিটি নিজেই জানত না কেন এবং কিসের জন্য, কিন্তু গৃহস্থালী তাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে টানত। স্বতঃবোধে বসস্ত আসম অন্ভব করায় এবং এইটে জানা থাকায় থে দ্বের্যাগের দিনও আসবে, সে তার নীড়িট বাঁধছিল যেমন পারে, তাড়াতাড়ি করছিল একই সঙ্গে বাসা বাঁধতে আর কী করে তা বাঁধতে হয় শিথে নিতে।

বিবাহোত্তর সম্প্লত স্থ সম্পর্কে লেভিনের যা আদর্শ, তার অতি বিরোধী এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কিটির এই দ্বিশ্বস্তা ছিল একটা মোহভঙ্গ; আর এই মধ্র যে ব্যস্ততাগ্র্লোর অর্থ তিনি ব্রুতেন না, আবার ভালো না বেসেও পারতেন না, তা হল নতুন ম্ব্র্জতাগ্র্লির একটা।

ষিতীয় মোহভঙ্গ ও মৃদ্ধতা হল কলহ। লেভিন কদাচ কল্পনা করতে পারেন নি তাঁর ও স্ফার মধ্যে কোমলতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু সম্ভব; আর হঠাং কিনা প্রথম দিনগ্রলোর ঝগড়া বাধল আর কিটি ওঁকে বলে দিলে যে উনি ওকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল নিজেকে, কাঁদলে, হাত ঝটকালে।

প্রথম ঝগড়াটা হয়েছিল কারণ লেভিন নতুন একটা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ফেরেন আধ ঘণ্টা দেরি করে, কেননা তাড়াতাড়ি একটা রাস্তা ধরতে গিয়ে পথ হারান। বাড়ি তিনি আসেন কেবল কিটির কথা, তার ভালোবাসা, নিজের সন্থের কথা ভাবতে ভাবতে আর যতই কাছিয়ে আসছিলেন ততই বেশি করে তাঁর মধ্যে প্রেমের আগন্ন জনলে উঠছিল। ঘরে তিনি ঢুকলেন ছন্টতে ছন্টতে এবং একই হদয়াবেগ নিয়ে, শােরবাংন্কিদের ওখানে গিয়ে তিনি যখন পাণিপ্রার্থনা করেন এটা তার চেয়েও প্রবল। হঠাং তিনি দেখলেন কিটির গােমড়া মন্থ যা আগে কখনাে দেখেন নি। চুমন্ খেতে চেয়েছিলেন লেভিন, কিস্তু কিটি ঠেলে সরিয়ে দিলে তাঁকে।

'কী হল?'

'তোমার তো ফুর্তি' লাগছে দেখছি…' কিটি শ্বর্ করলে শাস্তভাবে একটা বিষাক্ত স্বর ফোটাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ষেই সে মুখ খুলল, অমনি অর্থহীন ঈর্ষায় ভর্ণসনার কথাগুলো, এই আধ ঘণ্টা জানলার কাছে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সময় যা কিছু তাকে পাঁড়িত করেছে তা সব অনগল বেরিয়ে এল। বিবাহের পর গির্জা থেকে কিটিকে নিয়ে আসার সময় লেভিন যা বোঝেন নি, সেটা স্পন্ট ব্রুলেন কেবল এই প্রথম। তিনি ব্রুলেন যে কিটি শুধু তাঁর আপনজন নয়, তিনি জানেনই না কোথায় কিটির শেষ আর তাঁর শ্রুর। সেটা তিনি ব্রুলেন সেই মুহুতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার যে যন্ত্রণাকর অন্ভূতি তাঁর হচ্ছিল তা থেকে। প্রথম মিনিটটায় তিনি ক্রুক হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মুহুতে ই

তিনি টের পেলেন যে কিটি তাঁকে ক্ষান্ত্র করতে পারে না, কেননা নিজেই তিনি কিটি। প্রথম মুহুত্টায় তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা সেই লোকের মতো যে পেছন থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গইতো খেয়ে রাগে আর প্রতিশোধদপ্হায় ঘ্ররে দাঁড়িয়ে দোষীকে খ্রুজে খ্রুজে দেখে যে দোষ তারই, এবং নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে নিজেই সে গইতো মেরেছে নিজেকে, কারো ওপর রাগ করার নেই. ব্যথাটা মেনে নিয়ে সয়ে যেতে হবে।

এর পরে আর কখনো তিনি এটা এত তীরভাবে অন্ভব করেন নি, কিন্তু সেই প্রথম বার অনেকখন স্কৃত্বির হতে পারেন নি তিনি। স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তিতে কৈফিয়ৎ দাবি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিটির দোষটা তাকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন; কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া, যে ফাটলটা সমস্ত বিপত্তির কারণ তাকে বাড়িয়ে তোলা। অভান্ত একটা প্রবণতা ছিল দোষটা নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে কিটির ওপর চাপানো; কিন্তু প্রবলতর আরেকটা প্রবণতা তাঁকে টানছিল তাড়াতাড়ি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফাটলটাকে বাড়তে না দিয়ে মিটিয়ে ফেলা। এমন অন্যায় একটা অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকা কন্টকর, কিন্তু নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ওকে দদ্ধানো হবে আরো খারাপ। আধঘ্মস্ত লোকের যন্দ্রণা হলে যেমন হয়, তার মতো তিনি চাইছিলেন র্ম অঙ্গটা তিনি নিজে। সে অঙ্গটা যাতে সহিন্তু হয়, তাতে সাহাষ্য করার চেন্টা করা উচিত এবং সে চেন্টা তিনি করলেন।

মিটমাট হয়ে গেল ওঁদের। নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিন্তু লোভনকে তা না বলে কিটি ওঁর প্রতি আরো কোমল হয়ে উঠল, ভালোবাসার দ্বিগৃত্ব একটা নতুন সূত্য বোধ করলেন তাঁরা। কিন্তু সংঘাতের প্রনরাবৃত্তি হতে এমনকি ঘন ঘনই এবং খ্বই অপ্রত্যাশিত ও তুচ্ছ কারণে, কোনো বাধা হল না এতে। সংঘাতগত্তলা হচ্ছিল ঘন ঘন, কারণ তখনও তাঁরা জানতেন না পরস্পরের কাছে কী গ্রুছপূর্ণ, এবং এ কারণেও বটে যে এই প্রথম দিকটায় উভয়েরই মেজাজ প্রায়ই থাকত বিগড়ে। একজনের মেজাজ যখন ভালো থাকত আর অন্যজনের খারাপ তখন শান্তিভঙ্গ হত না, কিন্তু যখন দৃত্বেনেরই মেজাজ খারাপ থাকত, তখন সংঘাত বাধত এমন দৃর্বে ধ্রুয় তুচ্ছ কারণে যে পরে মনে করতে পারতেন না তাঁরা ঝগড়াটা বেধেছিল কী নিয়ে। এ কথা ঠিক যে দৃত্বেনেরই মন ভালো থাকলে জীবনের আনন্দ হয়ে উঠত দ্বিগন্গ। তাহলেও এই প্রথম দিকটায় দ্বংখের একটা সময় গিয়েছিল তাঁদের।

প্রথম দিককার গোটা এই সময়টায় বিশেষ তীরভাবে অন্ভূত হত, যে শেকলটায় তাঁরা বাঁধা, যেন তার দ্ব'দিকেই চলছে এক একটা হে'চকা টানাটানি। মোটের ওপর মধ্চান্দ্রকা, অর্থাৎ বিয়ের পরেকার মাসটা, লোকপ্রথা অন্সারে যা থেকে অনেককিছন আশা করছিলেন লেভিন, তা মধ্ময় তো হলই না, বরং দ্ব'জনের মনেই তা তাঁদের জীবনের একটা দ্বিষ্ঠ ও হীনতাস্চক সময়ের ক্ষতি রেখে গেল। এই যে অস্ভ সময়টায় দ্ব'জনেই স্বাভাবিক থাকতেন কদাচিৎ, স্বপ্রকৃতিস্থ থাকতেন কদাচিৎ, তার সমস্ত কদর্য, লচ্জাকর ঘটনাগ্রলো তাঁরা দ্ব'জনেই পরবর্তী জীবনে স্মৃতি থেকে মৃছে ফেলার চেণ্টা করেছেন সমানভাবে।

মস্কোয় তাঁরা গিয়েছিলেন এক মাসের জন্য। সেখান থেকে ফেরার পর দাম্পত্য জীবনের কেবল তৃতীয় মাসেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠল মসুণ।

#### 11 3 & 11

সবে তাঁরা মন্কো থেকে ফিরে একা হতে পেরে খ্রিশ হলেন। লেভিন তাঁর স্টাভিতে টেবিলের সামনে বসে লিখতেন। আর বিয়ের পর প্রথম কাদিন গাঢ় বেগন্নী রঙের যে পোশাকটা সে পরত, লেভিনের কাছে যাছিল বিশেষ আদ্ত ও মনে রাখার মতো, সেটা কিটি আবার পরলে এবং স্টাভিতে লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমলে সর্বদা যেটা থাকত, চামড়াবাঁধাই সেই প্রনো সোফাটায় বসে hroderie anglaise\* ব্রনে যেত। লেভিন ভাবতেন আর লিখতেন এবং সর্বদা কিটির উপস্থিতি অন্ভব করে আনন্দ হত তাঁর। বিষয়-আশয় দেখা এবং যে বইটাতে কৃষিকর্মের ম্লে নীতিগন্লি বিবৃত করার কথা, তানিয়ে খাটুনি তিনি ছেড়ে দেন নি; কিস্তু যে অন্ধকারে তাঁর জীবন সমাচ্ছেম্ম ছিল, তার তুলনায় আগে যেমন এই খাটুনি আর চিস্তাপ্রয়াস ক্ষ্মন্ত ও তুচ্ছ মনে হত, এখন তেমনি স্ব্যের উক্জ্বল কিরণে উন্তাপ্রয়াস ক্ষমন্ত ও বিষয়ং জীবনের তুলনায় সমান গারে স্বাহান ও ক্ষমন্ত মনে হতিছল।

বিলাতি এদ্রয়ডারি (ফরাসি)।

কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে এখন তাঁর মনো-যোগের ভারকেন্দ্র সরে গেছে অন্য জিনিসে আর তার ফলে এখন ব্যাপারটা তিনি দেখছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এবং আরও পরিষ্কার করে। আগে কাজগুলো তাঁর কাছে ছিল জীবন থেকে পরিত্রাণ। আগে তিনি অনুভব করতেন যে এই কাজটা ছাড়া জীবন হবে বড়ো বেশি তিমিরাচ্ছন্ন। এখন জীবন যাতে বড়ো বেশি একটানা রকমের উল্জন্ন না হয়ে পড়ে তার জন্য কাজটা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। ফের নিজের কাগজগঞ্জা নিয়ে যা লিখেছেন পড়ে দেখে তিনি খুশি হলেন যে কাজটা নিয়ে খাটার সার্থকতা আছে। কাজটা নতুন এবং তা উপকার দেবে। তাঁর আগেকার চিস্তার বহু কিছু তাঁর কাছে মনে হল অবান্তর এবং তা চরমে গেছে, কিন্তু গোটা বিষয়টা মনে মনে নতুন করে নাড়াচাড়া করে নেওরায় অনেক সমস্যাই পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে। রাশিয়ার ক্রষির দূরবস্থার কারণ নিয়ে নতুন একটা অধ্যায় তিনি লিখলেন এবার। তিনি দেখাচ্ছিলেন যে রাশিয়ায় দারিদ্রা দেখা দিচ্ছে শুখু ভূসম্পত্তির বেঠিক বন্টন আর ভূল পরিচালনার জন্য নয়। ইদানীং এতে সহায়তা করছে রাশিয়ায় অস্বাভাবিকভাবে আমদানি করা বাইরের সভ্যতা, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, যা থেকে ঘটছে শহরগালির কেন্দ্রীভবন, বিলাস বৃদ্ধি এবং তার পরিণামে কুষির ক্ষতি করে ফ্যাক্টরি-ভিত্তিক শিল্প, চ্রেডিট আর তার সহচর শেয়ার-বাজারি ফাটকার বিকাশ। তাঁর মনে হচ্ছিল যে দেশে সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই ব্যাপারগালিই আসবে, তবে শাধ্য তখন, যখন কৃষিতে যথেষ্ট শ্রম ঢালা হয়েছে, যখন কৃষি চলছে সঠিক পথে, অন্তত নিদিশ্ট পরিস্থিতিতে: দেশের সম্পদ বাড়া চাই সমভাবে, বিশেষ করে এমনভাবে যাতে সম্পদের অন্যান্য শাখা কুষিকে ছাড়িয়ে না যায়: কৃষি যে নির্দিণ্ট মানটায় রয়েছে তারই উপষোগী রূপে বাডা উচিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমাদের ভূমির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে যে রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছে অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে, সেটা হয়েছে অকালে এবং রেলপথ দ্বারা কৃষির যে সাহায্য হবে আশা করা হয়েছিল তার বদলে রেলপথ কৃষিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে. আর শিল্প ও ক্রেভিটের বিকাশ ঘটিয়ে কৃষিকে থামিয়ে রেখেছে, জীবদেহে কোনো একটা অঙ্গের অকালে ও একপ্লেশে ব্জিতে যেমন দেহের সাধারণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রাশিয়ায় সম্পদের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রেডিট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইউরোপে

ফ্যাক্টরিগর্নি কালোপযোগী এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় হলেও ক্যাক্টরিগর্নির কর্মচাণ্ডল্য ব্দ্ধি আমাদের এথানে কৃষির স্বাবস্থা করার উপস্থিত প্রশ্ন নাকচ করে দিয়ে ক্ষতিই করেছে।

আর ওদিকে লেভিন যতক্ষণ লিখছেন, কিটি তখন ভাবছে তর্ন্ণ প্রিল্স চাম্পির প্রতি কী অম্বাভাবিক মনোযোগ দেখিয়েছে তার ম্বামী। চলে আসার আগে কিটির প্রতি প্রিম্স হয়ে উঠেছিলেন অতি অম্পিন্ট ধরনে গদগদ। কিটি ভাবছিল, 'ও যে হিংসে করে! ওহ্ ভগবান, অথচ কী মিন্টি আর বোকা ও। আমার জন্যে ঈর্ষা হয় ওর! যদি ও জানত যে আমার কাছে ওদের সবার দাম পিওতর বাব্দির চেয়ে বেশি নয়' — নিজের কাছেই অস্কৃত মালিকানা অন্ত্র্ভিত নিয়ে লেভিনের মাথার পেছনটা আর লাল ঘাড়ের দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে, 'কাজ থেকে ওকে টেনে আনতে কন্ট হচ্ছে অবিশা (তবে ও পরে লিখে ফেলতে পারবে!), কিস্তু ওর মন্থ আমায় দেখতে হবে। ও কি টের পাচ্ছে যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি? চাই ও যেন ফিরে তাকায়!.. চাই, কিস্তু!' ওর ওপর তার দ্ভিটর এভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য সে চোখ মেললে আরো বড়ো বড়ো করে।

'হাাঁ, ওগনুলো রসটুকু শনুষে নিয়ে একটা মিথ্যে রোশনাই ছাড়ে' — বিড়বিড় করে লেখা থামালেন লেভিন আর কিটি তাঁর দিকে হেসে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ ফেরালেন।

'কী হল?' হেসে উঠে দাঁডিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'ফিরে তাকাল তাহলে' — মনে মনে ভাবল কিটি। এবং ওঁর দিকে তাকিয়ে কাজ থেকে সরানো হয়েছে বলে রাগ করেছেন কিনা তা আম্দাজ করার চেন্টা করে বললে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তুমি যেন আমার দিকে চাও।'

'তা, শা্ধ্ব দা্জনে মিলে থাকতে ভালোই তো লাগে! আমার লাগে' — সাুখের হাসিতে জাবলজাবলে হয়ে কিটির কাছে এসে লেভিন বললেন।

'এত ভালো লাগছে আমার! কোথাও আমি যাব না, বিশেষ করে মন্ফোয়।'

'কী ভাবছিলে?'

'আমি? আমি ভাবছিলাম... না, না, যাও লেখো গো, অন্য দিকে মন দিয়ো না' — কিটি বললে ওণ্ঠ সংকৃচিত করে, 'আমার এখন এইগন্লো কাটতে হবে. দেখছ, এই ছে'দাগন্লো।'

কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল সে।

'প্রাজ্ঞদের কাছ থেকে ল, কিয়ে রেখে উদ্ঘাটিত করেছে শিশ্ব আর সরলদের কাছে' — সে সন্ধ্যায় স্থার সঙ্গে কথা বলার সময় কিটি সম্পর্কে এই কথা মনে হচ্ছিল লেভিনের।

বাইবেলের এই উক্তিটা লেভিনের মনে পড়ছিল এই জন্য নয় যে নিজেকে তিনি প্রাপ্ত বলে ভাবতেন। নিজেকে তিনি প্রাপ্ত বলে ভাবতেন না, কিন্ত এও তাঁর না জানা থাকার নয় যে তিনি নিজের স্ত্রী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধরেন এবং এও তাঁর অজানা নয় যে মৃত্যুর কথা যখন তিনি ভেবেছিলেন, তখন সেটা ভেবেছিলেন প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়েই। অতি ধীমান বহু, পুরুষ, যাদৈর রচনা তিনি পড়েছেন, তাঁরা প্রসঙ্গটা নিয়ে ভেবেছেন অথচ তাঁর স্মী আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা যা জানেন তার এক শতাংশও তাঁরা জানতেন না। এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কাতিয়া — নিকোলাই ভাই তাকে যে নামে ডেকেছিলেন, যে নামে তাকে ডাকতে লেভিনের এখন খুবই ভালো লাগছে, এ ব্যাপারে তাঁরা একেবারে একরকম। দু'জনেই নিঃসন্দেহেই জানেন জীবন কী জিনিস, মৃত্যু কী জিনিস। এবং লেভিনের মনে যেসব প্রশেনর উদয় হয়েছিল, তার কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, এমনকি প্রশ্নগর্নালকেই না ব্রঝলেও ঘটনাটার তাৎপর্যে দু'জনের কোনো সন্দেহ নেই এবং তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ অন্যান্য লোকের সঙ্গেও তাঁরা জিনিসটা দেখেন একইভাবে। মৃত্যু কী সেটা যে তাঁরা জানেন দুঢ়ভাবে তার প্রমাণ মুমূর্যার কাছে কিভাবে চলতে হবে সেটা তাঁরা নিঃসন্দেহে বোঝেন এবং ভয় পান না তাতে। লেভিন এবং অন্যান্য অনেকে কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারলেও স্পষ্টতই সেটা জানেন না, কেননা মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান আর লোকে যখন মরছে তখন কী করা দরকার সেটা বোঝেন না একেবারেই। লেভিন যদি এখন ভাইয়ের কাছে একা থাকতেন, ভাইয়ের দিকে তিনি তাহলে চাইতেন আতংকে এবং আরো বেশি আতংকে প্রতীক্ষা করতেন মৃত্যুর, তা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না।

শন্ধন তাই নয়, কী বলবেন, কেমন করে তাকাবেন, কিভাবে হাঁটবেন তাও জানা নেই তাঁর। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা মনে হত অপমানকর, তাল চলে না; মৃত্যু নিয়ে, বিষাদ নিয়ে কথা বলা. তাও চলে না। চুপ করে থাকা — চলে না। 'চেয়ে দেখব — ও ভাববে আমি ওকে খাঁটিয়ে লক্ষ করছি,

ভয় পাচ্ছি; চাইব না — ও ভাববে আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন। পা টিপে টিপে राँछेव — ও চটে যাবে। পা ফেলে राँछेव — वित्वत्क वार्ष।' किंछे किन्नु স্পণ্টতই নিজের কথা ভাবছিল না, ভাবার সময়ই ছিল না তার: ভাবছিল ওঁর কথা: কিছু, সে জানত বলে সবই উংরে যেত ভালোই। ওঁর কাছে সে গল্প করে বলত নিজের কথা, বিয়ের কথা, হাসত, কন্ট হত ওঁর জন্য, দরদ দেখাত, আরোগ্যলাভের ঘটনা শোনাত, আর সবই উৎরে যেত ভালোই : তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ও জানে। কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার काकगृत्ना रय न्वजः क्षवृत्विवतम नय्न, क्षीवधर्मी नय्न, व्यविद्वानाश्चनाज नय्न, তার প্রমাণ দৈহিক শুশুষা, যন্ত্রণার লাঘব ছাড়াও আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর কিটি, মুমুর্র জন্য দু'জনেরই দাবি ছিল দৈহিক সেবা-শুলুষার ্চেয়েও আরো গ্রুত্বপূর্ণ কিছু একটার, এমনকিছুর, দৈহিক পরিস্থিতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। পরলোকগত ব্যুড়োটা প্রসঙ্গে আগাফিয়া মিখাইলোভনা বলেছিলেন: 'তা ভগবানের কুপা, গির্জায় পবিত্র অল্ল-সূত্রা নিলে, গাতলেপন দেওয়া হল, ভগবান করুন আমরা সবাই যেন অমনি করে চলে যেতে পারি।' কাতিয়াও ঠিক একইভাবে বিছানাপত্র, শয্যাক্ষত, পানীয় সম্পর্কে সমস্ত যত্ন ছাড়া প্রথম দিনই রোগীকে বোঝাতে পেরেছিল যে অম-সুরা আর গাতলেপন দরকার।

রাচে রোগীর কাছ থেকে নিজেদের নেওয়া দুই কামরায় ফিরে লেভিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নৈশাহার, রাচিযাপনের ব্যবস্থা, কী তাঁরা করবেন সে নিয়ে ভাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্টার সঙ্গেও কথা বলতে পারছিলেন না তিনি; লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। পক্ষান্তরে কিটি ছিল সচরাচরের চেয়েও বেশি কর্মচণ্ডল। এমনিক সচরাচরের চেয়েও সজীবই। রাতের খাবার আনতে বললে সে, নিজেই জিনিসপত্র বাছাবাছি করলে, নিজেই সাহায্য করলে বিছানা পাততে আর তাতে পারস্যীয় পাউডার ছিটাতে ভুললে না। তার মধ্যে ছিল এমন একটা উদ্যম আর চিন্তার ক্ষিপ্রতা যা প্রেষ্টেদের ভেতর জেগে ওঠে লড়াই, সংগ্রামে নামার আগে. জীবনের বিপজ্জনক ও নির্ধারক মূহত্তগর্লোয়, প্রেষ্ট্র যখন বরাবরের মতো দেখিয়ে দেয় তার মন্তা, দেখিয়ে দেয় যে তার গোটা অতীতটা ব্থায় কাটে নি, এই মৃহত্রগ্রলিরই প্রস্থৃতি চলেছিল তখন।

কিটির সমস্ত কাজ চলছিল ফুর্তিতে, বারোটা না বাজতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী করে গোছগাছ হয়ে গেল সব জিনিসের, এমন একটা বিশেষ ধরনে যে হোটেলের কামরা হরে দাঁড়াল নিজের বাড়ি, কিটির নিজের ঘরখানার মতো: বিছানা তৈরি, ব্রুব্শ চির্নুনি আরনা সাজানো, ন্যাপ্রিকন পাতা।

লোভনের মনে হচ্ছিল, খাওয়া, ঘ্মানো, এমনকি কথা বলাও এখন অমার্জনীয়, অন্ভব করছিলেন যে তাঁর প্রতিটি হাবভাব হবে অশোভন। কিটি কিন্তু তার ব্র্শুগ্নলো বাছলে এবং বাছলে এমনভাবে যে মনে আঘাত পাবার মতো কিছু রইল না তাতে।

তবে খেতে ওঁরা পারলেন না, অনেকখন ঘ্রম আসে নি, এমনকি শ্রতেও যান নি অনেকখন।

'কাল গাত্রলেপনে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি বলে ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার' — একটা রাউজ পরে নিজের ভাঁজ করা আয়নাটার কাছে বসে স্বরভিত নরম চুলে ঘন ঘন চির্নুনি চালাতে চালাতে কিটি বললে, 'এরকম ক্রিয়াকর্ম' আমি কখনো দেখি নি, তবে জানি, মা বলেছেন ওতে আরোগ্য-লাভের প্রার্থনা হয়।'

'সতাই কি তুমি ভাবছ যে ও সেরে উঠতে পারে' — যতবার কিটি চির্নি চালাচ্ছিল ততবার তার গোল মাথার পেছন দিকে সর্ থে সারিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

'আমি ভাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম: উনি বললেন তিন দিনের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। তবে ওঁরা কি আর সব জেনে ফেলতে পারেন? যাই বলো, ওঁকে ব্রবিয়ে রাজি করাতে পেরেছি বলে আমি খ্ব খ্লি' — চুলের তল থেকে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে কিটি. 'সবই হতে পারে' — কিটি বললে সেই বিশেষ রকমের, থানিকটা ধ্ত একটা ভাব নিয়ে যা ধর্মের বিষয়ে কথা বলতে গেলে সচরাচর ফুটে উঠত তার মুখে।

যখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি তখন ধর্ম নিয়ে একটা আলাপের পর লেভিন বা কিটি কেউ আর ও প্রসঙ্গ কথনো তোলেন নি, কিন্তু কিটি গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনা করার অনুষ্ঠানগনলো পালন করে এসেছে সর্বদা একইরকম এক শাস্ত চেতনায় যে ওটা দরকার। লেভিনের বিশ্বাস বিপরীত হলেও কিটির স্থির বিশ্বাস ছিল যে লেভিন তারই মতো, বলতে কি তারও চেয়ে ভালোখি স্টান এবং এ নিয়ে যা তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর এক হাস্যকর প্রয়েশলী চাল, যেমন broderie anglaise সম্পর্কে বলেছিলেন যে সম্জন লোকেরা ফুটো রিফু করে থাকে আর কিটি ফুটো করছে ইচ্ছে করে, এই আর কি।

'এই তো, ওই মেয়েটা, মারিয়া নিকোলায়েভনা এ সব করতে পারে নি' — লেভিন বললেন, 'আর... স্বীকার করতেই হবে, তুমি যে এসেছ তার জন্যে আমার খ্ব, খ্বই আনন্দ হচ্ছে। এত তুমি নির্মাল যে...' কিটির হাতখানা তিনি নিলেন, কিস্তু চুম্বন করলেন না (মৃত্যুর এই সামিধ্যে তার হস্তচুম্বন অসভ্যতা বলে মনে হল তাঁর কাছে), শ্ব্ব তার জবলজবলে চোখের দিকে দোষীর মতো চেয়ে চাপ দিলেন।

'একলা তোমার বড়ো যন্ত্রণা হত' — এই বলে কিটি তৃপ্তিতে রাঙা হয়ে ওঠা গাল ঢেকে হাত উচু করে চাঁদির ওপর বেণী ছড়িয়ে খোঁপা বে'ধে কাঁটা গ্রন্থতে লাগল তাতে। 'না —' বলে চলল কিটি, 'ও যে জানত না... সোভাগ্যের কথা যে আমি অনেককিছা শিখেছি সোডেনে।'

'সেখানে এমন রোগী ছিল নাকি?'

'ছিল আরো খারাপ।'

'তর্ণ বয়সে ও যা ছিল সে ম্তি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করবে না কী চমংকার ছেলে ছিল সে, কিন্তু তখন আমি ওকে ব্রুত পারি নি।'

'খ্বাই, খ্বাই বিশ্বাস করি। আমি বেশ ব্ঝতে পারছি ওঁর সঙ্গে, কী ভাব হয়ে যেত আমাদের' — কিটি বললে আর যা বলেছে তার জন্য ভয় পেয়ে গেল, স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ তার জলে ভরে উঠল।

'হার্ন, হতে পারত' — লেভিন বললেন বিষণ্ণ সন্ধর, 'এ ঠিক সেই মান্ব বাদের সম্পর্কে লোকে বলে ওনারা এ জগতের জন্যে নয়।'

'যাক গে, সামনের দিনগ্মলোয় কাজ আছে মেলা। শ্বতে হয়' — নিজের ক্ষ্বদে ঘড়িটার দিকে চেয়ে কিটি বললে।

11 2011

# মৃত্যু

পরের দিন রোগীর অম-স্করা পান ও গান্তলেপন হল। অনুষ্ঠানের সময় নিকোলাই লেভিন প্রার্থনা করলেন আবেগভরে। ফুলকাটা তোয়ালেতে ঢাকা ছোটো একটা টেবিলের ওপর স্থাপিত দেবপটের দিকে নিবদ্ধ তাঁর

বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠছিল যে আকুল আশা আর প্রার্থনা, তাতে লেভিনের ভয়ংকর লাগছিল সেদিকে চাইতে। লেভিন জানতেন, যে জীবনকে উনি ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ আরো দঃসহই হবে এই আকুল প্রার্থনা আর আশায়। ভাইকে লেভিন চিনতেন, জানতেন তাঁর চিন্তাধারা। জানতেন যে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস এই জন্য আসে নি যে ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন তাঁর কাছে সহজ, এসেছে এই থেকে যে বিশ্বের ঘটনাপ্রপঞ্চের আধ্বনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক-পা এক-পা করে সংকৃচিত করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাই তিনি জানতেন যে ধর্মে এই প্রত্যাবর্তনটা চিন্তার সেই পথটা ধরে ঘটে নি, এটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এটা শুধু সাময়িক, স্বার্থপর একটা ব্যাপার, এসেছে আরোগ্যলাভের উন্মাদ আশা থেকে। লেভিন এও জানতেন যে তার শোনা অসাধারণ সব আরোগ্যলাভের ঘটনা বলে কিটি বাডিয়ে তলেছে আশাটা। এ সবই লেভিন জানতেন আর আশায় আকুল প্রার্থী এই দৃষ্টি, টান-টান কপালে চুর্শাচহ আঁকার জন্য অতিকন্টে উত্তোলিত শীর্ণ ওই হাতের থোপা, হাড়-খোঁচা এই কাঁধ, ঘড়ঘড়ে ফাঁপা এই বৃক্ত, রোগী যে জীবনের প্রার্থনা কর্রাছলেন তা যেখানে আর ধরবে না, এ সব দেখতে কণ্ট হচ্ছিল, যন্ত্রণা বোধ করছিলেন লেভিন। গৃহা এই সব চিয়াকান্ডের সময় লেভিনও প্রার্থনা করছিলেন এবং নান্তিক হয়েও হাজার বার যা তিনি করেছেন তাই করলেন। ঈশ্বরের উন্দেশে তিনি বলছিলেন, 'তোমার অন্তিম্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে এই লোকটাকে ভালো করে দাও (এ তো বহুবার ঘটেছে), এতে করে তুমি ওকে আর আমাকেও বাঁচাবে।'

গান্তলেপনের পর রোগাঁর হঠাৎ অনেক ভালো বোধ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে একবারও তিনি কাশেন নি, হেসেছেন, সাশ্র্নয়নে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুম্ব খেয়েছেন কিটির হাতে এবং বললেন যে ভালো লাগছে তাঁর, কোথাও ব্যথা করছে না, ক্ষিদে আর শক্তি টের পাচ্ছেন। তাঁর কাছে স্বপ আনতে তিনি এমনকি নিজে নিজেই উঠে বসলেন, চাইলেন কাটলেট। অবস্থা তাঁর যত নৈরাশাজনকই হোক, তাঁর দিকে চাইলেই তিনি যে আর সেরে উঠবেন না সেটা যত স্কৃপত্টর্পেই বোঝা যাক না কেন, এই এক ঘণ্টা লেভিন আর কিটি একইরকম স্থ, আর পাছে বা ভূল হয় — এমন একটা ভাতির দোলায় দ্বাছিলেন।

'ভালো বোধ হচ্ছে — হ্যাঁ, অনেক — আশ্চর্য — আশ্চর্যের কিছ্ম নেই —

যতই হোক ভালো তো' — হেসে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছিলেন ওঁরা।
বিশ্রমটা বেশিক্ষণ টেকে নি। রোগী শাস্তভাবে ঘ্নিয়ের পড়েন, কিস্তু
আধ ঘণ্টা বাদেই জেগে ওঠেন কাশির দমকে। আর হঠাং তাঁর চারপাশের
লোকেদের মধ্যে, তাঁর নিজের মধ্যেও নিবে গেল আশা। যন্ত্রণার বাস্তবতা
নিঃসন্দেহে, এমনকি আগেকার আশার স্ম্তিটুকু পর্যস্ত মুছে দিয়ে
লোভন, কিটি, স্বয়ং রোগীরও সব ভরসা গেল।

আধ ঘণ্টা আগে কী বিশ্বাস হয়েছিল সেটা স্মরণ করাটাও যেন লম্জার কথা। রোগী সেটা ভূলে ছেণা করা কাগজে মোড়া আইওডিনের শিশি চাইলেন শ্বকবার জন্য। লেভিন বয়ামটা দিলেন, আর গাত্রলেপনের সময় যেমন, তেমনি আকুল আশার একটা দ্ঘি নিবদ্ধ হল ভাইয়ের ওপর, আইওডিন শোকায় যে অলোকিক কাণ্ড হতে পারে ডাক্তারের এই কথাটার সমর্থন চাইছিলেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

'কী কাতিয়া নেই?' অনিচ্ছায় লেভিন ডাক্তারের কথাটায় সায় দেবার পর উনি এদিক-ওদিক চেয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'নেই, তাহলে বলা যায়… ওর জন্যেই এই প্রহসনটা করলাম আমি। ভারি মিণ্টি মেয়ে, কিন্তু তুই আর আমি তো আত্মপ্রতারণা করতে পারি না। হাাঁ, এইটাকে আমি বিশ্বাস করি' — হাডিসার হাতে বয়ামটা চেপে ধরে শ্কৈতে শ্কৈতে বললেন তিনি।

সন্ধ্যা সাতটার পর নিজেদের কামরায় স্থার সঙ্গে চা থাচ্ছিলেন লেভিন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের কাছে ছ্বটে এল মারিয়া নিকোলায়েভনা। বিবর্ণ সে, থরথর করছে ঠোঁট।

ফিসফিস করলে, 'মারা যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, মারা যাবে এখুনি।'

দ্ব'জনেই ছবটে গেলেন ওঁর কাছে। কন্ইয়ে ভর দিয়ে দীর্ঘ পিঠ বাঁকিয়ে মাথা ন.ইয়ে তিনি বসে ছিলেন খাটে।

কিছ্কেণ চুপ করে থাকার পর ফিসফিসিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'বোধ করছি যে চললাম' — অতি কন্টে, কিন্তু অসাধারণ স্পণ্টতায় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত করে বললেন নিকোলাই। মাথা তুললেন না তিনি, শব্ধব ওপরে চোখ তুললেন, কিন্তু ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, 'কাতিয়া, চলে যাও!' যোগ করলেন তিনি। লেভিন লাফিয়ে উঠে আদেশব্যঞ্জক স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন চলে যেতে।

'চললাম' -- নিকোলাই বললেন আবার।

'কেন তা ভাবছ?' কিছু একটা বলতে হয় বলে লেভিন বললেন।

'কারণ চললাম' — প্রনর্জি করলেন যেন কথাটা মনে ধরে গেছে তাঁর, 'শেষ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা এল তাঁর কাছে। বললে, 'আপনি শুলে পারেন, কিছু আরাম হত।'

'শিগণিরই শান্ত হয়ে শ্রে থাকব। মরা' — বললেন উনি ব্যঙ্গভরে, রাগ করে, 'বেশ, যদি চান, শ্রইয়ে দিন।'

লেভিন ভাইকে চিত করে শ্ইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে বসে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোথ ব'জে শুরে রইলেন মুম্র্ব্র্, কিন্তু মাঝে মাঝে কপালের পেশী তাঁর নড়ে উঠছিল, একাগ্রে প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন লোকের যেমন হয়। ওঁর ভেতরে এখন যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই ভাবার চেণ্টা করলেন লেভিন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ ধরার জন্য চিন্তার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শান্ত, কঠোর এই মুখখানায় যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে, ভূর্র ওপর পেশীর যে কাঁপন ফুটছিল তা দেখে লেভিন ব্রুলেন যে মুম্র্ব্র কাছে কিছ্ব একটা পরিক্কার হয়ে উঠছে এবং যা পরিক্কার হয়ে উঠছে তা অন্ধকারই থেকে যাছে লেভিনের কাছে।

'হাাঁ, হাাঁ, তাই' — থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বললেন মুম্র্ব্। 'দাঁড়ান' — ফের চুপ করে গেলেন। 'তাই!' হঠাৎ শাস্ত হয়ে টেনে টেনে বললেন যেন স্বাক্ছ্র মীমাংসা হয়ে গেছে তাঁর কাছে; 'ওহ্ তগবান' — বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলালেন তিনি।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর পা টিপে দেখল। ফিসফিস করে বললে, 'ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

অনেকখন, লোভনের যা মনে হল, অনেকখন রোগী শ্রুয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। কিন্তু তখনও বে'চে ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে দীর্ঘশাস ছাড়ছিলেন। চিন্তার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন লোভন। টের পাচ্ছিলেন যে ভারনার সমস্ত তাড়না সত্ত্বেও ওই 'তাই'-টা কী তা তিনি ব্রুবতে পারুবেন না। টের পাচ্ছিলেন যে মুমুষ্র কাছ থেকে তিনি পেছিয়ে পড়েছেন অনেক আগে। মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না. তবে থেকে থেকেই তাঁর মনে আসছিল এবার, এক্ষ্মনি কী করতে হবে তাঁকে, চোথ ব্যুজিয়ে দিতে হবে, পোশাক পরাতে হবে, ফরমায়েশ দিতে হবে কফিনের। এবং আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে নির্ব্তাপ লাগছিল তাঁর, ভাইয়ের জন্য তাঁর দ্বঃখ, শোক, এমনকি কর্মণাও হচ্ছিল না। ভাই সম্পর্কে তাঁর কোনো মনোভাব এখন যদি থেকে থাকে, তবে সেটা ম্ম্ব্র্য যাজেনেছেন আর তিনি যা জানেন না সেই জানাটার জন্য ঈর্ষা।

আরো অনেকখন তিনি অমনিভাবে পাশে বসে রইলেন শেষের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শেষ এল না। দরজা খ্রলে দেখা দিল কিটি। ওকে ফেরাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল মৃতের নড়াচড়া।

'যাস নে' — নিকোলাই বললেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে। লেভিন সে হাতথানা নিজের হাতে নিয়ে স্কীর উদ্দেশে ক্রন্ধ ইশারা করলেন চলে যেতে।

ম্তের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে লেভিন বসে রইলেন — আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা। এখন তিনি মৃত্যুর কথা আর আদৌ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কিটি এখন কী করছে, কে থাকে পাশের কামরায়, ডাক্তারের বাড়িটা কি নিজের। খিদে পাচ্ছিল তার, ঘ্ম পাচ্ছিল। সন্তর্পণে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, পা টিপে দেখলেন রোগীর। পা ঠাণ্ডা, কিস্তু তখনও নিশ্বাস পড়ছে। লেভিন ফের পা টিপে টিপে চলে যেতে চাইছিলেন কিস্তু রোগী প্রনরায় নড়েচড়ে উঠে বললেন:

'যাস নে।'

ভোর হল। রোগার অবস্থা একইরকম। লেভিন ধারে ধারে হাত ছাড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে না তাকিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঘ্নিয়েয় পড়লেন। যখন ঘ্নম ভাঙল, ভাইয়ের যে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছিলেন তার বদলে শ্নলেন যে ভাই আগের অবস্থায় ফিরেছেন। ফের তিনি উঠে বসছেন, কাশছেন, খাছেন, কথা কইছেন, মৃত্যুর কথা আর বলছেন না ফের আরোগ্যলাভের আশা করছেন, কিন্তু হয়েছেন আরও খিটখিটে আর মনমরা। ভাই বা কিটি কেউ শাস্ত করতে পারলেন না তাঁকে। তিনি রেগে রইলেন সবার ওপর, সবাইকেই অপ্রাতিকর কথা বললেন, নিজের পাঁড়ার জন্য ভংসনা করলেন সবাইকে এবং দাবি করলেন তাঁর জন্য মন্কোর খ্যাতনামা ভান্তার ভাকা হোক। কেমন তিনি বোধ করছেন, এ নিয়ে শত

প্রশন তাঁকে করা হল, জবাব দিলেন সেই একই আক্রোশ আর তিরস্কারের স্বরে:

'কষ্ট হচ্ছে ভয়ানক, অসহ্য!'

ক্রমেই কন্ট বাড়তে লাগল রোগীর, বিশেষ করে শ্য্যাক্ষতগুলোর জন্য যা আর সারবার নয়। চারপাশের লোকজনদের ওপর ক্রমেই রাগ চড়তে থাকল তাঁর, সব্কিছার জন্যই তিরুম্কার করলেন তাঁদের বিশেষ করে মস্কোর ডাক্তার ডাকা হয় নি বলে। সর্বোপায়ে কিটি চেণ্টা করলে তাঁকে সাহায্য করার, শান্ত করার: কিন্ত সবই ব্থা হল, লেভিন দেখতে পেলেন যে কিটি নিজেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে র্যাদও সেটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। যে রাতে নিকোলাই ভাইকে ডেকেছিলেন, তখন জীবনের কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার দর্ন সবার মনে যে মৃত্যুচিন্তা জেগেছিল এখন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবাই জানতেন যে উনি অবশ্য-অবশাই এবং শিপ্পিরই মারা যাবেন, এখনই তিনি অর্থমাত। সবাই একটা জিনিসই চাইছিলেন — উনি যেন মারা যান তাড়াতাড়ি, আর সবাই সেটা গোপন রেখে ওষ্ধ ঢালছিল শিশি থেকে, অন্য ওষ্ট্রেধ আর ডাক্টারের খোঁজ করে তাঁকে, নিজেকে, পরস্পরকে ভুল ব্রুঝ দিচ্ছিল। এ সবই ছিল জঘন্য, অপমানকর, অসং কপটতা। আর লেভিনের যা চরিত্র তাতে, তা ছাড়া মুমুষুকে তিনি সবার চাইতে ভালোবাসতেন বলে এই কপটত। তাঁর কাছে মর্মান্তিক লেগেছিল।

সং ভাইদের মধ্যে অন্তত মরণের আগে মিটমাট করিয়ে দেবার কথা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন অনেক দিন থেকে। দাদা সেগেই ইভানোভিচকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জবাব পেয়ে লেভিন সেটা পড়ে শোনান রোগীকে। সেগেই ইভানোভিচ লিখেছেন যে তিনি নিজে আসতে পারছেন না, তবে মর্মস্পর্শী ভাষায় ক্ষমা চেয়েছেন ভাইয়ের কাছ থেকে।

ताशी किंद्र वलालन ना।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী লিখব ওকে? আশা করি তুমি রাগ করছ না ওর ওপর?'

'উ'হ্ন, একটুও না' — বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন নিকোলাই, 'লিখে দে, আমার জন্যে যেন ডাক্তার পাঠায়।'

কাটল খল্যণার আরো তিন দিন; রোগীর অবস্থা একইরকম। যারাই তাঁকে দেখছিল, স্বাই তারা এখন তাঁর মরণ চাইছিল: হোটেলের চাপরাশি, মালিক, হোটেলবাসী, ডাক্তার, মারিয়া নিকোলায়েভনা, লেভিন, কিটি — সবাই। শ্ব্দু রোগী এ বাসনা ব্যক্ত করেন নি, বরং রাগ করতেন ডাক্তার আনা হয় নি বলে, ওয়্ধ খেয়ে চললেন, বলতেন বাঁচার কথা। শ্ব্দু অবিরাম যন্ত্রণা থেকে আরাম দেবার জন্য আফিং দিলে বিস্মরণের মৃহ্তুটার আধো ঘ্রম মাঝে মাঝে বলতেন প্রাণের মধ্যে কী তাঁর সবচেয়ে প্রবল: 'আহ্, একটা শেষ হলেই বাঁচি!' কিংবা, 'কবে শেষ হবে!'

যন্দ্রণা ক্রমাণত বেড়ে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করল মৃত্যুর জন্য। কন্ট হবে না এমন একটা অবস্থায় পড়ে থাকা, এমন একটা মৃহুর্ত যখন ভূলে থাকা যায়, দেহের এমন একটা প্রত্যঙ্গ যা ব্যথা দিচ্ছে না, যন্দ্রণাকর ঠেকছে না, কিছুই ছিল না। এমনকি এই দেহের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ভাবনা, তা নিয়ে চিন্তা এখন ওই দেহটার মতোই বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছিল। অন্য লোককে দেখা, তাদের কথাবার্তা, নিজের স্মৃতিচারণ — সবই কন্ট দিচ্ছিল তাঁকে। আশেপাশের লোকে সেটা টের পেত এবং তাঁর সামনে খোলাখুলি ঘোরা, কথা বলা, ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে অজ্ঞাতসারে বিরত থাকত। তাঁর সমস্ত জীবন মিলে গিয়েছিল যন্দ্রণার একটা অনুভূতি আর তা থেকে পরিব্রাণের কামনায়।

পশ্চতই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছিল যা তাঁকে শেখাবে তাঁরই ইচ্ছার পরিপ্রেণ হিশেবে, স্ব্ হিশেবে মৃত্যুকে দেখতে। আগে যন্ত্রণা থেকে, অথবা ক্ষ্বা, ক্লান্তি, তৃষ্ণার মতো অভাববোধ থেকে উদ্ভূত তাঁর এক-একটা ইচ্ছা মিটত দেহ দিয়ে, যাতে তৃপ্তি পাওয়া যেত; কিপ্তু এখন অভাববোধ ও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছিল না, তা মেটাবার চেণ্টা করতে গেলে দেখা দিত নতুন যন্ত্রণা। তাই সমস্ত ইচ্ছা মিলে গেল একটায়: সমস্ত যন্ত্রণা এবং তার উৎস দেহটা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছেয়। কিপ্তু অব্যাহতি পাবার এ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না তাঁর, তাই সে ইচ্ছাটার কথা তিনি বলেন নি, শ্বেষ্ অভ্যাসবশে তাঁর সেই ইচ্ছাগ্রলো মেটাবার দাবি করতেন যা আর মিটবার নয়। বলতেন: 'আমাকে ওপাশে কাত করে শোয়াও' — আর তক্ষ্বিন আবার দাবি করতেন আগে যেমন ছিলেন সেইভাবে রাখতে। 'ব্রেলয়ন খেতে দাও। নিয়ে যাও ব্রেলয়ন। কথা বলো, কেন চুপ করে আছ সবাই।' আর কথা বলতে শ্বের্ করলেই তিনি চোখ বালে ক্লান্তি, উদাসীনতা আর বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলতেন।

শহরে আসার দশম দিনে অস্কৃত্ব হয়ে পড়ল কিটি। মাথা ধরেছিল, বমি করলে, সারা সকাল উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে।

ভাক্তার বললে অস্কুথের কারণ ক্লান্তি, অস্থিরতা, মনের শান্তি বন্ধার রাখার পরামর্শ দিলেন তিনি।

তবে ডিনারের পর কিটি উঠে দাঁড়াল এবং বরাবরের মতো সেলাইটা নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘরে ঢুকতে রোগী কঠোর দ্বিটতে চাইলেন তার দিকে, সে অসমুস্থ হয়ে পড়েছিল বলায় হাসলেন ঘ্ণাভরে। সারাটা দিন তিনি নাক ঝাড়লেন আর কাতরাতে লাগলেন কর্ণ স্কুরে।

'কেমন বোধ করছেন?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'খারাপ' — বহু কন্টে বলতে পারলেন উনি, 'ব্যথা!'

'কোথায় ব্যথা?'

'সবখানে।'

'আজ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন' — মারিয়া নিকোলায়েভনা বললে যদিও ফিসফিসিয়ে, কিন্তু এমনভাবে যে অতি সজাগ রোগীর (লোভনের সেটা চোখে পড়েছিল) তা কানে যাবার কথা। মারিয়া নিকোলায়েভনাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে লেভিন চাইলেন রোগীর দিকে। নিকোলাই কথাটা শ্ননতে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর। দ্ছিট তাঁর একইরকম ধিকারহানা ও তীর।

লেভিনের পেছ্র পেছ্র মারিয়া নিকোলায়েভনা করিডোরে বেরিয়ে আসতে লেভিন জিগ্যেস করলেন তাকে. 'কেন তা ভাবছেন?'

'উনি নিজেকে খামচাতে শ্বর করেছেন' — বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'খামচানো মানে ?'

'এই রকম' — নিজের উলের পোশাকটার ভাঁজ টেনে ধরে সে বললে। সাত্যিই লোভিন লক্ষ করেছিলেন যে সারাটা দিন রোগী নিজেকে খামচেছেন যেন কিছা একটা টেনে ছি'ডে ফেলত চান।

সঠিকই হয়েছিল মারিয়া নিকোলায়েভনার ভবিষ্যদ্বাণী। রাতের দিকে হাতখানা তোলারও শক্তি রইল না রোগীর। দ্ভিতৈ একটা অপরিবর্তিত্ব মনোযোগী কেন্দ্রীভূত ভাব নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। উনি যাতে তাঁদের দেখতে পান সে জন্য লেভিন আর কিটি তাঁর ওপর ঝু'কে এলেন, তখনো তিনি তাকিয়ে রইলেন একইভাবে। অন্তিম প্রার্থনা পাঠের জন্য প্ররোহত ডেকে পাঠাল কিটি।

প্রোহিত যখন প্রার্থনা পড়ছিলেন, ম্ম্য্র্র মধ্যে জীবনের কোনো
লক্ষণ দেখা গেল না; চোখ ছিল বন্ধ। শয্যাপার্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেভিন,
কিটি আর মারিয়া নিকোলায়েভনা। পাঠ তখনো শেষ হয় নি, ম্ম্য্র্
টান-টান হয়ে নিশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। পাঠ শেষ করে প্রোহিত
তার শীতল কপালে ক্রস ঠেকালেন, তারপর ধীরে ধীরে তা জড়িয়ে
রাখলেন স্টোলে এবং নীরবে মিনিট দ্বেষক দাঁড়িয়ে থেকে ঠাড়া হয়ে
আসা রক্তহীন বিশাল হাতখানা ছালেন।

'মারা গেছে' — বলে পর্রোহিত চলে যাবার উপক্রম করলেন। হঠাং দেখা গেল ম্তের লেপটে যাওয়া গোঁপ নড়ছে, এবং নীরবতার মধ্যে পরিব্দার শোনা গেল ব্বের গভীর থেকে বেরিয়ে স্ক্রিনির্দ্ একটা তীক্ষ্য ধর্নি:

'পারো নয়... শিগগিরই।'

এক মিনিট বাদেই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোঁপের নিচে ফোটা হাসিতে এবং যে নারীরা জুটেছিল তারা স্থত্নে সাঞ্চাতে লাগল তাঁকে।

ভাইয়ের চেহারা আর মৃত্যুর সামিধ্য লোভনের প্রাণের মধ্যে মৃত্যুর প্রহেলিকায় আর সেইসঙ্গে তার সামিধ্য ও অনিবার্যতায় একটা আতংক জাগিয়ে তুলল, শরতের সেই সন্ধায় ভাই তার কাছে এলে যা হয়েছিল। এই অনুভূতিটা এখন আগের চেয়েও বেশি তীয়্র; মৃত্যুর অর্থ ধরতে পারা তার কাছে আগের চেয়ে কম সম্ভব বলে বোধ হল; তার অনিবার্যতা আরো ভয়ংকর ঠেকল তার কাছে; কিন্তু এখন স্মী কাছে থাকায় সেটা তাঁকে হতাশায় ঠেলে দেয় নি; মৃত্যু সত্ত্বেও তিনি বেকে থাকা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। টের পাচছলেন যে হতাশা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে ভালোবাসা আর হতাশায় পড়ার ভয় থেকে সেভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো প্রবল ও প্ত।

মৃত্যুর যে রহস্যটা অজ্ঞের থেকে গেছে, সেটা তাঁর চোখের সামনে ঘটতে না ঘটতেই দেখা দিল সমান অজ্ঞের আরেকটা রহস্য যা প্রেম আর জীবনের চ্যালেঞ্জ জানায়।

কিটি সম্পর্কে নিজের অনুমান সমর্থন করলেন ডাক্তার। কিটির অসমুস্থতা তার গর্ভবিতী হওয়ার লক্ষণ। বেট্সি আর স্থেপান আর্কাদিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যথন ব্বেছিলেন যে তাঁর কাছে শ্ব্রু এইটুকু চাওয়া হচ্ছে যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে স্থাকৈ কণ্টে না ফেলে তাঁকে শাস্তিতে রাখা হোক, স্থা নিজেই যেটা চাইছেন, সেই মৃহ্ত্ থেকে তিনি এত উদ্দ্রান্ত বোধ কর্রছিলেন যে নিজে কিছু স্থির করতে পার্রছিলেন না, নিজেই জানতেন না এখন কী তিনি চাইছেন এবং যাঁরা এত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন তাঁদের হাতে নিজেকে সংপে দিয়ে নিজের সম্মতি জানাতে লাগলেন স্বকিছ্তে। শ্ব্রু আহ্রা যখন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে এবং ইংরেজ গৃহেশিক্ষিকা লোক পাঠালে জানতে সে তাঁর সঙ্গে খাবে, নাকি আলাদা, কেবল তখনই প্রথম তিনি তাঁর অবস্থাটা প্রেরাপ্রির ব্রুলেন এবং আতংক হল তাঁর।

তাঁর অবস্থার সবচেয়ে মৃশকিল ব্যাপারটা ছিল এই যে নিজের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে, মেনে নিতে তিনি পারছিলেন না। সে অতীতটা তাঁকে বিব্রত করছিল না যখন তিনি সৃথে দিন কাটিয়েছেন স্মীর সঙ্গে। সে অতীত থেকে স্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা জানতে পারার উৎক্রমণটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শহীদের মতো; সে অবস্থাটা ছিল কন্টকর কিন্তু তাঁর কাছে বোধগম্য। স্মী যদি তখন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাবার পর তাঁকে ত্যাগ করে যেতেন, তাহলে কন্ট হত তাঁর, নিজেকে দৃভাগা মনে হত, কিন্তু এখন তিনি যে অতি নির্পায়, নিজের কাছেই দ্বেগ্ধ্য একটা অবস্থায় পড়েছেন, সেটা হত না। এখন তিনি নিজের সাম্প্রতিক ক্ষমা, নিজের মমতা, স্মী আর অপরের প্রসজাত সন্তানটির জন্য তাঁর ভালোবাসাকে মেলাতে পারছিলেন না এখন যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এইটের সঙ্গে যে এ সবের প্রস্কার হিশেবেই যেন তিনি এখন হয়ে পড়েছেন একা, কলংকিত, উপহাসাম্পদ, স্বার কাছেই নিম্প্রয়োজন এবং স্বার কাছেই ঘ্রণত।

স্মী চলে যাবার পর প্রথম দুই দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উমেদারদের ও কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কমিটিতে যেতেন, এবং সচরাচরের মতোই বের্তেন ক্যান্টিনে খাবার জন্য। কেন এটা করছেঁন সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই এই দুই দিন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন একটা শাস্ত, এমনিক নির্বিকার ভাবই বজ্ঞায় রাখার জন্য। আয়া আর্কাদিয়েভনার ঘর আর জিনিসপত্রের কী ব্যবস্থা হবে এই প্রশেনর জবাবে তিনি এমন একটা লোকের ভাব নেবার জন্য প্রাণপণ করেছেন যার কাছে যা ঘটল সেটা অপ্রত্যাশিত কিছ, নয়, একসার সাধারণ ঘটনার কাঠামো তা ছাড়ায় না, এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, কেউ তাঁর মধ্যে হতাশার কোনো লক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু আয়া চলে যাবার দ্বিতীয় দিন যখন কর্নেই ফ্যাশনেবল দোকানের বিল, আয়া যা শোধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে দিয়ে জানাল যে দোকানের লোকটি এখানে আছে, আলেক্সই আলক্সান্দ্রভিচ বললেন লোকটাকে ডাকতে।

'মাপ করবেন হ্বজ্বর যে আপনাকে বিরক্ত করার গোস্তাকি করেছি, কিন্তু যদি বলেন হ্বজ্বরানির কাছে পাঠাতে, তাহলে কৃপা করে ওঁর ঠিকানাটা যদি দেন...'

লোকটির মনে হয়েছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী যেন ভাবছেন, কিন্তু হঠাং তিনি ঘ্রে গিয়ে টেবিলে বসলেন। হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে অনেকখন তিনি ওই অবস্থায় বসে রইলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু থেমে গেলেন।

কর্তার ভাবাবেগ ব্রুবতে পেরে কর্নেই দোকানের লোকটিকে বললেন অন্য দিন আসতে। ফের একা হয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেলেন যে দ্ট্তা ও প্রশান্তির ভূমিকা চালিয়ে যাবার শক্তি তাঁর আর নেই। অপেক্ষমাণ গাড়িটিকে চলে যাবার হ্রুম দিয়ে তিনি বললেন কারো সঙ্গে তিনি আজ সাক্ষাৎ করবেন না, খেতেও গেলেন না তিনি।

তিনি অন্ভব করলেন দোকানের এই লোকটি, কর্নেই, এবং এই দ্ই দিনে যাদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবার মুখে যে ঘ্ণা ও নিষ্ঠুরতা তিনি পরিষ্কার দেখেছেন তার সর্বাত্মক চাপ সহ্য করার সাধ্য নেই তাঁর। তিনি অন্ভব করছিলেন লোকেদের এই আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি অক্ষম, কেননা আক্রোশটা আসছে এই জন্য নয় যে তিনি খারাপ লোক (তাহলে ভালো হবার চেষ্টা করতে পারতেন তিনি), আসছে এই থেকে যে উনি লক্ষাকরর্পে জঘন্যরক্রমে অস্থী। তিনি জানতেন যে এই জন্যই, বুক তাঁর শরবিদ্ধ বলেই ওরা তাঁর প্রতি নির্মম। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে, যন্ত্রণার আর্তনাদ করছে যে আহত কুকুরটাকে অন্য কুকুরেরা ক্রেমন করে মেরে ফেলে, তেমনি করেই তাঁকে মেরে ফেলবে ওরা। তিনি জ্ঞানতেন যে লোকেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমার উপায় নিজের ক্ষতটা ঢেকে রাখা, এ দ্ব'দিন তিনি অচেতনভাবে সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখন অনুভব করলেন যে এই অসমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই।

হতাশা তাঁর আরো বেড়ে উঠল এই চেতনায় যে নিজের দ্বঃথে তিনি একেবারে একা। যাকে তিনি বলতে পারেন কী সহা করতে তাঁকে হয়েছে, উচ্চ রাজপন্ন্ব হিশেবে, উচ্চু সমাজের লোক হিশেবে নয়, আর্ত মান্ব বলে তাঁর জন্য যে কন্ট বোধ করবে এমন লোক শ্ব্ব পিটার্সব্গেই ছিল না তাই নয়; এমন লোক তাঁর কোথাওই ছিল না।

আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ বেড়ে উঠেছিলেন অনাথ অবস্থায়। দুই ভাই ওঁরা। পিতাকে তাঁদের মনেই পড়ে না। মা মারা যান যখন আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচের দশ বছর বয়স। বিষয়-আশায় তেমন ছিল না, তাঁদের মানুষ করেন কারেনিন খুড়ো, বড়ো রকমের রাজপ্রুর্ষ, একদা প্রয়াত সমাটেব পিরপার।

স্বর্ণপদক পেয়ে জিমন্যাসিয়াম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ খ্রুড়োর সাহায্যে তক্ষ্মিন বড়ো চাকুরির পদ ধরেন এবং সেই থেকে প্ররোপ্নির আত্মনিয়োগ করেন চাকুরি ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষে। জিমন্যাসিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কর্মক্ষেত্রে, কোথাও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন নি। দাদা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আপন জন, কিন্তু তিনি কাজ করতেন বৈদেশিক মন্দিদপ্তরে, প্রায় সর্বদা থাকতেন বিদেশে এবং সেখানেই মারা যান আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিবাহের কিছ্ম পরেই।

যখন তিনি একটা গ্রেনিরায় প্রদেশপাল হিশেবে কান্ধ করছেন, তখন আয়ার পিসি, মফস্বলের এক ধনী অভিজাত তাঁর ভাইবির সঙ্গে তখন আর যুবক না হলেও নবীন প্রদেশপালটির বিয়ে দেবার চেন্টা করেন এবং তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেন যে ওঁকে হয় পাণিপ্রার্থনা করতে হয়, নয় চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে। বহু দিখা করেছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যত যুক্তি ছিল, বিপক্ষেও ততটাই, এবং এমন চ্ড়াস্ত যুক্তি কিছু ছিল না যাতে তিনি বাধ্য হন ভারীর এই নীতি পালটাতে: সন্দেহ থাকলে কাস্ত খেকো; কিছু আয়ার পিসি জনৈক পরিচিত মারকত তাঁর মনে এই বিশ্বাস জাগান যে উনি বালিকাটিকে

অপদস্থ করেছেন, নিজের সম্মান রাখতে হলে তাঁর উচিত পাণিপ্রার্থনা করা। পাণিপ্রার্থনাই তিনি করলেন এবং যে ভাবাকুলতা তাঁর পক্ষে সম্ভব তা সবই ঢাললেন পাচী এবং স্মীর ওপর।

আমার জন্য তাঁর যে টান হয়েছিল তাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে অন্য লোকের সঙ্গে হৃদ্যতার শেষ চাহিদাট্কুও নাক্চ হয়ে যায়। আর এখন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বলতে নেই কেউ। যাকে বলা হয় যোগাযোগ তেমন ছিল অনেকই; কিন্তু বন্ধছের সম্পর্ক ছিল না। এমন লোক আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের অনেকেই ছিলেন যাদের তিনি খেতে ডাকতে, তাঁর দরকারী কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার অনুরোধ করতে পারতেন, প্রতপোষকতা করতে চাইতেন কোনো উমেদারের, অন্যান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে খোলাখনলি আলাপ করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে: কিন্তু এই সব লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল রীতিনীতি আর অভ্যাসাদি দ্বারা অতি স্ক্রনির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তা থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সতীর্থ ছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা তাঁকে তিনি বলতে পারতেন: কিন্তু বন্ধটি সুদুরের এক মফদ্বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক। পিটার্সবিগো যারা আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকট ও সম্ভবপর হতে পারে তাঁর কর্মাধাক্ষ এবং ডাব্দার।

তাঁর কর্মাধ্যক্ষ মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ স্লিউদিন একজন সহজ, বৃদ্ধিমান, সহদয় ও নীতিনিষ্ঠ লোক, তাঁর জন্য লোকটির কিছু দৃর্ব'লতা আছে বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পেতেন; কিন্তু চাকুরির পাঁচ বছর কাজকর্মের ফলে তাঁদের মধ্যে প্রাণ খোলা আলাপের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

কাগজগুলো সই করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মিখাইল ভাসিলিরেভিচের দিকে তাকিরে চুপ করে রইলেন অনেকখন, কথা বলার চেন্টা করলেন করেকবার, কিন্তু পারলেন না। বাক্যটা তিনি তৈরি করেও রেখেছিলেন: 'আমার দুর্ভাগ্যের কথা শ্লেছেন আপনি?' কিন্তু শেষ করলেন বরাবরের মতো এই বলে যে: 'তাহলে এটা আমার জন্যে তৈরি করে রাখবেন' — এবং ছেডে দিলেন তাঁকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ডাক্তার। তিনিও তাঁর প্রতি স্থেসম; কিন্তু

বহুদিন হল দ্ব'জনের মধ্যে একটা নীরব স্বীকৃতি দেখা দিয়েছে যে দ্ব'জনেই কাজে ভারি ব্যস্ত, দ্ব'জনেরই তাড়া আছে।

নিজের নারী বন্ধদের কথা, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবেন নি। সমস্ত নারীই স্লেফ নারী বলেই তাঁর কাছে ভয়াবহ আর বিরক্তিকর লাগত।

## 11 5 5 11

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা ভূলে গিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু তিনি ভোলেন নি তাঁকে। নিঃসঙ্গ হতাশার অতি দ্বঃসহ এই ম্হাতেঁই তিনি এলেন তাঁর কাছে এবং কোনোরকম জানানি না দিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্টাভিতে। দ্বই হাতে মাথা রেখে যে অবস্থায় তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখলেন কাউন্টেস।

'L'ai forcé la consigne'\* — দ্রুত পদক্ষেপে এবং বিচলিত হৃদয়
ও দ্রুততার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি, 'আমি সব শ্নেছি,
আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, বন্ধ আমার!' দ্রই হাতে শক্ত করে ওঁর
হাতে চাপ দিয়ে নিজের স্ক্রের ভাবাল্ব দ্ভিট ওঁর চোখে নিবন্ধ রেখে
বলে চললেন তিনি।

ভূর্ কুচকে উঠে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'বসবেন না কাউপ্টেস? আমি কারো সঙ্গে দেখা করছি না কারণ আমি অসমুস্থ, কাউপ্টেস' — উনি বললেন, ঠোঁট ওঁর কাঁপছিল।

'বন্ধন্ আমার।' তাঁর ওপর থেকে দ্থি না সরিয়ে পন্নর্ক্তি করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। হঠাৎ ভূর্ তাঁর জোড়ের জায়গায় উচ্ হয়ে উঠে একটা গ্রিভুজ গড়ে তুলল কপালে; কাউপ্টেসের অস্ক্রর হলদেটে ম্খখানা হয়ে উঠল আরো অস্ক্রর; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর জন্য কন্ট হচ্ছে তাঁর, কে'দেও ফেলবেন ব্ঝি। মন ভিজে উঠল তাঁর; কাউপ্টেসের ম্টকো হাতখানা নিয়ে চুম্ব্ থেতে লাগলেন তিনি।

\* নিবেধ অমান্য করলাম (ফরাসি)।

'বন্ধ আমার!' ব্যাকুলতায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন কাউণ্টেস, 'দ্বংখে ভেঙে পড়া আপনার উচিত নয়। আপনার দ্বঃখটা খ্বই বেশি, কিন্তু সাস্ত্রনা পেতে হবে আপনাকে।'

'আমি ভেঙে পড়েছি, মারা গেছি, আমি আর মান্ব নই' — ওঁর হাত ছেড়ে দিরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকিরেই রইলেন ওঁর সজল চোখের দিকে। 'আমার অবস্থাটা সাংঘাতিক, কারণ কোথাও, এমনকি নিজের মধ্যেও আমি কোনো নির্ভরস্থল দেখতে পাচ্ছি না।'

'নির্ভরম্বল আপনি পাবেন, তার খোঁজ কর্ন, তবে আমার মধ্যে খ্রেবেন না, যদিও আমার বন্ধব্বে বিশ্বাস রাখতে বলব আপনাকে' — দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন উনি। 'আমাদের নির্ভরম্বল হল প্রেম, সেই প্রেম যার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের; তাঁর বোঝা হালকা' — তিনি বললেন সেই তুরীয় দ্ভি মেলে যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের খ্বই পরিচিত, 'উনি রক্ষা করবেন আপনাকে, সাহায্য করবেন।'

কথাগনলোর মধ্যে নিজের মহত্ত্বের জন্য একটা মমতা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে যা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং পিটার্সবির্গে সম্প্রতি যে নতুন তুরীয় অতীন্দ্রিয় মনোভাবের চল হয়েছে তা থাকলেও কথাগনলো শন্নতে এখন ভালো লাগল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের।

'আমি দুর্ব'ল। আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিছুই আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি আর এখন ব্রুতে পারছি না কিছুই।'

'বন্ধু আমার —' প্রনর্ক্তি করলেন লিদিয়া ইভানোভনা।

'এখন ষেটা নেই সেটা আমি হারাচ্ছি না, ও কথা নয়' — বলে গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'ও নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু আমি ষে অবস্থায় পড়েছি তাতে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার। এটা খারাপ, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।'

'ক্ষমা করার মহং যে কাজটা নিয়ে আমি এবং সবাই উচ্ছন্সিত সেটা আপনি করেছেন তা নয়, আপনার বৃকের মধ্যে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সেটা করেছেন' — তুরীয় উল্লাসে চোখ তুলে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'তাই নিজের আচরণের জন্যে আপনার লম্জার কিছ্বনেই।'

ভূর কু'চকে হাত গ্রিটয়ে আঙ্কে মটকাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

সর্ গলায় তিনি বললেন, 'সমস্ত খ্টিনাটি আপনার জানা দরকার। মান্বের শক্তির একটা সীমা আছে কাউণ্টেস, আমি সেই সীমায় পেণিছেছি। সারা দিন আজ আমায় হ্রুম দিতে হয়েছে, আমার নতুন একাকী অবস্থা থেকে যা আসছে' ('যা আসছে' কথাটার ওপর তিনি জাের দিলেন) 'সেই হ্রুম দিতে হয়েছে সংসার নিয়ে। চাকর, গ্হেশিক্ষিকা, বিল... ছােটো এই আগ্রনটা আমায় দক্ষে মারছে। টিকে থাকার শক্তি আমার আর নেই। ডিনারে... কাল সন্ধায় ডিনার ছেড়ে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম আর কি। ছেলে আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, তা সইতে পারছিলাম না আমি। এ সবের মানে কী সেটা সে জিগ্যেস করে নি আমায়, তবে জিগ্যেস করতে চাইছিল, আর সে দ্ভিট আমি সইতে পারছিলাম না। আমার দিকে তাকাতে সে ভয় পাচ্ছিল, তবে এইটুকুই সব নয়...'

বিলটার কথা বলবেন ভাবছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু গলা তাঁর কে'পে গেল, থেমে গেলেন তিনি। নীল কাগজে টুপি আর ফিতের জন্য এই বিলটার কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না আত্মকর্ণা বোধ না করে।

'আমি ব্রুবতে পারছি, বন্ধ্ব আমার' — কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন, 'সবই আমি ব্রুবতে পারছি। আমার কাছ থেকে সাহায্য আর সাম্বনা আপনি পাবেন না। তাহলেও এলাম শ্ব্যু পারলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে। হীন করে তোলা ছোটো ছোটো এই সব ঝামেলা থেকে যদি রেহাই দিতে পারতাম আপনাকে... আমি ব্রুবতে পারছি যে নারীর ম্থের কথা, নারীর হ্রুম দরকার। আপনি সে ভার দেবেন আমায়?'

নীরবে, কৃতজ্ঞচিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ওঁর হাতে চাপ দিলেন।

'আপনি আমি দ্'জনে সেরিওজার দেখাশোনা করব। সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে আমি দ্রস্ত নই। তাহলেও ভার নিচ্ছি, আমি হব আপনার ভাণ্ডারিণী। ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা তো করছি আমি নিজে নয়.

'ধন্যবাদ না দিয়ে যে পারি না।'

'কিন্তু বন্ধ, আমার, ওই যে মনোভাবটার কথা বললেন ওতে গা

ভাসাবেন না। খিন্তে ধর্মের দিক থেকে যে জিনিসটা সবচেরে মহনীয় তার জন্যে আবার লজ্জা কি। যে নিজেকে নিচু করে, সে ওপরে ওঠে। আর আমাকে ধন্যবাদও দিতে পারেন না আপনি। ধন্যবাদ দিতে হয় ওঁকে, সাহায্য চান ওঁর কাছে। শৃথ্যু ওঁর কাছ থেকেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ এবং প্রেম' — এই বলে তিনি আকাশের দিকে চোথ তুললেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্ত্রভিচ সেটা অন্মান করলেন তাঁর নীরবতা থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্ননিছিলেন তাঁর কথা। তাঁর যে উক্তিগ্রেলো আগে বিশ্রী না হলেও অন্তত অনাবশ্যক মনে হত, সেগ্রেলো এখন মনে হল স্বাভাবিক, সান্ত্বনাদায়ক। নতুন এই তুরীয় প্রেরণাটা ভালোবাসতেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীলোক, কিন্তু ধর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত রাজনৈতিক অর্থে, আর নতুন যে মতবাদটা কিছ্র কিছ্র ভিন্ন ব্যাখ্যার স্বযোগ দিচ্ছে, তা তর্ক ও বিশ্লেষণের পথ করে দিচ্ছে বলেই নীতির দিক থেকে তাঁর বিরাগ উদ্রেক করত। নতুন এই মতবাদটা সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন নির্ব্তাপ, এমনিক শর্ভাবাপন্নই। কিন্তু কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই নিয়ে মেতে উঠলে তিনি কখনো তর্ক করেন নি তাঁর সঙ্গে, প্রাণপণে চেন্টা করতেন নীরবভায় তাঁর চ্যালেঞ্জগ্রেলা এড়িয়ে যেতে। এখন কিন্তু এই প্রথম তাঁর কথা শ্নেছিলেন তৃপ্তির সঙ্গে, মনের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ উঠছিল না তাঁর।

'আপনার কাজ আর কথা দ্ইয়ের জন্যেই আপনাকে অনেক অনেক ধনাবাদ' — ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোতনা আরো একবার বন্ধর দ্বই হাতে চাপ দিলেন।

'এবার আমি কাজে নামছি' — কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশিষ্ট অশ্রমুকু মাখ থেকে মাছে তিনি বললেন হেসে, 'আমি যাছি সেরিওজ্ঞার কাছে। শাধ্য চাড়ান্ত ক্ষেত্রেই আপনার দ্বারম্থ হব' — এই বলে তিনি উঠে চলে গোলেন।

কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সেরিওজার কামরায় গিয়ে চোখের জলে ভীত ছেলেটির গাল ভিজিয়ে দিয়ে বললেন যে তার বাবা সাধ্ প্র্যুষ আর তার মা মারা গেছেন।

নিজের প্রতিশ্রতি পালন করলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। সত্যিই তিনি আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের সংসারের স্ক্রাবন্থা করা ও তা চালানোর ভার নিলেন। তবে তিনি যে বলেছিলেন সাংসারিক ব্যাপার-স্যাপারে তিনি দ্বরস্ত নন, সেটা কিন্তু অত্যক্তি ছিল না। তাঁর সমস্ত হাকুম পালটাতে হচ্ছিল, কেননা সেগালো অপালনীয়, আর পালটাচ্ছিল আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের পোশাক-বরদার কনেই। সকলের অলক্ষ্যে সে এখন কারেনিন সংসার চালাতে লাগল এবং পোশাক পরাবার সময় শাস্তভাবে সাবধানে তাঁকে জানাত কী দরকার। তাহলেও লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্য কার্যকরী হয়েছিল খ্রই: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তাঁকে একটা নৈতিক অবলম্বন যোগালেন তিনি এবং বিশেষ করে যা ভারতে তাঁর ভালো লাগত, তাঁকে প্রায় খিক্রে ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন, অর্থাৎ উদাসীন ও অলস এক ধর্মবিশ্বাসীকে তিনি প্রায় পরিণত করলেন নতুন ব্যাখ্যার সেই মতবাদটার দৃঢ় ও প্রচণ্ড এক ভক্ততে যার হাওয়া তখন এসেছিল পিটার্সবিংগে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রভার জাগানো ছিল সহজ। লিদিয়া ইভানোভনা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করেছে তেমন অন্যান্য সব লোকের মতে৷ আলেক সেই আলেক সান্দ্রভিচের কম্পনার কোনো গভীরতা, মননের যে শক্তিতে কল্পনা থেকে উন্ভূত ধ্যান-ধারণাগ্রনিল হয়ে দাঁড়ায় এমন বাস্তব যে অন্যান্য ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সমন্বয় দাবি করে, সেটা তাঁর আদো ছিল না। মৃত্যু যে আছে শুধু অবিশ্বাসীদের জন্য, তাঁর জন্য নয়, এবং তিনি ষেহেত ধর্মে পরিপূর্ণে বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস কতটা তার বিচারকর্তা তিনি নিজে, সেইহেতু তাঁর প্রাণে কোনো পাপ নেই এবং এখানে, এই ইহলোকেই তিনি যে ত্রাণ পেয়ে গেছেন, এ ভাবনায় তিনি অসম্ভব বা অকল্পনীয় কিছু, দেখলেন না।

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাটা যে আসছে অতি অনায়াসে এবং তা দ্রান্ত, সেটা ঝাপসাভাবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যে অন্ভব করতেন তা ঠিক; তিনি জানতেন যে তাঁর ক্ষমাটা কোনো উচ্চ শক্তির ক্রিয়া কিনা তা না ভেবেই তিনি যখন ঐ অকপট অন্ভৃতিটায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন তিনি স্থ পেয়েছিলেন এখনকার ফ্রুয়ে বেশি, যখন প্রতি মৃহ্তের্ত তিনি ভাবছেন যে তাঁর প্রাণে বাস করছে খিদ্রন্ট, কাগজপারগ্রেলা সই করে তিনি তাঁর ইচ্ছাই পালন করছেন, তবে

আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচের পক্ষে এই রক্মটা ভাবা ছিল খ্বই আবশ্যক, নিজের হীনতায় তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কল্পিত হলেও এমন একটা উচ্চতা লাভ করা যেখান থেকে সকলের কাছে ঘ্ণিত তিনি অন্যদের ঘ্ণা করতে পারবেন, গ্রাণ হিশেবে তিনি আঁকড়ে রইলেন নিজের কল্পিত গ্রাণটাকে।

### n eon

অধ্যাত্মানন্দে আকুল এক বালিকা কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বিয়ে দেওয়া হয় খ্ব অলপ বয়সে, ধনী উচ্চবংশীয়, ভালোমান্য এবং লম্পট এক ফুর্তিবাজের সঙ্গে। দ্বিতীয় মাসেই স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বিসত বিবরণের জবাব দেন উপহাসে এমনকি বিদ্বেষভরেই। যাঁরা জানতেন যে কাউণ্ট ভালোমান্য এবং লিদিয়ার আধ্যাত্মিক আকুলতায় খারাপ কিছ্ব দেখতেন না, তাঁদের কাছে এটা দ্বর্বোধ্য ঠেকেছিল। বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও সেই থেকে ওঁরা বাস করছেন প্থক হয়ে এবং স্থীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী অবধারিতর্পেই বিষাক্ত বিদ্বেপ করতেন, যার কারণ বোঝা যেত না।

দ্যমীর প্রণিয়নী হওয়য় কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ক্ষান্তি দিয়েছিলেন অনেকদিন, কিন্তু সেই থেকে কারো একজনের প্রণয়নী হয়ে থাকতে তাঁর কখনো আটকায় নি। হঠাৎ তিনি ভালোবেসে ফেলতেন একসঙ্গে একাধিক লোককে, নারী প্র্যুষ উভয়কেই। যাঁর কিছ্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এমন প্রায় সকলেরই প্রেমে পড়েছেন তিনি। জার বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এমন প্রতিটি প্রিল্সেস ও প্রিল্সকে তিনি ভালোবেসেছেন, রুশ গির্জার একজন মেট্রোপলিটান, একজন ভিকার এবং একজন প্রেরাহিতের প্রেমে পড়েছেন; একজন সাংবাদিক, তিনজন লোভপন্থী, এবং কমিসারভকে ভালোবেসেছেন; ভালোবেসেছেন একজন মন্দ্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ মিশনারি আর কারেনিনকে। কখনো ক্ষণি, কখনো প্রবল এই সব ভালোবাসায় র্আত স্ক্রবিস্তৃত ও জটিল দরবারী ও সামাজিক সম্পর্ক পাততে তাঁর বাধা হয়় নি। কিন্তু কারেনিনের দৃ্রভাগ্যের পর, যখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের বিশেষ রক্ষণাধীনে

নেন. যখন খেকে তিনি তাঁর মঙ্গলার্থে তাঁর সংসারে খাটতে থাকেন, তখন त्थरक जीत भरन २ए७ नाशन रव जना नमञ्ज जारनावाना मौका नत्र, मिज করে তিনি ভালোবাসেন এক কারেনিনকে। তাঁর প্রতি তাঁর এখনকার যে रुपसाद्यंग, त्राणे मत्न रु आर्थाकात समञ्ज रुपसाद्यर्थत एएस श्रुवन । निर्देश হুদয়াবেগের বিশ্লেষণ এবং পূর্বেকারগালির সঙ্গে তুলনা থেকে তিনি পরিষ্কার ব্রথতে পারলেন যে জারের জীবন রক্ষা না করলে কমিসারভের প্রেমে তিনি পড়তেন না, নিখিল স্লাভ প্রশ্ন না উঠলে তিনি প্রেমে পড়তেন না রিস্তিচ-কুজিংস্কির সঙ্গে, কিন্তু কারেনিনকে তিনি ভালোবেসেছেন তাঁর নিজের জন্যই, তাঁর সম্মত দুর্বোধ্য প্রাণ, তাঁর কাছে মধ্রে তাঁর সর্ কণ্ঠস্বর, প্রলম্বিত বাগ্ভঙ্গি, তাঁর ক্লান্ড দুটিট, তাঁর চরিত্র, তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা নরম শাদা হাতের জন্যই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে শুধু আনন্দই হত না তাঁর, কী প্রভাব তিনি ফেলছেন তার লক্ষণ তিনি খ্রন্ধতেন কারেনিনের মুখভাবে। তাঁকে কারেনিনের মনে ধর্ক, এটা তিনি চাইতেন শুধু কথা কয়ে নয়, সর্ব সন্তা দিয়ে। ওঁর জন্য তিনি এখন নিজের প্রসাধন নিয়ে যত বাস্ত হয়ে উঠলেন, তা আগে আর কখনো হন নি। ওঁর র্যাদ স্বামী না থাকত আর কারেনিন হতেন স্বাধীন, তাহলে কী হত সেই স্বপ্নে মেতে উঠলেন তিনি। কার্রেনন ঘরে ঢুকলে উদ্বেল হৃদয়ে তিনি नान रक्ष छेठेएजन, कार्त्रानन जाँरक मरनात्रम किছ, वनरन উल्लाह्य शामि তিনি দমন করতে পাবতেন না।

কয়েক দিন ধরে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আছেন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। তিনি জানতে পেরেছেন যে আমা আর দ্রন্দিক রয়েছেন পিটার্সবৃর্গে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বাঁচাতে হবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে, কণ্টকর এই জ্ঞানটা থেকেও তাঁকে বাঁচাতে হবে যে ভয়াবহ ওই নারীটা রয়েছে তাঁর সঙ্গে একই শহরে আর যেকোনো মৃহ্তুর্তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তাঁর।

নিজের পরিচিতদের মারফত লিদিয়া ইভানোভনা খবর নিলেন কী মতলব এই জঘন্য লোকগ্নলোর (আমা আর দ্রন্স্কিকে তিনি এই বলেই অভিহিত করতেন), এবং ওঁদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য এই দিনগ্নলোয় নিজের বন্ধার সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেণ্টা করলেনু। দ্রন্স্কির বন্ধা তর্ণ আডজন্ট্যান্ট, যার মারফত তিনি খবর জোগাড় করেছিলেন এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কুপায় যে একটা পারমিট পাবার আশা করছিল সে জানাল যে ওঁদের কাজকর্ম মিটে গেছে, চলে যাবেন পরের দিন। লিদিয়া ইভানোভনা শান্ত হয়ে আসছিলেন, এমন সময় পরের দিন সকালে তাঁকে একটা চিঠি দেওয়া হল সভয়ে যার হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন তিনি। এটা আহ্মা কারেনিনার হস্তাক্ষর। প্রিন্টের মতো প্র্ব্ব মোটা কাগজে খামটা বানানো, লম্বাটে হল্বদ কাগজে বিশাল এক মনোগ্রাম, চিঠি থেকে মিছিট গদ্ধ ছাড়ছিল।

'কে আনলে এটা?'

'হোটেলের একজন লোক।'

চিঠিটা পড়ার জন্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা স্বৃদ্ধির হয়ে বসতে পারলেন না অনেকখন। উত্তেজনায় হাঁপের টান ধরল তাঁর, এ রোগটায় তিনি ভোগেন। যখন শাস্ত হলেন, ফরাসি ভাষায় লেখা নিচের এই চিঠিটা পড়লেন তিনি।

'মান্যবরা কাউপ্টেস.

খি. স্টীয় যে অন্ভূতিতে আপনার হদর প্র্ণ, তাতে আপনার কাছে চিঠি লেখার, আমার বিশ্বাস, অমার্জনীয় দ্বঃসাহস পাছি আমি। ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদে আমি কণ্ট পাছি। আমি চলে যাবার আগে ওকে অন্তত একবার দেখার অনুমতি ভিক্ষা করছি। আমার কথা আপনার মনে পড়িয়ে দিলাম বলে মাপ করবেন। আমি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে নয়, আপনার কাছেই লিখছি শ্ব্রু এই জন্য যে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান্ভব ওই মান্বটিকে কণ্ট দিতে চাই না আমি। ওঁর প্রতি আপনার বন্ধুত্বের কথা আমি জানি, তাই আমাকে আপনি ব্রুবেন। সোরওজাকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, নাকি একটা নির্দিণ্ট সময়ে আমিই বাড়ি যাব, অথবা আপনি জানাবেন বাড়ির বাইরে কোথার এবং কখন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? যাঁর ওপর এটা নির্ভর করছে তাঁর মহান্ভবতা জানা থাকায় আমি আশা করছি না যে এতে আপত্তি হবে। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী আকুলতা বোধ করছি ওকে দেখার জন্য, তাই আপনার সাহায্য আমার মধ্যে কী কৃতজ্ঞতা জাগাবে সেটাও কল্পনা করতে পারবেন না আপনি।

আন্না'

চিঠির সবকিছ্বতে, তার বক্তব্য, মহান্তবতার ইঙ্গিত, বিশেষ করে তার স্বর, যেটা তাঁর মনে হল বেহায়া গোছের — সবকিছ্বতেই পিত্তি জবলে গেল কাউপ্টেস লিদিয়া ইন্ডানোভনার।

'বলে দাও জবাব মিলবে না' — এই বলে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখার কেস খ্লে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লিখে পাঠালেন যে প্রাসাদে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রহরে তাঁর দেখা পাবার আশা করছেন।

'গ্রেছপূর্ণ ও দ্বঃখজনক একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। ওখানে আমরা ঠিক করব কোথায়। ভালো হয় আমার বাড়িতে, সেখানে আমি আপনার যা রুচি, তেমন চা করতে বলব। জরুরি প্রয়োজন। উনি ক্রস দেন, তা বহনের শস্তিও দেন তিনি' — ওঁকে খানিকটা অন্তত তৈরি করে রাখার জন্য যোগ করলেন তিনি।

দিনে সাধারণত দ্ব'তিনটে চিরকুট ওঁকে লিখে পাঠাতেন কাউশ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের এই পদ্ধতিটা কাউশ্টেসের ভালো লাগত, তাতে একটা চার্তা ও গোপন রহস্যময়তার ভাব থাকত যা পাওয়া যেত না তাঁর ব্যক্তিগত আলাপে।

## N 28 N

শেষ হল অভিনন্দন অনুষ্ঠান। লোকে চলে যেতে গিয়ে পরস্পর দেখা হওয়ায় টাটকা খবরাখবর, সদ্যপ্রাপ্ত পারিতোষিক আর বড়ো কর্তাদের অদল-বদল নিয়ে গল্প করতে লাগল।

অদল-বদল নিয়ে জিগ্যেস করায় সোনালি জরির কাজ করা উদি পরিহিত এক প্রুকেশ বৃদ্ধ বললেন জনৈক দীর্ঘাঙ্গী রাজ্ঞী-সহচরীকে: 'কাউপ্টেস মারিয়া বরিসভনা সমর মন্দ্রী আর প্রিন্সেস ভাৎকোভস্কায়া স্টাফ-প্রধান হলে বেশ হত।'

'আর আমি আ্যাডজন্ট্যাণ্ট' — হেসে জবাব দিলেন রাজ্ঞী-সহচরী।
'আপনার পদ তো স্থির হয়ে আছে। আপনি যাবেন আধ্যাত্মিক বিভাগে
আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।'

'নমস্কার প্রিন্স' — যে লোকটি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর করমর্দন করে বৃদ্ধ বললেন।

'কারেনিন সম্পর্কে কী যেন?' জিগ্যেস কর**লে**ন প্রিচ্স।

'বলছিলাম যে উনি আর পর্বিয়াতোভ 'আ**লেক্সান্দর নেভন্কি' অর্ডার** পেয়েছেন।'

'আমার ধারণা ছিল সেটা তিনি পেয়েছেন আগেই।'

'উ'হ্। দেখন ওঁর দিকে চেয়ে' — কাঁথের ওপর দিয়ে নতুন লাল ফিতে ঝোলানো দরবারী উদি'পরা কারেনিনের দিকে নকশী টুপি দিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন। হলের দরজার কাছে কারেনিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাদ্দীয় পরিষদের এক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে। 'তামার পয়সার মতো সন্খী আর তৃষ্ট' — ব্যায়ামবীরের মতো দেখতে এক সন্পন্ন্য কামেরহেরের সঙ্গে করমর্দনের জন্য থেমে তিনি বললেন।

'না. উনি ব্রডিয়ে যাচ্ছেন' — বললেন কামেরহের।

'দর্ভাবনার দর্ন। প্রকল্প ছকা ছাড়া এখন তাঁর আর কি আছে? সমস্ত প্রেণ্ট ব্যক্তিয়ে না বলা পর্যস্ত উনি ছাডবেন না বেচারিকে।'

'ব্ৰড়িয়ে গেছে মানে? Il fait des passions!\* আমার মনে হয় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এখন ঈর্যা করছেন ওঁর স্থাকৈ।'

'কী বলছেন! কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সম্পর্কে খারাপ কিছ্ব বলবেন না দয়া করে।'

'উনি যে কারেনিনের প্রেমে পড়েছেন, সেটা কি খারাপ হল?' 'আচ্ছা, কারেনিনা এখানে. সত্যি নাকি?'

'মানে এখানে, প্রাসাদে নয়, তবে পিটার্সবিংগে। কাল আলেক্সেই দ্রন্দিক আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার — bras dessus, bras dessous\*\* মুহ্বায়া রাস্তায়।'

'C'est un homme qui n'a pas...'\*\*\* বলতে শ্রু করেছিলেন কামেরহের, কিন্তু জার বংশের একজনকে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জানাবার জন্য থেমে গেলেন।

- সাফল্য লাভ তো করছেন (ফরাসি)।
- **\*\* वार्मधा, वार्मधा (क्यामि)।**
- \*\*\* এ লোকটার নেই... (ফরাসি।)

এইভাবে ওঁরা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে অবিরাম ধিকার আর টিটকারি দিয়ে কথা বলে চললেন আর উনি ওদিকে রাণ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যকে পাকড়াও করে তাঁর জন্য পথ না ছেড়ে দিয়ে এক মিনিটও না থেমে, উনি যাতে ফসকে না যান তার জন্য আথিকি প্রকল্পটির প্রতি পয়েন্ট বোঝাতে থাকলেন তাঁকে।

স্থাী যথন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে ছেড়ে যান, ঠিক সেই সময়েই ঘটে চাকুরে লোকের কাছে সবচেয়ে যা দৃঃখজনক সেই ঘটনাটি— উদীয়মান ভাগ্যের অবসান। অবসানটা ঘটল এবং সবাই পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজে সজ্ঞান ছিলেন না যে তাঁর উন্নতি খেমে গেছে। স্থেমভের সঙ্গে সংঘাত, নাকি স্থাীর ব্যাপারে তাঁর দৃ্রভাগ্য অথবা তাঁর যা নিবন্ধ ছিল সে সীমায় তিনি পেণছে গিয়েছিলেন কিনা, যে কারণেই হোক, এ বছর সবার কাছেই স্কৃপন্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর চাকুরি জীবনে ইতি পড়েছে। তখনও তিনি গ্রুর্ব্বেশ্র্ণ পদাধিকারী, বহু কমিশন ও কমিটির সদস্য, কিন্তু তিনি তখন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ, কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। যাই তিনি বলুন, যে প্রস্তাবেই তিনি দিন, লোকে তাঁর কথা শ্নত এমনভাবে যেন তিনি যা বলছেন তা অনেকদিন থেকেই সবারু জানা এবং সেটি ঠিক তাই যা নিম্প্রেয়েজন।

কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিত এটা অন্ভব করতেন না, বরং উল্টো: সরকারি ক্রিয়াকলাপে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত হবার পর অন্যের কাজকর্মে ভূলচুক তাঁর চোখে পড়তে লাগল আগের চেয়েও বেশি স্পন্ট করে, এবং তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। স্থাীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কিছ্ম পরেই তিনি লিখতে শ্রম্ করেন নতুন আদালত সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রশাসনের সমস্ত শাখা নিয়ে অসংখ্য যেসব নিষ্প্রয়োজন রিপোর্ট লেখা তাঁর কপালে ছিল, এটি তার প্রথম।

চাকুরির জগতে তাঁর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শ্বেদ্ব যে থেয়াল করলেন না তাই নয়, তার জন্য তাঁর কোনো বেদনা হল না তাই নয়, নিজের কাজকর্মে এত তুম্ট তিনি আব কখনো বোধ করেন নি।

'বিবাহিতরা জাগতিক ব্যাপার লইয়া ভাবিত, কিভাবে সম্ভোষ বিধান

করা যায় স্ফার, ব্রহ্মচারীরা ঈশ্বর লইয়া ভাবিত, কী করিয়া সন্তোষ বিধান করা যায় ঈশ্বরের' — বলেছেন খিন্রস্টদত্ত পল আর এখন সর্বব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ অন্সারে চালিত হয়ে তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন এই উল্ফিটি। তাঁর মনে হত, স্ফার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে এই সব প্রকল্প দিয়ে তিনি প্রভুর সেবা করছেন আগের থেকে বেশি করে।

তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য পরিষদ সদস্যের স্কৃপন্ট অধৈর্যে বিরত বোধ করছিলেন না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; তিনি তাঁর বক্তব্য থামালেন শুধ্ব তখন, যখন কাছ দিয়ে এক রাজবংশীয়কে ষেতে দেখার স্বযোগ নিয়ে পরিষদ সদস্য তাঁর হাত ছাড়ান।

একলা হয়ে পড়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর ভাবনাগ্নলো ভেবে দেখলেন মাথা ন্ইয়ে, তারপর অন্যমনক্ষের মতো এদিক-ওদিক চেয়ে গেলেন দরজার দিকে, যেখানে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার দেখা পাবেন বলে আশা করছিলেন।

কামেরহেরের জ্বলপি আঁচড়ানো, স্বরভিত, তাঁর দিকে এবং প্রিল্সের উদিতে আঁটো লাল গর্দানের দিকে তাকিয়ে (এ'দের কাছ দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাঁকে) আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'কী সব তাগড়াই দশাসই মান্ম। লোকে ঠিকই বলে যে দ্বিনয়ায় সবই বিদ্বেষে ভরা' — কামেরহেরের পায়ের ডিমের দিকে আরও একবার তীর্ষক দৃষ্টিপাত করে ভাবলেন তিনি।

এই যে লোকগন্তো তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিল, অলস পদক্ষেপে ক্লান্তি ও মর্যাদার অভ্যন্ত ভিঙ্গতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাদের উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে খ্জতে লাগলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে।

'আরে, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' কারেনিন যখন ওঁর কাছাকাছি এসে নির্ব্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন, বৃদ্ধ তখন বলে উঠলেন বিশ্বেষে চোখ চকচক করে, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন জানানো হয় নি যে' — সদ্যপ্রাপ্ত ফিতেটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ আপনাকে' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কী স্কুন্দর আজকের দিনটা' — 'স্কুন্দর' কথাটার ওপর তাঁর অভ্যস্ত চঙে ঝোঁক দিয়ে বললেন তিনি।

ওরা যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, সেটা তিনি জানতেন, কিন্তু

ওদের কাছ থেকে বির্পেতা ছাড়া আর কিছ্ আশা করতেন না তিনি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

দরজার কাছে আসা কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কর্সেট থেকে বেরিয়ে আসা হল্দ কাঁধ আর ডাক পাঠানো অপর্প ভাবাল্ চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর অক্ষয় দাঁতের পাটি উদ্ঘাটিত করে গেলেন তাঁর কাছে।

লিদিয়া ইভানোভনার প্রসাধনে মেহনত লেগেছে অনেক, যেমন লাগছিল সাম্প্রতিক এই দিনগ্লোয়। তিরিশ বছর আগে তাঁর যা লক্ষ্য ছিল, তাঁর এখনকার প্রসাধনের লক্ষ্য তার একেবারে বিপরীত। তখন তিনি নিজেকে সাজাতে চাইতেন যা-কিছু দিয়ে হোক, এবং সেটা যত বেশি হয় ততই ভালো। কিছু এখন তাঁর বয়স আর দেহরেখার সঙ্গে বেমানান প্রসাধন অবশ্য-অবশ্যই এত বেশি চোখে পড়ে যে তাঁকে দেখতে হচ্ছে শ্র্ম এই যাতে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই সব প্রসাধনের বৈকটা বড়ো বীভংস না হয়ে পড়ে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ক্ষেত্রে এটা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর নিজেকে চিন্তাকর্ষক্ষই মনে হত তাঁর কাছে। কাউন্টেস ছিলেন তাঁর কাছে শ্র্ম তাঁর প্রতি প্রসামতার নয়, তাঁকে ঘিরে শত্রুতা ও উপহাসের যে সমন্দ্র বিরাজ করছে সেখানে ভালোবাসার একটি দ্বীপ।

উপহাসের দ্বিটর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি স্বভাবতই কাউপ্টেসের প্রেমাবিষ্ট দ্বিটতে আরুষ্ট হলেন যেভাবে উদ্ভিদ আরুষ্ট হয় আলোয়। 'অভিনন্দন' — চোখ দিয়ে রিবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন কাউপ্টেস।

পরিতৃপ্তির হাসিটা দমন করে উনি চোথ ব'জে কাঁথ কোঁচকালেন, যেন তাতে করে বলতে চান যে আমার এটা খ্রিশ করতে পারে না। কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ভালোই জানতেন যে ওঁর প্রধান একটা আনন্দই হল এইটে, যদিও তা তিনি স্বীকার করবেন না কথনো।

'আমাদের দেবদ্তিটির কেমন চলছে?' সেরিওজা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আমি প্রো সন্তুষ্ট এমন কথা বলতে পারব না' — চোখ মেলে ভূর্র্র্ তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'সিংনিকভও খ্রিশ নন।' (সিংনিকভ শিক্ষক, সেরিওজার ইহলোকিক শিক্ষার ভার পেয়েছিলেন তিনি।)। 'আমি তো আগেও আপনাকে বলেছিলাম, প্রধান প্রধান বেসব প্রশেন প্রতিটি মান্য ও প্রতিটি শিশ্ব মন দোলায়িত হবার কথা, তাতে ওর কেমন একটা অনীহা আছে' — এই বলে চাকুরি আর যে একটা প্রশেন তিনি আগ্রহী -- ছেলের শিক্ষাদীক্ষা, তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্মভিচ।

লিদিয়া ইভানোভনার সাহায্যে তিনি যখন জীবন ও কাজকর্মে ফেরেন, তখন তাঁর হাতে রেখে যাওয়া ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা দেখা তাঁর কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আগে কখনো মাথা ঘামান নি, এখন ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অধ্যয়নে সময় দিতে লাগলেন কিছন্টা। এবং নরবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের খানকত বই পড়ে তিনি শিক্ষাদানের একটা পরিকল্পনা ছকলেন নিজের জন্য আর উপদেশের জন্য পিটার্সবির্গের সেরা শিক্ষককে আমন্ত্রণ করে তিনি কাজে নামলেন। আর এই কাজেই ব্যন্ত রইলেন সর্বদা।

'কিন্তু মনটা? আমি দেখছি ও বাবার মনটা পেয়েছে আর এরকম মন থাকলে শিশ্ব থারাপ হতে পারে কখনো' — সোচ্ছবাসে বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'হতে পারে... আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

একটু চুপ করে থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন:

'আর্পান আসন্ন আমার ওথানে। আপনার পক্ষে কণ্টকর একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলা দরকার। কতকগন্দি স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চাই, সবাই তা ভাবে না। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি আমি। ও এথানে, পিটার্সবির্গে।'

স্থাীর উল্লেখে কে'পে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল মড়ার মতো আড়ন্টতা যাতে এ ব্যাপারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব।

বললেন, 'আমি তাই আশা করেছিলাম।'

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর দিকে চাইলেন তুরীয় দ্ভিতৈ, তাঁর প্রাণের মহিমা দেখে উচ্ছনাসে তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার প্রনো সব চিনেমাটির পাত্র সাজানো, দেয়ালে পোর্ট্রেট টাঙানো আরামপ্রদ স্টাডিটায় চুকলেন, গৃহকত্রী তখন সেখানে ছিলেন না। পোশাক বদলাচ্ছিলেন তিনি।

গোল একটা টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাতা, তার ওপর চীনা টী-সেট আর স্পিরিটে গরম করার একটা র্পোলী কেটলি। স্টাডির শোভাবর্ধক পরিচিতদের অসংখ্য পোর্টেটগ্রেলার দিকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চাইলেন অন্যমনস্কের মতো, তারপর একটা টেবিলের কাছে সেখানে রাখা একটা বাইবেল খ্ললেন। কাউন্টেসের সিক্ক গাউনের মর্মরে তিনি সজাগ হলেন।

'এখন আমরা শান্তিতে বসতে পারি' — কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বললেন বিচলিত হাসিম্থে, তাড়াতাড়ি করে সেংধলেন টেবিল আর সোফার মাঝখানে, 'চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

উপক্রমণিকাস্বর্প গোটাকত কথার পর কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাল হয়ে তাঁর পাওয়া চিঠিটা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের হাতে।

চিঠি পড়ে তিনি চুপ করে রইলেন অনেকখন।

'আমি মনে করি না যে আপত্তি করার অধিকার আছে আমার' — চোখ তুলে ভীর, ভীর, গলায় বললেন তিনি।

'বন্ধ্ব আমার! কারোর মধ্যেই কু কিছ্ব আপনি দেখেন না!' 'উল্টে বরং, আমি দেখি স্বকিছ্বই কু। কিন্তু ওটা কি ন্যায়্য হবে?'

মুখে তার অনিশ্চিতি এবং তার কাছে দুর্বোধ্য একটা ব্যাপারে পরামর্শ, অবলম্বন এবং নির্দেশ ভিক্ষা।

'না' — ওঁকে বাধা দিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে। দুনাঁতিটা আমি বৃঝি' — কথাটা বললেন সম্পূর্ণ অকপটে নয়, কেননা নারীকে দুনাঁতিতে ঠেলে দেয় কিসে সেটা তিনি' কখনো ব্যুতে পারেন নি, 'কিন্তু নিষ্ঠুরতাটা আমি বৃঝি না — আর সেটা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি রয়েছেন সেখানে থাকা যায় কিভাবে? যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। আমিও আপনার মহত্ত্ব আর ওর নীচতা ব্যুখতে শিখছি।'

'কিন্তু ঢিলটা ছন্ডবে কে?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পষ্টতই নিজের ভূমিকার প্রীতিলাভ করে, 'আমি সর্বাকছনু ক্ষমা করেছি, তাই যেটা ওর কাছে ভালোবাসার দাবি — প্রয়েহ… তা থেকে ওকে বাঞ্চত করতে পারি না।'

'কিন্তু এটা কি ভালোবাসা, বন্ধ আমার? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষমা করেছেন, করছেন... কিন্তু ওই দেবশিশ্টির অন্তর আলোড়িত করার অধিকার আছে কি আমাদের? ওর ধারণা মা মারা গেছে। ওর জন্যে সে প্রার্থনা করে, তার পাপ ক্ষমা করতে বলে ঈশ্বরকে... আর সেটাই ভালো। কিন্তু এখন কী সে ভাববে?'

'এটা আমি ভাবি নি' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন স্পান্টতই কথাটায় সায় দিয়ে।

কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন। প্রার্থনা করছিলেন তিনি।

প্রার্থনা শেষ করে মুখ থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি বদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে ওটা আমি আপনাকে করতে বলব না। আমি কি দেখতে পাছি না কী কণ্ট হচ্ছে আপনার, কিভাবে আপনার ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে এটা? কিন্তু ধরা যাক আপনি বরাবরের মতোই নিজের কথা ভূলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার ফল হবে কী? আপনার নতুন যক্ষণা, শিশ্বটির কণ্ট, তাই তো? ওর মধ্যে মান্বিক কিছ্ব যদি থেকে থাকে, তাহলে নিজেই এটা ও চাইত না। না, আমি দিধা করব না, ও পরামর্শ দেব না, আর র্যাদ আপনি অনুমতি দেন, তাহলে ওকে চিঠিলিখব আমি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ রাজি হলেন। এবং কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ফরাসি ভাষায় লিখলেন নিচের এই চিঠি।

'মহাশয়া,

আপনার কথা মনে করিয়ে দিলে আপনার ছেলের কাছ থেকে কিছ্ প্রশন আসবে, শিশ্বটির কাছে যা পবিত্র থাকা উচিত তার প্রতি একটা ধিক্ষারের মনোভাব তার প্রাণে বপন না ক'রে সে সব প্রশেনর উত্তর দেওয়া চলে না, তাই আপনার স্বামীর প্রত্যাখ্যানকে খিন্রুটীয় প্রেমের প্রেরণায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। আপনার জন্যে কর্না মাগছি পরমেশ্বরের কাছে।

কাউণ্টেস লিদিয়া'

যে গোপন উদ্দেশ্য কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা নিজের কাছেই ল্বিকয়ে রেখেছিলেন তা সিদ্ধ হল চিঠিটায়। আল্লাকে তা মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় ঘটল এই যে লিদিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন তিনি তাঁর সচরাচর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না, ধর্মপ্রাণ মোক্ষপ্রাপ্ত মান্ধের যে চিত্তশান্তি তিনি আগে অনুভব করতেন, খুঁজে পেলেন না সেটা।

যে স্বী তাঁর কাছে অত বেশি অপরাধী, এবং যার তুলনায় কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ন্যায্যতই বলেন সাধ্তুলা, তার স্মরণোপলক্ষে তাঁর বিচলিত হবার কথা নয়; কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি: যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তা বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁর, স্বীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি, এখন তাঁর যা মনে হল, তার প্রসঙ্গে যে ভুলগ্নলো তিনি করেছেন তার যন্থাকর স্মৃতি তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। বিশেষ করে ঘোড়দোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি তিনি কিভাবে নিয়েছিলেন (বিশেষত, তিনি যে ওর কছে থেকে একটা বাহ্য শোভনতা দাবি করেছিলেন, ডুয়েল লড়তে চান নি), এই স্মৃতিটা অন্পোচনার মতো দক্ষাচ্ছিল তাঁকে। সমান দক্ষাচ্ছিল ওকে যে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন সেটা মনে পড়ায়; বিশেষ করে তাঁর যে ক্ষমায় কারো প্রয়োজন নেই, অপরের সস্তানের জন্য তাঁর যে যত্ন, সে স্মৃতিটা লক্ষায় আর অনুশোচনায় প্রতিয়ে দিচ্ছিল তাঁর হদয়।

ওর সমন্ত আগের সম্পর্কটা এখন মনে মনে নাড়াচাড়া করে এবং বহু দ্বিধার পর যেরকম আনাড়ি কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা মনে হতে একই রকম লজ্জা ও অনুশোচনা হচ্ছিল তাঁর।

'কিন্তু আমার কী দোষ?' নিজেকে বলছিলেন তিনি, আর এই প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আরেকটা প্রশেনর উদয় হত, যথা: এই সব দ্রন্সিক, অব্লোন্ স্কিরা... পায়ের মোটা ডিমওয়ালা এই সব কামেরহেররা কি বােধ করে অন্যভাবে, ভালোবাসে অন্যভাবে, বিয়ে করে অন্যভাবে? তাঁর মনে ভেসে উঠল প্রো একসারি এই সব স্পৃত্ট, সবল, অসন্দিদ্ধ লোকেদের ছবি যারা সর্বদা ও সর্বত্ত অজ্ঞাতসারে তাঁর কোঁত্হলী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মন খেকে এই সব ভাবনা তাড়াতে চাইলেন তিনি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি বে'চে আছেন ইহলোকের সামায়িক জীবনের জন্য নয়, শাশ্বতের জন্য, অস্তরে তাঁর শাস্তি ও প্রেম বিরাজমান। কিস্তু এই সামায়ক, অকিঞ্চিংকর জাবনে তিনি যে কতকগ্নিল, তাঁর যা মনে হচ্ছিল, অকিঞ্চিংকর ভূল করেছেন, সেটা তাঁকে এমন দন্ধাচ্ছিল যেন যে শাশ্বত মোক্ষে তাঁর বিশ্বাস সেটা ব্রিঝ নেই। কিস্তু এই প্রলোভনটা দার্ঘস্থায়ী হল না, অচিরেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অন্তরে আবার ফিরে এল সেই প্রশান্তি ও উত্তর্জতাবােধ যার কল্যাণে তিনি যা স্মরণ করতে চান না তা ভূলতে পারেন।

# 11 રહા

'কেমন, কাপিতোনিচ?' জিগ্যেস করলে সেরিওজা, জন্মদিনের আগে সে বেরিয়ে ফিরল ফুর্তিতে, গাল রাঙা করে। নিজের ওভারকোট দিচ্ছিল সে প্রনো, ঢ্যাঙা হল-পোর্টারকে যে হাসছিল তার উচ্চতা থেকে ছোটু মান্ষটির উদ্দেশে। 'ব্যান্ডেজ-বাঁধা কেরানিটা এসেছিল আজ? বাবা দেখা করেন?'

'করেন' — আমোদে চোখ মটকে বললে পোর্টার, 'সেক্রেটারি মশায় বেরিয়ে যেতেই আমিই খবর দিই। দিন গো, আমি খুলে দিচ্ছি।'

'সেরিওজা!' ভেতরকার কামরায় যাবার দরজায় থেমে গিয়ে বললে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষকটি 'নিজেই কোট খোলো।'

শিক্ষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেরিওজার কানে গেলেও সে তাতে দ্রুক্ষেপ করলে না। পোর্টারের কোমরবন্ধ ধরে তার মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। 'যা দরকার বাবা সেটা করলেন ওর জন্যে?'

সায় দিয়ে মাথা নাডলে পোর্টার।

ব্যাপেজ-বাঁধা যে কেরানিটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে

কিসের যেন প্রাথাঁ হয়ে আসছে এই সাত বার, তার সম্পর্কে সেরিওজা আর পোর্টার দ্বাজনেই উৎস্ক হয়ে উঠেছিল। একবার সেরিওজা তাকে দেখে প্রবেশম্থে, পোর্টারের কাছে কর্ণভাবে মিনতি করছিল যেন তার খবর দেওয়া হয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরতে বসেছে।

সেই থেকে তাকে আরো একবার দেখে সেরিওজা আগ্রহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে।

জিগ্যেস করলে, 'তা খুশি হয়েছিল তো?'

'থ্নিশ আবার হবে না! প্রায় লাফাতে লাফাতে যায় এখান থেকে।' কিছ্মুক্সণ চুপ করে থেকে সেরিওজা শ্বাল, 'কেউ কিছ্ব এনেছে?' 'হ্যাঁ খোকাবাব্ব' — মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে পোর্টার বললে, 'এনেছে, কাউন্টেসের কাছ থেকে।'

সেরিওজা তক্ষ্বনি ব্রুথল কী বলতে চাইছে পোর্টার, তার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কী বলছ? কোথায় সেটা?'

'কর্নেই নিয়ে গেছে বাবার কাছে। খাসা জিনিসই হওয়ার কথা!' 'কত বডো জিনিস? এতটা?'

'সামান্য ছোটো। তবে ভালো জিনিস।' 'বই ?'

'না, কোনো একটা জিনিস। যান, যান, ভাসিলি ল্বকিচ ডাকছেন' — গৃহিশিক্ষকের পদশব্দ এগিয়ে আসতে শ্বনে তার কোমরবন্ধ ধরে থাকা দন্তানা থেকে আধ-খসা সেরিওজার হাতখানা সাবধানে খসিয়ে পোর্টার চোখ মটকে মাথা নেড়ে দেখাল ভূনিচের দিকে।

'ভাসিলি ল্বিচ, শ্বের্ এক মিনিট বাদে!' সেরিওজা বললে তার সেই ফুর্তিবাজ, ভালোবাসার হাসি হেসে যা সর্বদা জয় করে নিয়েছে যত্নশীল ভাসিলি ল্বিকিকে।

সেরিওজার এত ফুর্তি লাগছিল, সবকিছ্ব এমন স্ব্রুময় মনে হচ্ছিল যে বন্ধ্ব, পোর্টারকে তাদের পারিবারিক আনন্দের থবরটা না দিয়ে সে পারছিল না, গ্রীজ্মোদ্যানে বেড়াবার সময় যা সে শ্বনেছে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝির কাছ থেকে। এই কেরানির জন্য আনন্দ আর ুসে যে খেলনা পেতে যাচ্ছে তার আনন্দের সঙ্গে ঐ পারিবারিক আনন্দটা মিলে যাওয়ায় সেটা তার কাছে খ্ব গ্রুম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেরিওজার

মনে হচ্ছিল আজ এমন দিন যখন সকলেরই আনন্দ আর ফুর্তি হওয়ার কথা।
'জানো, বাবা আলেক্সান্দর নেভদ্কি অর্ডার পেয়েছেন?'
'জানব না কেন? লোকেরা এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।'
'কী. উনি খাশি হয়েছেন?'

'জারের অন্থ্রহে খ্রিশ আবার না হয়! তার মানে যোগ্যতা দেখিয়েছেন' — পোর্টার বললে কঠোর স্বরে, গ্রুগ্ডীর ভাব করে।

সেরিওজা চিন্তামগ্ন হয়ে তাকাল সমস্ত খ্রিটনাটিতে তন্নতন্ন করে দেখা পোর্টারের মৃথ, বিশেষ করে পেকে যাওয়া দৃই জ্বলপির মাঝখানে ঝুলন্ত থ্বতনির দিকে যা আর কেউ দেখে নি সেরিওজা ছাড়া যে সর্বদা নিচু থেকে ওটা লক্ষ করেছে।

'তোমার মেয়ে তোমার কাছে অনেক দিন আসে নি?' পোর্টারের মেয়ে ব্যালে-নর্তকী।

'নিত্য আসার সময় কোথায়? ওদেরও তো অন্শীলন থাকে। আপনারও অন্শীলন আছে খোকাবাব্, যান।'

ঘরে ঢুকে পড়তে বসার বদলে সেরিওজা শিক্ষককে তার এই অন্মানটা জানাল যে উপহারটা নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্র। 'আপনি কী মনে করেন?' জিগ্যোস করলে সে।

কিন্তু ভার্মিল ল্বকিচ ভার্বাছল কেবল এই যে ওর ব্যাকরণ পড়া দরকার, শিক্ষক আসবেন দুটোর সময়।

'আচ্ছা, আমায় বল্বন-না ভাসিলি ল্বকিচ' — হাতে বই নিয়ে পড়ার টোবিলে বসে হঠাং জিগ্যোস করলে সেরিওজা, 'আলেক্সান্দর নেভিশ্বি অর্ডারের চেয়ে বড়ো অর্ডার কী আছে? জানেন তো বাবা আলেক্সান্দর নেভিশ্বি অর্ডার পেয়েছেন?'

ভাসিলি ল্বিকচ বললে যে নেভাস্কর চেয়ে বড়ো হল ভ্যাদিমির। 'আর তার চেয়ে বড়ো?'

'সবার বড়ো আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভান্নি।'

'আর আন্দ্রেইয়ের চেয়ে বড়ো?'

'আমি জানি না।'

'সেকি, আপনি জানেন না মানে?' কন্ইয়ে ভর দিয়ে সেরিওজা ভাবনায় ছুবে গেল।

ভাবনাগ্বলো তার অতি জটিল এবং রকমারি। সে কল্পনা করল যে

বাব। তার হঠাৎ ভ্যাদিমির আর আন্দেই দ্ই-ই পেরে গেছেন আর তার ফলে পাঠে আজ তিনি হবেন অনেক বেশি সদয় আর বড়ো হয়ে সে নিজেও পাবে সমস্ত অর্ডারই, সেটাও যা হবে আন্দেইয়ের চেয়েও বড়ো। অর্ডার ভেবে বার করতেই সে হয়ে যাবে তা পাবার যোগ্য। আরো বড়ো একটা ভেবে বার কর্ক, অর্মনি সে তার যোগ্য।

এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সময় কেটে গেল। শিক্ষক যখন এলেন 'চিয়া বিশেষণের স্থান, কাল ও ধরন' তখনো শেখা হয় নি। শিক্ষক শৃথে, অসন্তৃষ্ট নন, দৃঃখিতই হলেন। এই দৃঃখটা সেরিওজাকে বিচালত করল। তার মনে হচ্ছিল, পড়া যে করে নি তার জন্য তার দোষ কিছু নেই; যত চেণ্টাই সে কর্ক পড়া সে কিছুতেই করতে পারছিল না: শিক্ষক যতক্ষণ ব্যিয়ে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার মনে হচ্ছিল সে যেন ব্যতে পারছে, কিন্তু যেই সে একা একা ভাবতে যাচ্ছিল, তখন কিছুতেই মনে করতে আর ব্যাবে পারছিল না কেন অমন ছোটু আর বোধগম্য একটা শব্দ 'হঠাং'-কে হতে হল ক্রিয়া বিশেষণের ধরন। তাহলেও শিক্ষক দৃঃখ পেয়েছেন তার জন্য কণ্ট হচ্ছিল তার, ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁকে সাম্বুনা দিতে।

শিক্ষক যখন চুপ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই মৃহতেটার সুযোগ নিলে সে।

হঠাৎ জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মিখাইল ইভানিচ, আপনার জন্মদিন কবে?'

'আপনি বরং নিজের কাজ নিয়ে ভাবলে পারতেন, ব্রন্ধিমান জীবের কাছে কোনোই মানে নেই জন্মদিনের। অন্যান্য যেসব দিনে কাজ করতে হয়, ওটা তারই মতো একটা দিন।'

তাঁর দিকে, তাঁর পাতলা দাড়ি, যে চশমাটা নাকের খাঁজ থেকে খসে এসেছে ডগায়, তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে সেরিওজা ডুবে গেল ভাবনায়, ফলে শিক্ষক যা বোঝাচ্ছিলেন, কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে ব্রুতে পারছিল যে শিক্ষক যা বলছেন, ভাবছেন না তা নিয়ে, যে স্রের কথাগনলো বলা হচ্ছিল, তা থেকে সে টের পাচ্ছিল এটা। কিন্তু সবাই কেন ঠিক করে নিয়েছে ওরা কথা কইবে একই ঢঙে, সবকিছ্ বিষয়ে, যা ভারি একঘেয়ে, বেদরকারী? কেন উনি ঠেলে সরিয়ে দেন আমায়ঙ্গ ভালোবাসেন না?' সথেদে সে জিগ্যেস করলে নিজেকে আর ভেবে পেল না উত্তর।

শিক্ষকের পর পিতার নিকট পাঠ। তিনি না আসা পর্যস্ত সেরিওজা একটা ছারি নিয়ে খেলা করতে করতে ভাবতে থাকল। তার মনের মতো একটা কাজ ছিল বেড়াতে গিয়ে মাকে খোঁজা। সাধারণভাবেই মরণে তার বিশ্বাস ছিল না, বিশেষ করে মায়ের মরণে, যদিও লিদিয়া ইভানোভনা তাকে সেই কথাই বলেছেন এবং বাবা তা সমর্থনও করেছেন কিন্তু মা মারা গেছেন তাকে এ কথা বলার পর এবং বলেছেন বলেই সে বেড়াবার সময় খ'লে বেড়াত তাঁকে। প্ৰুটদেহী, লাবণাময়ী, কৃষ্ণকেশী প্ৰতিটি নারীই ছিল তার মা। এমন নারী দেখতে পেলে মন তার কোমলতায় এত ভরে উঠত যে দম বন্ধ হয়ে আসত, জল উথলে উঠত চোখে। এই ব্রথি উনি তার কাছে এসে মুখাবগ্যপুন তলবেন বলে অপেক্ষা করত সে। দেখা যাবে তাঁর গোটা মূখখানা, হাসছেন তিনি, জড়িয়ে ধরছেন তাকে, তাঁর স্ক্রভি পাচ্ছে সে, অনুভব করছে তাঁর বাহার কোমলতা, স্ক্থে **किं**प्त स्कल्पत रम, स्थमन धकवात हिल रम जाँत भारतत कारह ल्रिंग्रि. স্ভেস্ডি দিচ্ছিলেন তিনি, আর হিহি করে হেসে সে কামড় দিচ্ছিল তাঁর আংটি পরা শাদা হাতে। পরে যখন সে ধাই-মার কাছে দৈবাং শূনল যে মা তার মরেন নি, তার কাছে উনি মরা বলে পিতা আর লিদিয়া ইভানোভনা ব্রঝিয়েছেন, কারণ মা খারাপ লোক (এটা সে কখনো ব্রুতে পারত না, কারণ ভালোবাসত তাঁকে), তখনও তো একইভাবে খ'জত তাঁকে, প্রতীক্ষা করত তাঁর। আজ গ্রীজ্মোদ্যানে বেগানি মুখাবগা-ঠন ঝোলানো একটি নারীকে সে দেখেছিল, উনিই মা, দুরুদুরু, বুকে এই আশা করে তাঁকে লক্ষ কর্বছিল সে যখন মহিলাটি হাঁটা পথ ধরে আসছিলেন তার দিকে। তবে তিনি সেরিওজার কাছ পর্যন্ত না এসে কোথায় যেন চলে গেলেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসার যে জোয়ার সেরিওজা আজ অনুভব করেছিল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। আর এখন পিতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আত্মভোলা হয়ে ছারি দিয়ে কাটছিল টেবিলের কিনারা আর জালজালে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মারের কথা।

'বাবা আসছেন!' তাকে সচেতন করে দিলেন ভাসিলি ল্বকিচ। লাফিয়ে উঠল সেরিওজা, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করলে, মন দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার পাওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা খংজলে।

'ভালো বেড়িয়েছিলে তো?' নিজের আরাম-কেদারায় বসে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, প্রাচীন অনুশাসন বইখানা টেনে নিয়েখ্ললেন। পবিত্র ইতিব্তু প্রতিটি খিন্ন্টানের ভালো জানা থাকা উচিত, সেরিওজাকে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ কথা বারন্বার বললেও নিজে তিনি প্রাচীন অনুশাসন বিষয়ে বলতে গিয়ে বই দেখতেন প্রায়ই আর সেটা নজরে পড়েছিল সেরিওজার।

'খ্ব ভালো বাবা' — সেরিওজা বললে চেয়ারে পাশকে ভাবে বসে এবং সেটা দোলাতে দোলাতে, এটা বারণ। 'নাদেজ্কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল' — (নাদেজ্কা হল লিদিয়া ইভানোভনার পালিতা তাঁর বোনঝি)। 'সে বললে আপনি নতুন তারকা পেয়েছেন। আপনি খ্মিশ হয়েছেন বাবা?'

'প্রথমত দোলন বন্ধ করো বাপন্' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'দ্বিতীয়ত, পর্কেকারটা নয়, শ্রমই ম্ল্যবান। আমি চাই যে তুমিও যেন সেটা বোঝো। আর তুমি যদি খাটো, পড়াশনা করো প্রক্রের পাবার জন্যে. তাহলে সে খাটুনিটা মনে হবে একটা বোঝা; কিস্তু তুমি যদি খাটুনিকে ভালোবেসে খাটো' — আজ সকালে একশ আশিখানা কাগজ সই করার বিরক্তিকর খাটুনিতে তিনি ব্ক বে'ধে ছিলেন নিজের কর্তব্যবোধে, সে কথা মনে হতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তাহলে ওই খাটুনিতেই তুমি প্রক্রার পাবে নিজের।'

কোমলতা আর আনন্দে উজ্জ্বল সেরিওজার চোখ শ্লান হয়ে গেল, বাপের দ্ভির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিলে। এটা সেই পরিচিত স্বর যাতে পিতা সর্বদা কথা বলতেন তার সঙ্গে, আর সেরিওজাও তা মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। সেরিওজার মনে হত পিতা তার সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর কল্পিত এক বালকের উদ্দেশে, বইয়ে যাদের কথা থাকে তেমন একজন, কিন্তু মোটেই যে সেরিওজার মতো নয়। আর পিতার কাছে সেরিওজাও সর্বদা এই প্রস্তুকন্থ বালকের কৃত্রিম ভূমিকা নেবার চেন্টা করত।

'তুমি এটা ব্রঝতে পারছ আশা করি?' বললেন পিতা।

'হাা বাবা' — সেরিওজা বললে কল্পিত বালকটির ভূমিকা নিয়ে। 
পাঠটা ছিল বাইবেলের কয়েকটা শ্লোক ম্থস্থ করা এবং প্রাচীন
অনুশাসনের শ্রুটার প্রনরাবৃত্তি করা নিয়ে। বাইবেলের শ্লোক সেরিওজা

ভালোই জানত, কিন্তু শ্লোক যখন সে বলছিল, তখন রগের দিকে খাড়া বে'কে যাওয়া বাপের কপালের হাড়ের দিকে নজর পড়ে তার, ফলে তার গোলমাল হয়ে যায়, একটা শ্লোকের শেষ সে একই শন্দে জ্বড়ে দেয় অন্য শ্লোকের গোড়ায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পরিম্কার হয়ে গোল যে সেরিওজা যা বলছে সেটা ও বোঝে নি, এতে বিরক্তি ধরল তাঁর।

মুখ গোমড়া করে তিনি সেরিওজাকে যা বোঝাতে শুরু করলেন **रम**ों रम **भ**रनरष्ट वर्द्वात, किस्तु कथरना मतन ताथरा भारत नि, रकनना তা ব্রুতে পারত সে পরিষ্কার — 'হঠাং' যেমন করে হয় ক্রিয়া বিশেষণের ধরন, তেমনি। ভীত চোখে সে তাকাল পিতার দিকে, ভাবল শুধু একটা কথাই: আগে মাঝে মাঝে যা হয়েছে পিতা যা বললেন সেটা তাকে দিয়ে আবার প্রনরাবৃত্তি করাবেন কিনা: সেটা ভেবে তার এত ভয় হল যে কিছু আর তার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রনরাবৃত্তি করতে তিনি বললেন ना. প্রাচীন অনুশাসনের পাঠে চলে এলেন। ঘটনাগ্রলো সেরিওজা বললে ভালোই, কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা কিসের পূর্বসূচনা দিয়েছে এ প্রশেনর জবাব দিতে গিয়ে দেখল কিছুই সে জানে না, যদিও এর জন্য আগেও সে শাস্তি পেয়েছে। যে জায়গাটায় সে কিছুই বলতে না পেরে কাঁচুমাচু খাচ্ছিল, টেবিল চাঁচচ্ছিল, চেয়ারে দলেছিল, সেটা মহাপ্লাবনের আগেকার পয়গম্বরদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এনখ ছাডা আর কারো কথা সে জানত না, যিনি নাকি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। আগে নামগ্রলো তার মনে ছিল, কিন্তু এখন একেবারে সেগুলো মুছে গেল মন থেকে, বিশেষ করে এই জন্য যে গোটা প্রাচীন অনুশাসন গ্রন্থের মধ্যে এনথ ছিল তার প্রিয় চরিত্র, আর পিতার ঘড়ির চেন আর আধ-খোলা ওয়েস্ট-কোটের দিকে নিবদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন এনখের সশরীরে স্বর্গারোহণ নিয়ে পূরো একসারি চিন্তাধারায় সে ভেসে গেল।

যে মৃত্যুর কথা সেরিওজা প্রায়ই শ্নত, তাতে তার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে বিশ্বাস করত না যে তার প্রিয়জন মরতে পারে, বিশেষ করে সে নিজে মরবে। এটা ছিল তার কাছে একেবারে অসম্ভাব্য ও অবোধ্য একটা ব্যাপার। কিন্তু লোকে তাকে বলত যে সবারই মরণ আছে; যাদের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, জিগ্যেস করায় তারাও একই কথা বলেছে। ধাই-মাও তাই বলেছে যদিও অনিচ্ছায়। কিন্তু এনথ তো মরেন নি, তার মানে সবাই মারা যায় না। সে ভাবত, কেন সবাই ভগবানের চোখে অমনি

প্রাপ্তান হয়ে পারবে না সশরীরে স্বর্গে যেতে?' খারাপ লোকেরা, অর্থাৎ সেরিওজা যাদের পছন্দ করত না, তারা মরতে পারে, কিন্তু ভালো লোকেদের সবার পক্ষে এনখের মতো হওয়া সম্ভব।

'তা কোন কোন পয়গম্বর ?' 'এনখ, এনস।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ। খ্ব খারাপ সেরিওজা, খারাপ। সমস্ত খিদ্রন্টানের পক্ষে যা জানা সবচেরে বেশি দরকার তা জানার চেন্টা বদি না করো' — উঠে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, 'তাহলে কিসে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে? তোমার আচরণে আমি খ্লি নই, পিওতর ইগ্নাতিচও' (ইনি প্রধান শিক্ষক) 'অখ্লি… তোমায় শাস্তি দিতে হবে।'

পিতা এবং শিক্ষক উভয়েই সেরিওজার ওপর অপ্রসম, এবং সাত্যই সে পড়াশ্বনায় ছিল খ্বই খারাপ। অন্যদিকে তাকে গ্লেহীন বলা চলত না কোনোক্রমেই। বরং শিক্ষক যাদের দৃষ্টাপ্তস্থল বলে তুলে ধরতেন তেমন অনেক বালকের চেয়ে তার গ্লেপনা ছিল বেশি। পিতার চোখে, তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাও সে শিখতে চায় না। আসলে শেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সম্ভব নয় কারণ পিতা ও শিক্ষক তার কাছে যে দাবি করতেন তার চেয়ে তার প্রাণে ছিল বেশি জর্বি একটা দাবি। এ দাবিটা ওঁদের বিপরীত এবং তার প্রতিপালকদের সঙ্গে সোজাস্বিজ লড়াই বাধত তার।

বয়স ওর নয় বছর, এখনে। সে শিশ্; কিন্তু নিজের প্রাণটাকে সে জানত, সেটা ছিল তার কাছে বড়ো, আঁখিপল্লব যেমন চোখকে আগলে রাখে, তেমনি নিজের প্রাণটাকে আড়াল করে রাখত সে, ভালোবাসার চাবি ছাড়া সেখানে প্রবেশ ছিল না কারো। শিক্ষক নালিশ করতেন যে শিখতে সে চায় না মোটেই, অথচ জ্ঞানের তৃষ্ণায় প্রাণ ছিল তার পরিপ্রণ। শিক্ষক নয়, কাপিতোনিচ, ধাই-মা, নাদেক্কা, ভাসিলি ল্বিকচের কাছ থেকে সেই জ্ঞান সপ্তয় করত সে। যে জলস্রোতে পিতা আর শিক্ষক চাইছিলেন তাঁদের জলকলের চাকা ঘোরাতে, সেটা অনেকদিন আগেই চুইয়ে গিয়ে কাজ করছে অনা জায়গায়।

লিদিয়া ইভানোভনার বোনঝি নাদেপ্কার কাছে যাবার অনুমতি না দিয়ে পিতা শাস্তি দিলেন তাকে, কিন্তু শাস্তিটা হল শাপে বর। ভাঙ্গিল ল্বকিচের মেজাজ ভালো ছিল, হাওয়াই কল কী করে বানাতে হয় তা সে দেখাল তাকে। সারা সক্ষেটা কাটল এই নিয়ে কাজে আর হাত দিয়ে তার পাখনা ধরে অথবা পাখনার সঙ্গে নিজেকে বে'ধে নিয়ে ঘ্রপাক খাওয়া ধাবে, তেমন হাওয়াই কল কী করে বানানো ধায় তার স্বপ্নে। সারা সঙ্গে মায়ের কথা সেরিওজার মনে পড়ে নি, কিন্তু বিছানায় শ্তেই হঠাৎ মনে পড়ল আর নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করল, কাল, তার জন্ম দিনে মা ধেন আর ল্বকিয়ে না থেকে আসে তার কাছে।

'ভাসিলি ল্বিক, চলতি নয়, বাড়তি কী একটা প্রার্থনা আমি করলাম, জানেন?'

'ভালো পড়াশ্বনা যাতে ২য়?'

'উ'হ,।'

'খেলনা ?'

'না। আপনি ধরতে পারবেন না। চমংকার প্রার্থনা, কিন্তু গোপন! যখন ফলে যাবে, তখন বলব আপনাকে। ধরতে পারেন নি তো?'

'না, পারছি না, আপনি বলনে' — হেসে বললে ভার্সিল লন্নিকচ, যেটা তার ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ, 'নিন, শুরে পড়্ন, আমি বাতি নিবিয়ে দিছি।'

'যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা ভালো দেখতে পাব বাতি ছাড়াই। গোপন কথাটা প্রায় বলে ফেলছিলাম আর-কি!' খ্বশিতে খিলখিল করে হেসে বললে সেরিওজা।

বাতি যখন নিয়ে যাওয়া হল, সেরিওজা তখন সাড়া পেল মায়ের। তার কাছে দাঁড়িয়ে ক্লেহের দ্ভিতৈ তিনি চেয়ে ছিলেন তার দিকে। কিস্তু তারপর দেখা দিল হাওয়াই কল, ছুরি, সব জড়াজড়ি হয়ে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

### usku

পিটার্স বৃর্গ এসে দ্রন্ স্কি আর আমা উঠেছিলেন সেরা একটি হোটেলে। নিচের তলায় দ্রন্ স্কি রইলেন আলাদা একটি কামরায় আর শিশ্বটি, স্তন্যদারী আর দাসীকে নিয়ে চার কামরার বড়ো একটি স্বাটে আমা।

আসার প্রথম দিনেই দ্রন্ স্কি যান দাদার কাছে। সেখানে দেখা হল মায়ের সঙ্গে। মস্কো থেকে তিনি এসেছিলেন কী একটা কাজে। মা এবং দ্রাত্বধ্ তাঁকে নিলেন স্বাভাবিকভাবেই; জিগ্যেস করলেন বিদেশ দ্রমণের কথা, চেনা-পরিচিতদের ব্রুভান্ত, কিন্তু আলা সম্পর্কে ট্র্মন্দটি নয়। পরের দিন

সকালে দাদা নিজে দ্রন্স্কির কাছে এসে জিগ্যেস করেন আম্লার কথা, আলেক্সেই দ্রন্স্কি খোলাখনলি তাঁকে বলেন যে কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা তিনি দেখছেন বিবাহবন্ধনের মতো; বিবাহবিচ্ছেদের আশা করছেন উনি, তখন বিয়ে করবেন, আপাতত যেকোনো স্ফার মতোই তাঁকে স্ফা বলে তিনি গণ্য করছেন এবং সে কথাটা যেন তিনি মা আর তাঁর গ্হিণীকে জানিয়ে দেন।

শুন্দিক বললেন, 'সমাজ যদি অন্মোদন না করে, আমি তার পরোয়া করি না। কিন্তু আত্মীয়রা যদি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ফীর সঙ্গেও সমান সম্পর্ক রাখতে হবে।'

দাদা সর্বদা ছোটো ভাইয়ের যৃত্তি মান্য করতেন, সমাজ প্রশ্নটার মীমাংসা না করা অর্বাধ তিনি জানতেন না তিনি ঠিক নাকি ভূল; নিজের দিক থেকে তিনি এর বিরুদ্ধে খারাপ কিছু দেখেন নি, আলেক্সেইয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন আহার সঙ্গে।

অন্য সবার সমক্ষে যেমন, তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও দ্রন্দিক আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে দেখালেন যে উনি নিকট পরিচিতাদের একজন, তবে তাঁদের সম্পর্ক যে দাদা জানেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, আমা যে দ্রন্দিকর মহাল-বাড়িতে থাকবেন, কথা হল তাই নিয়ে।

নিজের জাগতিক সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতির দর্ন অঙুত একটা বিদ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন দ্রন্সিন । সমাজ যে তাঁর আর আন্নার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা তাঁর বোঝার কথা; কিন্তু তাঁর ঝাপসা একটা ধারণা জন্মাল যে সেটা অতীতের ব্যাপার; এখন দ্রত প্রগতির ফলে (নিজের অজান্তেই তিনি এখন যেকোনো প্রগতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন) সমাজের দ্ভিউভিঙ্গি বদলে গেছে, সমাজ তাঁদের গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশন এখনো অমীমাংসিত। ভাবলেন, 'বলাই বাহ্লা, দরবারের যে সমাজ তা আন্নাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু ঘনিষ্ঠরা ব্যাপারটাকে যেমন উচিত সেইভাবে নিতে পারে ও নেওয়া দরকার।'

র্যাদ জানা থাকে যে অবস্থান্তরে কোনো বাধা নেই, তাহলে পা গর্নিয়ে একই জায়গায় বসে থাকা ষায় কয়েক ঘণ্টা; কিন্তু পা গর্নিয়ে তাকে বসে থাকতেই হবে, এটা জানা থাকলে লোকের খিচ ধরে, পা দমকা মেরে টালু হতে চাইবে যেদিকে তার টান হবার ইচ্ছে। সমাজ সম্পর্কে ঠিক এইরকম একটা অন্ভূতি হচ্ছিল ভ্রন্মিকর। সমাজের দরজা তাঁদের জন্য রহন্ধ, এটা

মর্মে মর্মে টের পেলেও তিনি দেখতে চেণ্টা করলেন সমাজ হয়ত বদলেছে, তাঁদেরকে গ্রহণ করবে। কিন্তু অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সমাজ উন্মুক্ত থাকলেও আল্লার জন্য তা রুদ্ধ। বেড়াল-ই'দ্বর খেলার মতো লোকে তাঁর জন্য হাত তুলেই হাত নামাচ্ছে আল্লার ক্ষেত্রে।

পিটার্সবি,র্গ সমাজের প্রথম যে মহিলাদের সঙ্গে ভ্রন্স্কির সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন তাঁর সম্পর্কিতা বোন বেট্সি।

সানন্দে তিনি স্বাগত করলেন তাঁকে, 'যাক বাবা! এলেন শেষ পর্যস্ত। আর আন্না? কী যে আনন্দ হচ্ছে! কোথায় উঠেছেন? আপনাদের রমণীয় দ্রমণের পর আমাদের পিটার্স বৃ্গ যে আপনাদের কাছে কী বিছছিরি লাগছে তা বেশ কল্পনা করতে পার্রাছ। কল্পনা করছি রোমে আপনাদের মধ্মাস। বিবাহবিচ্ছেদের কী হল? সব ঠিকঠাক?'

দ্রন্দিক লক্ষ করলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ এখনো হয় নি জেনে কিরকম হ্রাস পেল বেট্সির উচ্ছনাস।

বললেন, 'লোকে আমায় ঢিল ছ্ড়েবে, কিন্তু আহার কাছে আমি যাব, অবশা-অবশাই যাব। আপনারা এখানে কত দিন আছেন?'

আর সতিতা, সেই দিনই তিনি যান আমার কাছে, কিন্তু গলার স্বরটা ছিল না আগের মতো। স্পষ্টতই নিজের সাহসিকতায় গর্ববোধ করছিলেন তিনি এবং চাইছিলেন যেন আমা তাঁর বন্ধুত্বের কদর করেন। ছিলেন মিনিট দশেকের বেশি নয়, সমাজের খবরাখবর দিয়ে যাবার আগে বললেন:

'বিবাহবিচ্ছেদটা কবে হচ্ছে বললেন না কিন্তু। আমি নয় পরোয়া করি না কিন্তু বিয়ে না হওয়া অবধি অন্যান্য কাঠখোটারা আপনাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ওটা আজকাল খুব সহজ। Ça se fait\*, আপনারা শুকুবার চলে যাচ্ছেন? দুঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

বেট্সির কথার ধরন থেকে দ্রন্স্কির বোঝা উচিত ছিল সমাজ কী মনোভাব নেবে তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আরেকবার চেণ্টা করে দেখলেন। মায়ের ওপর কোনো ভরসা ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন যে প্রথম পরিচয়ের সময় মা আম্লাকে নিয়ে উচ্ছ্বিসত হলেও প্রের ভবিষ্যং নন্ট করার কারণ হওয়ায় এখন তিনি আম্লার উপর হবেন নির্মাম। কিন্তু

সাধারণ ব্যাপার (ফরাসি)।

প্রাত্বধ ভারিয়ার ওপর খ্বই ভরসা করেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারিয়া ঢিল ছন্ডবেন না। সহজসরলভাবে দ্ঢ়তার সঙ্গে তিনি আন্নার কাছে যাবেন এবং স্বগ্হে বরণ করবেন তাঁকে।

আসার পরের দিনই ভ্রন্স্কি যান তাঁর কাছে এবং তাঁকে একা পেয়ে নিজের বাসনা প্রকাশ করেন।

দ্রন্দিকর কথা সব শুনে তিনি বললেন, 'তুমি জানো আলেক সেই তোমায় কত ভালোবাসি আমি, তোমার জন্যে সর্বাকছ, করতে আমি রাজি, কিন্তু চুপ করে ছিলাম, কেননা জানতাম যে তোমার আর আর্কাদিয়েভনার কোনো উপকারে লাগব না' — 'আল্লা আর্কাদিয়েভনা' নামটা তিনি উচ্চারণ করলেন বিশেষ জ্যোর দিয়ে। 'ভেবো না আমি নিন্দে করছি। কখনো করি নি: ওঁর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম। খ্রিটনাটি কথায় আমি যাচ্ছি না, যেতে পারি না' — দ্রন্দিকর বিমর্ষ মুখের দিকে ভীর্ দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, 'কিন্তু যে জিনিসের যা নাম, সেটা স্পন্ট বলা উচিত। তুমি চাও যে আমি ওঁর কাছে যাই, বাড়িতে ডাকি, আর তাতে করে সমাজে স্কাম ফিরবে তাঁর। কিন্তু এটা আমি যে করতে পারি না তা ব্রুবতে পারছ? মেয়ে আমার বড়ো হচ্ছে, সমাজে আমায় থাকতে হবে আমার স্বামীর জন্যে। বেশ, আমি নয় গেলাম আলা আর্কাদিয়েভনার কাছে; উনি ব্রুবনে যে নিজের বাড়িতে আমি ডাকতে পারি না ওঁকে. কিংবা এমনভাবে ডাকব যাতে অন্যভাবে যারা ব্যাপারটা দেখে তাদের সক্ষে সাক্ষাৎ না হয়: তাতে অপমানিত হবেন উনি। আমি তো তাঁকে ওপরে তুলতে পারি না...'

'হাাঁ, শত শত যে নারীদের আপনি স্বাগত করেন তাদের চেরে আন্না নিচে নেমে গেছেন বলে আমি মনে করি না' — আরও বিমর্ব মন্থে কথার বাধা দিলেন ভ্রন্স্কি এবং দ্রাত্বধ্র সিদ্ধান্ত যে অটল সেটা ব্রুতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

'আলেক্সেই, রাগ ক'রো না আমার ওপর। ব্বেথ দেখো ভাই যে আমার দোষ নেই' — ভীর্ ভীর্ হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ভারিয়া।

'তোমার ওপর রাগ আমি করছি না' — একইরকম বিমর্থভাবে বললেন দ্রন্দিক, 'কিন্তু এতে আমার কন্ট হচ্ছে দ্বিগন্গ। কন্ট হচ্ছে এইজন্য নবে আমাদের বন্ধত্ব ঘন্টে গেল। ঘন্টে না গেলেও অন্তত ক্ষীণ হয়ে পড়ল। তুমি ব্বতে পারছ যে আমার পক্ষে এ ছাড়া গত্যস্তর নেই।'

এই বলে চলে গেলেন উনি।

দ্রন্দিক ব্ঝতে পেরেছিলেন যে আর চেষ্টা করে লাভ নেই। পিটার্সব্রেগ এ কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে যেন পরের শহরে, আগেকার জগংটার সঙ্গে সর্ববিধ যোগাযোগ এড়িয়ে, যাতে তাঁর পক্ষে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক তেমনকষ্ট ও হীনতা সইতে না হয়। পিটার্সব্রেগরে প্রধান একটা বিশ্রী ব্যাপার ছিল এই যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন এবং তাঁর নাম যেন সর্ব হ বিরাজমান। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা শ্রুর হোক না কেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রসঙ্গে না উঠে যেত না; এমন কোথাও যাবার জায়গাছিল না, যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া সন্তব। অন্তত দ্রন্দিকর তাই মনে হচ্ছিল, যেভাবে জখম আঙ্বল থাকলে লোকের মনে হয় যে স্বকিছ্বই যেন ঐ জখম আঙ্বলটায় খোঁচা দিচ্ছে ইচ্ছে করেই।

পিটার্সবিহুর্গে দিন কাটানো দ্রন্সকর কাছে আরো দহঃসহ মনে হচ্ছিল, কারণ আহার মধ্যে এসময় নতুন কী একটা দহুর্বোধ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। কখনো আহা যেন তাঁকে ভালোবাসছে, কখনো আবার নির্ত্তাপ, তিতিবিরক্ত, দহুর্বোধ্য। কিসে তিনি যেন কণ্ট পাচ্ছিলেন আর সেটা ঢেকে রাখছিলেন দ্রন্সকর কাছ থেকে, যে আঘাতগহুলো দ্রন্সকর জীবন বিষিয়ে তুলছে, স্ক্র্যু বোধের ফলে যা আহার পক্ষে আরো বেশি যক্তাদায়ক হবার কথা, তা যেন আহা খেয়ালই করছিলেন না।

#### แสรแ

আমার রাশিয়ায় আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছাড়ার দিনটা থেকে দেখা করার এই চিন্তাটা তাঁকে কেবলি অস্থির করেছে। আর যত কাছিরে এসেছেন পিটার্সবির্গের দিকে, সাক্ষাতের এই আনন্দ আর তাংপর্য হয়ে উঠেছে ততই বেশি। দেখা করা যায় কিভাবে নিজেকে সে প্রশ্ন তিনি আব করছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ছেলের সঙ্গে যখন একই শহরে থাকবেন, তখন তাকে দেখা স্বাভাবিক ও সহজ; কিন্তু পিটার্সবির্গে এসে সমাজে তাঁক বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হঠাং একটা পরিক্ষার ধারণা হল তাঁর এবং ব্রুক্তেন যে দেখা করাটা হবে কঠিন।

ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বাদিন কেটেছে পিটার্সবৃগে। ছেলের ভাবনা তাঁর

মৃহ্তুর জন্যও থামে নি, অথচ এখনো দেখা হল না তার সঙ্গে। সরাসরি বাড়ি যাওয়া যেখানে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তার কোনো অধিকার নেই বলে তার মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঢুকতে না দিতে পারে, অপমান করতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে একটা যোগাযোগ করা — এ চিস্তা ছিল কন্টকর, শাস্তিতে তিনি থাকতে পারতেন কেবল যখন স্বামীর কথা না ভাবতে হত। ছেলে কখন, কোথায় বেড়াতে যায় জেনে নিয়ে সেই সময় তাকে দেখার কথায় মন উঠছিল না তাঁর; এই সাক্ষাণ্টার জন্য মনে মনে কত তৈরি হয়েছেন তিনি, কত কথা তাকে বলার আছে, কী ইচ্ছেই না করছে তাকে আলিঙ্গন করতে, চুন্বন করতে। সেরিওজার প্রনো ধাই-মা তাঁকে সাহায়্য করতে, পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বাড়িতে সে আর ছিল না তখন। এই সমস্ত্র দোদ্লামানতা আর ধাই-মাকে খণুজে বার করার চেন্টায় কেটে গেল দুই দিন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিন বহু কন্টে আমা স্থির করলেন ওঁকেই চিঠি লিখবেন, যাতে ইচ্ছে করেই তিনি বলেন যে ছেলেকে দেখবার জন্য অনুমতি নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার ওপর। তিনি জানতেন যে চিঠিটা তাঁকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতার ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুমতিদানে আপত্তি করবেন না।

হোটেলের যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে আন্নার কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত এই উত্তর আনল যে উত্তর দেওয়া হবে না। লোকটিকে ডেকে তার কাছ থেকে আন্না যখন শ্বনছিলেন কিভাবে সে অপেক্ষা করেছে তার বিশদ ব্রান্ত এবং তাকে কিভাবে বলা হল: 'কোনো উত্তর দেওয়া হবে না' — সে ম্হ্তের মতো অত অপমানিত আন্না বোধ করেন নি কখনো। নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছিলেন আন্না কিস্তু এও ব্বতে পারছিলেন যে নিজের দ্ভিকোণ থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন। দ্বংখটা তাঁর আরো বেশি হল এই জন্য যে তিনি একাকী। দ্রন্দিককে তিনি এ কথা বলতে পারেন না, বলতে চানও না। তিনি জানতেন যে দ্রন্দিক তাঁর দ্বংখের প্রধান কারণ হলেও ছেলের সঙ্গে আন্নার দেখা করাটা তাঁর কাছে অতি গ্রেম্বংনীন বলে মনে হবে। তিনি জানতেন যে তাঁর কাছে অতি গ্রেম্বংনি বলে মনে হবে। তিনি জানতেন, যে তাঁর কাটের সমস্ত গভীরতা হদরক্ষম করতে তিনি অক্ষম। তিনি জানতেন,

ব্যাপারটা বললে যে নির্ব্তাপ স্বরে তিনি কথা কইবেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে ঘ্ণা হবে আহার। আর দ্বনিয়ায় এইটেই তিনি ভয় করতেন সবচেয়ে বেশি, তাই যে ব্যাপারগন্লো ছেলেকে নিয়ে, তা সব চেপে রাখতেন তাঁর কাছ থেকে।

সারা দিন ঘরে বসে থেকে তিনি শুধু ভাবলেন কী করে দেখা করা যায় ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যস্ত স্থির করলেন স্বামীকে চিঠি লিখবেন। চিঠির বয়ান তিনি ঠিক করে এনেছেন এমন সময় তিনি পেলেন লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি। কাউণ্টেসের নির্ভরতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সামলে উঠেছিলেন, কিস্থু এই চিঠিটা, চিঠির ছত্রগুলোর মধ্যে তিনি যা পড়লেন তাতে তাঁর পিত্তি এত জনলে গেল, তাঁর ন্যায্য, প্রবল পন্তক্ষেহের বিপরীতে এই আক্রোশটা তাঁর কাছে এত জঘন্য লাগল যে তিনি নিজেকে আর দোষী জ্ঞান না করে ক্ষেপে উঠলেন অন্যদের বিরুদ্ধে।

মনে মনে তিনি বললেন, 'এই অনুভূতিহীনতা অনুভূতির ভান মাত্র। ওদের দরকার কেবল আমায় অপমান করা আর ছেলেটাকে কণ্ট দেওয়া, আমি তা মেনে নেব! কিছুতেই নয়! ও আমার চেয়ে খারাপ। আমি অন্তত মিথ্যে কথা বলি না।' এবং তংক্ষণাং তিনি স্থির করলনে যে কাল, সেরিওজার জন্মদিনে তিনি সোজাস্মুজি চলে যাবেন স্বামীর বাড়িতে, চাকরবাকরদের ঘ্র দেবেন, প্রতারণা করবেন, যে করেই হোক ছেলেকে দেখবেন, আর যে বিকট মিথ্যে দিয়ে ওঁরা তাকে ঘিরেছেন চূর্ণ করবেন সেটা।

খেলনার দোকানে গেলেন তিনি, কয়েকটা খেলনা কিনলেন, ভাবতে লাগলেন কর্মপদ্ধতি। খ্ব ভাবে যাবেন তিনি, সকাল আটটায়, যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিশ্চিতই শয্যা ত্যাগ করেন নি। হাতে তার টাকা থাকবে, যা দেবেন পোর্টার ও চাপরাশিকে, যাতে তারা ঢুকতে দেয় তাঁকে, মুখাবগর্মপ্রন না তুলে বলবেন যে তিনি আসছেন সেরিওজার ধর্মপিতার কছে থেকে অভিনন্দন জানাতে, ছেলের বিছানার কাছে কিছ্র খেলনা রেখে আসার ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শর্ধ্ব ছেলেকে কী বলবেন সে কথাগ্রলো তিনি ভেবে উঠতে পারেন নি। যতই ভাব্ন, কিছ্রই দাঁড়াছিল না।

পরের দিন সকাল আটটায় তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলেন একা, তাঁর ভতপূর্বে বাড়ির সদর দরজায় ঘণিট দিলেন !

'দেখ তো কী দরকার। মনে হচ্ছে কে একজন মহিলা' — বললে

কাপিতোনিচ, তখনো পোশাক পরা হয় নি তার, গায়ে একটা ওভারকোট আর পায়ে জনুতো চাপিয়ে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল অবগন্ধন নামিয়ে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে ৷

পোর্টারের সহকারী আম্লার অপরিচিত এক ছোকরা দরজা খুলতেই আমা ভেতরে ঢুকে গেলেন, মাফ থেকে তিন র্ব্লের একটা নোট বার করে তাড়াতাড়ি গাঁজে দিলেন তার হাতে।

'সেরিওজা... সেগে ই আলেক্সেইচ...' বলে তিনি এগিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। নোটটা তাকিয়ে দেখে পোর্টারের সহকারী তাঁকে থামাল কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে।

জিগ্যেস করলে, 'কাকে চাই আপনার?'

ওর কথাগ্নলো আন্নার কানে যায় নি, কোনো জবাব দিলেন না তিনি।

অপরিচিতার বিরত অবস্থা দেখে কাপিডোনিচ নিজেই তাঁর কাছে এসে দরজা খুলে ঢুকতে দিয়ে জিগ্যেস করলে কী তাঁর চাই।

আন্না বললেন, 'প্রিন্স স্করোদ্বুমোভের কাছ থেকে আসছি সেগে'ই আলেক সেইচের কাছে।'

'উনি এখনো ওঠেন নি'—মনোযোগ দিয়ে আল্লাকে লক্ষ করে পোর্টার বললে।

আন্না একেবারেই ভাবেন নি যে নয় বছর যে বাড়িটায় তিনি বাস করে গেছেন তার একেবারেই অপরিবতিতি প্রবেশ-কক্ষ তাঁকে বিচলিত করবে এতখানি। আনন্দের আর কন্টের একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠল মনে, মুহুতেরি জন্য তাঁর স্মরণ হল না কেন তিনি এখানে।

তাঁর ওভাবকোট খ্লতে খ্লতে কাপিতোনিচ শ্বাল, 'অপেক্ষা করবেন কি ?'

আর ওভারকোট খোলার সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাপিতোনিচ চিনতে পারল তাঁকে, নীরবে সে কুনিশি করলে নিচু হয়ে।

বললে, 'আজ্ঞা হয় হ্বজুরানি।'

কী একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন আল্লা, কিন্তু গলা দিয়ে দ্বর বেরত্বল না। বৃদ্ধের দিকে দোষী-দোষী অন্যরোধের একটা দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি লদ্ধ্ব পদক্ষেপে দ্রত উঠতে লাগলেন সিণ্ড দিয়ে। হ্মাড় খেয়ে পড়ে সিণ্ডির পৈঠায় জ্বতো লটকিয়ে কাপিতোনিচ ছ্টল তাঁর পাল্লা ধরতে।

'মাস্টারমশাই আছেন ওখানে, হয়ত পোশাক পরা হয় নি এখনো। আমি খবর দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ কী বললে সেটা ব্রুতে না পেরে পরিচিত সি'ড়ি দিয়ে উঠতেই থাকলেন আলা।

'এইদিকে, বাঁয়ে আজ্ঞা। মাপ করবেন যে অপরিচ্কার। উনি আছেন আগে যেটা ছিল বৈঠকখানা, সেখানে' — হাঁপাতে হাঁপাতে বললে পোর্টার: 'একটু সব্র কর্ন হ্জ্রোনি, আমি দেখে আসি' — এই বলে সে পেল্লায় দরজাটা খ্লে অস্তর্ধান করলে তার পেছনে। থেমে গিয়ে আন্না অপেক্ষা করতে লাগলেন। 'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন' — ফিরে এসে পোর্টার বললে।

পোর্টার যথন এই কথা বললে, সেই মৃহ্তে আন্নার কানে এল শিশ্বর হাই তোলার শব্দ। এই হাইটা থেকেই আন্না চিনতে পারলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে যেন জীবস্ত দেখতে পেলেন তাঁর সামনে।

'ষেতে দাও, যেতে দাও, বাপনু!' বলে আন্না ঢুকে গেলেন পেল্লায় দরজাটার ভেতর দিয়ে। দরজার ডান দিকে একটা খাট, সেখানে শুধনু একটা বোতাম-খোলা কামিজ পরে বসে আছে একটি খোকা, শরীর বাঁকিয়ে সে হাই তোলাটা শেষ করছে। ঠোঁটদনুটো বনুজে আসতেই তাতে ফুটে উঠল পরমানন্দের ঘন্ম-ঘন্ম হাসি, আর হাসি নিয়েই ধীরে ধীরে সে মাধনুর্যভরে ফের শনুয়ে পডল।

নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন আল্লা, 'সেরিওজা!'

ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়টায় এবং ইদানীং তাঁর যে স্নেহ উথলে উঠেছিল তখন আমা তাকে কল্পনা করতেন চার বছরের খোকা হিশেবে, যে বয়সটায় তাকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ওকে তিনি যে চেহারায় রেখে গিয়েছিলেন, এখন সে আর জেমন নয়: চাব বছর ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে সে, আরো বড়ো আর রোগা হয়েছে। কী ব্যাপার? কী রোগা ওর মুখখানা, কী ছোটো ছোটো চুল! কী লম্বা হাত! ওকে যখন তিনি রেখে যান তার পর থেকে কী বদলিয়ে গেছে সে! কিন্তু এ সে-ই, ওই তো তার মাথার গড়ন, তার ঠোঁট, তার নরম গলা, চওড়া কাঁধ।

'সেরিওজা!' একেবারে তার কানের কাছে ম্থ নামিয়ে ফের ডাকলেন আল্লা।

কন্ইয়ে ভর দিয়ে সে উঠে বসল, কী যেন খ্জতে গিয়ে এলোচুল মাথাটা ফেরাল এদিক-ওদিক, চোথ মেলল। চুপচাপ সপ্রশন দ্ভিতে সে করেক মহেতে তাকিয়ে রইল তার সামনে দণ্ডায়মান নিশ্চল মায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ পরম স্বথের হাসি হেসে ম্বদে আসা চোথ ব্রজে সে ল্টিয়ে পড়ল বিছানায় নয়, মায়ের কোলে।

'সেরিওজা! মিণ্টি খোকা আমার!' দম বন্ধ করে দুই হাতে তার নধর দেহটা জড়িয়ে ধরে আলা বললেন।

'মা!' দেহের নানা জায়গায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁর বাহ্বকনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে বললে সেরিওজা।

তথনো চোথ বুজে, ঘুম-ঘুম হাসি নিয়ে সে খাটের পেছন থেকে গোলগাল হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ঘে'ষে এল তাঁর বুকে, শুধু শিশবুদের ক্ষেত্রেই যা হয় তেমন একটা সুমধুর নিদ্রাল্ব ঘাণ আর উত্তাপে আন্নাকে আছেল্ল করে মুখ ঘষতে লাগল তাঁর কাঁধে আর গলায।

'আমি জানতাম' — চোথ মেলে সে বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। জানতাম তুমি আসবে। এক্ষ্মিন আমি উঠছি।'

এই বলে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

ত্যিতের মতো আল্লা দেখছিলেন তাকে; দেখছিলেন তাঁর অনুপিস্থিতিতে কত বড়ো হয়েছে সে, বদলিয়ে গেছে। লেপের তল থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনকার দীর্ঘ নগ্ন পা তিনি চিনতে পারছিলেনও বটে, আবার পারছিলেনও না, চিনতে পারলেন ওই শীর্ণ গাল, চাঁদিতে ছোটো করে ছাঁটা চুলের কুন্ডলী, যেখানে প্রায়ই চুম্ খেতেন তিনি। এ সবই তিনি হাত ব্লিয়ে দেখলেন, কিস্তু কিছ্ম বলতে পারলেন না: কাল্লায় কণ্ঠ রাদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

'মা, কাঁদছ কেন?' সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেরিওজা বললে: 'কাঁদছ কেন মা?' সে চে'চিয়ে উঠল কাল্লা-মাখা গলায়।

'আমি? না, কাঁদব না... কাঁদছি আনন্দে। কতদিন তোকে দেখি নি। না. কাঁদব না, কাঁদব না' — কালাটা গিলে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন আলা: 'তোর এখন পোশাক পরার সময়' — নিজেকে সামলে নিয়ে কিছ্কুল চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি কিস্তু ছেলের হাত না ছেড়ে দিয়ে উনি বসলেন খাটের কাছে চেয়ারটায় যেখানে পাট করা ছিল সেরিওজার পোশাক।

'আমাকে ছাড়া কেমন করে পোশাক পরিস তুই? কেমন করে...' সহজভাবে আনন্দ করে বলতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু পারলেন না, ফের তিনি মাথা ঘ্রিয়ে নিলেন। 'ঠান্ডা জলে আমি হাত-মুখ ধুই না, বাবা মানা করেছেন। আচ্ছা, ভার্সিল লুকিচকে তুমি দেখো নি? ও আসবে এখন। কিন্তু তুমি বসেছ আমার পোশাকের ওপর!'

বলে থিলখিল করে হেসে উঠল সেরিওজা। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'মাগো, মা-মণি, লক্ষ্মীটি আমার!' ফের তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে চেচিয়ে উঠল সেরিওজা। যেন আহার হাসি দেখে কেবল এখনই সে পরিজ্ঞার ব্যুতে পারল কী ঘটেছে। 'ওটা খুলে রাখো' — আহার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল সে। তারপর বিনা টুপিতে তাঁকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়ে ফের চুম্ খেতে লাগল সে।

'কিন্তু আমার সম্পর্কে কী ভেবেছিলি? ভাবিস নি যে আমি মারা গেছি।'

'কখনো তা বিশ্বাসই করি নি।'

'বিশ্বাস করিস নি, সোনা আমার?'

'আমি জানতাম, আমি জানতাম!' নিজের প্রিয় ব্রলিটির প্রনরাবৃত্তি করতে লাগল সে, আর আল্লার যে হাতখানা তার মাথায় ব্রলিয়ে আদর করছিল, সেটা টেনে নিজের মুখে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

#### น ๑๐ แ

ইতিমধ্যে ভার্সিল লন্নিচ যে প্রথমটা ব্রুতে পারে নি মহিলাটি কে এবং এখন কথাবার্তা থেকে জানতে পারল ইনিই সেই মা যিনি স্বামীকে ত্যাগ করে গেছেন, যাঁকে সে দেখে নি কারণ এ বাড়িতে সে কাজে ঢুকেছে উনি গৃহত্যাগ করার পর, এখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ল ঘরে ঢুকবে নাকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত নিদিন্ট একটা সময়ে সেরিওজাকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, স্ত্রাং কে বসে আছেন মা না অন্য কেউ তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার এইটে ব্রুঝে সে পোশাক পরে নিয়ে গেল দরজা খুলতে।

কিন্তু মা আর ছেলের সোহাগ, তাদের কণ্ঠস্বর আর যে কথা তারা বলছিল তাতে তার সংকল্প পরিবর্তন করতে হল। মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল সে। কেশে চোখের জল মুছে মনে মনে সে ভাবল, 'আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।'

এই সময় বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন চলছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল যে কর্ত্রা এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে চুকতে দিয়েছে, এখন তিনি আছেন শিশ্বকক্ষে, অথচ কর্তা নিজে রোজ আটটার পরে আসেন সেখানে, এবং সবাই ব্বুখতে পারছিল যে স্বামী-স্ত্রার সাক্ষাং হতে দেওয়া চলে না, বাধা দিতে হবে তাতে। পোশাক-বরদার কর্নেই পোর্টারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং পোটারদের ঘরে গিয়ে জিগোস করে কে ওঁকে আসতে দিয়েছে এবং কিভাবে। কাপিতোনিচ তাঁকে আসতে দিয়েছে এবং ঘরেও পেণছে দিয়েছে জেনে ব্রুড়াকে বকুনি দেয়। পোর্টার একগ্র্রের মতো চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বললে যে এর জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কাপিতোনিচ তখন কর্নেইয়ের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলে দিলে:

'হার্য, তুমি হলে চুকতে দিতে না বৈকি! দশ বছর এখানে কাজ করছি, ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি আর এখন কিনা গিয়ে বলবে: ভাগনে গো দয়া করে! স্বার্থজ্ঞান তোমার টনটনে! ব্রুলে? কর্তার রেকুন কোট কি ভাবে হাতড়াও সেটা একটু মনে করে দেখলে পারতে!'

'আরে আমার ধর্ম'পর্ত্ত্রর!' তাচ্ছিল্যভরে বললে কর্নেই; আয়া ভেতরে 
ঢুকতে তার দিকে ফিরল সে। 'আপনিই বলনে মারিয়া এফিমোভনা:
ঢুকতে দিয়েছে, কাউকে কিছু বলে নি' — ধাইকে বললে কর্নেই, 'এক্ষ্নিনি বের্বেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, খোকার ঘরে যাবেন।'

'কী কান্ড!' আয়া বললে. 'আপনি বরং ওঁকে, কর্তাকে কোনোরকমে আটকে রাখ্বন কর্নেই ভার্মিলয়েভিচ, আমি যাচ্ছি কর্ত্রীর কাছে, কোনোরকমে ওঁকে সরিয়ে দেব। কী কান্ড! মাগো!'

আয়া যখন শিশ্কক্ষে ঢুকল, সেরিওজা তখন মাকে বলছিল কিভাবে সে আর নাদেৎকা ঢিপি থেকে পিছলে নামতে গিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেয়েছে। আয়া শ্নছিলেন তার কণ্ঠস্বর, দেখছিলেন তার ম্খ, ম্খভাবের চাণ্ডলা, স্পর্শ করছিলেন তার হাত, কিন্তু কী সে বলছে ব্রুতে পারছিলেন না। চলে যাওয়া দরকার, ওকে ছেড়ে যাওয়া দরকার — শ্রুর্ব এই একটা কথাই তিনি ভাবছিলেন ও অন্ভব করছিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে আসা ভাসিলি ল্বকিচের পদশব্দ আর কাশির আওয়াজ কানে গিয়েছিল তাঁর, আয়ার পায়ের শব্দও শ্নতে পাছিলেন তিনি; কিন্তু শিলীভূতের

মতো তিনি বসে রইলেন, কথা বলার, উঠে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না। আন্নার কাছে গিয়ে তাঁর হস্ত ও দকন্ধ চুন্বন করে আয়া বললে, 'ঠাকর্ন, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের খোকার জন্মদিনে কী যে আনন্দ পাঠালেন ভগবান। আপনার চেহারা তো একইরকম আছে দেখছি।'

'ওহ' ধাই-মা, লক্ষ্মীটি আমার, আমি জানতাম না যে আপনি এ বাড়িতে' — এক মুহুতেরি জন্য সম্বিং ফিরে পেয়ে বললেন আল্লা।

'এখানে থাকি না, আছি মেয়ের সঙ্গে। এসেছি অভিনন্দন জানাতে. আল্লা আক্যিয়েভনা!'

হঠাং কে'দে ফেলল আয়া, ফের হস্তচুম্বন করতে থাকল তাঁর। , হেসে চোখ জনলজনল করে সেরিওজা এক হাতে মা, অনা হাতে ধাই-মাকে ধরে গালিচার ওপর দাপাদাপি করতে লাগল প্রেক্ট্ পায়ে। মায়ের প্রতি ধাই-মায়ের কোমলতায় উল্লাসিত হয়েছিল সে।

'মা, উনি প্রায়ই আমার কাছে আসেন, আর যখন আসেন…' সেরিওজা বলতে শ্রে, করেছিল, কিন্তু মাকে ধাই-মা ফিসফিসিয়ে কী যেন বললে আর মায়ের মুখে ফুটে উঠল ভীতি আর কেমন একটা লঙ্জার ভাব, যা তাঁকে মানায় না. এই দেখে থেমে গেল।

আহ্না ঝু'কলেন তার দিকে। বললেন, 'মানিক আমার!'

বিদায় বলতে পারলেন না তিনি, কিন্তু ম্থের ভাবে সেটা প্রকাশ পেল এবং সেরিওজাও তা ব্রুল। 'লক্ষ্মী আমার কুতিক' — ও যথন ছোটু ছিল তথন আলা তাকে যা বলে ডাকত সেই নামটা বললেন তিনি, 'আমায় তুই ভূলে যাবি না তো? তুই…' কিন্তু আর বলতে পারলেন না তিনি। ওকে যা বলা যেত তেমন কত কথা তাঁর মনে হয়েছে পরে, কিন্তু এখন তিনি কিছ্মই বলতে পারলেন না। কিন্তু কী বলতে চাইছিলেন সেটা ব্রুল সেরিওজা। সে ব্রুল যে মায়ের প্রাণে স্মুখ নেই আর ভালোবাসেন তাকে। এও সে ব্রুকতে পারল ধাই-মা কী বলেছেন ফিসফিসিয়ে। একটা কথা তার কানে গিয়েছিল: 'সর্বদা আটটার পরে।' সে ব্রুকতে পেরেছিল যে কথাটা পিতাকে নিয়ে এবং মা-বাপের দেখা হওয়া চলে না। এটা সে ব্রুকছিল, কিন্তু ব্রুকতে পারে নি কেন মায়ের ম্বেথ ফুটে উঠল ভীতি আর লজ্জা?.. মায়ের কোনো দোষ নেই, অথচ ভয় পাছেন ওঁকে, কিসের জন্য যেন লজ্জা পাছেন। ভেরেছিল একটা প্রণ্ন করে

খটকাটা পরিষ্কার করে নেবে; কিন্তু সাহস হল না: সে দেখতে পাচ্ছিল যে কণ্ট পাচ্ছেন মা, তাঁর জন্য মায়া হচ্ছিল তাব। নীরবে সে মায়ের শরীর ঘে'ষে বললে:

'এখনই যেও না। শিগগির আসবেন না উনি।'

ও যা ভাবছে, তাই বলছে কি, সেটা বোঝার জন্য মা তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন খানিকটা দ্রে আর তার ভীত মুখভাব দেখে ব্ঝলেন যে শুধ্ব বাপের কথাই বললে না. যেন শ্বাচ্ছে বাপ সম্পর্কে কী তার ভাবা উচিত।

বললেন, 'সেরিওজা, সোনা আমার, ভালোবেসো ওঁকে, আমার চেয়ে উনি ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাঁর কাছে আমি দোষী। যখন বড়ো হবে, নিজেই তুমি তখন ভেবে দেখবে।'

'তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই!..' জলভরা চোখে হতাশায় চিংকার করে সে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, আকুলতায় কাঁপা কাঁপা হাতে প্রাণপণে মাকে টানতে লাগল নিজের দিকে।

'ধন আমার, যাদ্ধ আমার!' শক্তিহ'ীন হয়ে সেরিওজার মতোই ছেলেমান্ধি কাল্লায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এই সময় দরজা খ্লে গেল, ভেতরে ঢুকল ভাসিলি ল্কিচ। পদশব্দ শোনা গেল দ্বিতীয় দরজাটার কাছে। ব্রস্ত ফিসফিসানিতে আয়া বললে: 'আসছেন' — এবং টুপিটা দেওয়। হল আন্নাকে।

বিছানায় ল্টিয়ে পড়ল সেরিওজা, ডুকরে উঠল হাত দিয়ে মৃথ ঢেকে। আন্না তার হাত সরিয়ে চোথের জলে ভেজা মৃথে চুম্ থেলেন আরেক বার এবং দুত পায়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মৃথোম্থি হলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। আন্নাকে দেখে তিনি থেমে গিয়ে মাথা নোয়ালেন।

এইমাত্র যদিও তিনি বলেছেন যে উনি তাঁর চেয়ে ভালো, দয়ামায়া আছে বেশি, তাহলেও চকিত দ্ভিপাতে সমস্ত খ্টিনাটিতে তাঁর ম্তিটা দেখে তাঁর প্রতি একটা ঘেনা, বিদ্বেষ, আর ছেলের জন্য একটা ঈর্ষা আছ্বন্ন করল আল্লাকে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ম্থাবগ্ণঠন নামিয়ে, পদক্ষেপ বাড়িয়ে, প্রায় দেডি বেরলেন ঘর থেকে।

যে খেলনাগর্নল তিনি অত দরদে আর বেদনায় কাল বেছেছিলেন দোকানে, তা বার করার ফুরসং আর হল না, ফেরত নিয়ে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করার বাসনাটা আন্নার যত প্রবলই হয়ে থাকুক, তার জন্য তিনি যত দীর্ঘ দিন ভেবেছেন আর তৈরি হয়েছেন, এ সাক্ষাং তাঁর মধ্যে এমন যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, তা মোটেই আশা করেন নি তিনি। হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ স্কাটে ফিরে বহুক্ষণ তিনি ব্রুখতে পারেন নি কেন তিনি ওখানে। টুপি না খ্লে ফায়ার-প্লেসের কাছে আরামকদারায় বসলেন তিনি, ভাবলেন, 'সব চুকে গেল, ফের আমি একা।' দ্ই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রোঞ্জ ঘড়ির দিকে ক্ষির দ্ভিতৈ তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন।

বিদেশ থেকে যে ফরাসি দাসীটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে এসে পোশাক বদলাতে ডাকল তাঁকে। অবাক হয়ে আল্লা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'পরে।'

চাপরাশি এসে বললে তাঁকে কফি দেবে কি?

'পরে' — আমা বললেন।

ইতালিয়ান স্তন্যদাত্রী মেয়েটিকে পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল আহার काष्ट्र । शानगान म्यू भूष्टे स्माराधि वतावरतत मराजा मारक प्रार्थ निरुत निरुक যেন সুতোয় মোড়া হাত বাড়িয়ে দন্তহীন হাসি হেসে পাথনা মেলা মাছের মতো মাড় দেওয়া, ফুল তোলা স্কার্টে ঝাপট মেরে খসখস শব্দ করতে नागन। भूकित উप्प्तिम ना एट्स, हुम, ना त्थरा भाता यात्र ना, जात पिरक আঙ্বল না বাড়িয়ে দিয়ে পারা যায় না, যা সে আঁকড়ে ধরত চিল্লিয়ে, সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে: নিজের ঠোঁট তার কাছে না ধরে পারা যায় না, যা সে চুম্ব খাওয়ার মতো কবে পরের নিত ম্বংখব মধ্যে। এ সবই করলেন আন্না, কোলে তুলে নিলেন তাকে, নাচালেন, চুম, খেলেন তার তাজা গালে, অনাবৃত কন্ট্রা; কিন্তু এই শিশ্বটিকে দেখে তাঁর কাছে আরও পরিম্কার হয়ে গেল যে সেরিওজার জন্য তাঁর যা টান, তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রতি তাঁর ক্লেহ ক্লেহই নয়। মেয়েটির সবই মিন্টি, কিন্তু কেন জানি আল্লার মন কাডতে পার্রছিল না সে। প্রথম সম্ভার্নটি যাঁর ঔরসজাত তাঁকে তিনি ভালো না বাসলেও সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন তার ওপর, যা পরিতপ্তির পথ পাচ্ছিল না: মেয়েটির জন্ম হয় অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে, প্রথম সন্তানটির জন্য যে যত্ন হয়েছিল তার শতাংশভ ঘটে

নি তার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া মেয়েটির সবকিছ্ই এখনো আশার গণ্ডিতে, অথচ সেরিওজা প্রায় মান্ম হয়ে উঠেছে, প্রিয়পাচ মান্ম; তার ভেতর ইতিমধ্যেই ভাবনা আর অন্ভূতির ঢেউ উঠেছে; সে তাঁকে বোঝে, ভালোবাসে, বিচার করে দেখে — তার কথা আর দ্ণিট স্মরণ করে আমা ভাবলেন। আর তিনি চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে শ্ব্দু দৈহিকভাবে নয়, আত্মিক দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন আর তার স্কুরাহা করার উপায় নেই।

ন্তন্যদানীকে মেয়েটি ফেরত আর তাদের ছাটি দিয়ে তিনি বার করলেন একটা পদক, যাতে প্রায় এই মেয়েটির বয়সেরই একটা পোর্ট্রেট ছিল সেরিওজার। টুপি খালে উনি অ্যালবাম মেলে ধরলেন টেবিলে যাতে সেরিওজার ফোটোগ্রাফ ছিল অন্য নানা বয়সের। ছবিগালি মিলিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের খুলে নিতে লাগলেন অ্যালবাম থেকে। খুলে নিলেন সবক টিই। রইল শুধু একটা সব শেষের সূন্দর ছবিটা। শাদা শার্ট পরে চেয়ারের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে চোথ কু'চকে সে হাসছে। এটা হল সেরিওজার বিশেষ রকমের একটা স্থান্দর মুখভাব। ক্ষিপ্র হাতের সর্ সরু শাদা শাদা অতি উর্ত্তেজিত আঙুলে তিনি ফোটোটার কোণ ধরে थं छेत्नम वात करमक, किन्छ ছবিটা খসে এল না, তিনি নিতে পারলেন না সেটা। টেবিলে কাগজ কাটার ছারি ছিল না, পাশের ছবিটা (এটা রোমে তোলা ভ্রন্দিকর ফোটো, মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) খাসিয়ে তা দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে ফেললেন। দ্রন্স্কির ছবিটার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও-ই!' আর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেই তাঁর বর্তমান দুঃখের কারণ। সারা সকালটা আল্লা ওঁর কথা ভাবেন নি একবারও। কিন্তু এখন পুরুষোচিত, সম্ভ্রাস্ত, তাঁর অতি পরিচিত ও সুমিষ্ট এই মুখ্যানা দেখে হঠাং তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটা জোয়ার অনুভব করলেন তিনি।

'সত্যি, কোথায় সে? আমার দৃঃখকন্টের মধ্যে একলা আমায় ফেলেরেখে সে থাকে কী করে?' হঠাৎ একটা অভিযোগ নিয়ে আলা ভাবলেন, মনে পড়ল না যে নিজেই তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারটা সব চেপেরেখেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এক্ষ্মনি তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকতে। কী কথায় তিনি তাঁকে স্বিকছ্ম বলবেন এবং ভালোবাসার কী ভাব নিয়ে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি আড়ন্ট ব্বেক প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাকে পাঠিয়েছিলেন সে লোকটা এই জবাব নিয়ে ফিরল যে ওঁর ঘরে অতিথি, তবে শিগাগেরই

তিনি আসছেন এবং জিগ্যেস করেছেন পিটার্সব্র্গে আগত প্রিন্স ইয়াশ্ভিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসতে পারেন কিনা। আমার মনে হল, 'একা আসছে না তাহলে, অথচ গতকাল ডিনারের পর থেকে সে আমাকে দেখে নি, এমনভাবে আসছে না যাতে সব কথা বলতে পারি ওকে, আসছে ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে।' হঠাৎ একটা ভয়াবহ চিন্তা এল তাঁর মনে: আমার প্রতি ভালোবাসা যদি তাঁর চলে গিয়ে থাকে?

এবং ইদানীংকার ঘটনাগন্বলো ভেবে দেখে তাঁর মনে হল সবকিছনতেই এই ভয়াবহ চিন্তাটার সমর্থন দেখতে পাচ্ছেন তিনি: কাল তিনি বাড়িতে খান নি, জিদ ধরেছিলেন যে পিটার্সবিহুর্গে তাঁরা থাকবেন আলাদা আলাদা, এমর্নাক এখনো তিনি আসছেন একা নয়, যেন চোখাচুখি হতে চাইছেন না।

'কিন্তু সে কথা আমাকে ওর বলা উচিত। আমার সেটা জানা দরকার। সেটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে কী আমি করব সেটা আমার জানা আছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, কিন্তু দ্রন্দিকর ঔদাসীন্যে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলে কী অবস্থায় তিনি পড়বেন, সেটা অনুমান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ভাবছিলেন যে দ্রন্দিকর ভালোবাসা মরে গেছে, নিজেকে চরম হতাশার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর এবং সেই কারণেই নিজে বিশেষ রক্ষের উন্দীপিত বোধ করছিলেন। দাসীকে ডেকে গেলেন সাজ ঘরে। পোশাক পরতে গিয়ে নিজের প্রসাধন নিয়ে বাস্ত হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিক দিনগ্রলোর চেয়ে বেশি, যেন ভালোবাসা চলে যাবার পর যে গাউন আর কেশসম্জা তাঁকে মানায় ভালো তার জন্য দ্রন্দিক আবার প্রেমে পড়তে পারেন তাঁর।

তৈরি হয়ে উঠতে পারার আগেই তিনি ঘণ্টি শ্নলেন। যখন ড্রায়ং-র্মে ঢুকলেন, তখন দ্রন্দিক নন, ইয়াশ্ভিন তাঁকে স্বাগত করলেন দৃষ্টি দিয়ে। টেবিলে ছেলের যে ছবিটা তিনি ফেলে গিয়েছিলেন সেটা দেখছিলেন দ্রন্দিক, আশ্লার দিকে চাইবার তাড়া ছিল না তাঁর।

'আমরা তো পরিচিত' — নিজের ছোট্ট হাতখানা অপ্রতিভ ইয়াশ্ভিনের (যেটা তার বিশাল দৈঘ্য ও রুক্ষ মুখের পক্ষে ভারি অভূত) বিরাট হাতটায় রেখে আল্লা বললেন। 'পরিচিত সেই গত বছরের ঘোড়দৌড়ের সময় থেকে। দিন তে! আমায়' — ছেলের যে ফোটোগুলো দ্রন্দিক দেখছিলেন, ক্ষিপ্র ভিঙ্গতে তাঁর কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আল্লা বললেন এবং জনলজনলে চোখে অর্থপূর্ণ দ্ভিটতে তাকালেন তাঁর দিকে। 'এ বছর ঘোড়দৌড় ভালো হয়েছিল ? এর বদলে আমি ঘোড়দৌড় দেখি রোমের কর্সোতে। তবে আপনার তো বিদেশের জীবন ভালো লাগে না' — আমা বললেন সম্নেহে হেসে, 'আমি আপনার সব কথা জানি, জানি আপনার সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ, যদিও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে সামান্যই।'

'শ্বনে দ্বংথ হল, কেননা আমার পছন্দগ্বলো বেশির ভাগই থারাপ'— বাঁ দিককার মোচ কামড়ে ইয়াশ্ভিন বললেন।

কিছ্কণ কথাবার্তার পর দ্রন্দিক ঘড়ি দেখছেন লক্ষ করে ইয়াশ্ভিন আল্লাকে জিগ্যেস করলেন পিটার্সবিন্র্গে কত দিন থাকবেন এবং বিশাল শরীরখানা টান করে টুপি নিলেন।

'মনে হয় বেশি দিন নয়' — এই বলে বিব্রত দ্থিতৈ তিনি তাকালেন জন স্কির দিকে।

'তাহলে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াশ্ভিন দ্রনাস্কর দিকে ফিরলেন, 'কোথায় খাবি তুই?'

'আমার এখানে খেতে আসন্ন' — নিজের বিব্রত ভাবটার জন্য যেন নিজের ওপরেই রাগ করে দ্ট়কণ্ঠে বললেন আল্লা, তবে নতুন লোকের সামনে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ পেলে যেমন হয় বরাবরের মতো তেমনি লাল হয়ে। 'খাবার এখানে ভালো নয়, তবে ওর সঙ্গে অস্তত থাকতে পারবেন। আলেক্সেই তার রেজিমেণ্টের বন্ধন্দের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আপনাকে।'

'খ্ব আনন্দ হচ্ছে' -- যেরকম হেসে ইয়াশ্ভিন কথাটা বললেন তা থেকে দ্রনন্দিক ব্রুলেন যে আন্নাকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছে।

ইয়াশ্ভিন মাথা ন্ইয়ে বেরিয়ে গেলেন, জন্দিক রয়ে গেলেন কিছ্ম্পণের জন্য।

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও যাচ্ছ?'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'যা! আমি এক্ষ্রিন আসছি' –– চে'চিয়ে তিনি বললেন ইয়াশ্ভিনকে।

দ্রন্দিকর হাত ধরে আল্লা অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, মনে মনে ভাবতে লাগলেন কী বললে তাঁকে আটকে রাখা যায়।

'দাঁড়াও, তোমায় কিছ্ বলার আছে' — তাঁর বে'টে হাতথানা নিয়ে আন্না চেপে ধরলেন নিজের গলায়, 'হ্যাঁ, খেতে নেমন্তন্ন করায় খারাপ কিছ্ হয় নি তো?' 'ভালোই করেছ' -- প্রশান্ত হাসি নিয়ে দ্রন্দিক বললেন, যাতে দেখা গেল তাঁর স্মৃতিনাস্ত দাঁত। আন্নার হাতে চুম্ম খেলেন তিনি।

নিজের দুই হাতে ওঁর হাতটায় চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'আলেক্সেই, আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলায় নি? আমার বড়ো বিছছিরি লাগছে এখানে। কবে আমরা যাব?'

'শিগগিরই, শিগগিরই। তোমার বিশ্বাস হবে না আমার পক্ষেও এখানে দিন কাটানো কী কণ্টকর' — এই বলে নিজের হাত টেনে নিলেন তিনি। 'তা যাও, যাও!' আহত বোধ করে আল্লা বললেন এবং দ্রুত চলে গেলেন তাঁর কাছ থেকে।

# ॥ ७२ ॥

खन् रिक यथन कितलन, आज्ञा घरत ছिलन ना। भूनरलन छेनि हरल যাবার কিছ্ম পরেই কে একজন মহিলা আসেন তাঁর কাছে এবং দ্ম'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন তা না বলে আলা যে বেরিয়ে গেছেন, এখনো পর্যন্ত তাঁর যে দেখা নেই, সকালেও আলা যে কিছু না বলে গিয়েছিলেন কোথায় যেন -- সেই সঙ্গে আজ সকালে তাঁর মুখের উদ্দীপিত ভাবটা এবং ইয়াশুভিনের সামনে যে ক্রদ্ধ স্বরে ছেলের ফোটোগ্রলো তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন, এ সব দ্রন্স্কিকে ভাবাল। তিনি স্থির করলেন যে আল্লার সঙ্গে একটা বোঝাব্রঝি হয়ে যাওয়া দরকার। ড্রায়িং-রুমে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু আন্না ফিরলেন একা নয়, নিজের পিসি, বৃদ্ধা কুমারী প্রিন্সেস অব্লোন্স্কায়াকে সঙ্গে করে। ইনি সেই মহিলা সকালে যিনি এসেছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে আল্লা বাজার করতে যান। দুর্শিচন্তাগ্রন্ত ও সপ্রশন দ্রন্দিকর মুখের ভাব যেন লক্ষ করছিলেন না আল্লা, ফুার্ত করে তাঁকে বললেন কী তিনি কিনেছেন আজ সকালে। দ্রনাদিক দেখতে পাচ্ছিলেন যে বিশেষ কিছু, একটা ব্যাপার ঘটেছে ওঁর: যে জ্বলজ্বলে চোখে তিনি ভ্রনম্কির দিকে চকিত দুন্টিপাত করছিলেন তাতে ফুটছিল একটা টান-টান মনোযোগ এবং তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় ছিল সেই দ্রততা আর লাবণা যা তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম দিকটায় অত মৃদ্ধ করেছিল তাঁকে আর এখন শংকিত ও ভীত করে তুলছে।

চার জনের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটো ডাইনিং-র্মটায় যাবার জন্য সবাই তৈরি হচ্ছেন এমন সময় আল্লার কাছে তুশকেভিচ এলেন প্রিলেসস বেট্সির কাছ থেকে। বিদায় জানাতে আসতে পারছেন না বলে প্রিলেসস বেট্সিস ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি অস্থ্যু, কিস্তুুুুু আল্লাকে অনুরোধ করেছেন সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে তার কাছে আসতে। এইভাবে সময় বে'ধে দেওয়ায় ভ্রন্শিক তাকালেন আল্লার দিকে, তার মানে কারও সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা না হয়, সে বাবস্থা করা হয়েছে; কিস্তুুুু আল্লা যেন থেয়াল করলেন না সেটা।

মদে, হেসে তিনি বললেন, 'খাব দাঃ খিত যে ঠিক ওই সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যেই যেতে পারছি না।'

'প্রিন্সেস খ্র দঃখিত হবেন।'

'আমিও।'

'আপনি তাহলে পাত্তি শনেতে যাচ্ছেন নিশ্চয়' -- বললেন তুশকেভিচ।
'পাত্তি? ভালো কথা বলেছেন তো। যেতাম যদি বঞ্জের টিকিট পেতাম।'

'আমি জোগাড় করে দিতে পারি' -- বললেন তুশকেভিচ।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ' — আল্লা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?'

সামান্য কাঁধ কোঁচকালেন প্রন্ শ্বিন। আলা কী করছেন তা একেবারেই ব্রুবতে পারছিলেন না তিনি। কেন উনি নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধা প্রিশেসসকে, কেন তুশকেভিচকে ধরে রাখলেন খাবার জন্য, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে বক্সের টিকিট কাটতে? তাঁর অবস্থার পাত্তির দাতব্য কনসার্টে যাওয়ার কথা ভাবা যায় কি, ধেখানে থাকবে তাঁর পরিচিত গোটা সমাজটা? গ্রুর্তর দ্ভিতে তিনি চাইলেন তাঁর দিকে, কিন্তু আলা জবাব দিলেন হয় আম্বদে, নয় মরিয়া সেই একই চ্যালেঞ্জের দ্ভিপাতে যার অর্থ তিনি ধরতে পারছিলেন না। খাবার সময়টায় আলা হয়ে উঠলেন উদ্ধত ফুর্তিবাজ: তিনি যেন রঙ্গলীলা করছিলেন তুশকেভিচ আর ইয়াশ্ভিন দ্বজনের সঙ্গেই। যথন খাওয়ার টেবিল ছেড়ে ওঠা হল এবং তুশকেভিচ গেলেন বক্সের ধান্ধায় আয় ইয়াশ্ভিন ধ্মপান করতে, প্রন্ শ্বিক তাঁর সঙ্গেই চলে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানে কিছ্মুক্ষণ বসে থেকে তিনি উঠলেন ওপরে। আলা ততক্ষণে

হালকা রঙের সিল্ক আর মখমলের ব্বক খোলা গাউনে তৈরি, এটি তিনি বানিয়েছিলেন প্যারিসে। মাথায় তাঁর দামী শাদা লেস, মুখখানাকে বেড় দিয়ে তা তাঁর ঝলমলে রুপ ফুটিয়ে তুলেছে বিশেষভাবে।

তাঁর দিকে ভাকাবার চেষ্টা না করে ভ্রন্সিক বললেন, সতি।ই আপনি থিয়েটারে যাবেন?'

'অমন ভীত হয়ে জিগ্যেস করছেন যে?' দ্রন্দিক তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না বলে পন্নরায় আহত বোধ করে আল্লা বললেন, 'না যাবার কী আছে?' আল্লা যেন ব্রুবতে পার্রছিলেন না তাঁর কথার গ্রেম্ব।

'বলাই বাহনুলা, না যাবার কোনো কারণ নেই' — ভুর কু'চকে বললেন দ্রন্দিক।

'সেই কথাই তো আমি বলছি' — আল্লা বললেন, দ্রন্দিকর কথার স্বরে যে ব্যঙ্গ ছিল সেটা ব্রুবতে চাইলেন না ইচ্ছে করেই, দীর্ঘ, স্বর্রাভত দস্তানাটা পরতে লাগলেন শাস্তভাবে।

'আন্না, দোহাই ভগবান! কী হল আপনার?' উনি বললেন তাঁর চৈতন্য উদ্রেকের জন্য ঠিক যেভাবে একদা বলেছিলেন আন্নার স্বামী।

'ব্ৰুবতে পারছি না কী আপনি বলতে চাইছেন।'

'আর্পান জানেন যে যাওয়া চলে না।'

'কেন? আমি একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেস ভারভারা পোশাক বদলাতে গেছেন। তিনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

বোধের অক্ষমতা ও হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে কাঁধ কোঁচকালেন ভ্রন্ হিক। বলতে শুরু করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না...'

'জানতে চাই না আমি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন আল্লা। 'চাই না। যা করেছি তার জন্যে অনুশোচনা করব কি? না, না, না। প্রথম থেকে যদি শ্রুর করতে হয়, তাহলে যা ঘটেছে, তাই-ই ঘটবে। আমাদের কাছে, আমার আর আপনার কাছে গ্রুর্ছ ধরে শ্রুর্ একটা জিনিস: দ্'জন দ্'জনকে আমরা ভালোবাসি কি না। অন্য কথা ধর্তব্য নয়। কেন এখানে আমরা আলাদা আলাদা থাকছি, দেখাসাক্ষাং হচ্ছে না? কেন আমি যেতে পারি না? তোমায় ভালোবাসি আমি, আর সবে আমার বয়ে গেল' — বললেন তিনি রুশীতে, চোখে দ্রন্স্কির কাছে দ্বর্বোধ্য একটা ঝিলিক তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে; 'যদি তুমি বদলে না গিয়ে থাকো। কেন তুমি তাকাচ্ছ না আমার দিকে?'

আয়ার দিকে দ্রন্দিক চাইলেন। দেখলেন তাঁর মুখ আর সর্বদা মানানসই সাজগোজের সমস্ত সৌন্দর্য। কিন্তু এখন তাঁর এই সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠবেই পিত্তি জৱলে যাচ্ছিল তাঁর।

'আমার হৃদয়াবেগ যে বদলাতে পারে না, তা আপনি জানেন, কিন্তু অনুরোধ করছি, মির্নাত করছি যাবেন না' — কণ্ঠস্বরে কোমল একটা মির্নাত কিন্তু দ্র্ভিটতে শীতলতা নিয়ে ফের তিনি বললেন ফরাসিতে। কথাগ্রলো শ্নছিলেন না আল্লা, কিন্তু দ্র্ভির শীতলতা দেখতে পাচ্ছিলেন, ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন:

'আর আমার অনুরোধ কেন আমার যাওয়া চলে না, সেটা বলুন।'
'কারণ এতে আপনার... আপনার...' থতোমতো খেলেন দ্রন্দিক।

িকছ্ই ব্রুকতে পারছি না। ইয়াশ্ভিন n'est pas compromettant\*, প্রিন্সেস ভারভারাও অন্যদের চাইতে খারাপ কিছু নন। আ, এই তো উনি এসে গেছেন।'

## 11 00 11

নিজের অবস্থাটা ইচ্ছে করে ব্রুবতে না চাওয়ার জন্য আমার ওপর বিরক্তি, প্রায় আক্রাণ দ্রন্দিক বোধ করলেন এই প্রথম। জনালাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল এই জন্য যে তাঁর বিরক্তির কারণটা তিনি মূখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। কী তিনি ভাবছেন, সেটা সোজাস্ম্রিজ বলতে হলে তিনি এই বলতেন: 'সবার পরিচিত এক প্রিন্সেসের সঙ্গে এই বেশভূষায় থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ শৃথ্য পতিতা নারী হিশেবে নিজের অবস্থাটা মেনে নেওয়াই নয়, সমাজকে চ্যালেঞ্জ করাও, অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া।'

এ কথাটা আমাকে তিনি বলতে পারেন না। 'কিন্তু এ কথাটা সে ব্রুতে পারছে না কেমন করে, কী ঘটছে ওর মধ্যে?' নিজেকে বলছিলেন তিনি। টের প্রচ্ছিলেন একই সময়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তাঁর রূপ সম্পর্কে চেতনা।

মুখ গোমড়া করে তিনি ফিরলেন নিজের কামরায়। লম্বা ঠ্যাঙ একটা

भ्रम्नाम नष्टे कतर्व्य भारतन ना (क्वार्गिभ)।

চেয়ারের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াশ্ভিন সেলংজার জল দিয়ে কনিয়াক পান করছিলেন। তাঁর পাশে বসে বললেন তাঁকেও খানিকটা দিতে।

'তুই বলছিলি লানকোভ্ন্পির 'মগ্রচি'র কথা। ঘোড়াটা ভালো, কিনতে পরামর্শ দিচ্ছি ভোকে' — বন্ধর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে বললেন ইয়াশ্ভিন, 'ওর গতরটা ভারী, কিন্তু পা আর মাথার তুলনা ২য় না।' 'তাই ভারছি, কিনব' — বললেন ভ্রন্দিক।

ঘোড়া নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলেও দ্রন্দিক মৃহ্তের জন্য আমার কথা ভূলতে পারছিলেন না, আপনা থেকেই কান পেতে থাকছিলেন করিডরে পদশব্দের জন্য, ফায়ার-প্লেসের ওপর ঘড়িটার দিকে চাইছিলেন বারে বারে।

'আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি থিয়েটারে গেছেন।'

ফেনিল জলটায় আরো একপাত্র কনিয়াক ঢেলে এবং তা উদরস্থ করে উঠে দাঁড়িয়ে উর্দির বোতাম বন্ধ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'তাহলে? চল যাই' — বললেন তিনি মোচের তলে সামান্য হেসে আর সে হাসিতে এইটে ব্রিথয়ে দিয়ে যে দ্রন্ফির মনমরা হওয়ার কারণটা তিনি বোঝেন, কিন্তু তাতে কোনো গ্রেছে দিচ্ছেন না।

'আমি যাব না' — আঁধার মুখে বললেন ভ্রন্দিক।

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কথা দিয়েছি। বেশ, তাহলে আসি। তুই বরং একটা সীট নে। ক্রাসিন্ স্কির সীটটা' — যেতে যেতে যোগ করলেন ইয়াশ্ভিন।

'না, আমার কাজ আছে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ইয়াশ্ভিন ভাবলেন, 'বে থাকলে ঝামেলা, প্রেমিকা থাকলে আরো খারাপ।'

চেয়ার থেকে উঠে শুন্ স্কি একা একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। 'আছা কী চলছে আজকে? চতুর্থ দাতব্য কনসার্ট… সম্বাকি ইয়েগর থাকবে সেখানে, খ্ব সম্ভব মা-ও। তার মানে সেখানে গোটা পিটার্স বৃর্গণ এখন আল্লা ঢুকেছে, ওভারকোট ছেড়ে গেছে, ঢুকছে আলোয়, তুশকেভিচ, ইয়াশ্ভিন, প্রিন্সেস ভারভারা…' ছবিটা তিনি কল্পনা করলেন মনে মনে, 'আর আমি? আমি কি ভয় পাছি, নাকি তার ওপর তদার্য়কর ভার ছেড়ে দিয়েছি তুশকেভিচের ওপর? যেদিক থেকেই দেখা যাক,

আহাম্মকি, আহাম্মকি — কেন আমায় সে এমন অবস্থায় ফেলছে?' হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন।

হাতের সে ভঙ্গিটা গিয়ে ঠেকল ছোটো টেবিলটায় যেখানে ছিল সেলংজার জল আর কনিয়াকের পানপাত্ত। প্রায় সেটা উলটে পড়ছিল, ধরতে গেলেন তিনি কিন্তু ফসকে গেল, বিরক্তিতে টেবিলে লাথি মেরে ঘণিট বাজালেন।

সাজ-ভূত্য ঘরে ঢুকতে তাকে বললেন, 'র্যাদ তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাও, তাহলে নিজের কর্তব্য মনে রেখো। এমনটা যেন না হয়। পরিষ্কার করো এগ্রলো।'

নিজেকে নির্দোষ জ্ঞান করে সাজ-ভৃত্য আত্মসমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাজুরের মুখ দেখে ব্রুল যে কেবল চুপ করে থাকা দরকার. তাড়াতাড়ি গালিচার ওপর ঝুকে যা ভেঙেছে এবং ভাঙে নি, তেমন সব পানপাত্র আর বোতল কুড়োতে লাগল।

'এটা তোমার কাজ নয়, সাফ করতে বলো চাপরাশিকে আর আমার সান্ধ্য পোশাকের ব্যবস্থা করো।'

দ্রন্দিক থিয়েটার হলে ঢুকলেন সাড়ে আটটায়। অপেরা চলছে প্রোদমে। ওভারকোট রাখার তদারকিতে যে বৃদ্ধটি ছিল সে দ্রন্স্কির কোট খুলতে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে 'হুজুর' বলে সন্দেবাধন করলে এবং বললে, ট্যাগ নম্বর নেবার দরকার নেই, ফিওদর বলে হাঁক দিলেই হবে। আলোকিত করিডরে এই বৃদ্ধটি এবং ফার ফোট হাতে দ্'জন চাপরাশি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজায় কান পেতে তারা গান শ্বনছিল। দরজা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল অকেম্ট্রার স্ট্যাকাটোর সম্বর্পণ সঙ্গত এবং একটি নার্রীকণ্ঠ যা চমৎকার তান ধরছিল। দরজা খুলে একজন পরিচারক চুপি চুপি বেরিয়ে আসতেই যে তানটা শেষ হতে যাচ্ছিল তা অভিভূত করল দ্রন্সিকর কর্ণকুহর। কিন্তু **সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল** দরজা, গানের শেষটা ও তার মূর্ছনা তাঁর শোনা হল না, কিন্তু দরজার ওপাশে প্রচণ্ড করতালিধর্কনি থেকে ব্রুবলেন যে মূর্ছনা শেষ হয়েছে। ঝাড়লপ্টন আর রোঞ্জের গ্যাস দীপাধারে অত্যঙ্জ্বল প্রেক্ষাগ্রহে যথন তিনি প্রবেশ করলেন, করতালি তথনো চলছিল। মঞে নগস্কদ্ধে ও হীরকে দেদীপামানা গায়িকা নত হয়ে হেসে পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে বিদঘ্টে রকমে ছাড়ে দেওয়া ফুলের তোড়া কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাত ধরে থাকা টেনরের সাহায্যে;

পাদপ্রদীপের ওপর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে কী-একটা উপহার নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাথার মাঝখানে টেরি কাটা পমেড মাখা চকচকে চুলের এক ভদ্রলোক, তাঁর কাছে এলেন গায়িকা, অর্মান স্টল আর বক্সের সমস্ত গ্রোতা চণ্ডল হয়ে উঠল, ঝু'কে পড়ল সামনে, চিংকার করে উঠল. হাততালি দিল। বেদীতে দন্ডায়মান কনডাক্টর সাহায্য করলেন উপহারটা পেণছে দিতে এবং ঠিকঠাক করে নিলেন তাঁর শাদা টাই। স্টলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে দ্রন্স্কি চেয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। পরিচিত অভান্ত পরিস্থিতি, মণ্ড, কোলাহল, ঠেসে ভরে তোলা প্রেক্ষাগ্রের এই সব চেনা, অনাকর্ষণীয়, বিচিত্র দর্শকদলের দিকে তিনি আজ নজর দিলেন সবচেয়ে কম।

বক্সে বরাবরের মতোই পেছনদিকে সেই একই কী সব অফিসারের সঙ্গে কী সব মহিলা; সেই একই রংবেরঙের নারী, উদি, ফ্রক-কোট — ঈশ্বর জানেন কারা; ওপর সার্কেলে সেই একই নোংরা ভিড় আর সে ভিড়ের মধ্যে, বক্সে আর সামনের সারিগ্রেলায় আসল প্রেষ্ আর নারী জন চল্লিশেক। এই মর্দ্যানগ্র্লির দিকেই মনোনিবেশ করলেন ভ্রন্ চিক এবং তংক্ষণাৎ তাদের যোগস্ত্র খ্রুজে পেলেন।

দ্রন্দিক যথন ভেতরে ঢোকেন, অঞ্চটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বক্সে দাদার কাছে না গিয়ে সোজাস্বজি এলেন প্রথম সারিতে সেপ্বথোভস্কর-এর দিকে। অকে স্ট্রা পিটের কাছে হাঁটু বে কিয়ে হিল ক্রছিলেন তিনি, দ্র থেকে দ্রন্সিককে দেখতে পেয়ে হেসে কাছে ডাকেন।

আন্নাকে তথনো দেখেন নি ভ্রন্দিক, ইচ্ছে করেই তাকান নি তাঁর দিকে। কিন্তু লোকের দ্ভিট যে দিকে তা থেকে তিনি জানতেন কোথায় আন্না। অলক্ষ্যে তিনি চাইছিলেন এদিক-ওদিক, কিন্তু আন্নাকে খঃজছিলেন না; সবচেয়ে খারাপটার অপেক্ষায় তিনি দ্ভিট দিয়ে সন্ধান করছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সোভাগ্যের কথা যে এবার তিনি থিয়েটারে ছিলেন না।

'ফোজী রকম-সকম তোর মধ্যে এখন টিকে আছে কত কম!' শ্রন্স্কিকে বললেন সেপর্বখোভস্কয়, 'তুই এখন একজন কূটনীতিক, শিল্পী বা ঐ ধরনের কিছ্ব একটা।'

'হাাঁ, বাড়ি ফেরা মাত্র আমি ড্রেস-স্কাট পরেছি' — হেসে জবাব দিয়ে দ্রন্দিক ধীরে ধীরে অপেরা-গ্লাস বার করতে লাগলেন।

'হাাঁ, এই ব্যাপারটায় তোকে আমার ঈর্যা হয় তা কব্ল কবছি। বিদেশ থেকে ফিরে আমি যখন এটা পরি' - নিজের কাঁধ-পটি দেখালেন তিনি, 'তখন স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে কন্ট হয়।'

দ্রন্দিকর সামরিক ক্রিয়াকলাপের আশা সেপ<sup>\*</sup>্থোভদ্কয় জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেন আগের মতোই আব এখন তো তাঁর জন্য সবিশেষ প্রীতিবে।ধই করছেন।

'দেরি করে তুই এলি, প্রথম অন্কটা দেখতে পেলি না. আফশোষ হচ্ছে।'

এক কান দিয়ে শ্ননতে শ্ননতে দ্রন্দিক ওপর থেকে প্রথম তলা পর্যন্ত বক্সগ্রলোকে দেখছিলেন। শিরপেচ পরা এক মহিলা আর বাড়িয়ে আনা অপেরা-প্লাসে রেগে চোখ মিটমিট করা এক টেকো ভদুলোকের কাছাকাছি হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আয়ার ম্ব্য ল গবিত, আশ্চর্য স্বন্দর, লেসের বন্ধনীর মধ্যে হাস্যময়ী। ছিলেন তিনি পঞ্চম বক্সের নিচতলায়, ওঁর কাছ থেকে বিশ পা দ্রে। সামনে বসে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী যেন বলছিলেন ইয়াশ্ভিনকে। প্রশন্ত মনোহর স্কন্ধে মাথার ঠাট, চোথে সংযত-প্রবৃদ্ধ দীপ্তির ছটা এবং তাঁর সমগ্র ম্ব্যমন্ডলে দ্রন্স্কির মনে হচ্ছিল মস্কোর বলনাচে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনি। কিন্তু এ রুপে এখন তাঁর মনোভাব হল একেবারে ভিন্ন। আয়ার প্রতি তাঁর অন্ভবে এখন কুহকের মতো কিছ্ব আর ছিল না, তাই তাঁর রুপ তাঁকে আগের চেয়েও প্রথরভাবে টানলেও সেইসঙ্গে এখন আহতও করছিল। আয়া তাঁর দিকে চাইছিলেন না, কিন্তু দ্রন্দিক টের পাচ্ছিলেন যে তাঁকে তিনি দেখেছেন।

শ্রন্দিক যথন ফের সেদিকে তাঁর অপেরা-গ্লাস নিবদ্ধ করলেন, দেখলেন প্রিলেসস ভারভারা অস্বাভাবিক হাসিতে লাল হয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন পাশের বক্সের দিকে; আলা তাঁর পাখা গ্র্টিয়ে লাল মথমলের ওপর তা ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন তাকিয়ে আছেন, কিন্তু পাশের বক্সে কী হচ্ছে সেটা তিনি দেখছেন না, স্পণ্টতই চাইছেন না দেখতে। ইয়াশ্ভিনের মুখে তেমন একটা ভাব যা ফুটে উঠত জ্য়ায় হেরে গোলে। মুখ গোমড়া করে বাঁয়ের মোচটা মুখের মধাে ক্রমাগত গিলতে গিলতে তিনি কটদেক চাইছিলেন পাশের বক্সেটায়।

বাঁ পাশের ওই বক্সটায় ছিলেন কার্তাসোভরা। দ্রন্দিক তাঁদের চিনতেন

এবং এও জানতেন যে আহ্লা তাঁদের পরিচিত। কার্তাসোভ পত্নী ছোটোখাটো শীর্ণা এক নারী, আহ্লার দিকে পিছন ফিরে নিজের বন্ধে দাঁড়িয়ে স্বামী তাঁকে যে কেপটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেটা পরিছিলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ ও ক্রন্ধ। উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছিলেন তিনি। টেকোমাখা মুটকো কার্তাসোভ স্বীকে শাস্ত করার চেন্টা করতে করতে অবিরাম তাকাচ্ছিলেন আহ্লার দিকে। স্বী বেরিয়ে গেলে স্বামী অনেকখন অপেক্ষা করলেন আহ্লার চোখে পড়া এবং স্পন্টতই তাঁকে অভিবাদন জানাবার জন্য। কিন্তু বোঝা গেল আহ্লা ইচ্ছে করেই তাঁকে লক্ষ করছেন না, ইয়াশ্ভিনের নিচু হয়ে আসা চুল-ছাঁটা মাথার উদ্দেশে কী যেন বলছিলেন। অভিবাদন না করেই বেরিয়ে যেতে হল কার্তাসোভকে, ফাঁকা হয়ে গেল বক্সটা।

কার্তাসোভ দম্পতি আর আল্লার মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা দ্রন্দিক না জানলেও এটা ব্রুলেন যে আল্লার পক্ষে কিছ্ন একটা ঘটেছে যা অপমানকর। এটা তিনি ব্রুলেন যা দেখলেন তা থেকে এবং আরও বেশি ব্রুলেন আল্লার ম্থ দেখে, যিনি গৃহীত ভূমিকা চালিয়ে যাবার জন্য শেষ শক্তি সংগ্রহ করছেন বলে তিনি জানতেন। বাহ্যিক প্রশান্তির এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ উৎরাল। যারা তাঁকে আর তাঁর মহলকে জানে না, সমাজে দর্শনি দিতে এবং নিজের লেস-ভূষণ আর র্পে এমন লক্ষণীয়র্পে দর্শনি দিতে পারছেন বলে নারী সমাজের সমবেদনা, দ্রোধ ও বিস্মারের কথাগালো যারা শোনে নি, তারা এই মহিলার প্রশান্তি ও র্পে মৃদ্ধ হত, ভাবতেই পারত না যে উনি লাঞ্ছনা-মঞ্চে চাপানো এক ব্যক্তির মর্মপীতা বোধ করছেন।

কিছ্ একটা ঘটেছে তা জানায়, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা না জানায় যন্দ্রণাকর উদ্বেগ হচ্ছিল শ্রন্ ফির, তাই কোনো কিছ্ জানার জন্য গেলেন দাদার বক্সে। আল্লার বক্সের বিপরীত ধাপ দিয়ে উঠে বের,তে গিয়ে তাঁর দেখা হয়ে গেল রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব কম্যান্ডারের সঙ্গে। দ্বজন পরিচিতের সঙ্গে কহাছিলেন তিনি। আলাপে কারেনিনদের নামোল্লেখ কানে এল শ্রন্ কির এবং লক্ষ করলেন কিভাবে উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডেকে আলাপীদের দিকে অর্থপূর্ণে দুন্টিপাত করলেন কম্যান্ডার।

'আরে. দ্রন্দিক যে! রেজিমেণ্টে আসছ কবে? একটা ভোজ ছাড়া তোমায় তো যেতে দিতে পারি না আমরা। তুমি আমাদের যে ম্ল শিকড' --- বললেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার। 'সময় পাচ্ছি না, খ্ব দ্বংখের কথা, পরের বাব' বলে ভ্রন্ স্কি উঠলেন দাদার বক্সের দিককার সি'ডি বেয়ে।

বক্সে দাদার সঙ্গে ছিলেন ইম্পাতের মতে। কুন্ডলী করা চুল নিয়ে দ্রন্মিকর মা, বৃদ্ধা কাউন্টেস। ভারিয়া আর প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হল একতলার করিডরে।

প্রিন্সেস সরোকিনাকে মায়ের কাছে পেণছে দিয়ে এসে দেবরের করমর্দান করে ভারিয়া তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সেই কথা। এত উত্তেজিত তাঁকে দ্রন্দিক আগে কখনো দেখেন নি।

'আমি মনে করি এটা অতি হীন ও জঘন্য কাজ, মাদাম কার্তাসোভার কোনো অধিকার নেই। মাদাম কারেনিনাকে...' বলতে শ্রুর্ করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু কী হয়েছিল? আমি কিছ্ম জানি না।'

'সেকি, তুমি কিছা শোনো নি?'

'তুমি জানো তো, এ ব্যাপারটা আমি শর্নছি সবার শেষে।'

'এই কার্তাসোভার মতো বিছুটি জীব আর আছে কি?'

'কিন্ত কী সে করেছে?'

'আমি স্বামীর কাছে শ্নেলাম... কারেনিনাকে অপমান করেছে সে। ওর স্বামী পাশের বক্স থেকে কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শ্নে করেছিলেন আর কার্তাসোভা এক নাটক বাধায়। লোকে বলছে, সে নাকি অপমানকর কিছু একটা বলে বেরিয়ে যায়।'

'কাউণ্ট, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন' বঞ্জের দরজায় মুখ বাডিয়ে বললেন প্রিনেসস সরোকিনা।

'এদিকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি' - মা বললেন ঈবং বিদ্রুপের হাসি হেসে, 'তোর যে দেখা পাওয়াই ভার'

ছেলে দেখলেন যে আনন্দের হাসি তিনি চাপতে পারছেন না।

'প্রণাম মা। আমি এলাম আপনার কাছে' - - নির্ভাপ কণ্ঠে বললেন দ্রন্দিক।

'কেন তুই গোল না faire la cour à madame Karenine?'\*,

মাদাম কারেনিনার পরিতোষণে? (ফরাসি।)

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে তিনি যোগ দিলেন; 'Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.'\*

'মা, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সামনে এ সব কথা না বলতে' — ভুরু কু'চকে দ্রন্দিক বললেন।

'আমি তাই বলছি যা লোকে বলছে।'

কোনো জবাব দিলেন না দ্রন্দিক, প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে কয়েকটা বাক্য বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। দোরগোড়ায় দেখা হল দাদার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আ, আলেক্সেই! কী জঘন্যতা! মহিলাটি একটি গর্দভ, তার বেশি কিছ্ব নয়... আমি এক্ষ্বনি ভাবছিলাম আন্নার কাছে যাব। চল যাই একসঙ্গে।'

দ্রন্দিক তাঁর কথা শ্রাছিলেন না, দ্রত পদক্ষেপে নিচে নামছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন কিছ্ একটা করা দরকার, কিন্তু কী সেটা জানতেন না। আমা নিজেকে এবং তাঁকে এমন একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলেছেন বলে তার জন্য একটা বিরক্তি এবং সেইসঙ্গে তাঁর কন্টের জন্য অন্কম্পায় দোলায়িত হচ্ছিলেন তিনি। নিচে স্টলে নেমে তিনি সোজা গেলেন আমার বক্ষের কাছে। বক্সে স্প্রেমভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে:

'টেনর আর নেই। Le moule en est brisé.'\*\*

আল্লার উদ্দেশে মাথা ন্ইয়ে ভ্রন্ফিক থামলেন দ্বেমভকে অভিবাদনের জন্য।

'আপনি সম্ভবত দেরিতে এসেছেন, সেরা আরিয়াটা আপনার শোনা হয় নি' --- দ্রন্স্কিকে আল্লা বললেন যে দ্ভিপাতে সেটা তাঁর মনে হল বিদ্রপাত্মক।

কঠোর দ্থিতৈত তাঁব দিকে তাকিষে দ্রন্সিক বললেন, 'আমি সঙ্গীতের তেমন সমঝদার নই।'

'যেমন প্রিন্স ইয়াশ্ভিন' — হেসে বললেন আল্লা, 'ওঁর ধারণা পাতি গাইছেন বড়ো চড়া গলায়।'

পড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনপত্রটা ভ্রন্ শ্বিক তুলে দিলে দীর্ঘ দস্তানা পরা ছোটো হাতে সেটা নিয়ে আন্না বললেন 'ধন্যবাদ!' এবং হঠাৎ সেই মৃহ্তেই স্বন্দর মুখখানা তাঁর কে'পে উঠল। উঠে চলে গেলেন বক্সের পেছন দিকে।

চমক লাগিয়েছে সে। তার জন্যে লোকে ভূলে যাচ্ছে পাত্তিকেও (ফরাসি);

<sup>\*\*</sup> উধাও হয়েছে (ফরাসি)।

পরের অঙ্কে তাঁর বক্স শ্না দেখে কাভাতিনা'র ধর্ননতে স্তিমিত হয়ে আসা থিয়েটার হলে ক্রুদ্ধ হিসহিসানি জাগিয়ে প্রন্দিক স্টল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরলেন হোটেলে।

আন্না আগেই চলে এসেছিলেন। দ্রন্দিক যথন তাঁর ঘরে চুকলেন, তিনি তথন একা, যে সাজে থিয়েটারে গিয়েছিলেন সেই সাজেই। দেয়ালের কাছে প্রথম কেদারাটায় বসে তিনি চেয়ে ছিলেন সামনের দিকে। দ্রন্দিকর দিকে একবার দ্ভিপাত করেই তক্ষ্মিন তিনি ফিরে গেলেন আগের অবস্থায়।

'আহাা' - - দ্রন্দিক ডাকলেন।

'তুমি, সব তোমার দোষ!' উঠে দাঁড়িয়ে হতাশা ও বিদ্বেয়ের অশ্রেজনে রুদ্ধ কপ্রে চেণ্টিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম না থেতে। জানতাম যে তোমার অমঙ্গল হবে...'

'অমঙ্গল!' চে'চিয়ে উঠলেন আলা, 'সাংঘাতিক! যতদিন বাঁচি, এটা ভূলন না কখনো। ও বললে যে আমার পাশাপাশি বসে থাকা ওর পঞ্চে লংজার কথা।'

'হাঁদা মাগীর কথা' --- বললেন দ্রন্সিক, 'কিন্তু কী দরকার ছিল ঝু'কি নেওয়ার চ্যালেঞ্জ করার...'

'তোমার ওই প্রশান্তিকে আমি ঘ্ণা করি। আমাকে ওই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া উচিত ছিল না তোমার। যদি আমায় ভালোবাসতে...'

'আল্লা, ভালোবাসার কথা কেন...'

'হ্যাঁ, আমি যেমন ভালোবাসি তেমন যদি ভালোবাসতে, আমার মতো যদি যক্ত্রণায় ভূগতে...' দ্রন স্কির দিকে চেয়ে সভয়ে বললেন আলা।

তাঁর জন্য দ্রন্দিকর মায়া হলেও বিরক্তি ধরছিল। তিনি থে ভালোবাসেন এ আশ্বাস তাঁকে দিলেন, কেননা ব্ঝতে পারছিলেন যে কেবল এইটেই শাস্ত করতে পারবে তাঁকে, কথায় তাঁকে তিরদ্কার করলেন না. কিন্তু তিরুক্কার করলেন মনে মনে।

এবং ভালোবাসার যে আশ্বাসদান তাঁর কাছে এত ছে'দো লাগছিল যে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু আলা আকণ্ঠ পান কণ্টে ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে উঠলেন। এর পরের দিন দ্'জনের মিটমাট হয়ে গেল প্ররোপ্রার, যাত্রা করলেন গ্রামে।



ষদ্ধ অংশ

CONFERENCE OF THE PARTY OF THE

11 5 11

ছেলেমেরেদের নিরে
দারিরা আলেক্সান্দ্রভনা
গ্রীষ্মটা কাটালেন বোন
কিটি লেভিনার কাছে,
পক্রোভ্স্করেতে। তাঁর
নিজের মহালের বাড়িটা
একেবারে ভেঙে
পড়িছল, লেভিন এবং

ভার দ্বী ভাঁকে বোঝান গ্রীষ্মটা ভাঁদের ওথানেই কাটাতে। স্তেপান আর্কাদিচ খ্বই অনুমোদন করেন ব্যবস্থাটা। বললেন যে, গরম কালটা সপরিবারে গ্রামে কাটাতে বাধা দিছে ভাঁর কাজ, এটা ভাঁর পক্ষে অভীব সনুখের ব্যাপার হত। মদেকায় থেকে তিনি মাঝে মধ্যে গ্রামে আসভেন দিন দ্ব্যেকের জন্য। সমস্ত সন্তান ও গৃহিশিক্ষিকাকে নিয়ে ডিল্ল ছাড়াও লেভিনদের ওথানে আসেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী. অনভিজ্ঞা গর্ভবিভ! কন্যার দেখাশুনা করা নিজের কর্জবা বলে প্রান করেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিদেশে কিটির সখ্য হয়েছিল ভারেজ্বার সঙ্গে, সে কথা দিয়েছিল যে কিটির বিয়ে হলে সে আসবে তার কাছে, সেটা সে পালন করে এল বান্ধবী সকাশে। সবাই এরা লেভিনের দ্বীর আত্মপরিজন। আর তাঁদের সবাইকে লেভিন পছন্দ করলেও লেভিনীয় জগৎ ও ব্যবস্থাটার জন্য ভাঁর থানিকটা দ্বঃখ হত, যা ভাঁর ভাষায় 'শোরবাংদ্কি' উপাদানের এই প্লাবনে ভেসে গেছে। এ গ্রীড্রো নিজের আত্মীয় বলতে এসেছিলেন সংভাই সের্গেই ইভানোভিচ, তবে তিনিও লেভিনীয় নয়, কজ্নিশেভ বংশের লোক, ফলে লেভিনীয় আমেজ উবে গিয়েছিল একেবারেই।

বহুদিন খালি পড়ে থাকা লেভিনের বাড়িটা লোকে এমন ভরে উঠল যে প্রায় কোনো ঘরই আর খালি রইল না। আর প্রায় প্রতিদিন খাবার টোবলে বসে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীকে লোক গুণুডে হত, আর যে নাতি বা নাতনিটি অশভুভ তের নম্বরে পড়ত, তাকে বসাতেন আলাদা ছোটো একটা টোবলে। সংসার চালাবার খুবই চেন্টা ছিল কিটির, কিন্তু অতিথি ও শিশুদের গ্রীম্মকালীন খিদে মেটাবার জন্য মুর্গি, টাকি, হাস সংগ্রহে তারও ঝামেলা হত কম নয়।

সবাই খেতে বসেছিল। ডব্লির ছেলেমেয়ে, গৃহিশিক্ষিকা এবং ভারেজ্বা পরিকল্পনা ফাঁদছিল ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য কোথায় যাওয়া সবচেয়ে ভালো। বিদ্যা-বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অতিথিদের মধ্যে সের্গেই ইভানোভিচের সম্মান ছিল প্রায় ভক্তির সমতুল্য, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন ব্যাঙের ছাতার আলোচনায়।

ভারে জ্বার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও। ব্যাঙের ছাতা খ্রুতে বড়ো ভালোবাসি আমি। ওটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় একটা কাজ বলে মনে হয়।'

'বেশ তো, খ্ব আনন্দের কথা' — ভারেজ্কা বললে লাল হয়ে। কিটি আর ডল্লি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইদানাং কিটি যে অনুমান নিয়ে খ্ব মেতে উঠেছিল, ভারেজ্কার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে যাবার জন্য বিদ্বান বৃদ্ধিমান সের্গেই ইভানোভিচের প্রস্তাবে সমর্থিত হল সেটা। মায়ের সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি কথা শ্রু করলে যাতে তার চাউনি চোখে না পড়ে। খাবার পর তাঁর কফির কাপ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ বসলেন ড্রায়ং-র্মের জানলার কাছে, ভাইয়ের সঙ্গে যে আলাপটা শ্রু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যেতে যেতে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে, যেখান দিয়ে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে বের্বে ছেলেমেয়েরা। ভাইয়ের কাছে জানলায় বসলেন র্লেভন।

স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিটি, যে আলাপটা তার কাছে আকর্ষণহীন, স্পষ্টতই সেটা শেষ হবার পর স্বামীকে কিছু একটা বলবার জন্য।

'বিয়ের পর তুই অনেক বদলে গেছিস আর সেটা ভালোই' — কিটির দিকে চেয়ে হেসে এবং স্পষ্টতই শুরু করা কথাবার্তাটায় বিশেষ আগ্রহ না রেখে বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'তরে অতি কিন্তুত সব মতামত আঁকড়ে থাকার নেশা তোর যায় নি।'

'কাতিয়া, দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভালো নয়' — তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্থপর্ণ দ্ছিটতে বললেন লেভিন।

'তবে সময় হয়ে গেছে' — ছ্রুটন্ত ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

সবচেয়ে আগে তাঁর কাছে ছুটে এল টান-টান মোজা পায়ে পাশকে ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে তানিয়া, ব্যাঙের ছাতা তোলার ঝুড়ি আর সেগেই ইভানোভিচের টুপি দোলাতে দোলাতে।

অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে, পিতার চমংকার চোথজোড়ার মতো তার দ্বৃটি চোথ জবলজবল করে সে সেগেই ইভানোভিচকে তাঁর টুপি দিয়ে ভীর্ ভীর্ কোমল হাসিতে তার ঔদ্ধত্য নরম করে এনে বেশ ব্যঝিয়ে দিলে যে টুপিটা সে তাঁকে পরাতে চায়।

সের্গেই ইভানোভিচের হাসি দেখে সে ব্রুলে যে ওটা সম্ভব। সম্ভর্পাণে টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ভারেঙ্কা অপেক্ষা করছে।'

মাথায় শাদা র্মাল বে'ধে হল্দ একটি স্তী ফ্রকে ভারেজ্কা দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

'আসছি, আসছি ভারভারা আন্দেয়েভনা' — কফি শেষ করে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে রুমাল আর সিগারেট কেস রেখে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কী ভালো আমাদের ভারেৎকা, তাই না?' সের্গেই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়াতেই কিটি বললে স্বামীকে। বললে এমনভাবে যাতে সের্গেই ইভানোভিচ কথাটা শ্বনতে পান এবং বোঝাই যায় যে সেটাই চাইছিল কিটি। 'আর কী স্কুদরী, মর্যাদাময় সৌন্দর্য! ভারেৎকা!' চে'চিয়ে ডাকলে কিটি. 'তোমরা কলের বনে যাবে? আমরা সঙ্গ ধরব তোমাদের।'

'তুই তোর অবস্থাটা একেবারে ভুলে যাস কিটি' — তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষী, 'অমন চিংকার করা উচিত নয়।'

কিটির ডাক আর মায়ের তিরস্কার শুনে ভারেণ্কা দুত লঘ্ পদক্ষেপে গেল কিটির কাছে। তার গতিভঙ্গির দুত্তা, সঙ্গীব মুখমণ্ডলের রক্তিমা — সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে। সে অসাধারণটা কী, কিটি তা জানত, এবং মনোযোগ দিয়ে তাকে সে লক্ষ করছিল। ভারেণ্কাকে সে ডাকল কেবল কিটির ধারণায় আজ ডিনারের পরে বনে যে গ্রেত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটার কথা, তার জন্য মনে মনে তাকে আশীর্বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

তাকে চুম থেয়ে ফিসফিসিয়ে সে বললে, 'ভারেখ্কা, একটা ব্যাপার ঘটলে আমি খুবই সুখী হব।'

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন তো?' যে কথাটা ভাকে বলা হল, সেটা যেন তার কানে যায় নি এমনি ভাব করে বিব্রত হয়ে ভারেজ্জ জিগোস করলে লেভিনকে।

'আমি যাব, তবে মাড়াই তলা পর্যন্ত। সেথানেই থেকে যাব।'
'কী তোমার এত গরজ পড়ল?' বললে কিটি।

'নতুন গাড়িগ্লেলা দেখতে আর হিসাব করতে হবে' — লেভিন বললেন, 'আর তুমি থাকবে কোথায়?'

'খোলা বারান্দায়।'

# n e n

সমস্ত নারীই জনটেছিলেন বারান্দায়। সাধারণতই খাবার পর সেখানে বসে থাকতে তাঁরা ভালোবাসতেন, কিন্তু আজ আরো একটা ব্যাপার ছিল। বাচ্চার ফতুয়া সেলাই আর কম্বল বোনার যে কাজে সবাই বাস্ত থাকত, তা ছাড়াও আজ সেখানে জ্যাম বানানো হাচ্ছল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে নতুন এক পদ্ধতিতে, বিনা জলে। নতুন এই পদ্ধতিটা কিটি চাল্করছে, যা চলে তাঁদের বাড়িতে। এ ব্যাপারটাব ভার আগা ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার, যাঁর বিশ্বাস ছিল যে লেভিনদের সংসারে যা হবে তা কখনো খারাপ হতে পারে না; স্ট্রবেরি জ্যামে তিনি তাহলেও জল দিয়েছিলেন এই দৃঢ় মত নিয়ে যে জিনিসটা অন্য কোনো ভাবে হতে পারে না। তাতে তিনি ধরা পড়ে যান এবং এখন সবার সমক্ষে তৈরি হচ্ছে র্যাম্পরেরি জ্যাম, আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়াও জ্যাম হতে পারে ভালো।

রাঙা আর রাগান্বিত মুখে, এলোমেলো চুলে, কনুই অবধি অনাব্ত হাতে উনুনের ওপর ব্তাকারে গামলা ঘোরাচ্ছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বিষয় দৃষ্টিতে র্যাম্পর্বোরগুলোর দিকে তাকিয়ে সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যেন তা সিদ্ধ না হয়ে জমে যায়। র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানোয় নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা গণ্য করে প্রিম্স-মহিষী আগাফিয়া মিখাইলোভনার লোধ টের পেয়ে ভাব করছিলেন যে তিনি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত, র্যাম্পর্বোর দিকে তাঁর নজর নেই, কথা কইছিলেন অন্য বিষয়ে, কিন্তু আড়চোখে চাইছিলেন উন্নের দিকে।

'আমার চাকরানিদের পোশাকের জন্যে সর্বদা আমি নিজে শস্তা ছিট কিনে দিই' — যে প্রসঙ্গটা শ্রের্ হয়েছিল তার জের টেনে বলছিলেন তিনি... 'ফেনা তুলে ফেলার সময় হয় নি কি ঠাকর্ন?' আগাফিয়া মিখাইলোভনার উদ্দেশে বললেন তিনি; 'নিজে তোর এ কাজ করা একেবারে বারণ, খ্রুব গরম' — বললেন কিটিকে।

'আমি করছি' — বলে ডাল্ল উঠে দাঁড়ালেন এবং চিনির ফেনিল ভিয়ানে সাবধানে চামচ নাড়তে লাগলেন, চামচেতে লেগে যাওয়া গাদ ঝাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই লাল রঙের সিরাপ চোয়ানো হল্দ-গোলাপী ফেনায় জমে-ওঠা একটা ডিশে চামচটা ঠুকছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদর সম্পর্কে ভাবছিলেন, 'চায়ের সঙ্গে কী আহ্মাদেই না্ এটা ওরা খাবে!' মনে পড়ল তিনি নিজে যখন শিশ্ব ছিলেন তখন সবচেয়ে যেটা ভালো, সেই ফেনাটা বড়োরা খায় না দেখে ভারি অবাক লাগত তাঁর।

সেইসঙ্গে লোককে কিভাবে উপহার দেওয়া ভালো, এই চিন্তাকর্ষক প্রসঙ্গটা চালিয়ে ডল্লি বললেন, 'স্থিভা বলে, টা্কা দেওয়া অনেক ভালো, কিন্তু…'

'টাকা কেন?' সমস্বরে বলে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী ও কিটি, 'উপহারের কদর করে ওরা।'

'যেমন আমি গত বছর আমাদের মারেনা সেমিওনোভনার জন্যে ঠিক পর্পালনের নয়, তবে ঐ ধাঁচের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম' — বললেন প্রিক্স-মহিষী!

'মনে আছে, পোশাকটা সে পরেছিল আপনার জন্মদিন।'

'স্বেদর প্যাটার্ণ'; কী সহজ, অথচ সম্ভ্রান্ত। ওর না হলে আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা বানাতাম। ভারেঞ্কার ফ্রকের মতো কিছু। দেখতে স্বন্দর অথচ শস্তা।'

'এখন মনে হচ্ছে তৈরি' — চামচ থেকে সিরাপ ফেলতে ফেলতে ডব্লি বললেন। 'যথন গ্রাট বে'ধে যাবে, তখন। আরো একটু জনালে রাখ্ন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।'

'জনালালে এই মাছিগনলো!' রেগে বললেন আগফিয়া মিখাইলোভনা।
'দাঁড়াবে ঐ একই' — যোগ দিলেন তিনি।

'আহ, কী স্কুনর, তাড়া দেবেন না ওকে' — রেলিঙের ওপর বসে বোঁটা উলটে র্যাম্পর্বোর ঠে।কর্মাচ্ছিল একটা চড়াই, সেটা দেখে হঠাৎ বলে উঠল কিটি।

'হ্যাঁ, তবে তুই সরে আয় উন্নের কাছ থেকে' — মা বললেন।

'A propos de Varenka'\* — কিটি বললে ফরাসিতে যা তাঁরা অনবরত বলছিলেন যাতে আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুতে না পারেন। 'জানেন মা, কেন জানি আজ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি। আপনি ব্রুতে পারছেন কী। কী ভালোই না হয় তাহলে!

'ওস্তাদ ঘটকী বটে!' ডল্লি বললেন, 'কী সাবধানে আর কায়দা করে ও মেলাচ্ছে ওঁদের…'

'না, আপনি বলনে মা, আপনি কী ভাবছেন?'

'ভাববার কী আছে? উনি' (বলাই বাহ্নলা উনি মানে সের্গেই ইভানোভিচ) 'সর্ব'দাই রাশিয়ায় সবচেয়ে কাম্য পাচ হতে পারতেন; এখন অবশ্য বয়স হয়েছে, তাহলেও আমি জানি, এখনো অনেকেই ওঁকে বিয়ে করতে রাজি থাকবে... এ মেয়েটির দয়ামায়া আছে, কিন্ত উনি হয়ত...'

'না, আপনি ব্বো দেখন মা, কেন ওঁদের দ্'জনের পক্ষেই এর চেয়ে ভালো কিছন আর হয় না। প্রথমত — ভারেৎকা অপর্ব মেয়ে!' কিটি বললে তার একটা আঙ্কল গুটিয়ে।

'উনি যে ভারেৎকাকে খ্বই পছন্দ করছেন, তা ঠিক' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'তারপর, সমাজে ওঁর এমন প্রতিষ্ঠা যে বৌয়ের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা ওঁর কাছে একেবারে নিম্প্রয়োজন। শ্ব্দ্ব একটি জিনিস ওঁর দরকার ---ভালো, শান্তমিষ্ট, মিষ্টি একটি স্থী।'

'হ্যাঁ, ভারেঙ্কার সঙ্গে উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

ভালো কথা ভাবেৎকার ব্যাপারে (ফরাসি)।

'তৃতীয়ত দরকার দ্বাী যেন তাঁকে ভালোবাসে। ভালো সে তো বাসে... বিয়েটা হলে কী ভালোই না হয়!.. পথ চেয়ে আছি, ওঁরা যথন বন থেকে ফিরবেন, ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। ওঁদের চোখ দেখেই আমি ব্বেথ যাব। কী আনন্দই যে হত! তুমি কী মনে করে। ডল্লি?'

'আরে, অন্থির হ'স নে। অস্থির হওয়া তোর এখন বারণ' — মা বললেন।

'আমি অস্থির হচ্ছি না মা। আমার মনে হচ্ছে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন।'

'কিভাবে আর কখন যে প্রের্ষেরা পাণিপ্রার্থনা করে সেটা ভারি অন্ধূত... প্রথমে কেমন একটা বাধা থাকে, তারপর হঠাং তা ভেঙে পড়ে' — স্থেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হাসি হেসে বললেন ডল্লি।

হঠাৎ কিটি জিগ্যেস করলে, 'আচ্ছা মা, বাবা আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিভাবে?'

'বিশেষত্ব কিছু ছিল না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার' --- বললেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু সে ব্যাপারটা মনে পড়ায় মুখ তাঁর জনলজনল করে উঠল। 'ছিল না মানে? আপনার কাছে কথাটা পাড়তে দেওয়ার আগে ভালো তো বাসতেন?'

নারী জীবনের প্রধান এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারছে বলে খুবই একটা তৃপ্তি পাচ্ছিল কিটি।

'ভালোবাসতাম বৈকি। ও এসেছিল আমাদের কাছে, গ্রামে।' 'কিন্তু কী করে সব স্থির হয়ে গেল মা?'

'তুই ব্রিঝ ভাবিস তোরা নতুন কিছ্র একটা ভেবে বার করেছিস? সবই একই ব্যাপার: স্থির হয়ে গেল চোথ দিয়ে, হাসি দিয়ে।'

'ভারি সত্যি কথা বলেছ মা! ঠিক ঐ চোখ আর হাসি দিয়েই' — সমর্থন করলেন ডব্লি।

'কিন্তু কী কথা উনি বলেছিলেন?'

'কস্তিয়া তোকে কী বলেছিল?'

'সে লিখেছিল খড়ি দিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার!.. আমার মনে হচ্ছে সেযেন কত দিন আগে!' কিটি বললে।

তিনজন নারী ভাবতে লাগলেন একই কথা। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলে

কিটি। তার মনে পড়ছিল বিয়ের আগের গোটা শীতকালটা আর ভ্রন্স্কির জন্য তার আকুলতা।

'শুখ্ একটা ব্যাপার... ভারেজ্কার আগেকার প্রেমটা' - কিটি বললে, চিন্তার স্বাভাবিক যোগসম্পর্কে ব্যাপারটা মনে পড়েছিল তার: 'সের্গেই ইভানোভিচকে ঘটনাটার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, তাঁকে তৈরি করে রাখতে। ওরা, সমস্ত প্রবৃষই' – যোগ দিল কিটি, 'আমাদেব অতীত নিয়ে সাংঘাতিক ঈর্ষাপরায়ণ।'

'সবাই নয়' — ডব্লি বললেন, 'তুই তোর স্বামীকে দিয়ে বিচার করছিস। আজও পর্যন্ত ভ্রন্স্কির কথা ভেবে ওর যন্ত্রণা হয়। তাই না / সত্যি?' 'সত্যি' — চোথে হাসি নিয়ে চিস্তাচ্ছন্নভাবে বললে কিটি।

কন্যার জন্য নিজের জননীস্থলভ উদ্বেগ নিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'শুধু আমি জানি না তোর কোন অতীতটায় ওর দুর্শিচন্তা হতে পারে। ভ্রন্দিক তোকে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে? সমস্ত মেয়ের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে থাকে।'

'কিন্তু সে নিয়ে আমরা কথা কইছি না' — কিটি বললে লাল হয়ে। না, দাঁড়া' — বলে গেলেন মা, 'দ্রন্স্কির সঙ্গে আমি কথা বলি, সেটা তুই-ই পরে চাস নি। মনে আছে?'

'আহ, মা!' কিটি বললে মুখভাবে যন্ত্রণা নিয়ে।

'এখন তোদের আর বে'ধে রাখা যায় না… তবে তোর সম্পর্কটা উচিত সীমার বাইবে যেতেই পারে নি; আমি নিজেই ওকে ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু তোর বাছা অস্থির হওয়া উচিত নয়। সেটা মনে রেখে শাস্ত হ' তো।'

'আমি একেবারে শাস্ত, মা।'

'কিটির পক্ষে কী সোভাগ্যের ব্যাপার হয়েছে যে আন্না এসেছিলেন ডাল্ল বললেন, 'আর আন্নার পক্ষে কী দ্বর্ভাগ্য। একেবারে উল্টোটা' নিজের ভাবনায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যোগ দিলেন ডাল্ল, 'তখন আন্না ছিলেন ভারি স্বখী আর কিটি নিজেকে দ্বর্ভাগা মনে করত। কেমন একেবারে উল্টো! আমি প্রায়ই ভাবি আন্নার কথা।'

'ভাবনার লোক পেলি বটে! ইতর, জঘনা, হৃদয়হীন নারী' — বললেন মা, কিটির যে দ্রন্দিকর সঙ্গে বিয়ে হল না, হয়েছে লেভিনের সঙ্গে এটা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। 'এ সব কথা বলার কী যে এত সাধ' — বিরক্তিতে বললে কিটি, 'আমি ও নিয়ে ভাবি না, ভাবতে চাই না... ভাবতে চাই না' — বারান্দার সি'ড়িতে স্বামীর পরিচিত পদশব্দে কান পেতে থেকে প্রনরাব্তি করলে সে।

বারান্দায় উঠে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী নিয়ে ঐ ভাবতে চাওয়া হচ্ছে না?'

কেউ জবাব দিলেন না, উনিও প্রশ্নটা করলেন না দ্বিতীয়বার।

'আপনাদের নারী রাজ্যে অশাস্তি ঘটালাম বলে দ্বঃখ হচ্ছে' — লেভিন বললেন সকলের দিকে অপ্রসন্ন দ্ভিপাত করে। তিনি ব্রেছিলেন যে এমন কিছু নিয়ে কথা হচ্ছিল যা তাঁরা বলতে চান না তাঁর সামনে।

র্যাম্পরেরি জ্যাম বানানো হচ্ছে বিনা জলে, এ নিয়ে, এবং সাধারণভাবে শ্যেরবার্গম্কদের প্রভাবে আগাফিয়া মিখাইলোভনার অসন্তুন্টি তিনিও বোধ করলেন মুহ্রতের জন্য। তাহলেও হেসে গেলেন কিটির কাছে।

'কী, কেমন?' তিনি বললেন সেইরকম একটা ম্খভাব নিয়ে, কিটির সঙ্গে কথা বলার সময় আজকাল সবাই যা অবলম্বন করে।

'কিছ্ব না। ভালোই, আর তোমার ব্যাপার-স্যাপার?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'সাধারণ গাড়ির চেয়ে তিনগন্ন মাল নিচ্ছে ওয়াগনগন্লো। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্যে যাওয়া হবে নাকি? আমি ঘোড়া জনততে বলেছি।' 'সেকি, তুমি কিটিকে নিয়ে যেতে চাও বাগ-গাড়িতে?' প্রিন্স-মহিষী

বললেন তিরস্কারের সারে।

'ঘোড়াগুলোকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, প্রিন্সেস।'

প্রিম্প-মহিষীকে লেভিন কখনো 'মা' সম্বোধন করেন নি, যা করে থাকে জামাতারা, এটা প্রিম্প-মহিষীর ভালো লাগত না। কিন্তু প্রিম্প-মহিষীর প্রতি তাঁর বেশ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের প্রয়াতা জননীর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগকে কল্মিত না করে তাঁকে মা বলা সম্ভব ছিল না।

'মা, আপনিও চলনে আমাদের সঙ্গে' — বললে কিটি। 'এই সব অবিবেচনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি পায়ে হে'টে যাব, সেটা তো আমার পক্ষে ভালো' — এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে কিটি তাঁর হাত ধরনে। 'ভালো, কিন্তু সর্বাকছ্রই মাত্রা আছে' — বললেন প্রিন্স-মহিষী।
'কি আগাফিয়া মিখাইলোভনা, জ্যাম তৈরি?' জাগাফিয়া মিখাইলোভনার
দিকে চেয়ে হেসে তাঁকে খ্রিশ করার চেন্টায় লেভিন বললেন, 'নতুন
পদ্ধতিটা ভালো?'

'ভালো হওয়াই উচিত। তবে আমাদের কাছে কডা পাক।'

'সেটাই তো ভালো আগাফিয়া মিখাইলোভনা, টকে যাবে না। আমাদের ঠাণ্ডী ঘরের বরফ গলে গেছে, কোথাও ওগালো রাখবার জায়গা নেই' --শ্বামীর ইচ্ছাটা কী তৎক্ষণাৎ ব্ঝতে পেরে এবং নিজেও সেই একই ইচ্ছাবশে ব্দ্ধাকে বললে কিটি, 'তবে আপনার নোনা শ্বজিগালো যা. মা বলেন তেমন তিনি খান নি কোথাও' -- হেসে ব্দ্ধার মাথার র্মাল ঠিক করে দিয়ে যোগ দিলে সে।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা কিটির দিকে চাইলেন রাগত দৃণ্টিতে।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না গো। আপনাদিগে দ্ব'জনাকে একবার দেখলেই আমার আনন্দ' — বললেন উনি আর এই অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় মন গলে গেল কিটির।

সে বললে, 'চলনে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা তুলতে, জায়গাগ্লো দেখিয়ে দেবেন।'

আগাফিয়া মিখাইলোভনা হেঙ্গে মাথা নাড়লেন, যেন বলতে চান, 'আপনাদের ওপর রাগ করে সূত্র আছে, কিন্তু ওটি হবে না।'

'আমি যা বলছি তাই করে দেখনন' — বললেন প্রোঢ়া প্রিন্স-মহিষী। 'জ্যামের ওপর কাগজ রেখে রাম দিয়ে ভেজান, বরফ না থাকলেও ছাতা পডবে না।'

## n o n

স্বামীর সঙ্গে একা হতে পারার স্থোগ পেয়ে ভারি খ্রিশ হয়েছিল কিটি, কেননা বারান্দায় গিয়ে যখন তিনি জিগোস করেছিলেন কী নিয়ে কথা হচ্ছে এবং কেউ জবাব দিলেন না, তখন তাঁর অতি সংবেদনশন্দল ম্খখানায় ক্ষোভের যে একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল, সেটা কিটির চোধে পড়েছিল। পায়ে হে\*টে যখন তাঁরা অনাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে ধ্লোভরা, রাইয়ের মঞ্জরি আর শস্যদানা ছড়ানো সমতল রাস্তায় উঠলেন, কিটি স্বামীর হাতের ওপর রীতিমতো ভর দিয়ে তাঁকে টানলেন নিজের দিকে। মৃহ্তের বির্পতা লেভিন ভূলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই, আর কিটিকে একা পেয়ে এখন, তার অস্তঃসত্তা অবস্থা নিয়ে ভাবনা মৃহ্তের জন্যও যাচ্ছিল না মন যখন তখন তিনি অনুভব করলেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে সায়িধ্যের একেবারে কামগন্ধহীন, তাঁর পক্ষে নতুন, আনন্দময় একটা উপভোগ। বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি শ্নতে চাইছিলেন কিটির কপ্সত্রর: গর্ভবতী অবস্থায় যা এখন তার দ্ভির মতোই বদলে গিয়েছে। যেমন তার চাউনিতে, তেমনি তার গলার স্বরে ছিল এমন একটা কোমলতা আর গভীরতা যা অনেকটা শৃধ্ব নিজের প্রিয় বিষ্য়ে মগ্ন লোকেদের মধ্যে দেখা যায়।

'হয়রান হয়ে পড়বে না তো? আমার ওপর আরো বেশি ভর দাও' — কিটিকে বললেন লেভিন।

'না, তোমার সঙ্গে শা্ধ্ব একা থাকতে পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে; ওঁদের সঙ্গ আমার যতই ভালো লাগা্বক, বলতে বাধা নেই যে আমাদের দা্জনকার একসঙ্গে শীতের সন্ধ্যাগা্বলোর কথা ভেবে মন কেমন করে।'

'সেটাও ভালো ছিল, এটাও আরো ভালো। দ্বই-ই ভালো' - - লেভিন বললেন তার হাতে চাপ দিয়ে।

'তুমি যখন এলে তখন কী নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?' 'জ্যাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ, জ্যাম নিয়েও; কিন্তু তারপর লোকে প্যণিপ্রার্থনা করে কিভাবে তাই নিয়ে।'

'অ' — র্লোভন বললেন বটে, তবে কিটির কথাগ্নলো শোনার চেয়ে বিশি শ্নছিলেন তার কণ্ঠস্বর, যে পথটা এখন বনের দিকে গেছে. অনবরত ভাবছিলেন সেটা নিয়ে, যেসব জায়গায় কিটির বেঠিক পা ফেলা সম্ভব, এডিয়ে যাচ্ছিলেন সেগ্নলো।

'তা ছাড়া সেগেই ইভানিচ আর ভারেঙকা সম্পর্কেও। তুমি খেয়াল করেছ?.. আমি এটা খ্বই চাই' — বলে চলল কিটি, 'কী তুমি ভাবছ এ ব্যাপারে?' লেভিনের মুখের দিকে চাইলে সে। 'কী ভাবা যায় জানি না' — হেসে জবাব দিলেন লেভিন, 'এদিক থেকে সের্গেইকে আমার ভারি অন্তুত লাগে। আমি তো তোমায় বলেছি যে...'

'হ্যাঁ, একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন যে মারা গেছে...'

'ঘটনাটা ঘটে যখন আমি বাচ্চা। ব্যাপারটা শ্রনেছি লোকের মুখে। ওঁকে তখন যা দেখেছি মনে আছে। আশ্চর্য স্কুদর লোক ছিলেন তিনি তখন। সেই থেকে নারী সাহচর্যে আমি তাঁকে লক্ষ করে দেখেছি; তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সৌজন্যশীল, কাউকে কাউকে তাঁর ভালোও লাগত, কিন্তু আমি টের পেতাম, ওঁর কাছে ওরা নারী নয়, প্রেফ লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভারেজ্কার বেল।র... মনে হয় কিছ্ব একটা আছে...' 'হয়ত আছে... কিন্তু ওঁকে জানা দরকার... উনি আলাদা ধরনের এক আশ্চর্য মান্ষ। উনি বাস করেন শ্ব্ব মননের জগতে। বড়ো বেশি উনি নির্মাল আর উন্নত প্রাণের লোক।'

'তার মানে? এতে ওঁর মানহানি হবে?'

'তা নয়, কিন্তু মননের জগৎ নিয়ে থাকতে তিনি এত অভান্ত যে সাংসারিক ব্যাপার মেনে নিতে তিনি পারবেন না, আর ভারেৎক। যতই হোক, সাংসারিক জীব।'

যথাযথ ভাষায় মুড়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার কণ্ট না নিয়ে লেভিন এখন তা স্পন্টাম্পন্টি বলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি জানতেন যে এখনকার মতো ভালোবাসায় নিবিড় এই মুহুুুুুুুুুুুু কী তিনি বলতে চাইছিলেন কিটি সেটা বুঝবে ইঙ্গিতেই, এবং সে বুঝলও।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো এই সাংসারিকতাটা ভারেৎকার মধ্যে নেই;
আমি বৃঝি যে আমাকে উনি ভালোবাসতে পারতেন না কখনো। কিন্তু
ভারেৎকার স্বটাই উধর্ব জগতের...'

'আরে না, তোমায় উনি ভালোবাসেন আর আমার আত্মীয়স্বজনেরা যে তোমায় ভালোবাসেন সেটা ভারি ভালো লাগে আমার...'

'আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন, কিস্তু...'

'কিস্কু প্রয়াত নিকোলাইয়ের মতো নন, তোমাদের দ্ব'জন দ্ব'জনকে ভালো লেগেছিল' — বাক্যটা শেষ করলেন লেভিন, 'সেটা না বলঝরে কী আছে?' যোগ করলেন তিনি, 'মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ভর্ণসনা করি: পরিণামে ভুলে যাব। কী সাংখাতিক অথচ চমংকার মান্য ছিলেন...

ও, হ্যাঁ, কী নিয়ে কথা কইছিলাম আমরা?' কিছ্কেণ চুপ করে থেকে লেভিন বললেন।

'তুমি ভাবছ যে উনি প্রেমে পড়তে পারেন না' — নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে রাখল কিটি।

'প্রেমে পড়তে পারেন না এমন নর' — হেসে লেভিন বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে যে দ্বর্বলতাটুকু প্রয়োজন, সেটা ওঁর নেই... সর্বদা আমি হিংসে করেছি ওঁকে, আর এখন আমি সুখী হলেও হিংসে করি।'

'হিংসে করো উনি ভালোবাসতে পারেন না বলে?'

'হিংসে হয় কেননা আমার চেয়ে উনি ভালো' — হেসে বললেন লেভিন, 'উনি বে'চে থাকেন নিজের জন্যে নয়। জীবন তাঁর কর্তব্য পালনে নিবেদিত। তাই তিনি সৌম্য আর সম্ভুষ্ট থাকতে পারেন।'

'আর তুমি?' উপহাস আর ভালোবাসার হাসি নিয়ে কিটি বললে।
চিন্তার যে ধারাটা কিটির মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেটা সে প্রকাশ
করে বলতে পারত না কিছুতেই; কিন্তু তার শেষ কথাটা হল এই যে
প্রামী তাঁর ভাইয়ের কথায় উচ্ছেন্সিত হয়ে ও নিজেকে হীন করে কপটতা
করছেন। সে জানত যে এই কপটতাটা আসছে দাদার প্রতি তাঁর ভালোবাসা
থেকে, নিজের বড়ো বেশি সুখের জন্য বিবেক দংশন আর নিজে ক্রমাগত
ভালো হয়ে ওঠার অবিরত বাসনা থেকে। ওঁর ভেতরকার এই জিনিসটা
কিটির ভালো লাগত তাই সে হাসলো।

সেই একই হাসি নিয়ে সে জিগ্যেস করলে, 'আর তুমি? কিসে তে:মার অসম্ভোষ?'

নিজের ওপর তাঁর অসন্তোষে কিটির অবিশ্বাস খর্নশ করল লেভিনকে আর তার এই অবিশ্বাসের কারণটা যাতে সে বলে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকে কিটিকে ঠেলা দিলেন লেভিন।

বললে, 'আমি স্খী, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তৃষ্ট।' 'স্খী হলে অসন্তণ্ট হতে পারো কী করে?'

'মানে কী করে তোমায় বোঝাই? যেমন মনে প্রাণে আমি এখন চাইছি শ্ব্য তুমি যেন হোঁচট না খাও। আহ্, অমন করে লাফাতে হয় কখনো!' হাঁটা পথটায় পড়ে থাকা একটা ডাল ডিঙতে গিয়ে বড়ো বোঁশ তাড়াহ্বড়ো করায় কিটিকে বকুনি দেবার জন্য তিনি থেমে গেলেন নিজের কথায়। 'কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি, তুলনা করি অন্যদের বিশেষ করে দাদার সঙ্গে, তখন বেশ বুঝি যে আমি ভালো নই।' 'কিসে খারাপ?' একই হাসি নিয়ে কলে গেল কিটি, 'তমিও কি অনাদের জন্যে কাজ করো না? চাষীদের বিলি করা জমি, তোমার নিজের কৃষিকাজ, তোমার বই, এ সব কী তবে?..'

'না, আমি এটা অন্বভব করছি এবং আরও বেশি করে এখন: ও সব যে ঠিক তেমন নয়' — কিটির হাতে চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'তাব জন্ম দায়ী তুমি। এ আমি করি এমনি, ওপর-ওপর। তোমায় যেমন ভালোবাসি এ সব কাজকে যদি তেমনি ভালোবাসতে পারতাম. ইদানীং আমি এ সব করছি যেন স্কুলের হোমটাস্ক।'

কিটি জিগ্যেস করলে. 'তাহলে বাবাকে কী তাম বলবে? উনি খারাপ কাবণ সাধারণেব জন্যে কিছুই তিনি করেন নি?'

'উনি? না, উনি নন। তোমার বাবার মতো সহজ-সবলতা, স্বাচ্চা, সহদয়তা থাকা দরকার, সেটা কি আমার আছে? আমি কিছ্ কবছি না আর কণ্ট পাচ্ছি সে জনো। এটা তুমি ঘটিয়েছ। যথন তমি ছিলে না আর ছিল না এটি' — কিটির উদরের দিকে দ্যুণ্টিপাত করে তিনি বললেন এবং ইঙ্গিতটা কিটি ব্রুবল, 'তখন কাজে আমার সমস্ত শক্তি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তা আর পারছি না অথচ বিবেকে বি'ধছে। আমি এ সব করি ঠিক হোমটাস্ক করার মতো, ভান কবি…'

'তা এখন তোমার জারগা বদল করতে চাও কি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে?' কিটি শুধাল, 'চাও কি সাধারণের জন্যে কাজ করতে আর শ্ধু ওই হোমটাস্কটাকে ওঁর মতো ভালোবাসতে, বাস?'

'অবশাই নয়' — লেভিন বললেন, 'তবে আমি এত স্থী যে জ্ঞানগিম্য আর কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি সত্যিই ভাবছ যে উনি আজ পাণিপ্রার্থনা করবেন?' একটু চুপ করে থেকে যোগ দিলেন উনি।

'ভাবছিও বটে, আবার ভাবছিও না। শুধু ওটা চাইছি ভয়ানক। দাঁড়াও, দাঁড়াও' — নিচু হয়ে পথের পাশে গজানো বুনো একটা ডেইজি ফুল তুললে সে, 'এবার পাপড়িগ্র্লো পর পর গ্রণে যাও: পাণিপ্রভাবন করবেন, কি করবেন না, করবেন, কি করবেন না' — ফুলটা দিয়ে কিটিবলা

লম্বা, শাদা পাপড়িগ্নলো ছি'ড়তে ছি'ড়তে লেভিন বলে চললেন, 'করবেন করবেন না...'

'উইহ্, উইহ্, হল না' — উদ্গ্রীব হয়ে লেভিনের আঙ্কল লক্ষ করছিল' কিটি, হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে সে বলে উঠল, 'এক বারে দ্বটো পাপড়িছ'ড়ে ফেলেছ তুমি।'

'তাতে কী, এই ছোট্টা তো আর ধর্তব্য ছিল না' — প্র্রো বেড়ে না-ওঠা একটা পার্পাড় ছি'ড়ে লেভিন বললেন, 'এই তো আমাদের বাগ-গাড়ি এসে গোছে।'

'ক্লান্ত হোস নি, কিটি?' গাড়ি থেকে চে'চিয়ে জিগ্যেস করলেন প্রিল্স-মহিষী।

'একটুও না।'

'নইলে গাড়িতে উঠতে পারিস, ঘোড়াগ্বলো যদি শান্তভাবে এক-পা এক-পা করে চলে।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছিল জায়গাটা, তাই সবাই চলল পায়ে হে'টে।

### N 8 N

ভারে জ্বার কালো চুল শাদা র্মালে বাঁধা। ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাদের নিয়ে সে বেশ আনন্দ করেই বাস্ত আর যে প্র্যুষ্টিকৈ তার ভালো লাগে তাঁর কাছ থেকে প্রেম নিবেদন শোনার সম্ভাবনায় প্পণ্টতই আন্দোলিত। অতি আকর্ষণীয় লাগছিল তাকে। সেগেই ইভানোভিচ হাঁটলেন তার পাশে পাশে আর মৃদ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাকে। তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল কড় মধ্র কথা তিনি শ্নেছেন ভারেজ্বার কাছ থেকে, তার সম্পর্কে কত ভালো ভালো জিনিস জানতে পেরেছেন তিনি আর ক্রমেই টের পাচ্ছিলেন যে তার প্রতি যে হদয়াবেগ তিনি বোধ করছেন সেটা কেমন যেন বিশেষ রকমের, তেমনটা বহ্বজল তাঁর হয় নি, যা হয়েছিল তাও শৃধ্ একবার, তাঁর প্রথম যৌবনে। তার কাছাকাছি থাকার আনন্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন স্তরে পেণছিল যে সর্ব ডাঁটির ওপর কিনারা মেলে দেওয়া যে বার্চ ব্যুঙ্কের ছাতাটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি ভারেজ্বার ঝুড়িতে দেবার সময় তিনি তার চোথের দিকেই চাইলেন আর তার মৃথ ছেয়ে দেওয়া প্রলক্তিত ও ১৬ উত্তেজনার

লালিমা লক্ষ করে নিজেই তিনি হকচকিত হয়ে নীরবে হাসলেন বড়ে। বেশি মুখর হাসিতে।

'তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে' --নিজেকে বললেন তিনি, 'বালকের মতো ক্ষণিকের মোহে গা ভাসালে
চলবে না।'

'এবার কারও অপেক্ষা না রেখে চলে যাচ্ছি ব্যাঙের ছাতা তুলতে, নইলে আমার জোগান হয়ে থাকছে অকিণ্ডিংকর' - এই বলে বনের যে किनातास व्हर्ण वहरू वितल वार्ष शाष्ट्रशहलात भारक रतमभ-िकन रहारो। ছোটো ঘাসের ওপর তাঁরা হাঁটছিলেন সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনের গভীরে, যেখানে বার্চ গাছের শাদা শাদা গ;ভির মাঝে মাঝে আাম্পেন গাছের ধুসর গাড়ি আর হ্যাজেলের কালো ঝোঁপ দেখা যাচ্চিল। চল্লিশ পা সরে গিয়ে গোলাপি-লাল মঞ্জার ঝোলানো স্পিণ্ডল-বুশ ঝোপের পেছনে সেগেই ইভানোভিচ থামলেন। জানতেন সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। চারিদিক একেবারে শুর : শুধু যে বার্চ গাছগুলোর তলে তিনি ছিলেন তাদের ডগায় একঝাঁক মৌমাছির মতে। ভন ভন করছিল মাছি আর মাঝে মাঝে ভেসে আর্সাছল ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বনপ্রান্তের অদুরে শোনা গেল ভারেজ্কার খাদের গলা, গ্রিশাকে ডাকছিল সে। সের্গেই ইভানোভিচের মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হাসিটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি মাথা নাডলেন নিজের এ অবস্থ। পছন্দ না করে, চুরুট বার করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। বার্চ গাছের কান্ডে দেশালাইয়ের কাঠি ঘষে অনেকখন তিনি তা ধরাতে পারছিলেন না। বার্চের শাদা বাকলের ওপরকার নরম ঝিল্লি ফসফোরে জড়িয়ে গিয়ে আগ্যন নিবিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে একটা কাঠি জবলল আর বার্চের ঝলস্ত ডালের তলেকার ঝোপটার ওপরে ও সামনে দোলায়মান চাদরের মতো বিছিয়ে গেল চুবুটের গন্ধী ধোঁয়া। ধোঁয়াটা লক্ষ করে নিজের তাবস্থা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তিনি চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

তিনি ভাবছিলেন, 'কেনই বা নয়? এটা যদি হত শুধুই একটা দমকা ভাবাবেগ কিংবা যোনকামনা, যদি আমি এই আকর্ষণটা, এই পারস্পরিক আকর্ষণটা (পারস্পরিকই বলতে পারি আমি) বোধ করতাম, অথচ টেরু পেতাম যে তা আমার সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এই আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে যদি আমি অনুভব করতাম যে আমার সাধনা ও

কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি... কিন্তু সে তো নয়। এর বিরুদ্ধে শুধ্ একটা যে কথা আমি বলতে পারি সেটা এই যে মেরি-কে হারিয়ে আমি মনে মনে বলেছিলাম যে তার ক্ষাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নিজের হদয়াবেগের বিরুদ্ধে শুধ্ এই কথাটাই বলতে পারি... এটা গ্রুড়পূর্ণ গে সেগেই ইভানোভিচ ভাবলেন গ্রুড়পূর্ণ, সেইসঙ্গে অনুভব করছিলেন যে বাক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ওটার কোনো গ্রুড় থাকতে পারে না. যদিও লোকের চোখে তাঁর কাব্যিক ম্তিটা মাটি হয়ে যেতে পারে। 'কিন্তু এটা ছাড়া যতই খ্লি কিছুই পাছি না আমার হদয়াবেগের বিরুদ্ধে। শুধ্ যুক্তি দিয়ে যদি কাউকে নির্বাচন করি, তাহলে ওর চেয়ে ভালো কাউকে পার না।'

তাঁর পরিচিত নারী ও কুমারীদের তিনি যতই স্মরণ করে দেখুন, এমন কাউকে তিনি মনে করতে পারলেন না যার মধ্যে নিরাবেগে বিচার করে স্মীর ভেতর যে গাণ্যালি দেখতে তিনি চান, তা সব, একেবারে সবই ওর মতো এমন মাত্রায় মিলেছে। যৌবনের সমস্ত মাধ্যর্য ও স্ফুর্তি তার ছিল, কিন্তু কচি খুকি সে নয়। তাঁকে যদি সে ভালোবেসে থাকে, তবে ভালোবেসেছে সজ্ঞানে, নারীর যেভাবে ভালোবাসা উচিত: এই হল এক কথা। দ্বিতীয়ত: উচ্চসমাজী চাল তার ছিল না শুধু তাই নয়, স্পণ্টতই উচ্চ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণাই ছিল তার, অথচ সমাজকে সে জানত এবং ভালো সমাজের নারীর যোগ্য স্বিকছ, আচারব্যবহার ছিল তার, যা ছাড়া জীবনসঙ্গিনী সের্গেই ইভানোভিচের কাছে অকল্পনীয়। তৃতীয়ত: সে ধর্মপ্রাণা, কিন্তু শিশার মতো নির্বিচার ধর্মপরায়ণ আর ভালোমান্য সে নয়, যেমন ধরা যাক -- কিটি, কিন্তু তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রত্যয়ের ওপর। স্ত্রীর কাছে যা তাঁর প্রত্যাশা, এমনকি খ;টিনাটিতে পর্যস্ত তা সর্বাকছ, সের্গেই ইভানোভিচ দেখতে পেলেন ভারেঞ্কার মধ্যে: সে গরিব, একাকিনী, সতেরাং স্বামীগ্রহে সে একরাশ আত্মীয়স্বজন আর তাদের প্রভাব নিয়ে আসবে না যা কিটি করেছে বলে তিনি দেখছেন, বরং সর্বদা ঋণী থাকবে স্বামীর কাছে. এটাও নিজেব ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের জন্য সর্বদা তিনি চাইতেন। আর যে মেয়ের মধ্যে এই সমস্ত গণেই মিলেছে সে ভালোবাসে তাঁকে। তিনি মিতদর্শী কিন্তু এটা না দেখে তিনি পারলেন না। আর তিনিও ভালোবাসেন তাকে। বিরুদ্ধে শুধু একটা যাক্তি — তাঁর বয়স। কিন্ত তিনি দীর্ঘজীবী বংশের লোক, একটি চুলও

তাঁর পাকে নি, সবাই বলবে তাঁর বয়স চল্লিশও নয়: তাঁর মনে পডল ভারেষ্কা বলেছিল যে কেবল রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরেই বৃদ্ধ মনে করে নিজেকে, অথচ ফ্রান্সে পঞ্চাশবছরী পারেষ নিজেকে মনে করে dans la force de l'âge\* আর চল্লিশ্বছরী -- un jeune homme. \*\* কিন্তু কী মানে হয় বয়সের হিসেব করার বখন প্রাণে তিনি তেমনি তাজা যা ছিলেন বিশ বছর আগে? অন্য দিক থেকে বনের কিনারায় আবার ফিরে তীর্যক রোদের আলোয় ঝুড়ি হাতে হলদে পোশাকে, বুড়ো বার্চ গাছের কাছ দিয়ে লঘ্ন পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ভারেজ্কার সঞ্চী ম্তিটো যথন তিনি দেখেছিলেন, তথন তার যা অনুভৃতি, সেটা কি যৌবন নয়? আর ভারেৎকার এই ছবিটা যখন একসঙ্গে মিলে যায় বাঁকা রোদে হল্ম হয়ে আসা ওট খেত আর খেতের পরে হল্ম ছিটানো, স্কারের নীলে মিলিয়ে যাওয়া প্রনো বনের সৌন্দর্যের সঙ্গে যা বিস্মিত করেছিল তাঁকে তথন আনন্দে টনটন করে উঠল তাঁর ব্লক। মন তাঁর গলে গেল। তিনি অনুভব করছিলেন যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ব্যাঙের ছাতা তোলার জন্য বসে নমনীয় ভঙ্গিতে উঠে ভারেৎক। সবে চাইছিল চারিপাশে. চুরুট ছ্বড়ে ফেলে দুঢ় পদক্ষেপে সের্গেই ইভানোভিচ এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

## n & n

'ভারভারা আন্দেরেছেনা, আমি যখন ছিলাম খ্বই তর্ণ, তখন আমি এক আদর্শ নারীর মাতি কলপনা করেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসব, দ্বী হিশেবে যাকে পেলে আমি খান্শ হতে পারি। জীবনের অনেক দিন কাটল আর যা খাজছিলাম তা প্রথম পেলাম আপনার মধ্যেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার পাণিপ্রার্থনা করছি।'

ভারেজ্কার কাছ থেকে দশ পা দরেই সেগেই ইভানোভিচ কথাগুলো বলছিলেন মনে মনে। ভারেজ্কা তখন হাঁটু গেড়ে বসে গ্রিশার কাছ থেকে ব্যাঙ্কের ছাতা হাত দিয়ে আটকে ছোট্ট মাশাকে ডাকছিল।

- বয়সের প্রভাতগগনে (ফরাসি)।
- •• য্বাপ্র্য (ফরাসি)।

'এখানে, এখানে বাচ্চারা, এখানে অনেক' - মিচ্চি নিচু খাদের গলায় বলছিল ভারেজ্বা।

সেগেই ইভানোভিচকে আসতে দেখে ভারেৎকা উঠল না, বদলাল না তার ভঙ্গি; কিন্তু সে যে তাঁর আসা টের পাচ্ছে আর ভাতে যে খ্রিশ তা বোঝা যাচ্ছিল সর্বাকছ্ব থেকেই।

স্কুদর, স্মিত ম্থখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে সে তার শাদা র্মালের তল থেকে শুধাল, 'পেলেন কিছু;'

'একটাও না' -- বললেন সেগে'ই ইভানোভিচ, 'আর আপনি?'

ভারেঞ্কা জবাব দিলে না, ছেলেমেয়েরা মিরে ধরেছিল তাকে, তাদের নিয়ে সে ব্যস্ত।

'ওই যে আরো একটা, ডালপালার পাশে' -- ছোট্ট মাশাকে ব্যাঙের ছাতাটা দেখিরে। সে বললে। শ্কেনো যে ঘাসের তল থেকে সেট। মাথা তুলছিল, তাতে তার টান-টান গোলাপী ছাতাটা আড়াআড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকে শাদা দ্ব'টুকরোয় ভেঙে মাশা যথন তা তুলল, তখনই ভারেজ্কা উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে যেতে যেতে সে বললে. 'এতে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

কয়েক পা তারা হাটল নীরবে; ভারেঞ্কা দেখতে পাচ্ছিল যে উনি কিছ্ব বলতে চাইছেন; সেটা কী তা অনুমান করে প্লক আর গ্রাসের উত্তেজনায় ব্রুক তার নিথর হয়ে এল। ওঁরা এত দ্রে চলে গিয়েছিলেন যে ওঁদের কথা কারো কানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তখনও তিনি কিছ্ব বলতে শ্রুব করেন নি। ভারেঞ্কার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো হত; তাঁরা যা বলতে চাইছিলেন সেটা ভালো বলা যেত নীরবতার পরে, ব্যাঙের ছাতা নিয়ে আলাপের পরে নয়। কিন্তু নিজের বিরুদ্ধেই যেন একটা আপতিক ঝোঁকে ভারেঞ্কা বলে উঠল:

'তাহলে আপনি কিছুই পেলেন না? তবে বনের ভেতর দিকে ব্যাঙ্কের ছাতা থাকে সর্বদাই কম।'

সেগেই ইভানোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না। ও যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কথা বলছে, এতে বিরক্তি লাগছিল তাঁর। নিজের শৈশবের কথা ও যা প্রথমে বলেছিল, সেই প্রসঙ্গে ওকে ফেরাতে চাইছিলেন তিনি; কিন্তু যেন নিজের ইচ্ছার বির্দ্ধেই, কিছ্মুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন ভারেজ্কার প্রথম নয়, শেষ কথাটার ওপর!

'আমি শ্ব্ধ্ন শ্বেছি যে শাদা ছত্তাক গজায় প্রধানত বনের কিনারায়, কিন্তু শাদাগ্রেলা আমার চোখে পড়ে না।'

কাটল আরো কয়েক মিনিট, ছেলেপিলেদের কাছ থেকে আরো দুরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা, একেবারে তাঁরা তথন একলা। ভারেঞ্চার বুক এমন ঢিপাটপ করছিল যে তার শব্দ পর্যস্ত শ্ননতে পাচ্ছিল সে. টের পাচ্ছিল যে সে রাঙা হয়ে উঠছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, আবার রাঙা।

মাদাম শ্টালের কাছে ভারেজ্কা যে অবস্থায় ছিল, তারপর কজ্নিশেভের মতো একজন মান্মের পত্রী হতে পারা তার কাছে মনে হচ্ছিল স্থের চ্ডাল্ড। তা ছাড়া সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে ওঁকে সে ভালোবাসে। এখনই সেটা স্থির হয়ে যাওয়ার কথা। ভয় হচ্ছিল তার। কী উনি বলবেন আর কী বলবেন না, দ্'য়েতেই ভয়।

প্রেম নিবেদনের সময় হয় এখনই, নতুবা আর কখনোই নয়; এটা সেগেই ইভানোভিচও টের পাচ্ছিলেন। ভারেজ্কার সর্বাকছ্ত্রতে, তার দ্বিট, গন্ডের লালিমা, নত নয়নে প্রকাশ পাচ্ছিল একটা আতুর প্রতীক্ষা। সেগেই ইভানোভিচ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভারেজ্কার জন্য কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি এও অন্ভব কর্রাছলেন যে এখন ওকে কিছ্ না বলা মানে ওকে অপমান করা। নিজের সিদ্ধান্তেব সপক্ষে য্তিগ্রিল তিনি সব মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন। যে কথায় তিনি ওর পাণিপ্রার্থনা করবেন ভেবেছিলেন, সেটারও প্রনরাবৃত্তি করলেন মনে মনে; কিন্তু সে কথাগ্লোর বদলে হঠাৎ কাঁ একটা অপ্রত্যাশিত ভাবনার উদয় হওয়ায় তিনি বললেন:

'শাদা আর বার্চ ছত্রাকের মধ্যে তফাৎ কী?'
উত্তর দিতে গিয়ে ভারেৎকার ঠোঁট থরথর কর্রছিল:
'ছাতার দিকে প্রায় কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু বোঁটার দিকে আছে।'

আর এই কথাগনলো বলা মাত্রই দন্ব'জনেরই বোঝা হয়ে গেল যে ব্যাপারটা চুকে গেছে, যা বলার কথা ছিল তা আর বলা হবে না, দন্ব'জনের যে উদ্বেলতা এর আগে কূল ছাপাতে যাচ্ছিল, তা শাস্ত হয়ে আসতে থাকল। 'বার্চ' ছত্রাকের বোঁটা — মনে হবে যেন দন্ব'দিন না কামানো কালো দাড়ি' — একেবারে সন্স্থির হয়ে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সত্যি' — হেসে জবাব দিলে ভারে কা আর অজ্ঞাতসারে তাঁদের গড়ি বদলে গেল। বাচ্চাদের দিকে যেতে থাকলেন তাঁরা। ভারে কার কন্ট হচ্ছিল, লম্জা হচ্ছিল, সেইসঙ্গে হালকাও বোধ কর্রছিল সে। বাড়ি ফিরে সমস্ত যুক্তিগনলো আবার বিচার করে সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে তিনি ভূল সিদ্ধান্ত করোছলেন। মৌর'র স্মাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারেন না।

আনন্দে কলরব করে ছেলেমেয়েরা যখন ছনুটে এল তাঁদের দিকে, স্মীকে আগালয়ে লোভন বলতে কি সফোধেই চৌচয়ে উঠলেন, 'আস্তে, আস্তেবাচারা!'

ছেলেমেয়েদের পর বন থেকে বের্লেন সের্গেই ইভানোভিচ আর ভারে কা। ভারে কাকে জিগ্যেস করার দরকার হল না কিটির; দ্ব জনের শাস্ত আর কিছ্টা লাজ্জত ম্থভাব দেখে কিটি ব্রল যে তার পরিকল্পনা ফলে নি।

বাাড় ফেরার পথে স্বামী জিগ্যেস করলেন, 'তা, কী হল?'

'লাগল না' — কিটি বললে হেসে এবং এমন ভঙ্গিতে যাতে লেভিন প্রায়ই তার পিতার ধরন দেখে খুমি হতেন।

'लागल ना भारन?'

'এইরকম' — স্বামীর হাত নিয়ে রুদ্ধ মুখের কাছে ছু;্য়ে সে বললে, 'পাদুনীর হাতে লোকে চুমু খায় যেভাবে।'

হেসে লোভন শুধালেন, 'কার লাগল না?'
'দ্'জনেরই, অথচ দরকার ছিল এইরকমটা...'
'এই, চাধারা আসছে।'
'না. ওরা দেখতে পায় নি।'

#### 11 & 11

ছেলেমেয়ের যখন চা খাচ্ছে, বড়োরা তখন ঝুল-বারান্দায় বসে এমনভাবে কথাবাতা কই।ছলেন যেন কিছুই হয় নি, যাঁদও সবাই, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচ আর ভারে কা ভালো করে ব্রুছিলেন যে নেতিবাচক হলেও খ্বই গ্রুত্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। দ্বজনেরই একইভাবে নিজেদের মনে হচ্ছিল সেই ছেলের মতো, পরাক্ষায় ফেল করে যাকে নিচের ক্লাসেই পড়ে থাকতে হবে, নড়ুবা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে লেখাপড়া। কিছুব্ একটা ঘটে গেছে টের পেয়ে উপক্ষিতরাও সবাই সজীব কথাবাতা

চালাচ্ছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে। এ সন্ধ্যায় লোভন আর কিটি নিজেদের ব্যেধ করছিলেন বিশেষ রকমের প্রেমাকুল আর স্থা। এবং তাঁরা যে নিজেদের প্রেমে স্থা, তাতে অন্যদের প্রতি একটা ভং'সনার ইঞ্চিত নিহিত থাকছিল যাঁরা তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না — তার জন্য লঙ্জা হচ্ছেত তাঁদের।

'এই আমি বলে রাথছি, আলেক্সান্দর আসবে না' — বললেন প্রোঢ়া প্রিক্সেস।

আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে করে স্থেপান আর্কাদিচ আসবেন বলে সবাই আশা কর্রছিলেন আর বৃদ্ধ প্রিশ্স লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনিও আসতে পারেন।

'আর আমি জ্ঞানি কেন আসবে না' — বলে চললেন প্রিন্সেস, 'ও বলে যে নবদম্পতীকে প্রথম দিকটায় একলা থাকতে দেওয়া উচিত।'

'হাাঁ, উনি আমাদের ফেলে রেখেছেন। কতদিন দেখি নি' — কিটি বললে, 'তা ছাড়া আমরা নবদম্পতি হলাম কোথায? ব্যড়িয়েই গোছ।'

'যদি ও না আসে, আমি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব বাছারা' — সখেদে দীর্ঘাধাস ফেলে বললেন প্রিন্সেস।

কী বলছেন মা!' দুই মেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। 'তুই ভেবে দ্যাখ, ওর কী অবস্থা, ওর এখন…'

হঠাং গলা কে'পে উঠল প্রোঢ়া প্রিন্সেসের। মেয়েরা চুপ করে গিয়ে মৃথ চাওয়াচাওয় করলেন। সে চাউনি বর্লাছল, 'কিছু একটা দৃঃখ মা সর্বদাই খাজে নেবে।' তাঁরা জানতেন না যে মেয়ের কাছে থাকতে প্রিন্সেসের যতই ভালো লাগকে, এখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা তিনি যতই অন্ভব কর্ন, আদরের শেষ মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ায় সংসারের বাসা শ্না হয়ে যাবার পর থেকে নিজের জন্য, স্বামীর জন্য তাঁর বড়ো কন্ট।

রহস্যময় ও গ্রুর্তর একটা ভাব করে এর্সোছলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'কী ব্যাপার, আগাফিয়া মিখাইলোভনা' — সচকিত হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'রাতের খাওয়া কী হবে।'

'ভালোই হল, তুই যা' — বললেন ডল্লি, 'খাবারের খবরদারি কর, আমি যাই, গ্রিশার পড়া করাই, আজ কিছুই করে নি সে।' 'এটা আমার পক্ষে একটা শিক্ষা! না ডব্লি, আমি যাচ্ছি' — লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন।

গ্রিশা ভর্তি হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে, গ্রীন্মে পুরনো পড়াগুলো ফের আবৃত্তি করার কথা। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মস্কো থাকতেই ছেলের সঙ্গে লাতিন পড়তেন, লেভিনদের এখানে এসে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে দিনে অস্তত একবার পাটীগণিত আর লাতিনের সবচেয়ে কঠিন পাঠগলোর প্রনরাব্তি করাতে হবে। লেভিন তাঁর জায়গা নিতে চান। কিন্তু লেভিন কিভাবে পড়াচ্ছেন, একবার তা শ্বনে এবং মন্ফোয় টিউটর যেভাবে শেখান সেভাবে শেখানো হচ্ছে না লক্ষ করে ডল্লি হতবুদ্ধি হয়ে এবং লেভিনকে আঘাত না দেবার চেণ্টা করেও দঢ়ভাবে বলেন যে পড়ানো উচিত পাঠ্যপম্প্রক অনুসারে, যেভাবে শিক্ষক পড়াতেন, নইলে বরং ডল্লি নিজেই পড়াবার ভারটা আবার নেবেন। স্তেপান আর্কাদিচ যে হেলাফেলায় ছেলের পড়াশুনা দেখার ভার নিজে না নিয়ে মায়ের ওপর ছেডে দিয়েছেন, যা তিনি কিছুই বোঝেন না, আর শিক্ষকরা যে এত খারাপভাবে ছেলেদের শেখায়, তার জন্য বিরক্তি ধরেছিল লেভিনের, কিন্তু শ্যালিকাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে পড়াবেন তিনি যেমন চান, তেমনি ভাবেই। এবং গ্রিশাকে তিনি পড়াতে লাগলেন নিজের পদ্ধতিতে নয়, পাঠাপুস্তুক অনুসারে, আর তাই অনিচ্ছায় প্রায়ই ভূলে যেতেন পডাবার সময়। আজও তাই হল।

বললেন, 'না, আমি যাচ্ছি ডব্লি, তুমি বসো। আমরা সব ঠিকঠাক করব, পাঠ্যপন্থকে যেমন। তবে স্থিভা এলেই কিন্তু আমরা যাব শিকারে, তখন কিন্তু ফাঁক পড়বে।'

লোভন গেলেন গ্রিশার কাছে।

ভারে কাও একই রকম কথা বলেছিল কিটিকে। লেভিনদের সুখী, গোছানো সংসারেও কাজে লাগার উপায় করে নিতে পারার নৈপন্ণ্য ছিল তার।

'রাতের খাবারের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনারা বসে থাকুন এখানে'--এই বলে সে গেল আগাফিয়া মিখাইলোভনার কাছে।

'সত্যিই তো' — কিটি বললে, 'বাচ্চা মুরগি পাওয়া যায় নি। তাহলে নিজেদেরগুলোকেই কি...'

'সে আমি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা ব্রুঝব' — দ্ব'জনে চলে গেলেন ওঁরা। 'কী মিষ্টি মেয়ে!' বললেন প্রিন্সেস। 'শঃধঃ মিষ্টি নয় মা. এত অপূর্বে হয় না কখনো।'

'তাহলে আজ আপনারা স্তেপান আর্কাদিচের আশা করছেন' — ভারেণ্টাকে নিয়ে আলোচনাটা চল্ক, স্পণ্টতই এটা না চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এত ভিন্ন দর্ঘি জামাই পাওয়া কঠিন' — মিহি হেসে তিনি মস্তব্য করলেন, 'একজন সজীব, মাছ ষেমন জলে, তেমনি সমাজে যে সাবলীল; অন্যজন, আমাদের কন্তিয়া, প্রাণবস্ত, ক্ষিপ্র, স্বকিছ্বতে সজাগ, কিন্তু যেই সমাজে গিয়ে পড়ে অমনি আড়ণ্ট হয়ে যায়, ডাঙায় পড়া মাছের মতো মিছেই ঝাপটায় পাখনা।'

'হাাঁ, ও বড়ো লঘ্নচিত্ত' — সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে বললেন প্রিন্সেস, 'আমি আপনাকেই বলতে চাইছিলাম যে ওর' (কিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি) 'এখন যে এখানে থাকা চলে না, অবিশ্যি-আবিশ্যি থাকা উচিত মস্কোয়, সে কথাটা আপনি ওকে বোঝান। ও বলে যে মস্কোর ডাক্তারকে ডাকবে...'

'মা, ও সবই করবে, সবকিছ্বতেই ও রাজি' — এ ব্যাপারে সের্গেই ইভানোভিচকে বিচারকের ভূমিকায় ডাকায় মায়ের ওপর রাগ করে বললে কিটি।

কথাবার্তার মাঝখানে ছায়াবীথিতে শোনা গেল ঘোড়ার ঘোঁংঘোঁং শব্দ আর ন্ডির ওপর চাকার ঘর্ষার।

ডল্লি উঠে স্বামীকে স্বাগত করতে যাবার আগেই নিচে গ্রিশার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বেরুলেন লেভিন, গ্রিশাকে নিলেন সঙ্গে।

ঝুল-বারান্দার নিচে থেকে লেভিন চে'চালেন, 'এ শ্রিভা! আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ভর নেই ডল্লি' — এই বলে তিনি বাচ্চার মতো ছ্রটলেন গাড়ির দিকে।

'Is, ea, id, ejus, ejus'\* — ছায়াবীখিতে লাফাতে লাফাতে চেণ্টাতে লাগল গ্রিশা।

বীথির মোড়ে থেমে লেভিন চে°চিয়ে বললেন, 'আরে, আরে। একজন দেখছি। নিশ্চয় বাবা! খাড়া সি°ড়ি বেয়ে নেমো না কিটি, ঘোরানো সি°ড়ি দিয়ে।'

🔹 সে, সে (ऋौ), উহা, তাকে, তাকে, তাকে (माতিন)।

কিন্তু গাড়িতে যে বসে ছিলেন, তাঁকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভাবায় ভুল হয়েছিল লেভিনের। গাড়ির কাছে যেতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখলেন প্রিন্সকে নয়, স্কুদর স্বাস্থ্যবান এক যুবাপ্রযুষকে, মাথায় তাঁর পেছন দিকে লম্বা ফিতে ঝোলানো স্কটল্যান্ডী টুপি। এটি ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, শ্যেরবাংস্কিদের তিন ধাপে সম্পর্কিত ভাই, পিটার্সব্র্গ-মস্ক্রের দীপ্তিমান যুবক, 'চমংকার ছোকরা আর শিকারের প্রচন্ড ভক্ত' — স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন।

বৃদ্ধ প্রিলেসর বদলে তিনি আসায় যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাতে বিন্দ্রনাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি ফুর্তি করে প্রিয়-সম্ভাষণ করলেন লেভিনের সঙ্গেদ, মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁদের আগেই পরিচয় হয়েছিল, স্তেপান আর্কাদিচ যে পয়েন্টার কুকুর সঙ্গে আনছিলেন, তার ওপর দিয়ে গ্রিশাকে তলে নিলেন গাভিতে।

লেভিন গাড়িতে উঠলেন না, হে'টে এলেন তার পেছন পেছন। বৃদ্ধ প্রিম্প, যাঁকে তিনি যত বেশি জানছেন ততই ভালোবাসছেন, তিনি না আসায়, এবং একেবারে অনাত্মীয় ও অবাস্তর এই ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কিটির আবিভাবে ঘটায় থানিকটা বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লেভিনের বেশি অনাত্মীয় ও অবাস্তর লেগেছিল আরো এই জন্য যে ছোটো-বড়ো সবার চণ্ডল জটলা শ্রুর হয়েছিল যে গাড়ি-বারান্দাটায় সেখানে এসে তিনি দেখলেন যে ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি কিটির হস্তচুম্বন করছেন বিশেষ একটা সোহাগ ঢেলে. নাগরের ভাব নিয়ে।

'আমি আপনার দ্বাীর cousins\*, প্রেনো পরিচিত' — বলে ভাসেনকা ভেম্লোভদ্কি ফের সঞ্জোরে করমর্দন করলেন লেভিনের।

'কী শিকার আছে?' প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সম্ভাষণ জানানো কোনোরকমে শেষ করে লেভিনকে জিগ্যোস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ। 'ও আর আমি একেবারে মারমন্থী হয়ে আছি। কী মা, সেই থেকে ওরা মস্কোয় যায় নি। নে তানিয়া, এটা তোর জন্যে! গাড়ির পেছন দিকে আমার ব্যাগটা আছে, নিয়ে আয়-না' — তিনি কথা বলছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গেই, 'ডাল্লনকা, বেশ যে দেখছি তাজা হয়ে উঠেছ' — স্বীকে বললেন তিনি,

<sup>•</sup> সম্পর্কিত ভাই (ফরাসি)।

আরো একবার তাঁর হাতে চুম খেয়ে আর তা ধরে রেখে অন্য হাতে তার ওপর টোকা দিতে দিতে।

এক মিনিট আগেও লেভিন ছিলেন অতি শরিষ মেজাজে, কিস্তু এখন তিনি সবার দিকে চাইছিলেন মুখ হাঁড়ি করে, কিছুই তাঁর ভালে। লাগছিল না।

স্থান প্রতি স্তেপান আর্কাদিচের কমনীয়তা লক্ষ করে লেভিন ভাবলেন, 'ওই ঠোঁট দিয়ে কাকে সে চুম্ খেয়েছে গতকাল?' ডল্লির দিকে চাইলেন তিনি, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না।

'ওর ভালোবাসায় তো ওর বিশ্বাস নেই। তাহলে অত আহ্মাদ কিসের? জঘন্য!' ভাবলেন লেভিন।

চাইলেন প্রিন্সেসের দিকে, এক মিনিট আগেও যাঁকে বেশ লেগেছিল লেভিনের, কিন্তু ফিতে ঝোলানো এই ভাসেনকাকে তিনি যে সমাদরে স্বাগত করছেন যেন এটা তাঁর নিজের বাড়ি সেটা তালো লাগল না তাঁর।

এমনকি সেগেই ইভানোভিচ, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়, তাঁকেও তাঁর ভালো লাগল না এই জন্য যে স্তেপান আর্কাদিচকে তিনি একটা কৃত্রিম সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন, যেক্ষেত্রে অব্লোন্স্কিকে তিনি ভালোবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন না, সেটা লেভিন জানেন।

আর ভারেজ্কাকেও তাঁর খারাপ লাগল, কারণ sainte nitouche\*-এর ভাব করে সে মহাশর্য়টির সঙ্গে পরিচয় ফাঁদছে, কেননা তার একমাত্র কামনা বিয়ে করা যায় কিভাবে।

আর সবচেয়ে বিছছিরি লাগল কিটিকে, কেননা গ্রামে এই আগমনকে তাঁর নিজের এবং সবার কাছে একটা উৎসব বলে গণ্য করে এই যে মহাশরটি ফুর্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, তাতে গা ভাসিয়েছে কিটিও; যে বিশেষ একটা হাসি দিয়ে লোকটার হাসির জবাব দিল কিটি, সেটা খারাপ লাগল সবচেয়ে বেশি।

কলরব করে কথা কইতে কইতে সবাই ঢ়কলেন ভেতরে; কিন্তু সবাই আসন নেওয়া মাত্র লেভিন পিছন ফিরে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর কিছ্ম একটা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খ্রেছিল কিটি,কিন্তু সেরেন্ডায় কাজ আছে বলে লেভিন চলে

সাধর (ফরাসি)।

গেলেন তাড়াতাড়ি। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারটা তাঁর কাছে আজকের মতো এত জর্বরি বোধ হয় নি বহুদিন। তাঁর মনে হল, 'ওদের তো উৎসব, কিন্তু এখানে উৎসব নয়, কাজ, যা অপেক্ষা করে থাকবে না, দিন চলবে না তা ছাড়া।'

#### 11911

নৈশাহারের জন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠাবার পরই মাত্র বাড়ি ফিরলেন লোভন। সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা পরামশ করিছলেন খাবার সময় কী সুরা দেওয়া হবে।

'কী fuss\*? সাধারণত যা দেওয়া হয় তাই দেবেন।'

'না, স্থিভা তা খাবে না... কস্থিয়া, দাঁড়াও তো, কী হল তোমার?' লেভিনের পিছনু পিছনু গিয়ে কিটি বললে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মামভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে লেভিন চলে গেলেন ডাইনিং-র্মে এবং ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ যে সাধারণ সজীব আলাপটা চালনু রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন তাতে।

'তাহলে কী, কাল যাব শিকারে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হাাঁ, যাওয়া যাক' — অন্য একটা চেয়ারে সরে পাশকে ভঙ্গিতে বসে পায়ের ওপর মোটা একখানা পা চাপিয়ে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'বেশ, খ্রাশ হলাম, যাব। এ বছর আপনি শিকার করেছেন কি?' মন দিয়ে তাঁর পা-টা নিরীক্ষণ করতে করতে একটা কপট সোজন্য নিয়ে জিগোস করলেন লেভিন। এটা কিটির চোখে পড়েছিল এবং লেভিনকে এটা মানায় না। 'বড়ো প্লাইপ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু ছোটো পাখি অনেক। তবে যেতে হবে সকাল সকাল। আপনি ক্লান্ত হবেন না? তমি ক্লান্ত হও নি স্থিভা?'

'আমি ক্লান্ত হব? কদাচ ক্লান্ত হই নি আমি। এসো, সারা রাত আজ ঘুমাব না। চলো বেডাতে যাই।'

'সতিটে ঘুমাব না! চমংকার হবে!' সমর্থন করলেন ভেন্স্লোভিস্ক।

ব্যতিবাস্ততা (ফরাসি)।

'আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নিজে না ঘ্রাময়ে অনাদেরও ঘ্মাতে না দিতে পারো' — ডিল্ল বললেন সামানা লক্ষণীয় সেই খোঁচা দিয়ে যেটা তখন থেকে আজকাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রায়ই উর্ণক দেয়। 'আর আমার মতে ঘ্রমোবার সময় হয়ে গেছে... চললাম, রাতে আমি খাই না।'

'না, না, বসো ডল্লিনকা' — বড়ো যে টেবিলটায় খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার ওপাশে ডল্লির কাছে গিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমায় কিছ্ব বলবার মতো খবর আছে।'

'নিশ্চয় কিছুই না।'

'জানো. ভেস্লোভম্কি গিয়েছিল আন্নার কাছে। আবার ওদের কাছে যাবে। ওরা যে তোমাদের এখান থেকে মাত্র সন্তর ভাষ্ট্র দ্বরে। আমিও অবিশ্যি-অবিশ্যি যাব। ভেস্লোভম্কি, আয় এখানে!

মহিলাদের দলে গিয়ে ভেন্লোভাস্ক বসলেন কিটির পাশে।

'আহ্, বল্বন-না। আপনি গিয়েছিলেন আপ্লার কাছে? কেমন আছে সে?' দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা জিগোস করলেন তাঁকে।

লেভিন টেবিলের অন্য প্রান্তে বঙ্গে প্রিন্স-মহিষী আর ভারেণ্কার সঙ্গে অনবরত কথা চালিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করছিলেন যে স্তেপান আর্কাদিচ, ডিল্লি, কিটি আর ভেম্লোভিস্কির মধ্যে একটা সজীব ও রহসাময় কথোপকথন চলছে। শুধু রহসাময় নয়, প্রাণবস্ত ঢঙে ভাসেনকা কী যেন বলছিলেন আর তাঁর স্কুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকা তাঁর স্কুনির মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণে ভাব লক্ষ করলেন লেভিন।

দ্রন্দিক আর আহা সম্পর্কে ভাসেনকা বলছিলেন, 'বেশ ভালো আছে ওরা, আমি অবিশ্যি বিচার করতে যাব না, কিন্তু ওদের ব্যড়িতে মনে হয় যেন নিজেদের সংসারেই আছি।'

'কী ওরা কববে ভাবছে?'

'মনে হয় শীতকালটা মন্ফোয় কাটাবে।'

'ভারি ভালো হয় দ্ব'জনে একসঙ্গে গেলে। তৃই করে যাবি ?' ভাসেনকাকে জিগোস করলেন স্থেপান আর্ক'দিচ।

'আমি ওদের ওথানে থাকব জ্বলাই মাসটা।'

'তুমি যাবে?' দ্বীকে শ্বধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ডব্লি বললেন, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। নিশ্চয় যাব। ওর জন্যে কণ্ট

হয় আমার। ওকে তো আমি চিনি। অপর্প নারী। আমি যাব একলা যখন তুমি চলে আসবে। কারো কোনো বাধা ঘটাব না। তুমি না থাকলেই বরং ভালো।'

'বেশ' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর তুমি, কিটি?'

'আমি? আমি কেন যাব?' একেবারে লাল হয়ে কিটি বললে, চাইলে স্বামীর দিকে।

'আর্পান আল্লা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে পরিচিত?' জিগোস করলেন ভেন্দেলাভঙ্গিক, 'অতি মনোহর। নারী।'

'হাঁ পরিচিত' — আরো লাল হয়ে উত্তর দিল কিটি, উঠে গেল স্বামীর কাছে।

বললে, 'তাহলে কাল তুমি শিকারে যাচ্ছ?'

এ কয়েক মিনিটে ঈর্ষা তাঁর প্রচন্ড বেড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে ভেস্লে।ভিস্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির গণ্ডে রক্তিমা ছড়িয়ে পড়তে দেখে। এখন কিটির কথাটার অর্থ তিনি করলেন নিজের মতো ক'রে। পরে ব্যাপারটা স্মরণ করে তাঁর অদ্ভূত লাগলেও এখন তাঁর মনে হল এটা পরিষ্কার যে কাল তিনি শিকারে যাবেন কিনা যখন জিগ্যেস করছে, তখন ভাসেনক। ভেস্লোভস্কিকে এই উপভোগটা তিনি দেবেন কিনা জানতে চাইছে সেইটেই। তাঁর ধারণা, কিটি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছে।

'হাাঁ, যাব' — অস্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন তিনি, যা নিঞ্চের কাছেই বিছাছিরি শোনাল।

'না, কাল বরং বাড়ি থেকো, ৬িল্ল স্বামীকে দেখে নি অনেকদিন, পরশ্ব যেও' - বললে কিটি।

কিটির কথার মানে লেভিন করলেন এইরকম: 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। ত্মি যদি যাও তাতে কিছ্ম এসে যায় না আমার, কিন্তু স্ফুন্দর এই যুবকটির সাহচর্য উপভোগ করতে আমায় দাও।'

'তুমি যদি চাও তাহলে কাল বাড়ি থাকব' — খ্বৰ একটা প্রীতির ভাব নিয়ে বললেন লেভিন।

তাঁর উপস্থিতিতে লোভনের কী কণ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দ্রমাত্র সন্দেহ না করে ভাসেনকা ইতিমধ্যে কিটির পরই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মধ্বর দ্বিটপাত করে হেসে এলেন তার কাছে।

रम पृष्ठि नजरत পড़िছल लिভिन्तत। क्याकार्य रख छाल जाँत मृथ,

ম্হতের জনা দম আটকে এল তাঁর। 'আমার স্থার দিকে অমনভাবে সে চাইতে পারে কেমন করে!' ভেতরটা তাঁর টগবগ করছিল।

'তাহলে কালকে? চল্বন যাই' — চেয়ারে বঙ্গে নিজের অভ্যাসমতো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বললেন ভাসেনকা।

লেভিনের ঈর্ষা বেড়ে গেল আরও। প্রতারিত স্বামী বলে নিজেকে বোধ হচ্ছিল, স্ফ্রী এবং তার প্রণয়ীর কাছে যার দরকার কেবল তাদের স্থেস্বাচ্চন্দা ও উপভোগের ব্যবস্থা করার জন্য... তা সত্ত্বেও তিনি সৌজনা ও আতিথেয়তার সঙ্গে ভাসেনকাকে জিগ্যেস করলেন তাঁর শিকার, বন্দ্রক, হাই-বুট সম্পর্কে এবং রাজি হলেন পরের দিন শিকারে যেতে।

লেভিনের সোভাগ্যক্রমে প্রোঢ়া প্রিন্সেস নিজে উঠে পড়লেন এবং কিটিকে পরামর্শ দিলেন ঘুমাতে যাবার জন্য। তাতে লেভিনের কন্টটা দূর হল বটে, কিন্তু নতুন আরেকটা কন্ট বাদ গেল না তাঁর। গৃহস্বামিনীকে বিদায় দেবার সময় ফের তার হস্তচুস্বনের চেন্টা করলেন ভাসেনকা, কিন্তু লাল হয়ে কিটি হাত টেনে নিয়ে সরল রুঢ়ভায় বলে দিলে:

'আমাদের এখানে ওটার চল নেই।'

এর জন্য পরে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল কিটিকে। এরকম একটা সম্পর্ক হতে দিয়েছে বলে লেভিনের চোখে কিটি দোষী আর সে সম্পর্ক যে তার ভালো লাগছে না সেটা অমন বিদয়্টের মতো প্রকাশ করে দোষ করেছে আরো বেশি।

'কী এত ঘ্রোবার তাড়া!' নৈশাহারের সময় করেও গ্রাস মদ্যপানের পর নিজের অতি মধ্র ও কাব্যিক মেজাজে পে'ছে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ওই দ্যাখো কিটি' — লিন্ডেন গাছের পেছনে উদীশমান চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কী অপূর্ব'! ভেন্লোভচ্কি, এই হল সেরিনেড গাওয়ার সময়। জানো, চমৎকার গলা ওর। সারা রাস্তা আমরা দ্ব'জনে গাইতে গাইতে এসেছি। চমৎকার রোম্যান্স নিয়ে এসেছে ও, দ্বিট নত্ন। ভারভারা আন্দেরেভনার সঙ্গে গাইলে হত।'

সবাই চলে গেলে ভেন্স্লোভিম্কির সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ অনেকথ্ন বেড়ান তর্বীথিটায়। শোনা যাচ্ছিল তাঁদের গাওয়া নতুন রোম্যান্স।

স্ত্রীর শয়নকক্ষে কেদারায় বসে মূখ গোঁজ করে সে গান শ্নছিলেন

লেভিন, তাঁর কী হয়েছে, কিটির এ প্রশ্নে চুপ করে থাকছিলেন একগাঁরের মতো; কিন্তু কিটি নিজেই যখন ভীর, ভীর, হেসে জিগ্যেস করলে, 'ভেস্লোভিস্ককে তোমার খারাপ লেগেছে ব্রিঝ?' লেভিন ফেটে পড়লেন, বললেন সর্বাকছ, আর যা বললেন তাতে নিজেকে অপমানিত লাগছিল তাঁর, ফলে আরো বেশি চটে উঠছিলেন।

কিটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে দ্রুকুটির তল থেকে ভয়াবহ চকচকে চোখে চাইলেন কিটির দিকে, সবল হাতে ব্লক চাপলেন, যেন নিজেকে সংখত রাখার জন্য নিয়োগ করছেন সমস্ত শক্তি। তাঁর মুখভাবকে কঠোর, এমনিক নিষ্ঠুরই বলা যেতে পারত যদি তাতে না থাকত যন্ত্রণার ছাপ, যা স্পর্শ করল কিটিকে। চোয়াল তাঁর কে'পে উঠল, ভেঙে গেল গলা।

'আমার কথাটা বোঝো, ঈর্ষা হচ্ছে না আমার, ওটা অতি নীচ একটা কথা। ঈর্ষা করতে আমি পারি না এবং বিশ্বাস করতে যে... আমি কী বোধ করছি সেটা তোমায় ব্যঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা সাংঘাতিক... ঈর্ষা আমি করছি না, কিন্তু কেউ তোমার দিকে অমন দ্ভিটতে চাইবে বলে ভাববে, চাইবার স্পর্ধা করবে, এতে আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত বোধ করছি।'

'কিরকম দৃণ্টিতে?' সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে যত কথা আর ভাবভঙ্গির বিনিময় হয়েছিল, সততার সঙ্গে তা সব স্মরণ করার চেষ্টা করে বললে কিটি।

মনের গভীরে কিটি জানত যে ভেম্লোভিম্কি যখন টেবিলের অন্য প্রান্তে তার কাছে চলে আসেন সেই মুহুত্টায় কিছু একটা হয়েছিল, কিস্তু নিজের কাছেই সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, আর তা বলে লেভিনের যন্দ্রণা আরো বাড়িয়ে দেবার সাহস তো একেবারেই হচ্ছিল না।

'আমি এখন যে অবস্থায় তাতে আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কী থাকতে পারে?..'

'আহ্!' মাথা চেপে ধরে চেণ্চিয়ে উঠলেন লেভিন, 'ও কথাটা না বললে আর চলছিল না?! তার মানে তোমার যদি আকর্ষণ থাকত...'

'আরে, না কস্থিয়া, শোনো, শোনো' — লেভিনের দিকে সমবেদনার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে কিটি বললে, 'কী তুমি ভাবতে পারো যথন কোনো নাগর নেই আমার, নেই, নেই!.. অপর কারো মুখও দেখব না, তাই তুমি চাও?' লেভিনের ঈর্ষায় প্রথমটা ক্ষায় হয়েছিল কিটি; সামান্য একটু আমোদ, তাও যা নিতান্ত নির্দোষ, তা তাকে বারণ করা হচ্ছে বলে সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন লেভিনের প্রশান্তির জন্য, যে কণ্ট তিনি ভোগ করছেন তা থেকে তাঁকে মাক্ত করার জন্য শা্ধা এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারই নয়, সর্বাকছাই সাগ্রহে ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত।

'আমার অবস্থাটা যে কী সাংঘাতিক আর হাস্যকর সেটা বুঝে দ্যাখো' — হতাশায় ফিসফিস করে বললেন লেভিন, 'সে আমার অতিথি, এই আমোদ দানটুকু আর পায়ের ওপর পা তুলে দেওয়া ছাড়া সতাই কিছু সে করে নি, ধারণা যে এটা বেশ ভালো রেওয়াজ, স্তরাং তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে হবে।'

'তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ কন্তিয়া' --- কিটি বললে, তার প্রতি লেভিনের ভালোবাসার যে প্রবলতা এখন প্রকাশ পেল ঈর্ষায় তাতে অস্তরে অস্তরে খ্রিই হয়েছিল সে।

'সবচেয়ে সাংঘাতিক যে তুমি যেমন বরাবর, তেমনি এখন আমার কাছে তুমি যখন অতি পবিত্র, আমরা যখন স্বখী, বিশেষ রকমের স্বখী, হঠাৎ কিনা এই ওঁছাটা... না, ওঁছা নয়, কেন গালাগালি করছি ওকে। ওকে নিয়ে আমার যেন বড়ো দার। কিন্তু আমার স্বখ, তোমার স্বখ কিসের জন্যে?..'

'আমি ব্রতে পারছি কী থেকে এমনটা ঘটেছে' — শ্রু করল কিটি।
'কী থেকে? কী থেকে?'

'রাতের খাওয়ার সময় আমরা যখন গল্প করছিলাম, তখন কেমন করে তুমি চেয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'ত। ঠিক তা ঠিক!' লেভিন বললেন ভীতভাবে।

কী নিয়ে তাঁরা কথা কইছিলেন সেটা বললে কিটি। আর সেটা বলতে ব্যাকুলতায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। লেভিন চুপ করে রইলেন। তারপর কিটির বিবর্ণ ভীত মুখখানা লক্ষ করে নিজের মাথা চেপে ধরলেন হঠাং।

'কাতিয়া, তোমায় কণ্ট দিয়েছি আমি! ক্ষমা করে। লক্ষ্মীটি! এটা যে ক্ষেপামি! কাতিয়া, সব দোষ আমার। অমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অত কণ্ট পাবার মানে হয় কখনো?'

'না, তোমার জন্যে কণ্ট হচ্ছে আমার।'

'আমার জন্যে? আমার জন্যে? কে আমি? ক্ষেপা!.. কিন্তু তোমার কন্ট

হবে কেন? ভাবতেই ভয় হয় যে যতসব বাইরের লোক এসে আমাদের স্থ পণ্ড করে দিতে পারে...'

'বটেই তো, এটাই হল অপমানকর...'

'উল্টে আমি ইচ্ছে করে আমার কাছে ওকে রেখে দেব সারা গ্রীষ্মকালটা, সৌজন্যে ওকে ছেয়ে দেব' — কিটির করচুন্বন করে লেভিন বললেন। 'দেখে নিও তুমি। কাল... হাাঁ, সাত্যি, কাল আমরা যাছি।'

### n v n

মহিলারা এখনো ওঠেন নি, ফটকের কাছে শিকারীদের গাড়িগ্লো তৈরি। সকাল থেকেই লাস্কা বুর্ঝেছিল যে শিকারে যাচ্ছে, প্রাণপণে ঘেউঘেউ আর লাফালাফি করে সে গিয়ে বসল কোচয়ানের পাশে আর যে দরজাটা দিয়ে শিকারীরা এখনও বেরুচ্ছে না, অসন্তুষ্ট আর উত্তেজিত হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে। প্রথমে বেরুলেন ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি। তাঁর প্রকান্ড নতুন হাই-বুট উঠেছে মোটা উরুর আধখানা পর্যস্ত, পরনে সব্বজ কামিজ, নতুন চামড়ার গন্ধ ছাড়া কার্ডজ রাখার কোমরবন্ধ। মাথায় সেই ফিতে দোলানো টুপি, শিকলি ছাড়া নতুন একটা বিলাতি বন্দুক। লাস্কা লাফিয়ে গেল তাঁর কাছে, স্বাগত করলে, লাফালাফি করে নিজের ধরনে জিগোস করলে শিগগিরই ওরা বেরুবে নাকি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার ফিরে গেল তার প্রতীক্ষার জায়গায়, মাথাটা পাশে হেলিয়ে, একটা কান খাডা করে নিথর হয়ে রইল। অবশেষে সশব্দে দরজা খুলে গেল, বাতাসে পাক খেয়ে লাফাতে লাগল স্থেপান আর্কাদিচের ফটকিদার পয়েণ্টার কুকুর ক্রাক, তারপর বন্দ্বক হাতে চুরুট মুখে স্বয়ং স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা তার পেট আর বুকে পা দিয়ে শিকারের ব্যাগে থাবা আটকে বসালে তিনি আদর করে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'নাম্ ক্রাক, নাম্!' পরনে তাঁর খাটো কোট, ছেণ্ডা পেণ্টালনে, পায়ে চাষীদের ধরনে ন্যাকরা, মাথায় জীর্ণ কী একটা টুপি, কিন্তু নতুন মডেলের বন্দ্রকটা অপূর্ব, শিকারের ব্যাগ আর কার্ত্জের বেল্ট নতন না হলেও বেশ মজবৃত।

এর আগে ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গ্নি জানতেন না যে শিকারীর সত্যিকারের চালিয়াতি হল ন্যাতাকানি পরা কিন্তু সেরা কিসিমের হাতিয়ার রাখা। দীনহীন বেশে স্তেপান আর্কাদিচের জনলজনলে, সম্প্রী, অভিজাত হল্টপ্রন্ট মর্কিটা দেখে তিনি এখন সেটা ব্রুলেন এবং স্থির করলেন পরের বার শিকারে অবশ্য-অবশ্যই ওই রকমের বেশ ধারণ করবেন।

'কিস্তু আমাদের, কর্তাটি কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তিন। 'তর্বী ভার্যা' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'হ্যাঁ, এবং অমন মনোহারিবী।'

'ওর তো পোশাক পরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় আবার গেছে বৌয়ের কাছে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ঠিকই অনুমান করেছিলেন। লেভিন স্থীর কাছে আবার গিয়েছিলেন আরো একবার গতকালের আহাম্মকির জন্য সে ক্ষমা করেছে কিনা জিগ্যেস করতে এবং তা ছাড়াও খ্রিস্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে সে যেন সাবধানে থাকে। প্রধান কথা, ছেলেগিলেদের কাছ থেকে সরে থাকে যেন, সর্বদাই তারা ধারু দিতে পারে তাকে। তা ছাড়া উনি দ্বাদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন তাতে কিটি যে রাগ করে নি, এ নিশ্চিতও পাওয়া দরকার ছিল এবং তাকে বলতে হত যে পরের দিন সকালে সে যেন সওয়ারের হাতে অবশাই অস্তত দ্বটো কথা লিখে পাঠায় যাতে তিনি জানতে পারেন যে ভালো আছে সে।

দ্ব'দিন স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, এতে কণ্ট হচ্ছিল কিটির, কিন্তু লেভিনের সজীব মূর্তি, শিকারীর হাই-বুট আর শাদা রাউজে যা কেমন যেন আরো বড়ো আর বলিণ্ঠ মনে হচ্ছিল, এবং তার কাছে দ্বর্বাধ্য শিকারের উত্তেজনার দীপ্তি — এ সব দেখে লেভিনের আনন্দের জন্য কিটি নিজের দ্বঃখটুকু ভূলে গেল, ফুর্তি করেই বিদায় দিলে তাঁকে।

'মাপ করবেন মশাইরা!' গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এসে তিনি বললেন, 'প্রাতরাশ দিয়েছিল? পাটকিলে রঙের ঘোড়াটা ডাইনে কেন? যাক-গে কিছু এসে যাবে না। লাস্কা নেমে আয়, বসবি।'

বলদগ্রলোর কী করা হবে জিগ্যেস করতে এসেছিল গোপালক, গাড়ি-বারান্দার কাছে সে অপেক্ষা করছিল। তার দিকে ফিরে লেভিন বললেন, 'পালে ছেডে দাও। মাপ করবেন, আরও এক বেটা ছ্যাঁচোড় আসছে।'

লেভিন উঠে বর্সেছিলেন গাড়িতে, সেথান থেকে নেমে গেলেন ভাড়া করা ছনতোরের কাছে, মাপকাঠি হাতে সে গাড়ি-বারান্দার দিকে আসছিল। 'কাল সেরেস্তায় এলে না আর এখন আমায় আটকে রাখছো। কী ব্যাপার?' 'আরও একটা পাক দিতে আজ্ঞা কর্ন। মাত্র তিনটে ধাপ জ্বড়লেই চলবে। একেবারে যা চাই। নিঝ'ঞ্জাট হবে।'

'আমার কথা শ্নেলে পারতে' — বিরক্তিতে বললেন লেভিন, 'বর্লোছলাম আগে ফ্রেমটা করো, পরে সি'ড়ির ধাপগন্লো বানিয়ো। এখন আর উপায় নেই, আমি যেমন বর্লোছলাম তাই করো। নতুন করে বানাও।'

ব্যাপারটা হয়েছিল এই: বাড়ির একটা নতুন অংশ করতে গিয়ে ছনুতোর সি'ড়িটা আলাদা করে বানিয়ে তার উচ্চতার হিসেব না করে তা নন্ট করে ফেলে এবং তা যথাস্থানে বসাতে গিয়ে দেখা গেল তা ঢালনু হয়ে গেছে। এখন সে ওই সি'ড়িটাই রেখে তার সঙ্গে তিনটে ধাপ যোগ করতে চাইছে। 'অনেক ভালো হবে।'

'তিন ধাপ নিয়ে ওটা কোন কাজে লাগবে?'

'দেখন কেনে' — অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে ছনতোর, 'একেবারে ফ্রেমে চুকে যাবে। মানে শন্ন করতে হবে নিচু থেকে' — বললে একটা নিশ্চিতির ভঙ্গি করে। 'এক-ধাপ দ্ব-ধাপ করে লেগে যাবে একদম।'

'লম্বায় যে আরো তিন ধাপ... কোথায় তা পেণছবে?'

'মানে নিচু থেকে শ্রুর করলে পেণছে যাবে' — একগংরের মতো নিশ্চিত কপ্ঠে বললে ছুতোর।

'দেয়াল ফু'ড়ে একেবারে সিলিঙের নিচে।'

'আন্তে দেখন কেনে — নিচু থেকে যে শ্রে হচ্ছে। এক ধাপ, দ্'ধাপ করে বাস — পে'ছে যাবে।'

বন্দকের নল পরিষ্কার করার একটা শিক নিয়ে ধ্বলোর মধ্যে লেভিন সি'ড়ি এ'কে দেখাতে লাগলেন তাকে।

'এখন দেখছো তো?'

'যা বলবেন' — ছ্বতোর বললে, হঠাৎ চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল, মনে হল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেছে, 'বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, তাহলে নতুন করে বানাতে হবে।'

'হাাঁ, তাই করো যা বললাম!' গাড়িতে উঠতে উঠতে চিংকার করে বললেন লোভন, 'চালাও! কুকুরগ্বলোকে ধরে রেখো ফিলিপ!'

পরিবার আর বিষয়-আশয়ের সমস্ত ঝামেলা পেছনে ফেলে লোভন এমন একটা প্রবল জীবনানন্দ আর প্রত্যাশা বোধ করছিলেন যে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। তা ছাড়া অকুস্থল কাছিয়ে আসতে প্রতিটি শিকারীই যা বোধ করে, তেমন একটা একাগ্র উত্তেজনা হচ্ছিল তাঁর। কোনো কিছ্ নিয়ে এখন তাঁর যদি কোনো ভাবনা থেকে থাকে, তবে সেটা এই নিয়ে যে কলপেনস্কি জলায় তাঁরা কিছু পাবেন কিনা, টাকের তুলনায় কেমন কীতি দেখাবে লাস্কা, এবং আজ তিনি নিজে ভালো গ্রিল করতে পারবেন কি। যে করেই হোক এই নতুন লোকটার সামনে নিজেকে যেন লজ্জা পেতে না হয়, অব্লোন্স্কি যেন তাঁকে ছাড়িয়ে না যায় — এই সব চিন্তাই মাথায় আসছিল তাঁর।

অব্লোন্ স্কিরও মনোভাব হচ্ছিল একই রকম এবং তিনিও কথা কইতে চাইছিলেন না। শৃধ্য ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি ফুর্তিতে বকে চললেন অনর্গল। এখন তাঁর কথা শ্বনে গত সন্ধ্যায় লেভিন যে তাঁর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিলেন তা স্মরণ করে লজ্জা হল তাঁর। ভাসেনকা সত্যিই খাসা ছোকরা, সহজ সরল ভালোমান্ম, এবং অতি ফুর্তিবাজ। লেভিন অবিবাহিত থাকতে দেখা হলে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা উৎসবের মনোভাব আর বাব্র্গিরর হেলাফেলা চাল খানিকটা ভালো লাগে নি লেভিনের। ওঁর যে লম্বা লম্বা নথ, টুগিটা এবং উপযোগী আরো অনেকিছ্ম আছে. তার জন্য নিজেকে যেন নিঃসন্দেহে অতি গ্রন্থপূর্ণ বলে ভাবছিলেন তিনি; কিন্তু স্বেটা মার্জনা করা যায় তাঁর ভালোমান্মি আর সৌজনোর জন্য। তাঁর চমংকার সহবত, ইংরাজিও ফরাসি ভাষায় দখল, এবং উনি যে তাঁরই জগতের লোক, এ সবের জন্য তাঁকে ভালো লাগল লেভিনের।

ভাসেনকার ভারি ভালো লেগেছিল জোয়ালের বাইরে বাঁয়ে বাঁধা দন শুপে অঞ্চলের ঘোড়াটাকে। কেবলি তারিফ কর্রছিলেন তার।

'কী চমংকার হয় স্তেপের ঘোড়ায় চেপে স্তেপে ছোটা, আাঁ? তাই না?' বলছিলেন তিনি।

স্তেপের ঘোড়ায় চেপে তিনি যে ছুটছেন, নিজের সম্পর্কে তাঁর এই কল্পনাটা খানিকটা উদ্দাম, কাব্যিক, বাজে; কিন্তু তাঁর সরলতা, বিশেষ করে তাঁর রূপ, মিদ্টি হাসি, স্কুশ্রী ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে খ্বই আকর্ষণীয় লাগছিল। তাঁর স্বভাবটাই লোভনের কাছে মনোরম বলে, নাকি গতকালের পাপ স্থালনের জন্য তাঁর মধ্যে স্বকিছ্ম ভালো দেখতে চাইচ্ছেন বলে, ফ্লে যাই হোক, লোভনের ভালো লাগল তাঁর সঙ্গ।

তিন ভাস্ট চলে যাবার পর ভেস্লোভিস্কির হঠাৎ টনক নড়ল যে চুর্টের

বাক্স আর মানি ব্যাগ নেই, মনে করতে পারলেন না ওগনুলো হারিয়েছেন না ফেলে এসেছেন টেবিলে। মানি ব্যাগে ছিল তিনশ সম্ভর রন্ব্ল, তাই ব্যাপারটা ফেলে রাখা যায় না।

'জানেন লেভিন, আমি এই দনের ঘোড়াটায় বাড়ি ফিরে যাই। চমংকার হবে, এগা?' এই বলে প্রায় নামতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'আপনি কেন?' ভাসেনকার ওজন অস্তত ছয় প্র্দ হবার কথা, মনে মনে এই হিসেব করে লেভিন বললেন, 'আমি কোচোয়ানকে পাঠাচ্ছি।'

কোচোয়ান বাড়তি ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল, লেভিন নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

### u & u

'তা আমাদের পথটা কেমন হবে? বৃত্তিরে দাও তো ভালো করে' — বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

'এই আমাদের পরিকল্পনা: এখন আমরা যাচ্ছি গ্ভজ্দেভোতে। গ্ভজ্দেভোর এদিকটায় বড়ো স্নাইপের জলা। আর ওদিকটায় অপ্র্ব স্নাইপ ঝিল, বড়ো স্নাইপও আছে। এখন গরম, আমরা পেণছব (বিশ ভাস্ট) সন্ধের দিকে। সন্ধ্যার মাঠে কিছ্ম শিকার করা যাবে, রাত কাটাব আর বড়ো জলা কাল সকালে।'

'আর পথে কিছ্ব পড়বে না?'

'আছে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া গরম। দ্বটো চমৎকার জায়গা আছে, কিন্তু কিছ্ম মিলবে কিনা সন্দেহ।'

লেভিনের নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল জায়গাদ্বটোয় যাবার, কিন্তু বাড়ি থেকে তা বেশি দ্বে নয়, সর্বদাই তিনি শিকারে যেতে পারেন সেখানে, তা ছাড়া জায়গাটা ছোটো, তিন শিকারী ধরবে না। সেই জন্য কিছ্ব মিলবে কিনা সন্দেহ বলে তিনি মিথ্যাচার করেন। শিগাগিরই ছোটো জলাটার কাছে এসে গেল গাড়ি। লেভিন চেয়েছিলেন পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের অভিজ্ঞ শিকারী চোখ রাস্তা থেকে নজরে পড়া জলো জায়গাটা শিকারের জায়গা বলে ধরে ফেলল।

'যাব নাকি?' ছোটো জলাটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

'লেভিন, চল্মন যাই! কী চমংকার!' অন্বোধ করতে লাগলেন ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গ্নি, ফলে লেভিন রাজি না হয়ে পার্লেন না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুরদ্বটো পাল্ল।পাল্লি করে ছন্টল জলার দিকে।

'ক্ৰাক! লাস্কা!..'

কুকুরদুটো ফিরে এল।

'তিনজনের পক্ষে বড়ো ঘে'ষাঘে'ষি হবে। আমি এইখানেই থাকব' — লেভিন বললেন এই আশায় যে পিউইট ছাড়া আর কিছ, ওঁরা পাবেন না। কুকুর দেখে তারা পালায় আর এখন জলার ওপর দ্বলে দ্বলে উড়ে কর্ণ কামা জ্বড়েছে।

'উ'হ্ব! চল্বন লেভিন, চল্বন একসঙ্গে!' ডাকলেন ভেম্লোভিম্ক। 'সতি৷ই ঘে'ষাঘে'ষি! লাস্কা ফের, লাস্কা! দ্বটো কুকুর কি আপনার দরকার হবে?'

গাড়ির কাছে রয়ে গেলেন লেভিন, ঈর্ষার দ্বিটতে দেখতে লাগলেন শিকারীদের। গোটা জলা তাঁরা পাড়ি দিলেন। পিউইট ছাড়া কিছ্ই ছিল না জলায়, তার একটা মেরেছিলেন ভাসেনকা।

'দেখলেন তো' — লেভিন বললেন, 'জলার জন্যে আমি দ্বিধা করি নি, শুধু সময় নন্ট।'

'না, তাহলেও বেশ ফুর্তি হল। আপনি দেখেছিলেন?' হাতে বন্দ্রক আর পাখিটা নিয়ে আনাড়ির মতো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, 'কী চমংকার মারলাম এটাকে! তাই না? কিন্তু স্যাত্যকার জলায় শিগাগিরই পেশছব কি?'

হঠাং হে চকা মেরে ছ্টতে গেল ঘোড়াগ্লো, কার যেন বন্দ্কের নলে ঘা লাগল লেভিনের মাথায়, শোনা গেল গ্রিল ছোঁড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা অবিশ্যি আগেই হয়েছিল, কিন্তু লেভিনের কাছে ঘটনা এইরকম লেগেছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে ভেন্লোভিন্ক তাঁর বন্দ্কে লক করতে গিয়ে একটা ঘোড়া খাড়াই রেখেছিলেন। কারো ক্ষতি না করে কার্তুজ ঢুকে ধায় মাটিতে। স্তেপান আর্কাদিচ ভর্ণসনায় মাথা দ্বলিয়ে ম্দ্ হাসলেন ভেন্লোভিন্কর দিকে চেয়ে। কিন্তু তিরন্কার করতে মন হচ্ছিল না লেভিনের। প্রথমত্ব থেকোনো রকম তিরন্কারই মনে হতে পারত কেটে যাওয়া বিপদটার জন্য ভয় আর কপালের ফোলাটার কারণে: দ্বিতীয়ত, ভেন্লোভিন্ক প্রথমটা

এত সরল রকমে ম্যড়ে পড়েছিলেন এবং পরে সকলের আঁংকানিতে এমন ভালোমান্যী চিত্তজয়ী হাসি হাসতে লাগলেন যে নিজেও না হেসে পারা গেল না।

দিতীয় জলাটার কাছে তাঁরা যখন এলেন, যেটা বেশ বড়ো গোছের, শিকারে অনেক সময় নেবার কথা, লেভিন বোঝালেন না নামতে। কিন্তু ভেস্লোভিস্ক ফের অন্বরোধ করতে লাগলেন। জলাটা সর্বলে লেভিন ফের অতিথিবংসল গৃহস্বামীর মতো রয়ে গেলেন গাড়ির কাছে।

পেণছতেই ক্রাক সোঞা ছ্বটল ঘেসো চাপড়াগ্বলোর দিকে। কুকুরটার পেছনে প্রথম ছ্বটলেন ভাসেনকা ভেস্লোভন্কি। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের কাছে পেণছতে না পেণছতেই উড়ে উঠল একটা বড়ো শ্লাইপ। ভেস্লোভন্কির গ্র্বাল ফসকাল, পাখিটা উড়ে গিয়ে ফের বসল একটা ঘেসো মাঠে। সেটা ছেড়ে দেওয়া হল ভেস্লোভন্কির জন্য। ক্রাক ফের পাখিটাকে খ্রেজ বার করে দাঁডিয়ে পডল, ভেস্লোভন্কি সেটাকে মেরে ফিরে গেল গাডির কাছে।

'এবার আপনি যান, আমি থাকছি ঘোড়ার কাছে' — বললেন তিনি।

শিকারীর ঈর্যা কুরে কুরে থেতে শ্বর্ করেছিল লেভিনকে। ভেম্লোভিম্কর হাতে লাগাম দিয়ে তিনি চলে গেলেন জলায়।

লাস্কা অনেকখন ধরে কর্ণ স্বরে কেণ্ট কেণ্ট করছিল, অভিযোগ করছিল তার প্রতি অন্যায়ের, এখন সে সোজা ছ্টে গেল লেভিনের পরিচিত ঘাসের চাপড়ায় আকীর্ণ নির্ভারযোগ্য একটা জায়গায় যেখানে ক্রাক যায় নি।

'ওকে থামাচ্ছ না কেন?' চ্যাঁচালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'ও ভয় পাইয়ে দেবে না' — জবাব দিলেন লেভিন। নিজের কুকুরের জন্য আনন্দ হচ্ছিল তাঁর, চললেন তার পেছ্ব পেছ্ব।

চেনা চাপড়াগ্নলোর দিকে লাস্কা যতই কাছিয়ে আসছিল, ততই তার অন্বেষণে দেখা দিচ্ছিল একটা গ্রন্থের ভাব। জলার ছোট্ট একটা পাখি শ্ব্ব ম্হ্তের জন্য বিমনা করেছিল তাকে। লাস্কা চাপড়াগ্নলোকে একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিতে যাচ্ছিল, হঠাং কে'পে উঠে নিথর হয়ে গেল।

'এসো, এসো স্থিভা!' লেভিন চিৎকার করে ডাকলেন। টের পাচ্ছিলেন তিনি ব্রুক তাঁর কী প্রচণ্ড ঢিপঢ়িপ করছে, হঠাৎ যেন তাঁর উর্ত্তোজ্ঞত কর্ণকুহরে কী-একটা জানলা খালে গিয়েছে আর সমস্ত শব্দ দ্রেছের বোধ না রেখেই এলোমেলোভাবে কিন্তু প্রচণ্ডরকম ঘা দিচ্ছে তাঁকে। স্লেপান আর্কাদিচের পদধর্নন শ্নতে পাচ্ছিলেন তিনি আর মনে হচ্ছিল তা যেন দ্বের ঘোড়ার খ্র ঠোকার শব্দ, যে চাপড়ায় তিনি পা দিয়েছিলেন তার কোণে শিকড় সমেত উপড়ে আসা ঘাসের ঠুনকো শব্দ শ্নতে পেলেন আর মনে হল তাঁর সেটা দ্বাইপ ওড়ার শব্দ। পেছনে খানিক দ্বের জলে ছপছপ শব্দ, কিন্তু সেটা কী ধরতে পারলেন না।

পা রাখার জায়গা খ'জে তিনি এগিয়ে গেলেন কুকুরের দিকে। 'নে!'

বড়ো নয়, ছোটো একটা স্নাইপ উড়ে গেল কুকুরের কাছ থেকে। লেভিন বন্দন্ক তুললেন, কিন্তু যেই তাক করতে যাবেন ঠিক সেই সময়েই ছপছপানিটা বেড়ে উঠল, কাছিয়ে এল, আর সেই শব্দের সঙ্গে যোগ দিল ভেস্লোভিস্কির গলা, অন্তুত রকম চিংকার করে কী যেন বলছেন। লেভিন দেখতে পেলেন যে পাখিটাকে তিনি তাক করেছেন পেছন থেকে, যেটা উচিত নয়, তা সত্তেও গ্রাল করলেন।

গর্নল যে ফসকেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেভিন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন যে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তায় আর নেই, জলায়।

শিকার দেখার জন্য ভেস্লোভস্কি জলায় গাড়ি চালিয়ে আসেন এবং ঘোড়াগ্মলোকে পাঁকে আটকে ফেলেন।

'চুলোয় যা তুই!' আটকে যাওয়া গাড়ির কাছে ফিরে মনে মনে উচ্চারণ করলেন লেভিন, 'কেন এলেন এখানে?' শ্বকনো গলায় ওঁকে তিনি বলে কোচোয়ানকে ডাক দিয়ে ঘোড়া খ্বলতে লাগলেন।

লেভিনের এই জন্য রাগ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি শিকারও ফসকালেন, ঘোড়াগ্নলোও আটকে পড়েছে, আর প্রধান কথা, ঘোড়া খোলার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ বা ভেস্লোভস্কি কেউই তাঁকে আর কোচোয়ানকে সাহায্য করছেন না, কেননা ঘোড়ার জোতটা কী ব্যাপার সে সম্পর্কে দ্বুজনের কার্রই সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জায়গাটা একেবারে শ্বকনো ছিল, ভাসেনকার এই নিশ্চিতিদানে একটা কথাও না বলে লেভিন ঘোড়াগ্র্লোকে খ্বলে আনার জন্য নীরবে খেটে চললেন কোচোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু পরে, কাজের উত্তেজনায় এবং এই দেখে যে মাডগার্ড ধরে ভেস্লোভস্কি গাড়িটাকে এত মন দিয়ে প্রাণপণে টানছেন যে সেটাকে ভেঙেই ফেলবেন ব্রিঝ, লেভিন নিজেকে এই বলে ভর্ৎসনা করলেন যে গতকালকার অন্ভূতির প্রভাবে ভেস্লোভস্কির সঙ্গে তিনি বড়ো বেশি নিভ্রাণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ রকমের সৌজন্য

দেখিয়ে চেণ্টা করলেন নিজের এই রুক্ষতাটা মুছে ফেলতে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, গাড়ি দাঁড়াল রাস্তায়, লেভিন খাবার দিতে বললেন।

'Bon appétit — bonne conscience!\* Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes'\*\* — ফের খুলি হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুরুটশাবকটিকে শেষ করে ফরাসি ইয়ার্কি করলেন ভাসেনক:। 'তাহলে আমাদের বিপদ ঘ্চেছে; এখন সব চলবে ভালোয় ভালোয়। শ্ব্ আমি আমার দোষের জন্যে কোচোয়ানের বাক্সে বসতে বাধ্য। তাই না? এয় ? ঔহ্ব, আমি অটোমেডন। দেখ্ন-না কেমন করে আমি আপনাদের নিয়ে যাই!' লেভিন কোচোয়ানকে বাক্সে উঠতে দিতে বলায় লাগাম না ছেড়ে জবাব দিলেন তিনি। 'উহ্ব, আমায় পাপ স্থালন করতেই হবে আর কোচোয়ানের বাক্সে আমার চমংকার লাগে।' গাড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি।

লেভিনের খানিকটা ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াগন্লোকে উনি কণ্ট দেবেন, বিশেষ করে বাঁয়ের পাটকিলেটাকে যেটাকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না; কিন্তু অজ্ঞাতসারেই ওঁর ফুর্তিতে লেভিন আত্মসমর্পণ করলেন, বাক্সে বসে সারা রাস্তা উনি যে রোমান্সগন্লো গেয়ে যাচ্ছিলেন, শন্নতে লাগলেন তা অথবা দেখতে লাগলেন ইংরেজরা কিভাবে চার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তার অভিনয়। খাওয়া-দাওয়ার পর অতি ফুর্তির মেজাজে তাঁরা পেণছলেন গ ভজাদেভা জলায়।

### n son

ভাসেনকা ঘোড়াগ্রলোকে এমন জোর হাঁকিয়েছিলেন যে জলায় তাঁরা বড়ো বেশি আগেই এসে পড়েন, ফলে তথনো গরম যায় নি।

তাঁদের যাত্রার যা প্রধান লক্ষ্য, বিস্তীর্ণ এই জলাটার কাছে আসতে আসতে লেভিন অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলেন কী করে ভাসেনকার কাছ থেকে রেহাই পেয়ে অবাধে হাঁটা যায়। স্পন্টতই স্তেপান আর্কাদিচও তাই চাইছিলেন। লেভিন তাঁর মুখে দেখলেন দুফিন্ডার ছাপ, শিকার শ্রুর আগে সত্যিকার

- ভালো খিদে মানে বিবেকও ভালো (ফরাসি)।
- 🕶 এই কুরুটশাবক ধাচ্ছে আমার প্রাণের গভীরে (ফরাসি)।

শিকারীদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, দেখলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খানিকটা সেই ধ্ততা।

'কিভাবে আমরা যাব? জলা চমংকার, তা দেখতে পাচছি, বাজপাখিও আছে' — হোগলাগালোর ওপর ভাসমান দন্টো বড়ো বড়ো পাখি দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারও থাকবে নিশ্চয়।'

'হাাঁ, ওই দেখন মশায়েরা' — খানিকটা বিমর্ষ মুখে হাই-বুট টেনে, বন্দুকের লক পরীক্ষা করে লেভিন বললেন, 'ওই হোগলা ঝাড়টা দেখতে পাচ্ছেন? নদীর ডান দিক বরাবর বিশাল এক আধ-কাটা ঘাসের স্যাংসেতে মাঠে কালোয় সব্জে গাঢ় হয়ে আসা হোগলার একটা চর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'জলা শ্রুর হচ্ছে এইখান থেকে, সোজা আমাদের সামনে। ঐ যে, যে-জায়গাটা বেশি সব্জ। এখান থেকে তা গেছে ডাইনে, যেখানে ঘোড়া চরছে; সেখানে ঘাসের চাপড়াগ্রলাের মধ্যে বড়ো স্লাইপ থাকে, আর তা চলে গেছে গোটা হোগলা বন ঘিরে, সোজা অ্যালডার ঝোপ আর মিল পর্যন্ত। আর ঐ দেখনে, যেখানে খাঁড়িটা রয়েছে। এটা সবচেয়ে ভালাে জায়গা। একবার ওখানে আমি সতেরােটা স্লাইপ মারি। কুকুর নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গিয়ে মিলব মিলটার ওখানে।'

'তাহলে কে ডাইনে যাবে, কে বাঁয়ে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কা-দিচ। 'ডাইনের দিকটা চওড়া, আপনারা দ্বজনে যান, আমি বাঁরে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

'চমংকার! আমরা ওঁকে হারিয়ে দেব। চলনুন যাই, চলনুন!' কথাটা লুফে নিলেন ভাসেনকা।

রাজি না হয়ে লেভিন পারলেন না, দু'ভাগ হলেন ওঁরা।

জলায় পা দেওয়া মাত্র দ্টো কুকুরই শা্বকতে শা্বকতে ছা্টল একটা জায়গার দিকে, জল যেখানে মরচে রঙা। লাস্কার এই সাবধান অনিদিশ্ট অন্সন্ধান লেভিনের জানা: জায়গাটাও তিনি চিনতেন এবং আশা করছিলেন যে উঠবে এক ঝাঁক পাখি।

'ভেম্লোর্ভাস্ক, আমার পাশে পাশে আস্কা, পাশে পাশে!' পেছনে জল ছপছপ করে হাঁটছেন যে সঙ্গীটি, তাঁকে বললেন লেভিন আড়ণ্ট গ্লার, কলপেনাস্ক জলায় সেই আচমকা গ্রালটার পর তাঁর বন্দ্বকের নল কোন দিকে ঘোরানো সেটায় অজ্ঞাতসারেই আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন লেভিন। না, আমি আপনার বাধা হয়ে থাকব না, ভাববেন না আমায় নিয়ে।'
কিন্তু আপনা থেকেই লেভিনের ভাবনা হচ্ছিল, মনে পড়ল বিদায় দেবার
সময় কিটির কথাটা: 'দেখো, দ্'জন দ্'জনকে গ্লিল করে ব'সো না যেন।'
একে অপরকে এড়িয়ে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্তু ধরে কাছিয়ে আসছিল
কুকুরদ্বটো; স্নাইপের প্রতীক্ষাটা ছিল এতই প্রবল যে মরচে রঙা জলা
থেকে টেনে তোলা মচমচ শব্দটা লেভিনের মনে হচ্ছিল স্নাইপের ডাক,
বন্দ্বক বাগিয়ে ধরলেন তিনি।

'গন্ম, গন্ম!' শোনা গেল এফেবারে কানের কাছেই। জলা থেকে উঠে একঝাঁক হাঁস উণ্চুতে পাল্লার অনেক বাইরে উড়ে আসছিল শিকারীদের দিকে, ভাসেনকা গন্নি করেছেন তাদের। লেভিন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই ফুর্ং করে বের্ল একটা, দ্বটো, তিনটে, একের পর এক আরো আটটা ন্নাইপ।

একটা পাখি তার আঁকাবাঁকা ওড়া শ্বর্ করার ম্বৃত্তেই তাকে ঘায়েল করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, একটা দলার মতো ঝুপ করে সে পড়ল জলায়। নিচুতে হোগলা বনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল আরেকটা পাখি। তাড়াহ্বড়ো না করে অব্লোন্স্কি তাক করলেন, গ্র্লির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও পড়ে গেল; দেখা যাচ্ছিল কেটে ফেলা হোগলা মাঠে কিভাবে সে তার একটা অক্ষত, নিচের দিকে শাদা রঙের ভানা ঝাপটিয়ে লাফাচ্ছে।

লোভন তেমন সোভাগ্যবান হন নি: প্রথম শ্লাইপটাকে তিনি গর্বলি করেন বড়ো বেশি কাছ থেকে এবং গ্রেলি ফসকে যায়; পাখিটা ওপরে উঠতে শ্রুর্ করলে তার দিকে তাক করছিলেন, এমন সময় আরো একটা তাঁর পায়ের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করল, ফসকালেন দ্বিতীযবার।

বন্দন্ধে যথন ফের গর্নি ভরা হচ্ছিল, আরো একটা স্নাইপ উড়ল। ভেন্লোভন্দিকর গর্নি ভরা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাওযায় জলের ওপর তিনি ছররা গর্নি চালালেন দ্'বার। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর স্নাইপদ্টো জোগাড় করে জন্মজন্বলে চোখে চাইলেন লেভিনের দিকে।

'এবার ভাগাভাগি হওয়া যাক' — এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ বাঁ পায়ে খ্র্বিড়য়ে খ্র্বিড়য়ে বন্দ্বক বাগিয়ে শিস দিয়ে ডাকলেন তাঁর কুকুরকে এবং চললেন একদিক ধরে। লেভিন আর ভেচ্লোভিচ্ক গেলেন অন্যদিকে।

প্রথম গ্রালিটা ফসকালে লেভিন সর্বদাই উর্ত্তোজত হয়ে রেগে উঠতেন আর সারা দিনটাই তাঁর বন্দ্রক চলত বাজে। আজকেও তাই হল। স্লাইপ দেখা গেল অনেক। কুকুরের পায়ের কাছ থেকে, শিকারীদের পায়ের কাছ থেকে অবিরাম উড়ে যেতে থাকল পাখিগুলো, ফলে লেভিন তাঁর লোকসান প্রষিয়ে নিতে পারতেন: কিন্তু যত বেশি তিনি গুলি করলেন তত বেশি তাঁর মাথা হে'ট হল ভেম্লোভম্কির কাছে, যিনি পাল্লার মধ্যে হোক, বাইরে হোক ফুর্তিতে গর্বাল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছুই মারা পড়ছিল না এবং তাতে বিব্রত বোধ কর্রাছলেন না একটুও। লেভিন তাড়াহ,ড়ো কর্রাছলেন, ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না, ক্রমেই উর্ত্তেজিত হয়ে এমন পর্যায়ে পেণছলেন যে গুলি করতে লাগলেন পাখি মারার আশা না রেখে। মনে হল লাস্কা যেন সেটা ব্রেছে। পাখি খ'্জতে লাগল সে আরও আলস্যে, শিকারীদের দিকে তাকাতে থাকল হতবৃদ্ধি অথবা ভংশনার দৃষ্টিতে। গুলি চলছিল একের পর এক। শিকারীদের ঘিরে রইল বারুদের ধোঁয়া, অথচ লেভিনের প্রকান্ড প্রশস্ত থলেটায় মাত্র তিনটে শোচনীয় ছোটো স্লাইপ। তাও তার একটা মেরেছে ভেম্লোর্ভাস্ক, অন্যটা পড়েছে দু'জনেরই গু, লিতে। তবে জলার অন্যাদিকে শোনা যাচ্চিল স্ত্রেপান আর্কাদিচের ঘন ঘন নয়, তবে লেভিনের মনে হচ্ছিল মোক্ষম গুলির শব্দ আর প্রায় প্রতিটি গুলির পরেই কানে আসছিল: 'ক্ৰাক, ক্ৰাক, নিয়ে আয়!'

সেটা আরো বেশি ব্যাকুল করছিল লেভিনকে। হোগলা ঝোপের ওপর অবিরাম উড়ছিল শ্লাইপগ্নলো। মাটিতে তাদের ফুরুং করে বের্বার শব্দ আর আকাশে ক্রেডকার ডাক থামছিল না, শোনা যাচ্ছিল তা চারিদিক থেকে। যে শ্লাইপগ্নলো আগে থেকে উড়ছিল, তারা মাটিতে বসে পড়ছিল শিকারীদের সামনেই। দ্টো বাজপাথির বদলে এখন কয়েক ডজন চি'চি' করে উড়ছিল জলার ওপর।

জলার আধখানার বেশি পাড়ি দিয়ে আসার পর লেভিন আর ভেস্লোভিশ্ব পেশিছলেন সেই জায়গাটায় যেখানে হোগলা বনে এসে পড়া লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছে চাষীদের ঘেসো জিমি, কোথাও সীমা টানা হয়েছে ঘাস পায়ে দলে, কোথাও কেটে। এই সব ফালির ঘাস অর্ধেকই কাটা হয়ে গিয়েছিল।

যেমন ঘাস কেটে ফেলা জায়গায়, তেমনি না-কাটা জায়গাতেও শিকার মেলার আশা না থাকলেও লেভিন স্তেপান অর্কাাদচকে কথা দিয়োছলেন যে ওঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই দ্ব'রকম জায়গা দিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন সঙ্গীকে নিয়ে।

'ওহে শিকারী ভেয়েরা!' ঘোড়া খুলে রাখা একটা গাড়ির কাছে বসে থাকা একদল চাষীর মধ্যে থেকে একজন ডাকলে তাঁদের। 'এসো আমাদের সাথে ভোজন হবে! মদও খাব!'

লেভিন এদিক-ওদিক চাইলেন।

'এসো, এসো, ডর নাই গো!' ধবধবে শাদা দাঁত কেলিয়ে রোন্দর্রে ঝকমকে একটা সব্জ বোতল তুলে চ্যাঁচালে রক্তিমানন ফুর্তিবাজ দেড়েল একজন চাষী।

'Qu'est ce qu'ils disent?'\* জিগোস করলেন ভেস্লোভাষ্ক।

'ভোদকা থেতে ডাকছে। ওরাই বোধ হয় ঘেসো মাঠটা ভাগ করেছে। আমি আপত্তি করব না' — লেভিন বললেন একটু চালাকি না করে নয়, আশা কর্রছিলেন যে ভোদকার কথায় প্রল**্**ক হয়ে ভেস্লোভিস্কি যাবেন ওদের কাছে।

'কিস্তু আমাদের নেমন্তম্ন করছে কেন?'

'এমনি, ফুর্তি' করতে। সত্যি, যান ওদের কাছে। মজা পাবেন।'

'Allons, c'est curieux.'\*\*

'যান, যান, মিলে যাবার পথ আপনি খ'বজে পাবেন!' লেভিন বললেন চে'চিয়ে আর খানি হয়ে চেয়ে দেখলেন যে ভেস্লোভিস্ক কু'জো হয়ে, ক্লান্ত পায়ে হে'াচট খেতে খেতে বন্দাক তুলে ধরে জলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চামীদের কাছে।

'তুমিও এসো গো!' লেভিনের উদ্দেশে চ্যাঁচাল একজন চাষ্টা, 'ডর কি! পিঠে থেয়ে দেখবে!'

লেভিনের ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল এক টুকরো রুটি আর ভোদকা খেতে। জেরবার হয়ে পড়েছিলেন তিনি, টের পাচ্ছিলেন যে কাদায় বসে যাওয়া পা তুলতে হচ্ছে কণ্ট করে, মুহ্তের জন্য তিনি দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু কুকুর ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত ক্লান্তি অন্তর্ধান করল তংক্ষণাং, কাদা ভেঙে অনায়াসে লেভিন গেলেন কুকুরের কাছে। তাঁর পায়ের কাছ থেকে

<sup>🕶</sup> কী ওরা বলছে? (ফরাসি)।

চল্ন যাই কোত্রলের ব্যাপার (ফরাসি)।

উড়ে গেল একটা মাইপ; লেভিন গ্র্লি করে মারলেন সেটাকে — কুকুর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। 'নে!' কুকুরের কাছ থেকে উঠল আরেকটা। লেভিন গ্র্লি করলেন। কিন্তু দিনটা ছিল অপয়া, গ্র্লি ফসকে গেল। আর ষেটাকে মারা গিয়েছিল, খ্রুজতে গিয়ে সেটাকেও পেলেন না। গোটা হোগলা ঝোপটা তিনি মাড়ালেন, কিন্তু লাস্কার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি মারতে পেরেছেন, তাই লাস্কাকে যখন খ্রুজতে ডাকলেন. সে ভান করল যেন খ্রুজছে, কিন্তু খ্রুজছিল না।

নিজের সমস্ত অসাফল্যের জন্য তিনি দায়ী করেছিলেন ভেম্লোভিম্কিক, কিন্তু তিনি না থাকাতেও উন্নতি হল না অবস্থার। এখানেও শ্লাইপ অনেক, কিন্তু একের পর এক গালি তাঁর ফসকাল।

স্থের তীর্যক রোদে গরম তখনও বেশি। ঘামে ভিজে জবজবে জামা এ'টে বসেছে গায়ের সঙ্গে; জলে ভরা বাঁ দিকের বৃটটা ভারি হয়ে উঠে প্রতি পদে পচ্পচ্ করে উঠছে; বার্দের থিতানিতে নােংরা ম্থ বেয়ে গড়াচ্ছে বিন্দ্র বিন্দ্র ঘাম; ম্থটা তেতাে, নাকে বার্দ আর মরচের গন্ধ; কানে স্থাইপের ক্ষান্তিহীন ফুর্ং শন্দ; বন্দর্কের নল এত গরম যে ছােঁয়া যায় না: ব্কের স্পন্দন ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত: উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, হে'চট খাচ্ছে কান্ত পা, জড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের চাপড়ায় আর কাদায়; তাহলেও এগিয়ে গেলেন তিনি, গ্লি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত লন্জাকর একটা বার্থতার পর টুপি আর বন্দ্রক তিনি ছাুড়ে ফেললেন মািটতে।

'না, আত্মন্থ হতে হবে!' নিজেকে বললেন তিনি। টুপি আর বন্দ্রক তুলে নিয়ে তিনি লাস্কাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বেরিয়ে এলেন জলা থেকে। শ্রকনো ডাঙায় এসে তিনি বসলেন একটা চাঙড়ের ওপর, জরতো খ্লালেন, বাঁরের বর্ট থেকে জল ঢেলে ফেলালেন, তারপর গেলেন জলায়, মরচের স্বাদ মাখা জল খেলেন পেট প্রের, বন্দ্রকের আতপ্ত নলদ্টিকে ঠাণ্ডা করলেন জল মাখিয়ে আর নিজের হাত মুখ ধ্লেন। তাজা হয়ে তিনি ফের গেলেন সেই জায়গাটায় যেখানে মাইপটা এসে বসেছে, দ্ট সংকল্প করলেন যে উত্তেজিত হবেন না।

ভেবেছিলেন স্কুন্থির থাকবেন, কিন্তু দাঁডাল সেই একই। পাখিটাকে নিশানা করার আগেই আঙ্কল তাঁর ঘোড়া টিপে বসল। ব্যাপার গড়াল কেবলই খারাপের দিকে।

যে অ্যালভার ঝোপটার কাছে স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তাঁর মেলার

কথা, জলা থেকে উঠে সেখানে যখন তিনি গেলেন, তখন তাঁর থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

শ্রেপান আর্কাদিচকে দেখার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কুকুরকে।
আালডারের পাকানো পাকানো শিকড়ের তল থেকে সে লাফিয়ে এল, জলার
দ্বর্গন্ধ-ভরা পাঁকে সর্বাঙ্গ তার কালো, বিজয়ীর ভঙ্গিতে শ্বকল লাস্কাকে।
লাকের পরে অ্যালডার গাছের ছায়ায় দেখা দিল স্তেপান আর্কাদিচের
দর্শনিধারী ম্তি। রক্তিম ম্বে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বোতাম খোলা গলায়
আগের মতোই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন লেভিনের দিকে।

'কী? অনেক মেরেছ?' ফুতি'তে হেসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আর তুমি?' লেভিন শ্বধালেন। কিন্তু শ্বধাবার কিছ্ব ছিল না, কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন যে শিকারের থলেটা ভরা।

'মন্দ নয়।'

চোন্দটি স্নাইপ পেয়েছেন তিনি।

'চমংকার জলা! তোমার নিশ্চয় অস্কৃবিধা ঘটিয়েছে ভেস্লোভস্কি। দ্জন শিকারী, একটা কুকুর — এ ঠিক চলে না' — নিজের বিজয়কে নামিয়ে আনার জন্য বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

## n 55 n

যে চাষীর বাড়িতে লেভিন সর্বদা আস্তানা গাড়তেন, স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সেখানে যখন তিনি পেশছলেন, দেখা গেল ভেস্লোভিস্কি ইতিমধ্যেই এসে গেছেন সেখানে। কুটিরের মাঝখানে দুইহাতে বেণিঃ ধরে ছিলেন তিনি, আর গ্হকর্ত্রীর ভাই, জনৈক সৈনিক তাঁর পাঁক ভরা হাই-বুট টেনে খ্লছিল। হাসছিলেন তিনি তাঁর সংক্রামক ফুর্তির হাসি।

'এইমাত্র আমি এসেছি। Ils ont été charmants!\* ভেবে দেখন, আমায় ওরা খাওয়ালে, পান করালে। কী রুটি, অপুর্ব'! Délicieux!\*\*

- চমংকার লোক (ফরাসি)।
- \*\* স্ক্রাদ্ (ফরাসি)।

আর ভোদকা — এর চেয়ে ভালো মাল আমি আর কখনো খাই নি! কিন্তু কিছ্বতেই পয়সা নিতে চাইলে না। কেন জানি কেবলি বললে: 'কড়া চোখে চেও না গো'।'

'পরসা লেবে কেনে? ওরা আপনাকে মানে মান্যি করল। ওদের ভোদকা কি আর বেচার জন্যে?' কালো হয়ে আসা মোজা আর ভেজ। ব্রট শেষ পর্যন্ত টেনে বার করে বললে সৈনিক।

শিকারীদের ব্টের কাদা আর কুকুরদের গা চেটে তুলতে থাকায় নোংরা কুটিরের পাঁক, ঘরভরা জলা আর বার্দের গন্ধ, এবং ছুর্রি-কাঁটার অভাব সত্ত্বেও শিকারীরা চা খেলেন, নৈশাহার সারলেন এমন তৃপ্তিতে যা সম্ভব কেবল শিকারে। গা-হাত-পা ধ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা গেলেন ঝাড়্দেওয়া বিচালি গোলায়, সহিসেরা যেথানে বাব্দের জন্য বিছানা করে রেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে এলেও শিকারীদের কারো ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘুমোবার।

গর্নি চালনা, কুকুর, আগেকার শিকার ইত্যাদির স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে দোল থেয়ে আলাপটা চলল তাঁদের স্বাকার আগ্রহজনক প্রসঙ্গ নিয়ে। এইরকম নিশা যাপনের মধ্রতা, বিচালির স্বগন্ধ, ভাঙা গাড়ির (ওঁর মনে হয়েছিল ভাঙা, যদিও শ্ব্ধ খ্লে নেওয়া হয়েছিল সামনের চাকাদ্টো) অপ্র্বতা, তাঁকে ভোদকা খাইয়েছিল যে চাষীরা তাদের স্দাশয়তা, নিজ নিজ কর্তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কুকুর ইত্যাদি নিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্ররর্জ ভাসেনকার উচ্ছনাস উপলক্ষে অব্লোন্স্কি বললেন মালতুসের ওখানে তাঁর শিকারের অপর্প কাহিনী। গত বছর গ্রীছ্মে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। মালতুস রেলপথের নামকরা একজন মালিক। স্বেপান আর্কাদির বললেন ত্ভের গ্রেবির্নায় কিরকম জলা কিনেছেন মালতুস, কিভাবে তা আগলে রাখছেন এবং কিসব গাড়ি আর ডগ্-কার্টে শিকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর জলার কাছে খাটানো হয়েছিল কেমন তাঁব, আর সেখানে ছিল কত খাবার।

'তোমায় আমি বৃঝি না' — নিজের তৃণশয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন লোভন; 'এ সব লোকেদের কেন তোমার খারাপ লাগে না বৃঝি না। লাফিত সহযোগে প্রাতরাশ যে খুবই উপাদেয় তা বৃঝি, কিন্তু ঠিক, এই বিলাসটাই কি তোমার বিছছিরি লাগে না? এই সব লোকেরা আমাদের আগেকার ঠিকা-জমিদারদের মতো টাকা কামায় এমনভাবে যে কামাবার সময় লোকের ঘূণার পাত্র হলেও সে ঘূণা উপেক্ষা করে আর পরে অসাধ্ উপায়ে অজিত টাকায় আগেকার সে ঘূণা কিনে নেয়।'

'ঠিক বলেছেন!' সায় দিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভঙ্গ্নি, 'ঠিক, ঠিক! অবিশ্যি অব্লোন্ড্নি এটা করছেন bonhomie,\* কিন্তু অন্যেরা তো বলবে যে অব্লোন্ড্নিও ভিড়ল।'

'মোটেই না' — লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর এই কথার অব্লোন্ স্কি হাসছেন, 'ধনী কোনো বেনিয়া বা অভিজাতের চেয়ে ওঁকে বেশি অসাধ্ব বলে আমি মনে করি না। এরা আর ওরা টাকা করেছে একই রকম খেটে আর মাথা খাটিয়ে।'

'কিন্তু কী খার্টুনি? একটা পার্রামট পেয়ে অন্যকে সেটা বেচে দেওয়া কি খার্টুনি হল?'

'অবশ্যই খার্টুনি। এই অর্থে খার্টুনি যে উনি বা ওঁর মতো লোক না থাকলে রেলপথই হত না।'

'কিন্তু এ খার্টুনি তো চাষী-মজ্বর বা ব্যদ্ধিজীবীর মতো নয়।'

'মানলাম, কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ফল দিচ্ছে — রেলপথ। তবে তুমি তো মনে করো রেলপথ অনাবশ্যক।'

'না, এটা অন্য প্রশ্ন। আমি মানতে রাজি যে রেলপথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে টাকাটা খাটুনির সমান,পাতিক নয় তা কামানো অসাধ্ব।'

'কিন্তু সমান পাতটা স্থির করবে কে?'

'অসাধ্ পন্থায়, কলে-কৌশলে' — সাধ্ আর অসাধ্র মধ্যে যে স্পন্ট সীমারেখা টানতে পারছেন না তা অন্ভব করেই লেভিন বললেন, 'টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার' — বলে চললেন তিনি: 'এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপল্ল টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শৃথ্ এখন তার চেহারা পালটেছে। Le roi est mort, vive le roi!\*\* ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা, দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙক: এও না খেটে মুনাফা।'

'এ সবই সম্ভবত খ্বই ঠিক এবং ব্যুদ্ধমন্ত... থাম, ক্রাক!' চে'চালেন স্তেপান আর্কাদিচ। কুকুরটা নিজেকে আঁচড়াচ্ছিল, বিচালি এলোমেলো করে

<sup>•</sup> ভালে। মনে (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> রাজা মারা গেছেন, দীর্ঘজীবী হোন রাজা! (ফরাসি।)

দিচ্ছিল, তাকে ধমকালেন তিনি, তারপর স্পণ্টতই নিজের যুক্তির ন্যায্যতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'কিন্তু সাধ্ আর অসাধ্ শ্রমের মধ্যে ভেদরেখাটা তো তুমি দেখালে না। আমার অধীনস্থ যে বড়োবাব্ কাজকর্ম আমার চেয়ে ভালো জানলেও আমি যে বেতন পাই তার চেয়ে অনেক বেশি, এটা কি অসাধ্?'

'জानि ना।'

'তাহলে আমি তোমায় বলি: কৃষিকাজে তোমার খার্টুনির জন্যে তুমি যে পাচ্ছ ধরা যাক পাঁচ হাজারের ওপর, যেখানে আমাদের দ্বাধীন চাষী যতই খাটুক পণ্ডাশ র্ব্লের বেশি পাচ্ছে না, এটাও ঠিক তেমনি অসাধ্ যেমন আমি পাই আমার নিশ্নতন বড়োবাব্র চেয়ে বেশি, মালতুস বেশি পায় তার রেল-মিন্দ্রির চেয়ে। এ সব লোকের প্রতি সমাজের কেমন একটা অযৌক্তিক বির্পতায় আমার বরং মনে হয় রয়েছে ঈর্ষা...'

'না, এটা অন্যায়' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঈর্ষা হতে পারে না। এ সব ব্যাপারে কিছ্ল একটা কারচুপি থাকেই।'

'না শোনো' — লেভিন বলে চললেন, 'বলছ এটা ন্যায্য নয় যে আমি পাই পাঁচ হাজার আর চাষী পঞ্চাশ, তা ঠিক, এটা অন্যায়, আমি সেটা অনুভব করি, কিস্তু...'

'সত্যিই তাই। কেন আমরা কোনো মেহনত না করে খানাপিনা করি, শিকারে যাই, আর সে খেটেই চলেছে, খেটেই চলেছে অবিরাম?' ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কি বললেন, স্পণ্টতই জীবনে পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ভাবলেন এই প্রথম, তাই তাঁর কথায় ছিল পরিপূর্ণ অকপটতা।

'হ্যাঁ, তুমি অনুভব করো, কিন্তু নিজের সম্পত্তিটা ওকে দাও না' — যেন ইচ্ছে করে লেভিনকে খোঁচাবার জন্য বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ইদানীং দ্বই ভায়রাভাইয়ের মধ্যে যেন গোপন একটা শত্রতা গড়ে উঠেছিল: দ্বু'জন দ্বই বোনকে বিয়ে করার পর থেকে তাঁদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শ্বর্ হয়েছিল — কে তাঁর জীবনকে ভালো করে গড়ে তুলবেন তাই নিয়ে। এখন এই শত্রতা প্রকাশ পেল কথাবার্তায় একটা ব্যক্তিগত ঝাঁঝ এনে।

'দিই না কারণ কেউ সেটা চাইছে না আমার কাছে, আর আমি নিজে চাইলেও এমন কেউ নেই যাকে দেওয়া যায়' — লেভিন বললেন।

'দিয়ে দাও এই চাষীটাকে, সে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু দেব কেমন করে? ওরু সঙ্গে গিয়ে দলিল সই করব?'

'তা জানি না, তবে তোমার যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তোমার অধিকার নেই…'

'মোটেই সে বিশ্বাস আমার নেই। বরং আমি অন্তব করি যে দান করার অধিকার আমার নেই, বরং জমি এবং পরিবারের কাছে দায়িত্ব আছে আমার।' 'না, শোনো, যদি তুমি মনে করো এই অসাম্য অন্যায়, তাহলে কেন এমন কাজ করছ না .'

'আমি সেই কাজই করছি, শা্ধা নেতিবাচক দিক থেকে, শা্ধা দা্জনের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য আছে সেটা বাড়িয়ে তোলার চেচ্টা আমি করব না।'

'না, মাপ করো, এটা একটা আপাতবিপরীত কূট।'

'হ্যাঁ, এটা কেমন যেন একটা কুতার্কিক যুক্তি বলে মনে হচ্ছে' — সমর্থন করলেন ভেম্লোভন্দিক; 'আরে, কর্তা যে!' দরজা ক্যাঁচকে'চিয়ে এইসময় চালাঘরে ঢোকায় চাষীটাকে বললেন তিনি, 'কী, এখনো ঘুমাচ্ছ না?'

'কোথায় ঘ্ম! ভাবলাম আমাদের বাব্রা ঘ্রিময়ে পড়েছে, শ্রিন কথাবার্তা। এলাম একটা আঁকশি নিতে। কুকুরটা কামড়াবে না তো?' সাবধানে খালি পা ফেলে জিগ্যেস করলে সে।

'আর তুমি ঘ্মাবে কোথায়?'

'রাতের ডিউটিতে।'

'আহ্, কী রাত!' খোলা দরজার বড়ো ফ্রেম দিয়ে প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছিল কুটিরের একটা কোণ, ঘোড়া খুলে নেওয়া গাড়ি, সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভেস্লোভিস্কি, 'আরে শ্নুন্ন, শ্নুন্ন, মেয়েদের গলায় গান, গাইছে মন্দ না তো! কে গাইছে কর্তা?'

'গাঁয়ের মেয়েরা, ওই কাছেই।'

'চল্বন যাই, বেরিয়ে আসি! ঘ্রম তো হবে না। অব্লোন্স্কি, চল্বন, বেড়ানো যাক!'

'শ্বুয়ে থাকা আর যাওয়া, কী করে হয় একসঙ্গে' — দেহ টান করে বললেন অব্লোন্স্কি. 'শ্বুয়ে থাকাটা চগৎকার।'

'তাহলে আমি একাই যাব' — সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে ব্ট পরতে পরতে বললেন ভেস্লোভস্কি, 'আসি মশায়েরা। ফুর্তির কিছ্ন থাকলে আপনাদের ডাকব। আপনারা আমায় শিকারে এনেছেন সেটা ভূলব না।

'খাশা ছোকরা, তাই না?' ভেস্লোভফ্নিক চলে গেলে এবং চাষী দরজা বন্ধ করে দেবার পর বললেন অব্লোন্ফিক।

'হ্যাঁ, খাশা' — যে আলাপটা হচ্ছিল তার কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলেন লেভিন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যতটা পারেন পরিষ্কার করে তাঁর ভাবনা ও অন্ভূতি প্রকাশ করেছেন, অথচ দ্ব'জনেই ওঁরা, নির্বোধ বা কপট নন, একবাকো বলেছেন যে কুয়্বিভতে তিনি প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। এটা বিচলিত করছিল তাঁকে।

'তাহলে ভায়া, দ্বটোর একটা। হয় মানো যে বর্তমান ব্যবস্থাটা ন্যাযা, তাহলে নিজের অধিকার বজায় রাখো: নয় স্বীকার করো যে অন্যায় বিশেষাধিকার ভোগ করছ, আর আমি যা করি, সেটা ভোগ করি খ্বই তৃপ্তির সঙ্গেই।'

'না, এ স্বিধা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে সেটা ভোগ করতে তুমি পারো না, অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে প্রধান কথা হল এই যে আমার দোষ নেই, এইটে অনুভব করা।'

'কিন্তু সত্যি, গেলে হয় না?' স্পণ্টতই এ সব ভাবনায় ক্লান্তি বোধ করে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'ঘুম তো হবে না, সত্যি, চলো যাই!'

লেভিন উত্তর দিলেন না। তিনি ন্যায় আচরণ করছেন নেতিবাচক অর্থে এই যে কথাটা তাঁরা বলেছেন, তা নিয়ে ভার্বছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশন করলেন, 'ন্যায় হওয়া যায় কেবল কি নেতিবাচক দিক থেকে?'

'আহ্ কী গন্ধ ছাড়ছে তাজা বিচালি!' উঠে বসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'না, কিছ্তেই ঘ্মাব না। ভাসেনকা কিছ্ একটা জমিয়েছে ওখানে। শ্নছ খিলখিল হাসি আর ওর গলা? গেলে হয় না? চলো যাই!'

'না, আমি যাব না' — লেভিন বললেন।

'এটাও তোমার একটা নীতি নাকি?' অন্ধকাবে টুপি খ্জতে খ্জতে হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'নীতি নয়, কিন্তু কেন যাব আমি?'

'জানো, তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ' — টুপিটা পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী করে?'

'আমি কি দেখতে পাচ্ছি না স্ত্রীর কাছে তুমি নিজেকে কোথায় দাঁড় করিয়েছ? দ<sub>্ব</sub>'দিনের জন্যে তুমি শিকারে যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে কী গ্রেক্প্রে হয়ে উঠেছিল সে তো আমি শ্নেছি।
এ সবই ভালো একটা সহজিয়া গীত হিশেবে। কিন্তু সারা জীবন তো
তাতে চলবে না। প্রেষকে হতে হবে স্বাধীন, তার আছে নিজের প্রেষালী
আগ্রহ। প্রেষকে হতে হবে পোর্বময়' — অব্লোন্স্কি বললেন দরজা
খ্লো।

'তার মানে? গাঁয়ে কুমারীদের সঙ্গে লীলায় যেতে হবে?' লেভিন জিগ্যোস করলেন।

'যদি ফুর্তি লাগে, তাহলে কেন নয়? Ca ne tire pas à conséquence.\* এতে আমার দ্বীর কিছ্ খারাপ হবে না অথচ আমার খানিকটা ফুর্তি হবে। প্রধান কথা, গ্রুটা পবিত্র রাখা। ঘরে যেন কিছ্ না হয়। কিস্তৃ নিজের হাত তো খোলা রাখা চাই।

'হয়ত তাই' — শান্তককপ্টে বলে লেভিন পাশ ফিরলেন, 'কাল সকাল সকাল যেতে হবে, কাউকে জাগিয়ে দেব না আমি। ভোর হতেই আমি যাব।'

'Messieurs, venez vite!'\*\* শোনা গেল ভেম্লোভস্কির গলা, ফিরেছেন তিনি; 'Charmante!\*\*\* আমি আবিন্কার করেছি ওকে। Charmante, একেবারে গ্রেঠেন, আমাদের ভাব হয়ে গেছে। সত্যি পরমাস্কারী' — এমন প্রাকিত হয়ে উনি বলতে লাগলেন যেন পরমাস্কারীকে গড়া হয়েছে তাঁর জন্যই, এবং তাঁর জন্যই যিনি গড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপর তিনি তুন্ট।

ঘ্মের ভান করলেন লেভিন আর ব্ট পরে চুর্ট ধরিয়ে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অব্লোন্স্কি, শিগগিরই মিলিয়ে গেল তাঁদের কণ্ঠস্বর।

অনেকখন ঘ্ম এল না লেভিনের। শ্নতে পাচ্ছিলেন বিচালি চিব্চ্ছে তাঁর ঘোড়ারা, গৃহকর্তা তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল রাত চৌকিতে: পরে শ্নলেন চালাঘরের অন্যাদকে সৈনিক তার ভাগনে, গৃহস্বামীর ছোটো ছেলেকে নিয়ে শ্চ্ছে; সর্ গলায় ছেলেটা তার মামাকে বলছে কুকুরগ্লোর কথা, সেগ্লোকে ভয়ংকর আর অতিকায় বলে মনে হয়েছিল তার; এর পর

এতে পরিণামের কিছা নেই (ফবাসি)।

ভাড়াতাড়ি আস্বন মশাইরা! (ফরাসি।)

<sup>\*\*\*</sup> মনোহারিণী! (ফরাসি।)

সে জিগ্যেস করলে কী ধরবে কুকুরগন্বলা, ঘ্ন-ঘ্ন ভাঙা গলায় সৈনিক বললে যে কাল শিকারীরা জলায় যাবে, গালি চালাবে, তারপর ছেলেটার জিজ্ঞাসা এড়াবার জন্য বললে, 'নে ভাস্কা, ঘ্নো, ঘ্নো, ঘ্নো, নইলে দেখাব মজা' — এবং শিগগিরই নাক ডাকাতে লাগল নিজেই, নিঝুম হয়ে এল চারির্দিক; শোনা যাচ্ছিল শা্ধা ঘোড়ার হেষাধ্বনি, স্লাইপের কর্কশ ডাক। 'সাতাই কি শা্ধা নেতিবাচক দিক থেকে' — মনে মনে আওড়ালেন লেভিন, 'তা কী হল? আমার তো দোষ নেই।' আগামী কালের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

'কাল সকাল সকাল যাব, উত্তেজিত হব না। ন্নাইপ অঢ়েল, বড়ো ন্নাইপও আছে। ফিরে দেখব কিটির চিঠি এসেছে। তা স্তিভা ঠিকই বলেছে। কিটির কাছে আমি প্রায় নই, মাগা বনে গেছি... কিন্তু কী করা যাবে! ফের ওই নেতি!'

ঘ্রমের মধ্যে তিনি শ্নলেন ভেম্লোভদ্কি আর স্তেপান আর্কাদিচের হাসি, উচ্ছল কথাবার্তা। ক্ষণিকের জন্য চোথ মেলে তিনি দেখলেন: চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কথা কইছেন ওঁরা। ডবকা ছুইড়ির সঙ্গে সদ্য ফেটে যাওয়া বাদামের তুলনা দিয়ে কী যেন বললেন স্তেপান আর্কাদিচ আর তাঁর সংক্রামক হাসি হেসে ভেম্লোভদ্কি প্রনর্ত্ত্রেখ করলেন নিশ্চয় চাষী তাঁকে যা বলেছিল সেই কথাটা: 'তুমি তোমার নিজেরটিকে জ্যোড় করার জন্যে যত পারো তোয়াজ করো গো!' ঘ্রমের মধ্যে থেকে লেভিন বললেন:

'কাল সকালে হে!' এবং ঘ্রিময়ে পড়লেন।

# 115211

ভোরে ঘ্রম ভেঙে সঙ্গীদের জাগাবার চেণ্টা করলেন লেভিন। উপর্ড় হয়ে মোজা পরা একটা পা টান করে এমন বেদম ঘ্রমোচ্ছিলেন ভাসেনকা যে তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া সম্ভব হল না। ঘ্রমের মধ্যেই অব্লোন্স্কি আপত্তি করলেন এত সকালে যেতে। বিচালির কিনারায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘ্রমাচ্ছিল লাস্কা। এমনকি সেও উঠল অনিচ্ছায়, আলস্যভরে পেছনের পাদ্রটোর আড়মোড়া ভাঙল। হাই-বৃট পরে, বন্দ্রক নিয়ে, সন্তর্পণে

চালাঘরের ক্যাঁচকে চনরজা খুলে লেভিন বেরিয়ে এলেন। কোচোয়ানরা ঘ্রোচ্ছিল গাড়িতে, ঘোড়ারা ঝিমচ্ছিল। শুখু একটা ঘোড়া আলস্যভরে ওট খাচ্ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে তা ছড়াচ্ছিল পাতনায়। বাইরে তখনো ধ্সর আঁধার।

'এত সকালে উঠলে যে বাছা ?' কুটির থেকে বৃদ্ধা গৃহকর্রী বেরিয়ে এসেছিল, যেন অনেক কালের পরিচয় এমনভাবে সে জিগ্যেস করলে লেভিনকে।

'শিকারে যাব মাসি। এদিক দিয়ে জলায় যাওয়া যাবে?'

'সোজা পিছনের আঙিনা দিয়ে; মাড়াই ভূ'ই হয়ে তিসি ক্ষেত গো। সেখানেই হাঁটা পথ বেরিয়েছে।'

সাবধানে রোদ-পোড়া খালি পা ফেলে বৃদ্ধা লেভিনকে এগিয়ে দিল, মাড়াই ভূ'ইয়ের বেড়া খুলে দিল তাঁর জন্য।

'সোজা চলে গেলেই জলা। আমাদের ছেলেগ্নলো কাল সাঁঝে ঘোড়া থেদিয়েছে ওথানে।'

ফুর্তিতে লাস্কা ছুটে গেল হাঁটা পথটা দিয়ে। অবিরাম আকাশটা লক্ষ করতে করতে ক্ষিপ্র লঘ্ব পদক্ষেপে লেভিন গেলেন তার পেছ্ব পেছ্ব। তার ইচ্ছে হচ্ছিল জলায় পে'ছিবার আগে যেন সূর্য না ওঠে। কিন্তু গড়িমসি করলে না সূর্য। যখন তিনি বেরোন, বাঁকা চাঁদ তখনো জবলজবল করছিল, এখন তার আভা এক ফোঁটা পারদের মতো: কিছ্কুল আগেও শ্বকতারা চোখে না পড়ে যেত না এখন তাকে খ্রন্ধতে হচ্ছে; দুরের ক্ষেতে যে ছোপগুলো আগে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে; রাই শস্যের আঁটি এগর্বল। উচ্চ উচ্চ স্বাগন্ধ তিসিগাছ থেকে বন্ধ্যা মঞ্জরিগালো তুলে ফেলা হয়েছে। সূমিরি আলো না থাকায় তখনো অদৃশ্য শিশির বিন্দুগুলো লেভিনের পা আর রাউজ ভিজিয়ে দিলে কোমরের ওপর পর্যস্ত। প্রভাতের স্বচ্ছ স্তব্ধতায় সামান্যতম ধর্বনিও শোনা যাচ্ছিল। গুলের শিস দিয়ে লেভিনের কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল একটা মৌমাছি। চেয়ে দেখতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৌমাছিও চোখে পড়ল। বেড়ার পেছনে মধুমক্ষিশালা থেকে উড়ে গিয়ে তারা তিসি ক্ষেতের ওপর দিয়ে সোজা জলার দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। পথটা চলে গেছে জলায়। জলাটা চেনা যায় সেখান থেকে ওঠা ভাপ দেখে, কোথাও তা ঘন, কোথাও পাতলা, সে ভাপের মধ্যে দ্বীপের মতো দলেছে হোগলা আর উইলোর ঝোপ। যে ছোকরা আর মরদেরা রাতে ঘোড়াগনুলোর চৌকি দিয়েছিল জলার কিনারায় আর পথের ধারে তারা ভোর হলেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে কাফতান জড়িয়ে। তাদের অদ্রে চরছে ছাঁদনদাড় বাঁধা তিনটে ঘোড়া। তাদের একটা ঝনঝানয়ে চলছে বােড়। লাস্কা যাচ্ছিল তার প্রভুর পাশে পাশে, তাকাচ্ছে এদিক-ওিদক, এগিয়ে যেতে চাইছে। ঘুমস্ত চাষীদের পেরিয়ে গিয়ে প্রথম নাবালটায় পেণছে লেভিন তাঁর কাতুজি পরীক্ষা করে লেলিয়ে দিলেন কুকুরটাকে। বাদামী রঙের তিন-বছরের একটা প্রবৃত্ত্ব ঘোড়া কুকুর দেখে লাফিয়ে সরে গিয়ে ঘোঁংঘাঁং করে উঠল। ভয় পেয়েছিল বাকি ঘোড়াগর্লোও। ছাঁদনদাড় বাঁধা পায়ে জলে ছপছপ করে ঘন পাঁকে ডুবে যাওয়া খ্র টেনে তোলায় হাততালি দেবার মতো শব্দ করে তারা লাফিয়ে এল জলা থেকে। লাস্কা থেমে গিয়ে ঘোড়াগর্লোর দিকে সবিদ্রেপ আর লেভিনের দিকে চাইল সপ্রশ্ব দ্যিতে। লেভিন তার গায়ে হাত ব্লিয়ে শিস দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে শ্রুর করা যেতে পারে।

ফুর্তিতে উদ্বেগ নিয়ে লাস্কা ছ্বটল তার পায়ের তলেকার টলমলে পাঁকের ওপর দিয়ে।

জলায় লাস্কা তক্ষ্নি শিকড়, জলা-ঘাস, মরচের চেনা এবং অশ্বমলের অচেনা গন্ধের মধ্যে টের পেল সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে যাওয়া পাখির গন্ধ. ঠিক সেই ঝাঁঝালো গন্ধটাই যা তাকে তাতিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা আর পানার মধ্যে কোথাও কোথাও গন্ধটা খবেই তীর, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা বেড়ে উঠছে বা কমে আসছে তা ন্থির করা যাচ্ছিল না। দিশা ঠিক করার জন্য সরে আসতে হত বাতাস থেকে। পায়ের গাঁত সম্পর্কে সচেতন না থেকে লাস্কা প্রাক্প্রত্যুষ যে বাতাস বইছিল পরে থেকে তার ডান দিকে ছুটে গিয়ে, বাতাসের দিকে ফিরে লাফিয়ে চলল উত্তেজিত দুর্লাক চালে এমনভাবে যাতে প্রয়োজন পড়লে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বিস্ফারিত নাক দিয়ে বাতাস টেনে সে তক্ষ্মনি টের পেল যে শুধ্ গন্ধ नয় পাখিগ লোই রয়েছে তার কাছেই এবং শ ধ একটা নয়, অনেক। লাস্কা তার ধাবনের গতি কমাল। পাখিগত্বলা এখানেই, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পার্রাছল না সে। জায়গাটা খংজে পাবার জন্য সে পাক দেওয়া শ্রুর করা মাত্র শ্নল প্রভুর ডাক। 'লাস্কা! এইখানে!' অন্য দিক দেখিয়ে বললেন তিনি। জিজ্ঞাস্ব দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ল লাস্কা: যা শ্রে করেছে সেটা শেষ করাই কি ভালো হবে না? কিন্তু জলে ভাসা কয়েকটা খেসো

ডিপি যেখানে কিছুই থাকতে পারে না, সেটা দেখিয়ে রাগত স্বরে লেভিন প্নরাব্তি করলেন তাঁর হ্রকুমের। তাঁর কথা শ্বনল লাস্কা, প্রভূকে খুশি করার জন্য ভান করলে যেন খুজছে, ডিপিগুলোর মাঝে ঢুকল সে, কিন্তু আগের জায়গায় ফিরে আসতেই টের পেল পাখিদের। এখন, লেভিন যখন তাকে বাধা দিচ্ছেন না, লাস কা বুঝে গেল কী করতে হবে এবং নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে, বিরক্তিতে উণ্টু উণ্টু ডিপিগনুলোয় হোঁচট খেয়ে, জলে পড়ে গিয়ে কিন্তু শ্হিতিস্থাপক সবল পায়ে সামলে নিয়ে সে শুরু করলে পাক দিতে, যাতে স্বকিছ, পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। ওদের গন্ধ ক্রমেই তার আর স্বনিদিশ্টি রূপে অভিভূত কর্রছিল তাকে, আর হঠাৎ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওদের একটা আছে এখানেই, পাঁচ পা দরের তার সামনের ডিপিটার পেছনে, থেমে গেল সে, আড়ন্ট হয়ে উঠল গোটা শরীর। পা তার খাটো হওয়ায় সামনে কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু গন্ধ থেকে জানতে পার্রাছল যে বসে আছে সে পাঁচ পা'র বেশি দূরে নয়। গন্ধটা ক্রমাগত টেনে প্রত্যাশার পরিকৃপ্তিতে দাঁডিয়ে রইল সে। উত্তেজিত লেজ টান টান হয়ে তিরতির করছিল কেবল ডগাটায়। মূখ সামান্য হাঁ করা, কান খাড়া। দৌড়ের দর্বন একটা কান উলটে গেছে, হাঁপাচ্ছিল লাস্কা, কিন্তু সাবধানে এবং আরো সাবধানে, মাথা না ঘ্রারিয়ে বরং শুধু চোখ দিয়ে তাকাচ্ছিল প্রভুর দিকে। তাঁর মুখ তার কাছে অভ্যস্ত, কিন্তু চোখ সর্বদাই ভয়ংকর, আসছেন তিনি ঘেসো ডিপিতে হোঁচট খেতে খেতে এবং লাস কার মনে হল, আসছেন অসাধারণ ধীরে। লাস্কার মনে হয়েছিল যে তিনি আসছেন ধীরে ধীরে আসলে কিন্ত তিনি দোডাচ্ছিলেন।

লাস্কা যে বিশেষ ভঙ্গিতে একেবারে শ্বেরে পড়ে, পেছনের বড়ো থাবার মাটি আঁচড়ার আর মৃথ সামান্য হাঁ করে, তা দেখে লেভিন ব্ঝলেন যে বড়ো লাইপের ধান্ধার আছে সে, এবং যাতে সাফল্য লাভ করেন, বিশেষ করে প্রথম পাখিটার, তার জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছ্বটে গেলেন সাস্কার দিকে। তার পাল্লা ধরে উচ্চু থেকে তিনি চাইলেন সামনে আর লাস্কা যা দেখেছিল গন্ধে সেটা তিনি দেখলেন চোখ দিয়ে। দ্বটো ডিপির মাঝখানে একটার তিনি দেখতে পেলেন বড়ো একটা লাইপে। মাথা ঘ্রিয়ে ও যেন কান পাতল। তারপর ডানা নেড়ে ফের তা গ্রিয়ে বিদঘ্টে চঙে পিছিয়ে লাকিয়ে গেল কোণে।

'নে, নে!' পেছন থেকে লাস্কাকে ঠেলা দিয়ে চেচিয়ে উঠলেন লেভিন।

লাস্কা ভাবলে: 'কিন্তু আমি যে যেতে পারি না। যাব কোথায়? এখান থেকে আমি ওদের টের পাচ্ছি, আর যদি এগিয়ে যাই, তাহলে ধরতে পারব না কোথায় তারা, কে তারা।' কিন্তু লেভিন হাঁটু দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে ফের বললেন 'নে লাসোচ্কা. নে!'

'তা উনি যদি তাই চান, তাহলে করছি, কিন্তু আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না' — এই ভেবে লাস্কা তেড়ে গেল সামনের ডিপিদ্টোর মাঝখানে। এখন সে আর কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না, কিছুই না ব্বে শৃধ্ব দেখছিল আর শ্নছিল।

আগের জায়গাটা থেকে দশ পা দ্রে, প্রচণ্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে, বড়ো স্নাইপের বৈশিষ্ট্যস্চক পক্ষধর্নি তুলে উড়ল একটা পাখি। আর গ্রনির পরেই শাদা ব্রকে ধপ করে পড়ল ভেজা মাটির ওপর। দ্বিতীয় পাথিটা কুকুর ছাড়াই উড়ল লেভিনের পেছন থেকে।

লেভিন যখন ঘ্রলেন তার দিকে, ততক্ষণে অনেক দ্র চলে গেছে সে, তাহলেও গ্রনিটা লাগল। আরো কিছ্টা উড়ে গিয়ে, সিধে হয়ে, বলের মতো ঘ্রপাক থেয়ে সশব্দে সে পড়ল শ্রুকনো ডাঙ্গায়।

'হাাঁ, এটা একটা কাজের কাজ হল' --- মাংসল প্লাইপ দ্বটোকে থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবলেন, 'কী লাসোচ্কা, কাজ হবে তো?'

ফের বন্দ্বকে গর্বলি ভরে লেভিন যখন আবো এগিয়ে গেলেন, সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল, যদিও মেঘের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল না। শশীকলা তার সমস্ত দীপ্তি হারিয়ে মাড়েম্যাড় করছিল শাদা একখণ্ড মেঘের মতো: একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না আর। শিশিরে নাবালগ্রেলা আগে ছিল রুপোলি, এখন সোনালি। মরচে-ধরা জলগ্রেলা এখন আদ্দারের মতো হলদে। ঘাসের নীলাভা এখন পরিণত হলদেটে সব্রুক্ত। স্রোতের কাছে শিশিরে চিকচিকে, লদ্বা ছায়া ফেলা ঝোপঝাড়গ্রেলায় গিজগিজ করছে জলার পাখিরা। ঘুম থেকে জেগে একটা বাজপাথি খড়ের গাদিতে বসে এপাশেওপাশে মাথা ফিরিয়ে অপ্রসম্ম দ্ভিটতে চাইছিল জলার দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে উড়াছল গাঁড়কাকগ্রেলা। ঘুম থেকে উঠে কাফতানের তল থেকে গা চুলকাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ, নগ্রপদ একটি বালক ঘোড়াগ্রেলাকে তাড়িয়ে আনছিল তার দিকে। গ্রেলির ধোঁয়া দ্বুদের মতো ধবধব করছিল সব্রুক্ত ঘাসের ওপর।

একটা ছেলে ছুটে এল লেভিনের দিকে।

'কাল হেথায় হাঁস এয়েছিল গো কাকু!' কিছ্ম দ্বের পেছন পেছন যেতে যেতে চে'চাল একটা ছেলে।

ছেলেটার চোথের সামনে পর পর আরো তিনটে শ্লাইপ মারতে পেরে দ্বিগাণ খাশি লাগল লেভিনের। তারিফ ফুটেছিল ছেলেটার মাথে।

#### 11 2011

প্রথম পশ্ব কি পাখিটা যদি ফসকে না যায়, তাহলে শিকারে ভাগ্য খুলবে — শিকারীদের এই বিশ্বাসটা দেখা গেল সতিয়।

বেলা নয়টার পর ক্লাস্ত, ক্ষ্ম্বার্ত, আনন্দিত লেভিন তিরিশ ভাস্ট্র পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন উনিশটি শাঁসালো পাখি নিয়ে। একটি হাঁস থলেয় ঢোকানো যায় নি বলে সেটাকে তিনি ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কোমরবদ্ধে। তাঁর সঙ্গীদের ঘ্ম ভেঙেছে অনেকথন, ইতিমধ্যেই খিদে মিটিয়ে প্রাত্রাশ সেরেছেন তাঁরা।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি জানি, উনিশটা' — উড়ন্ত অবস্থায় পাখিগনুলোর যে রুপ ছিল এখন তা হারিয়ে মোচড়ানো, রক্তের দাগ ধরা, শ্রুকিয়ে ওঠা মাইপগুলোকে দ্বিতীয় বার গুণুতে গুণুতে লেভিন বললেন।

হিসেবটা সঠিক এবং লেভিন খুশি হলেন স্তেপান আর্কাদিচের ঈর্ষায়। এটাও তাঁর ভালো লাগল যে ঘরে ফিরে তিনি দেখতে পেলেন কিটির চিঠি নিয়ে আসা লোকটাকে।

'আমি বেশ ভালো আছি, হাসিখাদা। আমার জন্যে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে এখন আরো নিশ্চিশু থাকতে পারে।। আমার নতুন দেহরক্ষী হয়েছেন মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা (এই ধাইটি লেভিন সংসারে নতুন গ্রুত্বপূর্ণ একটি ব্যক্তি)। আমি কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন তিনি। দেখলেন আমি প্ররোপ্নরি স্কু: তোমার আসা পর্যস্ত ওঁকে ধরে রেখেছি আমরা। সবাই আমরা ভালো আছি, সবাই হাসিখাদা, তুমি বাপ্ন তাড়াহ্রড়ো করো না, শিকার যদি ভালো চলে, তাহলে আরো একদিন থেকে যেও।'

পয়মস্ত শিকার আর দ্বীর চিঠি — এ দুই আনন্দ ছিল এতই বিপলে যে পরে যে দুটি ছোটোখাটো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে বিশেষ বিচলিত হন নি লেভিন। তার একটা হল, বাড়তি পাটকিলে ঘোড়াটাকে গতকাল স্পণ্টতই অত্যন্ত খাটানোয় সে খাচ্ছিল না কিছ্ম মুষড়ে পড়েছিল। কোচোয়ান বললে সে জেরবার হয়ে গেছে।

বললে, 'কাল বড়ো বেশি ছ্রিটরেছি ওকে। খারাপ রাস্তায় দশ ভাষ্ট পথ, কম নয়ত।'

দিবতীয় যে ঘটনাটা তাঁর প্রথম দিককার খোশ মেজাজকে মাটি করে দিয়েছিল, কিন্তু পরে যা নিয়ে তিনি খুব হেসেছেন সেটা এই যে কিটি এত প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না বলে মনে হয়েছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শিকার থেকে ক্লান্ত ও ক্ষ্বার্ত হয়ে ফেরার সময় লেভিনের কাছে পিঠেগ্লোর ছবি এত জন্লজনলে হয়ে উঠেছিল যে ঘরের কাছে এসে তিনি নাকে-ম্থে তার স্বাদ-গন্ধ এমনই পাচ্ছিলেন যেমন লাস্কা পায় ম্গয়ার, ফিলিপকে তক্ষ্মি খাবার দিতে বললেন তিনি। দেখা গেল শ্রু পিঠে নয়, ম্রগির ছানাগ্রেণাও অন্তর্ধান করেছে।

'খিদে বটে!' হেসে ভাসেনকা ভেস্লোভিস্কিকে দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অগ্নিমান্দ্যে আমি ভূগি না, কিন্তু এটা আশ্চর্য'…'

'তা কী করা যাবে!' ভেচ্লোভিস্কির দিকে বিষণ্ণ বদনে চেয়ে লেভিন বললেন, 'তাহলে গরুর মাংসই দাও ফিলিপ।'

'গর্র মাংসও খাওয়া হয়ে গেছে' — ফিলিপ বললে, 'হাড়গ্লো আমি দিয়েছি কুকুরদের ৷'

লেভিন এত ক্ষুদ্ধ হলেন যে সথেদে বললেন:

'অন্তত কিছু, রাখলে পাবতেন আমার জন্যে!' কান্না পাচ্ছিল তাঁর।

ভাসেনকার দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ফিলিপকে বললেন, 'যাও, পাখিগ,লোর ছাল ছাড়াও গে। আর বিছর্টি দিতে ভলো না। আমার জন্যে অস্তত খানিক দুধ চেয়ে আনো তো।'

দুধ খাওয়ার পর বাইরের লোকের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বলে যখন তাঁর লঙ্জা হয়, নিজের ক্ষ্বধার্ত উৎমা নিয়ে তখন হাসাহাসি করেছিলেন তিনি।

বিকেলে আরেক বার শিকারে যান তাঁরা, ভেম্লোভস্কি পর্যন্ত তাতে পাথি মারতে পারেন কয়েকটা, বাড়ি ফিরলেন রারে।

ফিরতি পথটাও এখানে আসবার মতো কাটল ফুর্তিত। ভেস্লোভঙ্গিক কখনো গান ধরলেন, কখনো স্মরণ করলেন চাষীদের কাছে তাঁর যাওয়াটা, যারা তাঁকে ভোদকা খাইয়ে বলেছিল: 'কড়া চোথে চেও না গো'। কখনো বললেন বাদামের সঙ্গে তুলনীয় গ্রাম্য ছ' ড়ির সঙ্গে তাঁর রঙ্গরসের কথা। একটি চাষী তাঁকে জিগোস করেছিল তিনি বিবাহিত কিনা, আর বিবাহিত নন জেনে বলেছিল: 'পরস্কার দিকে চোখ দিও না গো, নিজেরটিকে জোগাড় করার জন্যে তোয়াজ করো।' এই কথাটায় ভারি মজা লেগেছিল ভেস্লোভস্কির।

'মোটের ওপর এই সফরটায় ভয়ানক আনন্দ পেলাম। আর আপনি লেভিন?'

'আমিও' — আন্তরিকভাবেই বললেন লেভিন। বাড়িতে ভাসেনকার প্রতি যে বির্পতা তিনি বোধ করেছিলেন সেটা আর বোধ করছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর প্রতি অতি সোহাদের্গর একটা মনোভাবে ভারি আনন্দ হচ্ছিল তাঁর।

#### 11 28 11

পরের দিন সকাল দশটায় ভাসেনকা যে ঘরে ঘ্রোচ্ছিলেন, সেখানে টোকা দিলেন লেভিন।

'Entrez'\*— ভেম্লোভঙ্গ্কি বললেন চেণ্চিয়ে; 'মাপ করবেন, আমি সবে আমার ablutions\*\* সারলাম' -— শর্ধ্ব অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হেসে বললেন তিনি।

'সংকোচের কিছ্ম নেই' — জানলার কাছে বসলেন লেভিন, 'ভালো ঘ্রম হয়েছে তো?'

'ঘ্রমিয়েছি মড়ার মতো। আজকের দিনটা শিকারের পক্ষে কেমন?' 'কী খাবেন, চা নাকি কফি?'

'এর কোনোটাই নয়। আমি প্রাতরাশের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি লজ্জা হচ্ছে। মহিলারা এতক্ষণে উঠে পড়েছেন নিশ্চয়? এখন চমৎকার লাগবে বেড়াতে। আপনি আপনার ঘোড়া দেখান আমায়।'

- আস্বন (ফরাসি)!
- **\*\* श्रकानन (स्वरामि)।**

বাগান দিয়ে হে°টে, আস্তাবলে গিয়ে, এমনকি প্যারালাল বারে একসঙ্গে ব্যায়াম করে লেভিন অতিথি সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরে ঢুকলেন ড্রায়ং-রুমে।

কিটি বসে ছিল সামোভারের সামনে। তার কাছে গিয়ে ভেস্লোভস্কি বললেন, 'শিকার হয়েছে চমৎকার, মনে কত যে ছাপ পড়ল! এ পরিভাষ থেকে মহিলারা বঞ্চিত বলে কট হচ্ছে।'

'কী আর হল, গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ওর কথা তো কইতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। অতিথির হাসিতে, বিজয়ীর যে ভাব নিয়ে তিনি কথা কইছিলেন কিটির সঙ্গে তার ভেতর ফের কী একটা যেন নজরে পড়ল তাঁব।

মারিয়া ভ্যাসিয়েভনা আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে প্রিন্স-মহিষী বর্সেছিলেন টেবিলের অন্য দিকটায়। লেভিনকে কাছে ডেকে তিনি প্রসবের জনা किंग्रिक मह्न्का नित्रा याख्या এवः छाउँ ठिकठाक कता नित्रा कथा পাডলেন। বিয়ের সময় যেমন হয়েছিল, আসন্ত্রের মহিমার সামনে যেকোনো উদ্যোগ-আয়োজনই তার তচ্ছতায় বিশ্রী লাগে লেভিনের কাছে, আর প্রসবের যে সময়টা সবাই কেমন যেন আঙ্বলে গুণে রেখেছে, তার তোড়জোড় তাঁর কাছে ঠেকল আরো অপমানকর। ভবিবাৎ শিশকে কিভাবে কাঁগা জডিয়ে রাখতে হবে সে সব কথাবার্তায় কানে তালা দিয়ে রাখার চেন্টা করলেন তিনি, অবিরাম বুনে চলা রহস্যময় কিসব ফালি, কিসব স্তী গ্রিভুজ যাতে বিশেষ গ্রেছ দেন ডল্লি এ সব না দেখার জন। তিনি মুখ ফিরিয়ে त्निवात क्रिको कतलान । भूतत्व य जन्म शत वला लाक जाँक आश्वाम দিয়েছে (তাঁর দত বিশ্বাস ছেলেই হবে), ভাহলেও বিশ্বাস করতে পার্রছিলেন না — ঘটনাটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অতি অনন্যসাধারণ, এবং এক দিক থেকে এতই বিপলে সতেরাং অসম্ভাব্য একটা সুখ, অন্য দিক থেকে এতই রহসাময় একটা ব্যাপার যে যা হতে চলেছে তা নিয়ে লোকেদের কল্পিত একটা জ্ঞান আব সাধারণ একটা ব্যাপারের মতো তার জন্য তোডজোড তাঁর কাছে মনে হচ্চিল বিরক্তিকর, অপমানকর।

কিন্তু প্রিন্স-মহিষী তাঁর অন্ত্রতি ব্ঝছিলেন না, এ নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে তাঁব অনিচ্ছাকে ধরে নিলেন লঘ্টিন্ততা ও উদাসীনতার ফল, তাই শান্তি দিচ্ছিলেন না তাঁকে। ফ্লাটটা দেখার ভার তিনি দিয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিটের ওপর আর এখন কাছে ডাকলেন লেভিনকে। 'আমি কিছুই ব্রি না প্রিন্সেস। যা চান, কর্ন' — লেভিন বললেন। 'তোমরা কখন আসছ ঠিক করা দরকার।'

'সত্যি, আমি জানি না। জানি যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ শিশ্ব জন্মাচ্ছে মন্ত্রে এবং ডাক্তার ছাড়াই... তাহলে কেন...'

'যদি তাই হয়...'

'না, না, কিটি যা চাইবে তাই হবে।'

'এ নিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলা চলে না! তুমি কি চাও ওকে ভয় পাইয়ে দেব? এই তো, এই বছরেবই বসন্তে নাটালি গলিংসিনা মারা গেল খারাপ ধারীবিদ্যার জন্যে।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব' — বিমর্ষ মুখে বললেন লেভিন।

প্রিন্স-মহিধী কিসব বলছিলেন ওঁকে, কিন্তু উনি শ্বনছিলেন না। প্রিন্স-মহিষীর কথাগ্বলো তাঁকে ক্ষ্বর করছিল, কিন্তু তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন তাঁর কথায় নয়, সামোভারের ওখানে যা ঘটছিল তা দেখে।

স্কর হাসি নিয়ে কিটির দিকে ঝু'কে ভাসেনকা কী যেন বলছেন তাকে আর বিচলিত কিটি যে লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, 'না. এ অসম্ভব।'

ভাসেনকার ভঙ্গিতে, তার দ্বিটতে, তার হাসিতে অসাধ্ব কী একটা ধেন ছিল। লেভিন এমনকি কিটির ভঙ্গিতে আর দ্বিটতেও অসাধ্ব কিছু একটা দেখতে পেলেন। ফের চোখে তাঁর আঁধার নেমে এল। গতকালের মতো ফের স্ব্যু প্রশান্তি, মর্যাদা থেকে হঠাৎ হতাশা, বিদ্বেষ, হীনতার অতলে নিক্ষিপ্ত বলে অন্ভব করলেন নিজেকে। ফের স্বাই এবং স্বকিছ্ব হয়ে উঠল তাঁর চক্ষ্মশূল।

'যা চান তাই কর্ন প্রিন্সেস' — আবার ওঁদের দিকে দ্ণিউপাত করে লেভিন বললেন।

'মহারাজের উষ্ণীষ ধারণ বড়ো সহজ নয়' — রহস্য করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাঁকে, স্পণ্টতই ইক্সিতটা প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে শ্ব্দ্ নয়, তাঁর অস্থিরতার কারণ নিয়েও, যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল, 'আজ এত দেরি করলে যে ডব্লি!'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্ভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন সবাই। ভাসেনকা এক মিনিটের জন্য উঠে দাঁডিয়ে মহিলাদের প্রতি সৌজন্যের যে অভাব নব্য যুবাদের প্রকৃতিগত তার পরিচয় দিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন কী জন্য যেন হাসতে হাসতে।

'মাশা আমায় জনালিয়েছে। ভালো ঘ্রম হয় নি তার, আজ নানারকম জেদ ধরেছে কেবলি' — ডব্লি বললেন।

কিটির সঙ্গে ভাসেনকা যে কথাবার্তা শ্র করেছিলেন তা ফের চলতে থাকল গতকালের প্রসঙ্গ, আন্নার ব্যাপারটা আর প্রেম সামাজিক রীতিনীতির উধের্ব হতে পারে কিনা তাই নিয়ে। এ আলাপটা কিটির ভালো লাগছিল না. তার বিষয়বস্থু এবং যে স্বরে তা বাক্ত হচ্ছিল, দ্রেতেই অস্থির বোধ করিছিল সে, বিশেষ করে এই জন্য যে এতে স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে সেটা সে জানত। কিন্তু বড়ো বেশি সহজ-সরল হওয়ায় আলাপটা থামিয়ে দিতে, এমনকি এই যুবা প্রকৃষিটির স্কুপন্ট মনোযোগে সে যে একটা বাহ্যিক তুন্টিলাভ করছে, সেটা পর্যন্ত ল্কাতে পারিছিল না। কথাবার্তাটা বন্ধ করতেই সে চাইছিল, কিন্তু জানত না কী করতে হবে তাকে। যাই সে কর্ক স্বামী যে সেটা লক্ষ করবেন এবং স্বকিছ্বই একটা খারাপ অর্থ করা হবে তা সে জানত। এবং কিটি যথন ডল্লিকে জিগোস করল মাশার কী হয়েছে আর ভাসেনকার কাছে নীরস এই আলাপটা শেষ হবার অপেক্ষায় উদাসীন দ্ন্তিতৈ তিনি চেয়ে রইলেন ডল্লির দিকে, তথন সতিইে লেভিনের মনে হল যে জিজ্ঞাসাটা হ্বাভাবিক নয়, কদর্য একটা চালাকি।

'কী আজ ব্যাঙ্কের ছাতা তুলতে যাব?' জিগোস করলেন ডল্লি।

'চলো যাই, আমিও যাব' — বলে কিটি লাল হয়ে উঠল। ভাসেনকাও যাবেন কিনা, সোজন্যবশত এটা সে জিগ্যেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু করলে না। 'কোথায় যাচ্ছ কিন্তুয়া?' দঢ়ে পদক্ষেপে স্বামী যথন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন দোষী-দোষী ভাব নিয়ে কিটি জিগোস করলে তাঁকে। এই দোষী দোষী ভাবটায় সম্থিত হল তাঁর সন্দেহ।

'আমি যখন ছিলাম না, তখন মেকানিক এসে গিয়েছিল, অথচ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি' — কিটির দিকে না তাকিয়ে লেভিন বললেন।

নিচে নেমে গেলেন তিনি, কিন্তু স্টাডি থেকে বের্তে না বের্তেই শ্নলেন স্থার পরিচিত অসাবধান পদশব্দ দুতে কাছিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

'কী ব্যাপার?' শ্কেনো গলায় বললেন তিনি, 'আমাদের কাজ আছে।'

'মাপ করবেন' — জার্মান মেকানিককে কিটি বললে, 'স্বামীকে আমার ক্ষেকটা কথা বলার আছে।'

জার্মানটি চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু লেভিন তাকে বললেন: 'আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'ট্রেন তিনটের সময়?' জিগ্যেস করলে জার্মান, 'আবার দেরি না হয়ে যায়।'

লেভিন কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্থার সঙ্গে।
'তা কী আর্পান বলতে চান আমায়?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

কিটির মুখের দিকে চাইলেন না তিনি, তার এই অবস্থায় সারা মুখ যে তার কাঁপছে, চেহ।রা হয়েছে কর্ণ, বিধন্ত, সেটা দেখতে চাইছিলেন না। 'আমি... আমি বলতে চাইছিলাম যে এভাবে থাকা চলে না, এটা যক্ষণা...' কিটি বললে।

'ব্যেতে লোক আছে' — ফ্রন্থ কপ্তে বলে উঠলেন তিনি, 'নাটক জমিয়ো না।'

'তাহলে চলো ওখানে যাই!'

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, কিটি চাইছিল পাশের ঘরে যেতে কিন্তু সেথানে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা তানিয়াকে পড়াচ্ছে।

'हरला. वाशास्त्र याहे!'

বাগানে পথ সাফ করছিল একটি মুনিষ, তার সম্মুথে পড়লেন তাঁরা। সে যে তার অপ্রুনিসক্ত এবং স্বামীর অস্থির মুখ দেখতে পাচ্ছে সে কথা না ভেবে, ওঁদের চেহারা যে হয়েছে কোনো একটা দুর্ভাগ্য থেকে পলায়মান লোকের মতো সে সম্পর্কে একটুও চিন্তা না করে ওঁরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন, অন্ভব করছিলেন যে তাঁদের কথা কয়ে নিতে হবে, সন্দেহ নিরসনকরতে হবে, একলা থাকতে হবে, দুজনেই যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, পরিচাণ পেতে হবে তা থেকে।

'এভাবে বাঁচা চলে না! এ যে যন্ত্রণা! আমি কন্ট পাচ্ছি, তুমি কন্ট পাচ্ছ। কিসের জন্যে?' লিন্ডেন বীথির একটা কোণে নির্জন একটা বেণিও পেয়ে কিটি বললে।

'তুমি শ্ব্ধ্ একটা কথা আমায় বলো: ওর গলার স্ব্রে অশোভন, অসাধ্ব, অপমানকর-ভয়ংকর কিছ্ব ছিল কি?' ব্বকে ম্বটো চেপে যে ভঙ্গি তিনি সেদিন রাতে নিয়েছিলেন সেই ভঙ্গিতে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'ছিল' — কাঁপা-কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'কিন্তু কদ্মিয়া, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছ না যে আমার দোষ নেই? আমি সকাল থেকে চেরেছিলাম এমন একটা ভাব করব, কিন্তু এই সব লোক।... কেন ও এল? কেমন স্থে ছিলাম আমরা!' অশ্রব্দ্ধে কণ্ঠে সে বললে, ফোঁপানিটা তার ভারী হয়ে ওঠা সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও কিছ্মই তাঁদের তাড়া করে নি, সমুতরাং কোনোকিছ্মর কবল থেকে পালাবার ছিল না, এবং বেঞ্চিটায় ওঁদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কিছ্ম পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মালী অবাক হয়ে দেখল যে ওঁরা তার কাছ দিয়ে ঘরে ফিরছেন প্রশান্ত জনুলজনুলে মুখে।

### 11 5 & 11

স্ত্রীকে ওপরতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লেভিন গেলেন ডল্লির কাছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনারও সেদিন বড়ো দ্বঃখ। সারা ঘরে পায়চারি করে কোণে দন্ডায়মান মেরেটিকে ক্রম্ব কপ্টে বলছিলেন:

'হ্যাঁ, সারা দিন ঐ কোণেই দাঁড়িয়ে থাকবি, খাবার খাবি একা-একা, একটা পত্ত্বপ্রতি বা, নতুন ফ্রকণ্ড সেলাই করব না তোর জন্যে' — আরো কী করে শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বলছিলেন তিনি।

লেভিনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'না, এটা একটা লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে! কোখেকে এই সব বিছছিরি প্রবৃত্তি আসে?'

'কিন্তু কী সে করলে?' বেশ নির্বিকারভাবেই লেভিন বললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কিছ্ব পরামর্শ চাইবেন. তাই অসময়ে এসে পড়েছেন বলে বিরক্ত লাগছিল তাঁর।

'গ্রিশার সঙ্গে ও যায় র্যাম্পর্বের ভূ'ইয়ে... আর সেখানে কী যে করেছে তা বলার নয়। মিস এলিয়টকে কতবার মাপ করে দিয়েছি, কিন্তু কিছ,ই উনি দেখেন না, একটা যালু... Figurez vous, que la petite...\*'

এই বলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বর্ণনা করতে লাগলেন মাশার অপরাধ ৷

<sup>🔹</sup> কম্পনা কর্ন, মেয়েটা... (ফরাসি)।

'এতে কিছ্ই প্রমাণ হয় না, এটা মোটেই বিছছিরি প্রবৃত্তির লক্ষণ নয়। নেহাৎ দুন্টুমি' — প্রবোধ দিলেন লেভিন।

'কিন্তু তুমি কেমন যেন মন্মরা? কেন এলে বলো তো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

জিজ্ঞাসার স্বরটা দেখে লেভিন ব্রুলেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলা সহজ হবে।

'আমি ওখানে ছিলাম না, কিটির সঙ্গে গিয়েছিলাম বাগানে। এই দ্বিতীয় বার আমাদের ঝগড়া হল... যবে থেকে স্তিভা এসেছে।'

ডাল্ল তাঁর দিকে চাইলেন বিজ্ঞ, বোদ্ধার দূ, ঘিটতে।

'কিস্থু ব্বেক হাত দিয়ে বলো তো... কিটির দিক থেকে নয়, এই ভদ্রলোকটির আচরণে এমন কিছ্ব কি ছিল, যা সম্ভবত প্রামীর কাছে অপ্রীতিকর। না, অপ্রীতিকর নয়, ভয়ংকর, অপমানকর?'

'কী তোমায় বলি... যা, দাঁড়িয়ে থাক কোণে!' মাশাকে ধমকে উঠলেন ডিল্লি, মায়ের মুখে সামান্য হাসির লক্ষণ দেখতে পেয়ে সরে যাবার উপক্রম করছিল সে। 'সমাজের মত হবে সমস্ত যুবাপ্রুষ যেভাবে চলে, ও-ও সেভাবে চলছে। Il fait la cour à une jeune et jolie femme\* এবং বাস্তব বুদ্ধির স্বামীর তাতে গোরব বোধ করা উচিত।'

'হ্যাঁ, তা বটে' — বিমর্ষ হয়ে বললেন লেভিন, 'কিন্তু তুমি লক্ষ করেছিলে?'

'শ্বধ্ব আমি নই, স্থিভাও লক্ষ করেছে। চায়ের পর ও আমায় স্পন্টই বলে: je crois que ভেন্লোভঙ্গ্কি fait un petit brin de cour à\*\* কিটি।'

'তা বেশ। এবার নিশ্চিন্ত। ওকে ভাগাব আমি' — লেভিন বললেন।
'পাগল হলে নাকি?' সভয়ে চে'চিয়ে উঠলেন ডল্লি; 'কী বলছ কন্তিয়া,
সচেতন হও!' হেসে তিনি বললেন। 'নে, এবার ফাল্লির কাছে য়েতে
পারিস' — মাশাকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'না, যদি চাও, আমি স্থিভাকে
বলব। তাকে সে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বলা চলতে পারে যে অতিথির অপেক্ষা
করছ তুমি। মোটের ওপর ও আমাদের বাড়ির উপযুক্ত নয়।'

'না, না, আমি নিজেই বলব।'

- \* সুন্দরী ও যুবতী নারীর পেছনে সে ঘুরঘুর করে (ফরাসি)।
- 🕶 আমাব মনে হয় ভেম্লোভম্কি সহজেই কিটির প্রেমে পড়ছে (ফরাসি)।

'ওর **সঙ্গে ঝগডা করবে তো**?..'

'একটুও না। আমার বরং ফুর্তিই লাগবে' — সত্যিই ফুর্তিতে চোখ জনলজনল করে লেভিন বললেন, 'নাও ডব্লি, ওকে মাপ করে দাও, আর ও করবে না' — ছোট্ট অপরাধিনীটি সম্পর্কে তিনি বললেন। ফান্নির কাছে না গিয়ে সে অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের সামনে, চোরা চাউনিতে খ্রেছিল এবং আশা করছিল মায়ের দ্রিট্পাত।

মা তাকালেন তার দিকে। মেরেটি ডুকরে কে'দে উঠে মুখ গাঁজল মায়ের জানুতে। ডল্লি তার মাথার ওপরে রাখলেন নিজের শাঁর্ণ নরম হাত।

'আদপেই কী বা মিল আছে ওর সঙ্গে আমাদের?' এই ভেবে লেভিন খঞ্জতে গেলেন ভেম্লোভিম্কিকে।

প্রবেশ-কক্ষ দিয়ে যাবার সময় তিনি হ্র্কুম দিলেন স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

'কাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে' --- চাকব বললে।

'তাহলে তারাস্তাস জ্বততে বলো, কিস্তু জলদি। আমাদের অতিথিটি কোথায়?'

'উনি গেছেন নিজের ঘরে।'

ভাসেনকার কাছে লেভিন যখন গেলেন তথন তিনি স্টােকেস থেকে জিনিসপত্র বার করে, নতুন রোম্যান্সগর্লো সরিয়ে অশ্বারোহণে যাবার জন্য লেগিংস প্রবীক্ষা করে দেখছিলেন।

লোভনের মুখভাবে বিশেষ কিছু একটা ছিল, নাকি ভাসেনকা নিজেই অন্ভব করছিলেন যে ce petit brin de cour\* যা তিনি দারু করেছিলেন তা এ পরিবারে বেমানান, সে যাই হোক, লেভিন ঘরে ঢোকায় তিনি খানিকটা (একজন উচ্চু সমাজের লোকের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব) হতব্দিষ হয়ে পড়েছিলেন।

'আপনি ঘোড়ায় চাপেন লেগিংস পরে?'

'হাাঁ, এটা অনেক পরিষ্কার' — চেয়ারের ওপর মোটা একটা পা তুলে দিয়ে নিচেকার হ্রকটা আঁটতে আঁটতে ফুর্তিতে ভালোমান্মী হাসি হেসে বললেন ভাসেনকা।

নিঃসন্দেহে তিনি সহদয় ছোকরা। ওঁর চোখে ভীর্তা লক্ষ করে ওঁরু

🔹 সামান্য এই ফণ্টিনণ্টি (ফরাসি)।

জনা লেভিনের কণ্ট এবং গৃহকর্তা হিশেবে নিজের জন্য লজ্জা বোধ হল।

টেবিলে একটা লাঠি পড়ে ছিল যেটা আজ সকালের ব্যায়ামে ওজন তুলতে গিয়ে তাঁরা ভেঙেছেন। ভাঙা লাঠিটা নিয়ে তার ডগার ছিলকাগ্নলো ভাঙতে লাগলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না শ্রুর করবেন কিভাবে।

'আমি চাই...' বলেই চুপ করে যেতে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিটিকৈ এবং যাকিছ্ম ঘটেছে তা মনে পড়ায় তিনি স্থির দ্বিউতে ভাসেনকার চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে গাড়ি জততে বলেছি আমি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে ভাসেনকা শ্বর্ করলেন, 'কোথায় আমি যাব?'
'যাবেন রেল স্টেশনে' — মূখ ভার করে, লাঠির ডগায় চিমটি কাটতে
কাটতে লেভিন বললেন।

'আপনারা কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি অথবা কিছ্ব একটা ঘটেছে?'

'ঘটেছে এই যে আমার এখানে অতিথিসমাগম হবে বলে আমি আশা করছি' — বলিষ্ঠ আঙ্বলে ক্রমেই দ্রুত ছিলকা ভাঙতে ভাঙতে লেভিন বললেন; 'না, অতিথিও কেউ আসবে না, ঘটে নিও কিছুই, কিস্তু অনুরোধ করছি আপনি চলে যান। আমার অসৌজন্যের যেমন খুশি ব্যাখ্যা আপনি করে নিতে পারেন।'

ভাসেনকা খাড়া হয়ে উঠলেন।

'আপনাকে অনুরোধ করছি, ব্রিঝয়ে বলুন...' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মর্যাদার সঙ্গে বললেন তিনি।

'আপনাকে ব্রিয়ে বলতে আমি পারব না' — মৃদ্র স্বরে ধীরে, গণ্ডের কম্পন দমনের চেন্টা করে লেভিন বললেন; 'কিছ্র জিজ্ঞাসা না করলেই ভালো হয়।'

সব ছিলকেগ্নলো ভাঙা হয়ে গিয়েছিল বলে লেভিন লাঠির মোটা মোটা প্রান্ত ধরে তা ভেঙে ফেললেন এবং যে খণ্ডটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা লুফে নিলেন চট করে।

নিশ্চয় লেভিনের এই উত্তেজিত, আজ ব্যায়ামাগারে তাঁর যে পেশ? ভাসেনকা টিপে দেখেছেন তা, ঝকঝকে চোখ, গণ্ডের কম্পমান পেশী দেখে বিনা কথাতেই ভাসেনকা নিঃসন্দেহ হয়ে থাকবেন। কাঁধ কুচকে ঘ্ণাভরে হেসে তিনি মাথা নোয়ালেন।

'अव्रातान्द्रिकत मर्ग एतथा कता हरन ना?'

কাঁধ কোঁচকানি আর হাসিটায় চটে ওঠেন নি লেভিন। ভাবলেন, 'এ ছাড়া কীইবা করার আছে ওর?'

'এখুনি আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

বন্ধকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে এবং লেভিনকে বাগানে পেয়ে, যেখানে তিনি অতিথি চলে যাবার প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী পাগলামি! Mais c'est ridicule!\* কী মাছি কামড়েছে তোমায়? Mais c'est du dernier ridicule!\*\* কী তোমার মাথায় ঢুকল যদি একজন যুবক...'

কিন্তু মাছিটা লেভিনের যে জায়গাটায় কামড়েছিল, বোঝা গেল সেটা তথনো টাটাচ্ছিল, কারণ স্তেপান আর্কাদিচ যথন ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন তখন ফের বিবর্ণ হয়ে তিনি তাঁকে ঝট করে থামিয়ে দিলেন:

'দোহাই তোমার, বোঝাতে এসো না! আমি অন্য কিছু করতে পারি না! তোমার এবং ওর কাছে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমার ধারণা যে চলে যেতে হচ্ছে বলে ওর বড়ো একটা কণ্ট হবে না, কিন্তু আমার এবং আমার স্বার কাছে ওর উপস্থিতি অসহ্য।'

'কিন্তু ওকে অপমান করা হয়েছে! Et puis c'est ridicule!\*\*\*

'আমার পক্ষেও অপমানকর, যন্ত্রণাকর! আমার কোনো দোষ নেই, কণ্ট সইতে হবে এমন কোনো কারণ নেই আমার।'

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি! On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule!\*\*\*\*

লোভন দ্রত ওঁর কাছ থেকে বাঁথির গভীরে সরে গিয়ে সামনে পেছনে পায়চারি করে চললেন। অচিরেই তারাস্তাসের ঘর্ষর শব্দ কানে এল তাঁর, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ভাসেনকা তাঁর স্কচ টুপি পরে খড়ের ওপর বসে (দ্বঃখের বিষয় গাড়িটায় গাদি-আঁটা সাঁট ছিল না) রাস্তায় ধাকা খেয়ে চলে যাছেন লাফাতে লাফাতে।

'এ আবার কী?' বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা চাকর গাড়িটা থামাতে অবাক হলেন লেভিন। এটি সেই জার্মান মেকানিক যার কথা

- \* এ যে হাস্যকর! (ফরাসি।)
- \*\* এ ধে চুড়ান্ত রকমের হাস্যকর! (ফরাসি!)
- \*\*\* তা ছাড়া এটা হাস্যকর! (ফরাসি।)
- \*\*\*\* ঈর্ষা হতে পারে, তাই বলে এই মাত্রায়, এটা ভয়ানক হাস্যকর! (ফরাসি।)

লেভিন একেবারে ভূলে গিরেছিলেন। মাথা নুইয়ে ভেস্লোভিস্ককে কী একটা যেন সে বলে; তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেল দ্ব'জনে।

লেভিনের এই কাণ্ডটায় স্তেপান আর্কাদিচ এবং প্রিন্স-মহিষী ক্ষান্ত্র হয়েছিলেন। লেভিন নিজেও নিজেকে চরম মান্তায় ridicule\* শুধু নয়, সম্পূর্ণ দোষী ও কলংকিত বলে বোধ কর্রছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্ব্রী যে কন্ট সয়েছেন সে কথা মনে হওয়ায় দ্বিতীয় বার এর্প ক্ষেত্রে তিনি কী করতেন, নিজেকে এ প্রশ্ন করে জবাব দিলেন, একই রকম।

এ সব সত্ত্বেও প্রিন্স-মহিথী, যিনি এ আচরণের জন্য লেভিনকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি ছাড়া দিনের শেষে সবাই হয়ে উঠল প্রাণবস্ত, হাসিখাদা, শাস্তি থেকে মাজি পাবার পর যেমন হয়ে ওঠে শিশারা, অথবা দরুসহ একটা সরকারি অভ্যর্থনা সমাপ্তির পর বড়োরা, ফলে সন্ধায়, প্রিন্স-মহিষী না থাকলে ভাসেনকার বিতাড়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন সেটা বহু আগেকার একটা ঘটনা। পিতার কাছ থেকে ডল্লি পের্য়েছিলেন রগড় করে কথা বলার গাণ। সবে অতিথির জন্য নতুন রিবন টিবন পরে ড্রায়ং-রামে যেতেই হঠাং তিনি শানলেন চাকার ঘর্ষর — আর কে গাড়িতে বসে আছে খড়ের ওপর? তার স্কচ টুপি, রোম্যান্স, লেগিংস নিয়ে স্বয়ং ভাসেনকা। নতুন নতুন হাসির ফোড়ন দিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থ বার এই গলপ করছিলেন ডল্লি আর হেসে লাটিয়ে পড়ছিল ভারেৎকা।

'ভালো একটা গাড়িতেও তো বসাতে পারতে! তা নয়, পরে শ্নলাম: 'থামাও!' ভাবলাম দয়া হয়েছে। ওমা, দেখি মোটা জার্মানটাকে তার পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে... জলে গেল আমার রিবনগ্লো!..

#### n sen

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর সংকলপ পূর্ণ করলেন, গেলেন আহার কাছে। বোনকে দৃঃখ দিতে আর তার স্বামীকে উত্তাক্ত করতে খুবই কণ্ট হচ্ছিল তাঁর। দ্রন্স্কির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চেয়ে লেভিন দম্পতি যে ঠিকই করেছেন সেটা তিনি বুঝছিলেন; কিন্তু আহার অবস্থা

<sup>\*</sup> হাস্যাম্পদ (ফরাসি)।

বদলালেও তাঁর প্রতি ডল্লির মনোভাব যে বদলায় নি সেটা তাঁর কাছে গিয়ে দেখানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

এই যাত্রাটার জন্য লেভিনদের মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থোড়া ভাড়া করার জন্য লোক পাঠান গাঁয়ে। সেটা জানতে পেরে ডাল্লর কাছে এসে তিরস্কার করলেন লেভিন।

'কেন ভাবছ যে তুমি যাচ্ছ বলে বিছছিরি লাগছে আমার? যদি বিছছিরি লাগতও, তাহলেও আমার ঘোড়া নিচ্ছ না বলে বিছছিরি লাগছে আরো বেশি' — বললেন তিনি, 'আমায় তুমি একবারও বলো নি যে তুমি যাবেই। আর গাঁয়ের লোকের কাছে ঘোড়া ভাড়া করা — সেটা প্রথমত আমার পক্ষে অপ্রীতিকর আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা রাজি হয়ে যাবে বটে, কিস্তু শেষ পর্যস্ত পেণছে দেবে না তোমায়। আমার ঘোড়া আছে, আমার মনে দঃখ দিতে না চাইলে আমার ঘোড়াগুলো নাও।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে সম্মতি দিতে হল। নির্দিষ্ট দিনে শ্যালিকার জনা লেভিন তৈরি রাখলেন তাঁর মাল-টানা ও সওয়ার-বওয়া ঘোড়াদের মধ্যে থেকে চারটে আর একটা মজনুদ, দেখতে খ্বই অসনুদর, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তারা পেণছে দিতে পারবে এক দিনেই। প্রিন্স-মহিষীকে পেণছে দেওয়া আর ধাই ডেকে আনার জন্য যখন ঘোড়ার দরকার হয়, লেভিন মন্দর্কিলে পড়েছিলেন, কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর বাড়িতে থাকলেও ঘোড়া ভাড়া করবেন অন্য কোথা থেকে, আতিথেয়তার কর্তব্যবোধে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না, তা ছাড়া ঘোড়ার জন্য তাঁর কাছে যে বিশ র্ব্ল চাওয়া হয়েছিল, সেটা তাঁর কাছে একটা মোটা টাকা বলে তিনি জানতেন; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আর্থিক অবস্থা যে অতি খারাপ সেটা লেভিন অনুভব করতেন যেন ওটা তাঁর নিজেরই অবস্থা।

লেভিনের পরামর্শ মতো দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রওনা দেন খুব ভোরে। রাস্তাটা ভালো, গাড়িটা আয়েসী, ফুর্তি করে ছুট্ল ঘোড়াগ্র্লো, আর কোচবাক্সে কোচোয়ান ছাড়াও বসে রইল তাঁর সেরেস্তার মৃহ্রির, চাপরাশির বদলে একে লেভিন পাঠালেন নিরাপত্তার জন্য। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঢুলতে লাগলেন, জেগে উঠলেন কেবল সরাইখানায় পেণছে, এখানে ঘোড়া বদলাবার দরকার ছিল।

শ্ভিয়াজ্শিকর কাছে যাবার সময় লেভিন যে ধনী চাষী গেরস্তের বাড়িতে থেমেছিলেন সেখানে চা খেরে, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপ্লেদের গল্প করে আর বৃদ্ধের সঙ্গে কাউণ্ট দ্রন্দিককে নিয়ে আলাপ করে (যাঁর খুবই প্রশংসা করলে বৃদ্ধ), বেলা দশটার সময় দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাড়ি আরো এগিয়ে চলল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সময় হত না। কিন্তু যে ভাবনাগুলো আগে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হঠাং তা সব এল ভিড় করে, নিজের গোটা জীবনটা নিয়ে তিনি ভাবলেন এবং নানা দিক থেকে. যা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। তাঁর নিজের কাছেই অন্তুত ঠেকছিল চিন্তাগ্মলো। প্রথমে ভাবনা হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্য, যদিও মা এবং প্রধান কথা কিটি (তার ওপরেই ওঁর বেশি ভরসা) কথা দিয়েছিলেন যে ওদের দেখাশোনা করবেন, তাহলেও म्रीम्डल रिष्ट्ल। भागा आवात म्राष्ट्रीय भूत्र ना करत, धिभारक ठाँठे ना मारत ঘোড়া, লিলির পেট যেন আর বেশি খারাপ না হয়।' কিন্তু পরে বর্তমানের স্থান নিতে লাগল ভবিষ্যৎ প্রশ্ন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন এই শীতকালের জন্য মন্কোতে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যায় কিভাবে। ড্রায়ং-রুমের আসবাব-পত্র বদলাতে হবে, বড়ো মেয়ের জন্য বানাতে হবে নতুন ফার কোট। পরে আরো দূরে ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠতে লাগল তাঁর মনে: ছেলেমেয়েদের কিভাবে তিনি মান্ত্র করে তুলবেন। 'মেয়েদের জন্যে নয় তেমন ভাববার কিছ্ম নেই, কিন্তু ছেলেদের?

'বেশ, গ্রিশাকে আমি এখন শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু সে তো কেবল এই জন্যে যে আমি নিজেই এখন ফাঁকা, ছেলেমেয়ে বিয়োছিছ না। বলাই বাহনুল্য যে স্তিভার ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। সম্জন লোকেদের সাহায্যে আমিই মানুষ করে তুলব ওদের। কিন্তু যদি আবার সস্তান হয়…' তাঁর মাথায় এই চিন্তাটা এল যে যন্ত্রণায় সন্তানের জন্ম দিতে হবে মেয়েদের, লোকে বলে সেটা নাকি অভিশাপ, এটা বড়ো ভুল। 'জন্ম দেওয়াটা কিছন নয়, কিন্তু গর্ভাধারণ করা — এইটেই হল যন্ত্রণার ব্যাপার' — নিজের শেষ গর্ভাবস্থা আর এই শেষ সন্তানটির মৃত্যুর ঘটনাটা কল্পনা করে ভাবলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল সরাইখানায় যুবতী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা। তার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিগ্যেস করায় স্কুনরী যুবতীটি ফুর্তির স্কুরে বলেছিল:

'থ্যকি ছিল একটি, ভগবান নিয়ে নিলেন, **লেণ্ট পরবের সময় গোর** দিয়েছি!'

'খুব কন্ট হয় না?' জিগ্যেস করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দুভনা।

'কণ্ট হবে কেন? এমনিতেই ব্ডোর নাতিপ্রতি অনেক, শৃধ্ব ঝামেলা বাডে। কাজ নেই. কম্ম নেই. হাত বাঁধা।'

য্বতীটির মন-খোলা মিষ্টত্ব সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে জঘন্য লেগেছিল জবাবটা; কিস্তু এখন আপনা থেকেই মনে পড়ল কথাগ্লো। ধৃষ্ট এই উক্তিটায় সত্যের একটা ভাগও আছে যেন।

পনের বছরের গোটা এই বিবাহিত জীবনটায় দ্ণিটপাত করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'সতি, সাধারণভাবেই তাই, গর্ভধারণ, বিবনিষা, ভোঁতা বৃদ্ধি, সবকিছ্বতে উদাসীনা, আর সবচেয়ে বড়ো কথা কদাকার চেহারা। কিটি, র্পসী তর্ণী কিটি - তারও র্প গেছে, আর আমি গর্ভবিতী হলে যে কদর্য হয়ে উঠি তা আমি জানি। প্রসব, যন্তণা, বিকট যন্তণা, শেষ ঐ মৃহ্ত্তি। তারপর মাই দেওয়া, রাত জাগা, ভয়াবহ ঐ যন্তণা...'

প্রায় প্রতিটি প্রসবেই তাঁর স্তনবৃস্ত যে ফেটে গিয়েছে, সেই যল্পার কথাটা শুধ্র মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন দারিয়া আলেক্সাল্দ্রভনা। 'তারপর ছেলেমেয়েদের অস্থাবিস্থ, অবিরাম একটা আতংক; তারপর লালনপালন, বিছছিরি প্রবৃত্তি (রাঙ্গেবেরি ভূ'ইয়ে ছোট্ মাশার অপরাধটার কথা মনে পড়ল তাঁর), তারপর পড়ানো, লাতিন — এ সবই অতি দর্বোধা, কটকর। তার ওপর আবার এই সব সন্তানের মৃত্যু।' ফের তাঁর মনে জেগে উঠল তাঁর মাতৃহদয়কে নিরন্তর মথিত করা শেষ সন্তানটির মৃত্যুর নির্মাম সমৃতি, কোলের ছেলে ছিল সে, মারা যায় ঘ্রংরি কাশিতে, মনে পড়ল তার অন্ত্যোভি, ছোট্র গোলাপী কফিনের সামনে সবার উদাসীনতা, সোনার কর্মে আঁকা ঢাকনাটা দিয়ে যখন কফিন বন্ধ কবা হচ্ছিল, ঠিক সেই মৃহ্তের্ত তার বিবর্ণ ললাট, রগের কাছে চুলের কুন্ডলী, কফিন থেকে হাঁ-করে থাকা ছোট্র যে মৃখখনা দেখা গিয়েছিল তাতে শ্বের্ড ডাঁরই ব্ক-ফাটা নিঃসঙ্গ যম্প্রণা।

'অথচ কেন এ সব? কী হবে এ সব থেকে? শ্বেষ্ব এই যে ক্ষণেকের শাস্তি না পেয়ে কখনো গর্ভবতী, কখনো স্থনাদান্তী হয়ে সর্বদা থিটখিটে গজগজে আমি, স্বামীর চক্ষ্মশ্ল, নিজে জনলেপ্রডে, অন্যাদের জনলিয়ে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেব আর সংসারে নিয়ে আসব হতভাগা, কুশিক্ষিত কপদকহীন কয়েকটি সন্তান। আর এখন গ্রীষ্মটা লেভিনদের ওখানে না থাকলে কী করে দিন কাটত জানি না। বলাই বাহ্নলা, কিটি আর কিস্তিয়া এতই মাজিতি যে আমাদের সেটা মনে করতে দেয় না; কিস্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। ওদেরও ছেলেমেয়ে হবে, আমাদের সাহায্য করার জাে থাকবে না; এমনকি এখনই টানাটানি চলছে ওদের। তাহলে সাহায্য করবেন কি বাবা, যিনি নিজের বলতে কিছু বাকি রাখেন নি? নিজে আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারব না, হলে হবে অন্যদের সাহায্যে, হীনতা সয়ে। সবচেয়ে সোভাগ্যের কথাটাই যদি ধরি, ছেলেমেয়েরা আর মরছে না, আমি কোনােরকম করে তাদের মানুষ করে তুলছি, তাহলে বড়াে জাের তারা দ্রাত্মা হয়ে উঠবে না। শুধু এইটুকুই কামনা করতে পারি আমি। শুধু এর জনােই কত কণ্টম্বীকার, কত মেহনত... গােটা জীবনটাই নণ্ট হল!' ফের তাঁর মনে পড়ল যুবতীটির কথা এবং ফের সেটা সমরণ করতে বিছছিরি লাগল তাঁর। কিস্তু তিনি না মেনে পারলেন না যে কথাগ্রলােয় খানিকটা র্ঢ় সত্য আছে।

'আর কত দ্র, মিখাইল?' ভয় পাওয়ানো চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য মুহুরিকে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'শ,নেছি এই গ্রামটা থেকে সাত ভার্স্ট।'

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে গিয়ে গাড়ি উঠল একটা সাঁকোয়। সাঁকো দিয়ে উচ্চ কন্ঠে ফুতিতে কথা বলতে বলতে আসছিল একদল হাসিখানা মেয়ে, কাঁধে আঁটি বাঁধার খড়ের দড়ি। সাঁকোর ওপর থেমে গিয়ে তারা উৎসাক হয়ে দেখতে লাগল গাড়িতে কে আছে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে যে মাখগালি উন্তোলিত তা সবই সাক্ষ্মবল, আমাদে, জীবনের আনন্দে তাঁকে খেপাছে বলে মনে হল তাঁর। মেয়েদের পেরিয়ে, একটা ঢিবিতে উঠে ঘোড়া ফের দালিক চালে ছাটতে থাকল, পারনো গাড়িটার নরম স্পিঙের ওপর প্রীতিপ্রদ দোলানিতে দালতে দালতে ডালির মনে হতে লাগল, 'সবাই বেন্চেবর্তে আছে, সবাই উপভোগ করছে জীবন। আর জালা যাল্যায় মেয়ে ফেলা এক দানিয়া থেকে, এক জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ায় আমার এখন চৈতনা হল কেবল মাহাতের জন্যে। সবাই বেন্চে আছে: এই মেয়েয়া, নাটালি বোন, ভারেন্ডনা, যার কাছে যাচ্ছি সেই আয়াও, শাধ্য আমি নই।

'অথচ লোকে আক্রমণ করছে আন্নাকে। কিসের জন্যে? আমি কি ওর চেয়ে ভালো? আমার অন্তত স্বামী আছে যাকে আমি ভালোবাসি। যেভাবে ভালোবাসতে আমার ইচ্ছে হয় সেভাবে না হলেও ভালোবাসি, আর আন্না তার স্বামীকে ভালোবাসত না। কী ওর দোষ? সে বে'চে থাকতে চায়। আমাদের প্রাণে এই বাসনাটা দিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর। খুবই সম্ভব যে আমিও একই কাজ করতাম। ভয়ংকর সেই সময়টায় আয়া যখন মদ্কোয় আসে তখন তাঁর কথা শানে ভালো করেছিলাম কিনা তা জানি না আজও। তখন শ্বামীকে তাগে করে নতুন জীবন শানুর করা উচিত ছিল আমার। সাত্যি করে ভালোবাসতে আর ভালোবাসা পেতে পারতাম আমি। এখন কি কিছ্ব ভালো হয়েছে? ওকে আমি শ্রন্ধা করি না। ওকে আমার দরকার' – শ্বামী সম্পর্কে ভাবলেন তিনি, 'তাই সহ্য করে যাই। এটা কি ভালো হয়েছে? তখনো লোকের চোখে ধরে যেতে পারতাম আমি, তখনো রুপ ছিল আমার' — ভেবে চললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখেন। ব্যাগে তাঁর শ্রমণোপযোগী আয়না ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বার করবেন; কিন্তু কোচোয়ান আর মহ্বরির দোদলামান পিঠ দেখে তিনি টের পেলেন ওদের কেউ র্যাদ তাকিয়ে দেখেন তাঁর দিকে, তাহলে তিনি লক্ষা পাবেন, তাই বের করলেন না আয়না।

কিন্তু আয়নায় মূখ না দেখেও তাঁর মনে হল এখনো তত দেরি হয়ে যায় নি. সেগেই ইভানোভিচকে মনে পডল তাঁর, যিনি তাঁর প্রতি বিশেষ সোজন্য দেখিয়েছেন আর স্থিভার বন্ধ, তুরোভ্রাসন, স্কালেটি জনুরের প্রকোপটার সময় যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সেবায়ত্ব করেছেন, প্রেমে পড়েছিলেন ডল্লির। আরো ছিল অতি তর্ণ একটি ছেলে, সমস্ত বোনেদের মধো ডাল্লই সবচেয়ে স্কুন্দর, রাসকতা করে স্বামী এই যে কথাটা বলেছিলেন, সেও মনে করত তাই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার চোথের সামনে ভেসে উঠতে লাগল অতি উন্দাম এবং অসম্ভব সব ভালোবাসার ছবি। 'চমংকার কাজ করেছে আহ্না, আমি তাকে ছি-ছি করতে যাব না। সে স্বখী, অন্য একজনকে সুখ দিচ্ছে, আমার মতো বিধনন্ত নয়, আর আমি নিঃসন্দেহ যে বরাবরের মতো তেমনি সে তাজা, বৃদ্ধিমতী, সকলের কাছে খোলামেলা' — ভাবলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা, এবং ঠোঁট তাঁর কুণ্ডিত হয়ে উঠল একটা শয়তানি হাসিতে, সেটা এই জন্য যে আহ্নার প্রণয়লীলার কথা ভাবতে গিয়ে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তারই সমান্তরালে নিজেকে দেখছিলেন সমৃতিভূত এক কল্পিত প্রুব্ধের সঙ্গে প্রায় একইরকম এক প্রেমে যে ভালোবাসছে তাঁকে। আহ্নার মতো তিনিও স্বামীকে সবকিছ, খুলে বলেছেন। আর স্তেপান আর্কাদিচের বিস্ময় ও হতব্দ্ধিতাই হাঁসি ফুটিয়েছিল তাঁর মুখে।

এইরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড়ো সড়ক থেকে তিনি বাঁক নিলেন অন্য একটা রাস্তায় যা গেছে ভজাদুভিজেনস্কয়েতে।

## 11 29 11

তার ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ান ডাইনে চেয়ে দেখল রাই ক্ষেতের দিকে যেখানে একটা গাড়ির কাছে বসে ছিল চাষীরা। মৃহ্বরি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু মত বদলিয়ে কর্তৃত্বের স্বরে চেচিয়ে হাতছানি দিয়ে চাষীকে ডাকলে নিজের কাছে। গাড়ি চলার সময় যে বাতাস বইছিল, গাড়ি থামতে তা মরে এল। ঝাঁক বে'ধে ডাঁশ মাছিগ্বলো ছে'কে ধরল ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের যারা রেগে তাড়াবার চেন্টা করছিল তাদের। কাস্তেয় শান দেবার যে ধাতব শব্দ আসছিল গাড়িটার কাছ থেকে, তা থেমে গেল। একজন চাষী উঠে দাঁড়িয়ে আসতে থাকল এদিকে।

'ইস, ভেঙে পড়েছ দেখছি' — দ্বল্পব্যবহৃত রাস্তার বিশান্ত্রক চাঙড়গন্লোর ওপর ধীরে ধীরে নগ্ন পা ফেলে আসছিল চাষীটা, ক্রন্ধ কপ্তে তার উদ্দেশে চ্যাঁচাল মাহারি, পো চালিয়ে!'

ব্যুড়োর কোঁকড়া চুল বার্চ ছালের ফালি দিয়ে বাঁধা, ঘামে কালো হয়ে উঠেছে কু'জো পিঠ, গতি বাড়িয়ে সে এল গাড়ির কাছে, রোদ-পোড়া হাতে মাড়গার্ড ধবলে।

'ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে মহালবাড়িতে? কাউন্টের কাছে?' বললে সে। 'সোজা এগিয়ে যাও গো, বাঁয়ে মোড় দিয়ে গাল ধরে গেলেই পেয়ে যাবে। কার কাছে তোমাদিগের আসা হল? ওনার কাছেই?'

'ওঁরা বাড়িতে আছেন নাকি গো বাবাজি?' অনিদিশ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ভেবে পাচ্ছিলেন না চাষীটার কাছেও আন্নার কথা শুধাবেন কিভাবে।

'বাড়িতেই থাকবে বৈকি' — ধ্নলোয় পাঁচ আঙ্বল সমেত পরিষ্কার ছাপ ফেলে এ-পা ও-পায়ে চাষীটি বললে; 'থাকবে বৈকি গো' — প্নরাব্তি করলে সে, বোঝা যাচ্ছিল কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। 'কাল আবার অতিথি এসেছিল। কত যে অতিথি!.. কী হল তোর?' গাড়ি থেকে তার উদ্দেশে কী যেন চেণ্চিয়ে বলছিল এক ছোকরা. তার দিকে ফিরল

সে, 'ও হাাঁ, সবাই ইদিক দিয়ে গেইছিল ফসল কাটা দেখতে। এতক্ষণে ঘরে ফেরার কথা। আর তোমরা কে বট বাপ; ?'

'আমরা দ্রের লোক' — কোচবক্সে উঠে কোচোয়ান বললে, 'তাহলে দ্র নয়?'

'বলছি তো, এইখানেই, ষেই খানিক এগিয়ে যাবে...' মাডগার্ডে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলুলে।

গাঁট্টাগোঁট্টা বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছোকরাও এল এগিয়ে। জিগেসে করলে, 'ফসল কাটার কাজ মিলবে না গো?'

'জানি না বাছা।'

'তাহলে বাঁয়ে ঘ্রবে, তাহলেই পেয়ে যাবে' - ব্র্ড়ো বললে দ্পণ্টতই যারা এসেছে অনিচ্ছায় তাদের যেতে দিয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

কোচোয়ান গাড়ি ছাড়লে, কিন্তু ছাড়তে না ছাড়তেই চাষী চে'চিয়ে উঠল : 'এই থামাও! ওহে দাঁড়াও!' চে'চাচ্ছিল দ<sub>্ব</sub>জন মিলেই।

কোচোয়ান গাডি থামাল।

'ওনারাই আসছে গো! হুই যে ওনারা!' চে'চাল চাষীটি; 'দেখছ কদমে ছুটিয়ে আসছে' – রাস্তা দিয়ে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার আর শকটে আরোহী দু'জনকৈ দেখিয়ে বললে সে।

এ'রা হলেন অশ্বপ্রেণ্ঠ দ্রন্সিক, তাঁর জকি, ভেস্লোভস্কি আর আল্লা. গাড়ির ভেতরে ছিলেন প্রিন্সেস ভারভারা আর স্ভিয়াজ্সিক। তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফসল তোলার সদ্য কেনা যন্ত্রগুলো দেখতে।

ডিল্লের গাড়ি থামতে সওয়ারিরা তাঁদের ঘোড়া চালাতে লগেলেন পা-পা করে। সামনে আসছিলেন ভেস্লোভঙ্গির পাশাপাশি আল্লা। শাস্ত কদমে আল্লা আসছিলেন একটা বে'টে প্রকৃষ্টু বিলাতি কব্ ঘোড়ায় চড়ে, তার কেশর ছাঁটা, লেজ খাটো। উ'চু টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা আল্লার কালো চুলে ভরা স্কার মাথা, স্বডৌল স্কন্ধ, কালো রাইডিং-হ্যাবিটে ঘেরা ক্ষীণ কটি, এবং তাঁর সমস্ত শাস্ত ললিত ঠাট বিস্মিত করল ডল্লিকে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল আমা যে ঘোড়ায় চেপে আসছেন সেটা অশালীন! ডল্লির চেতনায় মহিলাদের অশ্বারোহণ মিলে গিয়েছিল একটা তার্ণ্যোচিত লঘ্ রঙ্গলীলার সঙ্গে যেটা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না: কিন্তু কাছ থেকে যখন তাঁকে ভালো করে দেখলেন, তংক্ষণাং মেনে নিলেন তাঁর অশ্বারোহণ। লালিত্য ছাড়াও ভঙ্গিতে, পোশাকে, গাঁতবিধিতে সবকিছ্ই এমন সহজ, সোম্যা, মর্যাদাপ্রণ যে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছ্ই হতে পারে না।

আল্লার পাশে পাশে ক্ষচ টুপির ফিতে উড়িয়ে ধ্সর, তেজী একটা ক্যাভেলার ঘোড়ায় মোটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে আসছিলেন ভেন্লোভিন্কি, স্পণ্টতই নিজেকে নিয়ে তিনি মৃশ্ব। তাঁকে চিনতে পেরে মজা-পাওয়ার হাসিটা চাপতে পারলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তাঁদের পেছনে আসছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর ঘোড়াটা মাদী, রং তার গাঢ়-পিঙ্গল, স্পণ্টতই কদমে ছোটায় সে উত্তেজিত। লাগাম প্রয়োগে দ্রন্দিক সংযত রাথছিলেন তাকে।

তাঁর পেছনে জ্ঞাকর উদিতে ছোটোখাটো একটি লোক। মস্তো এক কালো ঘোড়ায় নতুন গোছের একটা গাড়িতে স্ভিয়াজ্স্কি আর প্রিন্সেস ছাড়িয়ে গেলেন সওয়ারদের।

পর্রনো গাড়িটার কোণে ছোটো ম্তিটা যে ডব্লির সেটা চিনতে পারা মাত্রই আন্নার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনদের হাসিতে। চেচিয়ে উঠলেন আন্না, জিনের ওপর ছটফট করে উঠলেন, আবার ঘোড়া চালালেন কদমে। গাড়ির কাছে এসে কারো সাহায্য না নিয়েই লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, রাইডিং-হ্যাবিট খানিক উচ্চু করে তুলে ধরে ছ্টে গেলেন ডব্লির কাছে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি, আবার সাহসও হচ্ছিল না ভাবতে। কী আনন্দ! তুমি কল্পনা করতে পারবে না কী আনন্দ হচ্ছে আমার!' কখনো ডল্লির গালে গাল চেপে তাঁকে চুম্ব খেয়ে, কখনো তাঁর কাছ থেকে ম্ব সরিয়ে নিয়ে হেসে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বলছিলেন আয়া।

'কী আনন্দ আলেক্সেই!' বললেন তিনি দ্রন্স্কির দিকে চেরে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আসছিলেন তাঁদের দিকে।

ছেয়ে রঙের উ'চু টুপি খুলে দ্রন্দিক এলেন ডল্লির কাছে।

'আপনি এসেছেন বলে আমরা কী খ্রিশ যে হয়েছি, ভাবতে পারবেন না' — প্রতিটি শব্দে বিশেষ তাংপর্য আরোপ করে তিনি বললেন, হাসিতে দেখা গেল তাঁর ঘনসমন্ধ শাদা দাঁত।

ভাসেনকা ভেম্লোভস্কি ঘোড়া থেকে না নেমে টুপি খ্লে মাথার ওপর সানন্দে রিবন দোলাতে দোলাতে সংবর্ধনা জানালেন অতিথিকে। স্কুদর গাড়িখানা কাছে এলে ডব্লির চোখে জিজ্ঞাস্কু দ্বিট দেখে আহ্রা বললেন, 'উনি প্রিক্সেস ভারভারা।'

'অ!' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনিচ্ছাসত্ত্বে মুখে তাঁর ফুটে উঠল অসম্ভোষ।

প্রিন্সেস ভারভারা হলেন তাঁর স্বামীর খ্রিড়, অনেকদিন থেকে তিনি তাঁকে জানেন কিন্তু শ্রন্ধা করতেন না। তিনি জানতেন যে সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন তাঁর ধনী আত্মীয়স্বজনদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু উনি যে এখন রয়েছেন দ্রন্স্কির ওখানে, যিনি তাঁর অনাত্মীয়, এতে ডল্লি অপমানিত বোধ করলেন উনি তাঁর স্বামীর আত্মীয় বলে। তাঁর ম্বভাব লক্ষ করেছিলেন আন্না, বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে উঠে তিনি রাইডিং-হ্যাবিটের খটে ছেডে দিলেন আর হোঁচট খেলেন তাতে।

ওঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নির্ব্তাপ সম্ভাষণ জানালেন প্রিন্সেস ভারভারাকে। স্ভিয়াজ্ স্কির সঙ্গেও আগে পরিচয় ছিল। তিনি জিগ্যেস করলেন তর্ণী ভার্যার সঙ্গে কেমন দিন কাটছে তাঁর ক্ষেপাটে বন্ধর, তারপর চকিত দ্ঘিসাতে বেজোড় ঘোড়া আর মাঙগার্ডে তালি-মারা লেভিনের গাড়িটা লক্ষ করে প্রস্তাব দিলেন যে মহিলারা যাবেন দ্রন্ স্কির গাড়িতে।

বললেন, 'আর আমি যাব ওই মহারথে। দ্রন্ স্কির ঘোড়াটো বাধা, প্রিক্সেস্ও চমংকার সার্থি।'

'না. যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকুন' ওঁদের কাছে এসে আন্না বললেন, 'আমরা যাব এই গাড়িতে' — আর ডল্লিকে বাহনুলগা করে নিয়ে গোলেন তাঁকে।

এরকম মনোহর গাড়ি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আগে কখনো দেখেন নি । চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে দিলে গাড়িটা : চমংকার ঘোড়াগন্লো, জনলজনলে সন্ত্রী এই যে মনুখগন্লো তাঁকে পরিবেণ্টিত করেছে । কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে চমংকৃত করল তাঁর পরিচিতা, প্রিয়পাত্রী আল্লার মধ্যেকার পরিবর্তনিটা । অন্য কোনো নারী যিনি কম মনোযোগাী, আল্লাকে যিনি আগে চিনতেন না, বিশেষ করে পথে আসতে আসতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেসব ভাবনা ভেবেছেন তা যিনি ভাবেন নি, তিনি আল্লার মধ্যে অসাধারণ কিছন বৈশিক্টোর সন্ধান পেতেন না । কিন্তু শন্ধ প্রেমাবেগের মন্ত্রতে নারীর মধ্যে যে একটা সাময়িক র্পোচ্ছনাস দেখা দেয়, সেটা এখন আন্নার মুখে দেখতে পেয়ে অভিভূত হলেন ডল্লি। সে মুখের সবিকছ্ম -গালে আর থুতনিতে স্কুপন্ট টোল, ঠোঁটের ভাঁজ, যেন তাঁর মুখ ঘিরে
ভাসমান হাসি, চোথের ছটা, ভাবভঙ্গির চার্তা ও ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বরের
প্র্তা, এমনকি ভেস্লোভঙ্গিক যথন তাঁর কব্ ঘোড়াটাকে চেয়েছিলেন ডান
পা বাড়িয়ে কদমে ছোটা শেখাবার জন্য, তথন যে সন্নেহ রাগে তিনি জবাব
দিয়েছিলেন ---- সবই ভারি মন টানছিল; এবং মনে হল আন্না নিজেই সেটা
জানেন আর তাতে খুশি।

দ্বাজনেই যথন গাড়িতে উঠলেন, হঠাং কেমন অস্বস্থি লাগল দ্বাজনেরই। ডাল্লি যে মনোযোগী, জিজ্ঞাস্ব দ্বিতিত চাইছিলেন তাঁর দিকে, তাতে অস্বস্থি বোধ করছিলেন আলা: আর মহারথ নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির খোঁটাটার পরেও যে এই প্রনাে, নােংরা গাড়িটাতেই আলা বসলেন তাঁর পাশে, সে জন্য আপনা থেকেই লজ্জা হচ্ছিল ডাল্লির। কোচােয়ান ফিলিপ আর ম্বহ্রিরও সেইরকম লাগছিল। ম্বহ্রির তার অস্বস্থি চাপা দেবার জন্য শশবাস্ত হয়ে উঠল মহিলাদের গাড়িতে বসাতে। কিন্তু কোচােয়ান ফিলিপ ম্ব তার করে তৈরি হতে লাগল বাহ্যিক এই চমংকারিম্বকে পান্তা না দেবার জন্য। কালো ঘাড়াটার দিকে তাকিয়ে সে হাসল বাঙ্গভরে, মনে মনে স্থির করল গাড়ির কালো ঘাড়াটা লােক-দেখানির জনাই ভালাে, কিন্তু এক দফায় চাল্লশ ভাষ্ট্র পাড়ি দিতে পারবে না এই গরমে।

চাষীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উৎস্ক হয়ে দেখতে লাগল এই অতিথিবরণ আর ফুর্তিতে মন্তব্য করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

'বড়ো খ্বাশ, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নাই যে' — বললে বার্চ ছালের ফালি বাঁধা কোঁকড়া-চুলো বুড়ো।

'গেরাসিম খ্রড়ো, ঐ কালো ঘোড়াটাকে দিয়ে খড় বওয়ালে হত, ফর্তিতে খাটত!'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ, প্যাণ্ট পরা এটা কি মাগী?' একজন বললে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে দেখিয়ে, আমার মেয়েলী জিনে চেপে বর্সেছিলেন তিনি।

'ना গো, भूत्र्य, एमट्या रकरन रकमन छेर्छ वजना!'

'কী হে, ঘ্ম আব হবে না দেখছি?'

'আজ আর কিসের ঘ্ম!' তীর্যক দৃষ্টিতে স্থের দিকে চেয়ে বললে ব্ডো: 'দেখছিস, বেলা দ্'পহর বয়ে গেইছে। হ্কগ্লো নিয়ে চলে যাও গো!'

ডল্লির শীর্ণ, পীড়িত মুখ, বলিরেখাগুলোয় রাস্তার ধুলো জমেছে, তা দেখে আল্লার কী মনে হয়েছিল, তা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, যথা — ডল্লি রোগা হয়ে গেছেন; কিন্তু নিজে তিনি আরো স্কুদরী হয়ে উঠেছেন, ডল্লির দ্ভি সেটা তাঁকে জানিয়েছে, এটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্লা বলতে লাগলেন নিজের কথা।

বললেন, 'আমায় দেখে তুমি ভাবছ আমার অবস্থায় আমি স্থী হতে পারি কি? তা কী করা যাবে! স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমি... আমি অমার্জনীয় রকমের স্থী। কী একটা অলোকিক ব্যাপার ঘটেছে আমার, যেমন স্বপ্ন যখন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ, সাংঘাতিক, তখন হঠাং ঘ্মভেঙে দেখা যায় যে ভয়টয় কিছ্ নেই। আমি ঘ্ম ভেঙে উঠেছি। যক্তণার মধ্যে দিয়ে, ভয়ের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি, কিন্তু এখন অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে এখানে আমরা যত দিন থেকে আছি, ভারি আমি স্থী!..' ডল্লির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসার একটা ভীর্ হাসি নিয়ে বললেন তিনি।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — হেসে ডল্লি বললেন, তবে যা চেয়েছিলেন স্বরটা হল তার চেয়ে নির্বৃত্তাপ; 'তোমাব জন্যে খ্বই আনন্দ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমায় চিঠি লিখলে না কেন?'

'কেন?.. কারণ সাহস হয় নি। আমার অবস্থাটা কী তা তুমি ভুলে যাচ্ছ...'

'আমার কাছে চিঠি লিখতে? সাহস হল না? যদি জানতে আমি কতটা... আমি মনে করি...'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ইচ্ছা হরেছিল আজ সকালে যা ভাবছিলেন সেটা বলবেন, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হল তা বলার সময় এটা নয়।

'তবে ও কথা পরে হবে। এই সব ঘরবাড়িগন্নো কিসের?' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অ্যাকেসিয়া আর লাইলাক ঝোপের ফাঁক দিয়ে যে লাল আর সব্বজ চালগন্নো চোখে পড়ছিল তা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'ঠিক যেন ছোটো একটা শহর।'

আরা কিন্তু ওঁর জিজ্ঞাসায় কান দিলেন না।

'না, না, আমার অবস্থা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি, কী মনে করো? কী?' জিগোসে করলেন আল্লা। 'আমি মনে করি...' শ্রে করতে যাচ্ছিলেন ডব্লি, কিন্তু এই সময় কব্ ঘোড়াটাকে ড্যন পা বাড়িয়ে কদমে ছোটার তালিম দিয়ে ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি মেয়েলী সোয়েদ জিনের ওপর তাঁর খাটো জ্যাকেট পরা ভারী দেহ থপর্থাপয়ে ছুটে গেলেন।

চে'চালেন, 'হচ্ছে, আন্না আর্কাদিয়েভনা!'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন না পর্যস্ত; কিন্তু ফের দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনে হল গাড়িতে এই দীর্ঘ কথোপকথনটা শ্রুর করায় স্ববিধা হবে না, তাই নিজের ভাবনাটা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিলেন।

বললেন, 'কিছ্বই আমি মনে করি না, কিন্তু সর্বদাই ভালোবেসেছি তোমায়, আর ভালোবাসতে হলে লোকটা যেমন তার সবটাই ভালোবাসতে হর, আমি যেমন চাই শুধু সেটুকু নয়।'

আন্না বান্ধবীর মূখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, চোখ কুণ্চকে (এটা একটা নতুন অভ্যাস, ডল্লি আগে তা দেখেন নি) কথাগ্রলার অর্থ প্ররোপ্ররি হুদয়ঙ্গম করার জন্য ডুবে গেলেন ভাবনায়। তারপর স্পন্টতই নিজের মতো করে তা হুদয়ঙ্গম করে তাকালেন ডল্লির দিকে।

বললেন, 'তোমার যদি কোনো পাপ থাকে, তোমার আসা আর এই ক্থাগুলোর জন্যে তা সব খণ্ডন হয়ে যাবে।'

র্ডাল্ল দেখতে পেলেন চোথ তাঁর ভরে উঠছে জলে। নীরবে আমার হাতে চাপ দিলেন তিনি। -

তা এই বাড়িগনুলো কিসের? অনেকগনুলো যে!' মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ডল্লি পনুনর্বার প্রশ্নটা করলেন।

'এগনুলাে আমাদের শ্রমিক-কর্মাচারীদের বাড়ি, কর্মাশালা, আস্তাবলা'—
আয়া বললেন; 'আর এখান থেকে পার্ক শনুর হচ্ছে। এ সবই চুলােয়
যাচ্ছিল, কিন্তু আলেক্সেই সব উদ্ধার করেছে। এই সম্পত্তিটা সে খুবই
ভালােবাসে আর আমি যা মােটেই আশা করি নি, সাংঘাতিক ওর মন
বসেছে বিষয়-আশয়ে। তবে স্বভাবে ও ভারি বিত্তবান! যে কাজই হাতে
নেবে, সেটা সম্পর্ণ করবে চমংকার করে। এখানে ওর শনুর যে মন কেমন
করছে না, তাই নয়, প্রাণ দিয়ে কাজে লেগেছে। আমি যতটা জানি, ও
হয়ে উঠছে হিসেবী, চমংকার মালিক, এমনকি বিষয়-কর্মের ব্যাপারে
কুপণই, কিন্তু শনুর বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে। অথচ যেখানে ব্যাপারটা
হাজার হাজার টাকা নিয়ে, ও কেয়ার করে না' — আয়া বললেন খুশির

সেই সেয়ানা হাসি নিয়ে, ষেভাবে শৃধ্ তারই কাছে উদ্খাটিত প্রিয়তমের গ্রের কথা প্রায়ই বলে থাকে নারীরা; 'দেখছ, ওই বড়ো দালানটা? এটা নতুন হাসপাতাল। আমার মনে হয় এতে লাখ খানেক যাবে। এই ওর সাম্প্রতিক dada\* এখন। আর জানো কী থেকে এর শ্রুর্? চাষীরা মনে হয় শস্তায় ঘেসো জমি দিতে, ছাড় দিতে বলেছিল ওকে। ও তা অগ্রাহ্য করে, ওর কিপটেমির জন্যে ওকে বকুনি দিই আমি। বলা বাহ্লা, শ্র্ব্ এই কারণেই নয়, সর্বাকছ্ম মিলিয়ে — ও এই হাসপাতালটা বানাতে শ্রুব করে এইটে দেখাবার জন্যে যে মোটেই ও কৃপণ নয়, ব্রেছে তো। বলতে পারো c'est une petitesse\*\*; কিন্তু এর জন্যে ওকে ভালোবাসি আরও বেশি। আর এখনই দেখতে পাব বাড়ি। এটা ওর ঠাকুর্দার বাড়ি, কিন্তু বাইরেটা তার কিছুই বদলায় নি ও।'

'কী স্ন্দর!' বাগানের ব্র্ড়ো গাছগ্রলোর বিচিত্র শ্যামলিমার মধ্যে প্রস্তশ্রেণী শোভিত স্নৃদ্শ্য বাড়িটা দেখে স্বতঃই চমংকৃত হয়ে বলে উঠলেন ডল্লি।

'সত্যিই স্কুনর, তাই না? আর বাড়ির ওপরতলা থেকে চারপাশের যে দৃশ্য, সেটা অপূর্ব।'

ন্ত্রিছ ছড়ানো পথ দিয়ে ফুলে ভরা একটা আঙিনায় ঢুকলেন তাঁরা, ফুলভূ'ইয়ের আলগা করে দেওয়া মাটিতে সেখানে আকাঁড়া ঝামা পাথর বসাচ্ছিল দ্ব'জন মালী। গাড়ি থামল আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায়।

'আ, ওরা এসে গিয়েছে দেখছি!' সওয়ারীদের যে ঘোড়াগ্বল্যেকে জালন্দের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে আলা বললেন, 'সত্যি, স্বন্দর নয় ঘোড়াটা? এটা কব্, আমার পেয়ারের ঘোড়া। নিয়ে এসো এখানে, আর চিনি দাও আমায়। কাউণ্ট কোথায়?' বাহারে চাপরাশ পরা যে দ্ব'জন ভৃত্য ছ্বটে এসেছিল তাদের জিগ্যেস করলেন তিনি। তারপর ভেস্লোভচ্কি সমভিব্যাহারে দ্রন্দিককে বেরুতে দেখে বললেন:

'ও, এই যে!'

'কোথায় তুমি থাকতে দেবে প্রিন্সেস দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে' — ফরাসিতে আল্লাকে জিগ্যেস করলেন দ্রন্স্কি, এবং উত্তরের অপেক্ষা না

<sup>\* (</sup>थग्नान, निमा (फर्त्रामि)।

<sup>\*\*</sup> এটা তুচ্ছ ব্যাপার (ফরাসি)।

করে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময়ান্তে এবার করচুম্বন করে বললেন, 'আমার মনে হয়, ঝুল-বারান্দা দেওয়া বড়ো ঘরটায় নয় কি?'

'আরে না, বরং কোণের ঘরটায়। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারবে বেশি। নাও চলো' — ভৃত্য যে চিনি এনে দিয়েছিল, নিজের পেয়ারের ঘোড়াকে তা খাইয়ে বললেন আলা।

'Et vous oubliez votre devoir'\* — ভেন্লোভস্কিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, তাঁকে বললেন আন্না।

'Pardon, j'en ai tout plein les poches'\*\* — হেসে উত্তর দিয়ে ওয়েস্ট-কোটের পকেটে আঙ্কল ঢোকালেন ভেস্লোভস্ক।

'Mais vous venez trop tard'\*\*\* — চিনি খাওয়াবার সময় তাঁর যে হাতটা ঘোড়া লালায় ভিজিয়েছিল সেটা র্মাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন আল্লা। ডল্লিকে জিগ্যেস করলেন, 'এলে কর্তাদনের জন্যে? একদিনের জন্যে কি? সে হতে পারে না!'

'তাই বলে এসেছি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা...' গাড়ি থেকে ব্যাগটা নেওয়া হয় নি আর তিনি ব্রুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মূখ অতি ধ্লিধ্সর, এই দুই কারণেই অস্থিরতা বোধ করে বললেন ডল্লি।

'না, ডল্লি লক্ষ্মীটি... সে দেখা যাবে; চলো, চলো যাই' — আন্না ডল্লিকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

দ্রন্দিক যে জমকালো ঘরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটা তেমন নয়, বরং এমন যার জন্য ডল্লির কাছে মাপ চেয়ে নিলেন আল্লা। কিন্তু মাপ চাইতে হল যে ঘরখানার জন্য, সেটাও এত বিলাসী যাতে ডল্লি থাকেন নিকোনোদিন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বিদেশের সেরা হোটেলগন্লোর কথা।

'কী বলব ভাই, কী যে আনন্দ আমার!' নিজের রাইডিং-হ্যাবিট পোশাকেই ভল্লির কাছে কিছ্মক্ষণের জন্য বসে আন্না বললেন, 'এবার তোমার কথা বলো। স্থিভাকে আমি দেখেছিলাম এক ঝলকের জন্যে।

আপনি আপনার দায়িত্ব ভূলছেন (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> মাপ করবেন, ওতে আমার পকেট ভরা (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> কিন্তু আপনি দর্শন দেন বড়ো দেরি করে (ফরাসি)।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা ও কিছ্ব বলতে পারে নি। কেমন আছে আমার আদরের তানিয়া? ডাগর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়?'

'হাাঁ, বেশ ডাগর' — সংক্ষেপে জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, নিজেরই তাঁর অবাক লাগল যে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা তিনি বলতে পারছেন এত নির্ব্তাপ গলায়। 'লেভিনদের ওখানে আমরা বেশ ভালো আছি' — যোগ করলেন তিনি।

'হাাঁ, যদি জানতাম' — বললেন আল্লা, 'যে তুমি আমায় ঘেলা করছ না... তাহলে তোমরা সবাই আসতে পারতে এখানে; 'স্থিভা তো আলেক্সেইয়ের প্রনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধ,' — এই কথাটা যোগ করে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা সেখানে বেশ ভালো আছি...' অস্বস্থিভরে বললেন ডব্লি।

'হাাঁ, অবিশ্যি আনন্দ থেকে বোকার মতো এই সব কথা বলছি। শৃংধ্ কী থ্রিশ হয়েছি তোমায় পেয়ে!' ফের ডল্লিকে চুম্ খেয়ে বললেন আল্লা, 'এখনো তুমি বলো নি আমার সম্পর্কে কী তুমি ভাবো অথচ আমি তা সবই জানতে চাই। তবে আমি যেমন, তেমনি অবস্থায় তুমি আমায় দেখবে, এতে আমি খ্রিশ। আমার কাছে বড়ো জিনিস. আমি কিছু একটা প্রমাণ করতে চাই, এমন কথা কেউ যেন না ভাবে। কিছুই প্রমাণ করতে চাই না আমি, শৃংধ্ বাঁচতে চাই: নিজেব ছাড়া আর কারো অনিষ্ট করতে চাই না। সে অধিকার আমার আছে, তাই না? তবে এটা লম্বা আলাপের ব্যাপার, তার সময় হবে। এবার পোশাক বদলাতে যাই, তোমার জন্যে দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

## 11 22 11

একলা হয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঘরথানা দেখতে লাগলেন গৃহকর্নীর দ্বন্টিতে। বাড়ির কাছে আসতে, তার ভেতর দিয়ে যেতে, এবং এখন নিজের ঘরখানায় যা তিনি দেখলেন, সর্বাকছ্বতেই একটা প্রাচ্ব্র্য, বাব্বিগরি এবং হালের সেই ইউরোপীয় বিলাসের ছাপ যার কথা তিনি পড়েছেন কেবল ইংরেজি উপন্যাসে, কিন্তু রাশিয়ায় ও গ্রামে তা দেখেন নি কথনো। নতুন ফরাসি ওয়াল-পেপার থেকে শ্রের্ করে সারা ঘর জোড়া গালিচাট। পর্যন্ত সবই নতুন। শ্যায় দ্পিঙের গদি, বিশেষ ধরনের দিরোধার। ছোটো বালিশে সিলেকর ওয়াড়। মার্বেল পাথরের ওয়াশ-স্ট্যান্ড, প্রসাধন টেবিল, সোফা, টেবিল, ফায়ার প্লেসের ওপর রোঞ্জ ঘড়ি, জানলা-দরজার পর্দা — সবই দামী এবং নতুন।

স্ক্রর কবরী আর ডল্লির চেয়েও ফ্যাশন-দ্রস্তু পোশাকে যে দাসীটি এল পরিচর্যার জন্য, সেও ঘরের স্বকিছ্র মতো নতুন আর দামী। বিনয়, পরিপাটীত্ব আর কাজে লাগার আগ্রহের জন্য তাকে ভালো লেগেছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, আবার অস্বস্থিও হচ্ছিল; কী পোড়া কপাল যে ভুল করে তাঁর ব্যাগে রাখা হয়েছিল তালি-মারা নাইট-গাউন, দাসীর সামনে এতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যেসব তালি-মারা আর রিফু-করা জায়গাগ্রলোর জন্য তিনি বড়াই করতেন বাড়িতে, লজ্জা হল তার জন্যই। বাড়িতে খ্বই পরিষ্কার ছিল যে ছয়টা গাউনের জন্য দরকার পয়য়ঢ়ি কোপেক দরে চিব্বশ আশিন্শ নানস্ক, সেলাই আর ফুল তোলার খরচা বাদে এতে দাঁড়াত পনের র্ব্লের বেশি, এই পনের র্ব্লেটা বাঁচাতে হত সংসার খরচা থেকে। কিন্তু দাসীর সামনে এর জন্য শ্ব্ব্ল লেজা নয়, কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ হচ্ছিল।

যখন ঘরে এল তাঁর পর্বেপরিচিত আমর্শ্কা, স্বস্থির নিশাস ফেললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিলাসিনী দাসীটির দরকার পড়েছিল প্রভূপত্নীর কাছে, আরুশ্কা রইল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে।

ভল্লি আসায় আল্লন্শ্কা স্পণ্টতই খ্বই খ্রিশ হয়েছিল, কথা করে চলল সে অনর্গল। ডল্লি লক্ষ্ণ করেছিলেন যে গ্রুস্বামিনীর অবস্থা, বিশেষ করে আলা আর্কাদিয়েভনার জন্য কাউন্টের ভালোবাসা ও অন্রাগ নিয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সে খ্বই আগ্রহী, কিন্তু ও নিয়ে সে কথা শ্রু করা মাত্র ডল্লি থামিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে।

'আমি তো আলা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, উনি আমার বড়ো আপন। বিচার করার আমি কে? আর যখন মনে হচ্ছে এত ভালোবাসছেন...'

৭১ সেণ্টিমিটারের মতো রুশ দৈর্ঘ্যের মাপ।

'সম্ভব হলে এগ্নলো ধ্বতে দাও' — ওকে থামিয়ে দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'ঠিক আছে। আমাদের ধোপঘরে দ্বিট মেয়ে বহাল করা হয়েছে বিশেষ করে এই জনোই। আর বিছানার চাদর-টাদর সবই ধোয়া হয় যন্তে। কাউণ্ট নিজেই সেটা দেখেন। কিরকম যে স্বামী…'

আন্না আসায় আন্নশ্কার বকবকানি বন্ধ হতে খুশি হলেন ডল্লি। অতি সাধারণ একটা বাতিস্ত ফ্রক পরে এসেছিলেন আন্না। মন দিয়ে ডল্লি লক্ষ্ণ করলেন এই সাধারণ পোশাকটা। তিনি জানতেন এই সহজিয়ার কী অর্থ এবং কী মূল্যে তা অজিতি হয়।

'আমার পূর্বপরিচিতা' — আল্লুশ্কা সম্পর্কে আল্লা বললেন।
এখন আর তিনি বিরত বোধ করছিলেন না। এখন তিনি প্রোপর্নির
সর্বিন্থর, সাবলীল। ডল্লি দেখতে পেলেন যে তাঁর আসায় আল্লার যে
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা এখন তিনি প্রোপ্রির কাটিয়ে উঠে এমন একটা
বাহ্যিক নিরাসন্তির সর্ব অবলম্বন করলেন যাতে বোঝা যায় যে-প্রকোপ্টে
তাঁর হদয়াবেগ ও আস্তরিক ভাবনাগ্রলো আছে তার দরজা বন্ধ।

'তোমার মেয়েটি কেমন আছে?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আনি?' (মেয়ে আল্লাকে তিনি ঐ নামে ডাকতেন।) 'ভালো আছে।
মোটা হয়েছে খ্ব। দেখবে ওকে? চলো যাই, তোমায় দেখাই। ভয়ানক
ঝামেলা গেছে আয়া নিয়ে' -- বলতে শ্বে, কয়লেন উনি, 'একটি ইতালীয়
মেয়ে ছিল স্তন্যদারী। এমনিতে ভালো, কিস্তু একেবারে হাঁদা! ভেবেছিলাম
ছাড়িয়ে দেব। কিস্তু মেয়েটা ওর বড়ো ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাই রেখেছি
এখনো।'

'কিন্তু কী ঠিক করলে?..' মেয়েটির উপাধি কী হবে সে বিষয়ে প্রশন করতে যাচ্ছিলেন ডল্লি; কিন্তু আল্লার মৃথে দ্রুকুটি দেখে প্রশনটার অর্থ পালটিয়ে দিলেন, 'তা কী ঠিক করেছ? মাই ছাড়িয়েছ নাকি?'

কিন্তু আন্না ব্ৰেছিলেন।

'তুমি তো সে কথা জিগ্যেস করতে চাইছিলে না? তুমি তো ওর উপাধি সম্পর্কে জানতে চাইছিলে? তাই না? আলেক্সেই-এর সেই কন্ট। ওর কোনো উপাধি নেই। মানে, ও কারেনিনা' — আন্না বললেন চোখ এতটা কু'চকে যে দেখা যাচ্ছিল কেবল জন্তু আসা আখিপক্ষা; 'তবে' — হঠাং

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল, 'এ নিয়ে কথা বলব পরে। চলো তোমায় দেখাব ওকে। Elle est très gentille.\* এর মধ্যেই হামাগর্ড়ি দিতে শিখেছে।'

যে বিলাসোপকরণ বাড়ির সর্বন্ত অভিভূত করছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে, তা আরো অভিভূত করল শিশ্কক্ষে। এখানে ছিল ইংলন্ড থেকে আনানো গাড়ি, হাঁটতে শেখাবার সাজ-সরঞ্জাম, হামাগ্র্ডি দেবার জন্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো করে ঢেলে সাজা সোফা, দোলনা, দ্বানের জন্য বিশেষ ধরনের টব। জিনিসগ্রলা সবই বিলাতি, মজব্ত আর বোঝাই যায় যে বেশ দামী। ঘরখানা বড়ো, খ্বই উচ্চু আর আলো-খেলানো।

ওঁরা যখন ঘরে ঢুকলেন, শ্ব্ধ্ একটা কামিজ পরে টেবিলের কেদারায় বসে কাথ খাচ্ছিল মেয়েটি, সে পানীয়ে ব্ক তার ভেসে যাচ্ছিল। ওকে খাওয়াচ্ছিল এবং বোঝা যায় সেইসঙ্গে নিজেও খাচ্ছিল শিশ্কক্ষের পরিচারিকা একটি র্শী মেয়ে। স্তন্যদারী বা আয়া, কেউই ছিল না। ওরা ছিল পাশের ঘরে, সেখান থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র এক ফরাসি ভাষায় তাদের আলাপ — শ্ব্ধ্ এই ভাষাতেই আদান-প্রদান চলতে পারত তাদের মধ্যে।

আম্লার গলা শ্নতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙামতো, সাজগোজ করা এক ইংরেজ মহিলা, তার অস্কুদর মুখখানায় একটা কপট ছায়া, সোনালী চুলের কুণ্ডলীগন্লো ঝাঁকিয়ে তক্ষ্নি সে কৈফিয়ৎ দিতে শ্রুর করলে যদিও আম্লা কোনো দোষ দেন নি তাকে। আম্লার প্রতিটি শব্দে বার কয়েক করে সে বলছিল: 'Yes, my lady.'\*\*

আগন্তুকের দিকে কঠোর দ্থিতৈ তাকালেও কালো-ভুর্, কালো-চুল, লালচে-গাল খ্রিটিকে বড়ো ভালো লাগল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তার রাঙা দেহখানায় টান টান হয়ে আছে ম্রগির চামড়ার মতো চামড়া; তার সম্ভ চেহারার জন্য এমনকি হিংসাই হল ডাল্লর। খ্রিক যেভাবে হামাগ্রিড় দিচ্ছিল, সেটাও তাঁর ভারি ভালো লাগল। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কেউই অমন হামাগ্রিড় দিতে পারে নি। খ্রিটির পোশাক

- ভারি সে মিণ্টি (ফরাসি)।
- \*\* आरख हार्ौ, कहाँ (देश्टर्जाक)।

পেছন দিকে টেনে তুলে যখন তাকে বসিয়ে দেওয়া হল গালিচার ওপর, আশ্চর্য স্কুলর লাগছিল তাকে। ছোটু একটা অস্কুর মতো সে তার জনলজনলে কালো চোখ মেলে চাইছিল বড়োদের দিকে, তাকে যে লোকে মৃদ্ধ হয়ে দেখছে, এতে স্পণ্টতই আনন্দ হছিল তার। হেসে দ্ব'পাশে দ্ব'পা রেখে সে ঝট করে হাতে ভর দিয়ে দ্রত পাছাটা তুলল এবং ফের হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শিশ্বকক্ষের সাধারণ আবহাওয়া, বিশেষ করে ইংরেজ মহিলাটিকে ভালো লাগে নি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। লোকজন সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট বৃদ্ধিশ্বন্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এমন এক কুর্পা. অশ্রদ্ধেয়া ইংরেজ মহিলাকে রেখেছেন নিজের কাছে ডল্লি তার ব্যাখ্যা করে নিলেন এই ধরে নিয়ে যে আমার মতো এমন বিশ্ভখল পরিবারে ভালো আয়। আসবে না। তা ছাড়া তক্ষ্বনি কতকগ্বলি কথা থেকে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্রালেন যে আমা, শুন্যদারী, আয়া আর শিশ্বটির মধ্যে বনিবনাও নেই এবং শিশ্বকক্ষে মায়ের আগমন অতি অসাধারণ একটা ব্যাপার। আমার ইচ্ছে হয়েছিল খ্রিককে খেলনা দেবেন, কিন্তু খ্রেজ পেলেন না সেটা।

তবে সবচেয়ে তাঙ্জবের ব্যাপার এই যে খ্রকির কটা দাঁত উঠেছে এ প্রশ্নের ভূল জবাব দিলেন আল্লা, শেষ দ্বটো দাঁতের কথা একেবারেই জানতেন না তিনি।

'আমি এখানে নিষ্প্রয়োজন, তা দেখে মাঝে মাঝে কণ্ট হয় আমার'— শিশ্বকক্ষ থেকে বের্বার সময় দরজার কাছে পড়ে থাকা কোনো খেলনা এড়িয়ে যাবার জন্য পোশাকের ল্বটিয়ে যাওয়া প্রছাংশ তুলে ধরে আল্লা বললেন, 'আমার প্রথম সন্তানটির বেলায় এমনটা হয় নি।'

'আমি ভেবেছিলাম উলটো' — ভয়ে ভয়ে বলালেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! জানো তো আমি ওকে, সেরিওজাকে দেখে এসেছি' — এমনভাবে চোথ কু'চকে আল্লা বললেন যেন অনেক দ্রের কিছু একটা দেখছেন, 'তবে সে পরে হবে। জানো তূমি, আমি ঠিক সেই বৃভৃক্ষর মতো যার সামনে হঠাং পুরো একটা ভোজ রাখা হয়েছে আর সে ভেবে পাছে না কোনটা দিয়ে শ্রু করবে। পুরো ভোজটা হল তুমি আর্র তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হবে, যা আর কাউকে আমি বলতে পারি নি; অথচ ভেবে পাছি না শ্রু করব কোনটা দিয়ে। Mais je ne

vous ferai grâce de rien.\* স্ব্যক্তি বলতে হবে আমায়। হ্যাঁ, যে সমাজটা আমাদের এখানে দেখতে পাবে তার একটা নকশা তোমার জন্যে আঁকা দরকার' — আলা শ্রের করলেন; 'মহিলাদের দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রিন্সেস ভারভারা। ওঁর তো তুমি চেনো, ওঁর সম্পর্কে তোমার আর স্থিভার মতামত কী তাও আমি জানি। স্থিভা বলে যে ওঁর জীবনের একমার উদ্দেশ্য হল কাতেরিনা পাভলোভনা খর্ডির চেয়ে তিনি কত ভালো সেটা দেখানো। তা সত্যি, কিন্তু ওঁর মনটা ভালো; আমি ওঁর কাছে ভারি কৃতজ্ঞ। পিটাসবিংগে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রয়োজন হয় un chaperon.\*\* এক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন। সত্যি, ভালোমান্য উনি। আমার অবস্থাটা তিনি হালকা করে দেন অনেক। ওখানে, পিটার্সবির্গে .. আমার অবস্থাটা যে কত দর্ঃসহ তা ভূমি ব্রুম্ভ না' — যোগ করলেন তিনি: 'এখানে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত আর স্বখী। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তালিকাটা দেওয়া দরকার। তারপর স্ভিয়াজ্সিক -- উনি অভিজাতপ্রমূখ এবং খুবই সম্জন লোক, কিন্তু আলেক্সেই-এর কাছ থেকে কী যেন একটা চাইছেন। ব্রুবতে পারছ তো, গাঁরে বাসা পাতার পর সম্পত্তির কারণে আলেক্সেই এখন মফস্বলে খ্বই প্রভাবশালী লোক। তারপর তুশকেভিচ, তুমি দেখেছ ওঁকে, ছিলেন বেট সির ওখানে। এখন কিন্তু বেট্সি ওঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, উনিও চলে এলেন আমাদের কাছে। আলেক সেই যা বলে, উনি তেমনি একজন লোক যারা নিজেদের যেভাবে দেখাতে চায়, সেইভাবেই তাদের ধরা হলে খুবই প্রীতি লাভ করে, et puis, il est comme il faut,\*\*\* যা বলেন প্রিলেসস ভারভারা। তারপর ভেম্লোভন্ফি — ওকে তো তুমি চেনো, চমংকার ছেলে' — শয়তানি হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট; 'কিন্তু কী এই ক্ষ্যাপা কাণ্ডটা করলে লোভন? ভেম্লোভস্কি গম্প করেছে আলেক্সেই-এর কাছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। Il est très gentil et naīf'\*\*\*\*-আলা বললেন ফের সেই হাসি নিয়ে। 'প্রের্খদের চাই আমোদ-প্রমোদ আর

কিন্তু একটুও কৃপা কবব না তোমায় (ফরাসি)!

<sup>\*\*</sup> সহচরী (**ফরাসি**)।

<sup>\*\*\*</sup> তা ছাড়া, অতি ভবা লোক (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*\*</sup> উনি অতি মধ্র স্বভাবের লোক এবং সরল (ফরাসি)।

আলেক্সেই-এর দরকার লোকজন, সেই জন্যেই এ'দের আমি কদর করি। আমাদের এখানে চল্কু ফুর্তি, সব থাক হাসিখানি, যাতে নতুন কোনো কিছার জন্যে আলেক্সেই-এর মন কেমন না করে। তারপর আমাদের গোমস্তাকে দেখতে পাবে। জার্মান কিন্তু ভারি ভালো, নিজের কাজটা বেশ বোঝে। খ্বই ওর কদর করে আলেক্সেই। তারপর ডাক্তার, অলপবয়সী, একেবারে নিহিলিস্ট বলব না, তবে খাবার খায় ছারি দিয়ে... কিন্তু খ্ব ভালো ডাক্তার। তারপর স্থপতি... Une petite cour.'\*

# 11 05 11

'এই আপনার ডল্লি, প্রিন্সেস, যাকে আপনি খ্ব দেখতে চাইছিলেন'—
দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে পাথর-বাধানো প্রকাণ্ড বারান্দাটায় ঢুকে
আলা বললেন। প্রিন্সেস ভারভারা সেখানে ছায়ায় এন্দ্রয়ডারি ফ্রেমের
সামনে বসে কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচের আরাম-কেদারার জন্য
একটি আসন বানাচ্ছিলেন। 'ডল্লি বলছে ডিনারের আগে কিছ্ই খাবে
না সে, কিন্তু কিছ্ জলযোগ দিতে বল্ন, আমি আলেক্সেইকে খ্জতে
চললাম, ওঁদের সবাইকেই নিয়ে আসব।'

প্রিশেসস ভারভারা ডাল্লিকে নিলেন সম্নেহেই এবং খানিকটা ম্র্ব্বিব্য়ানার চঙে, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে তিনি আপ্রার এখানে উঠেছেন, কেননা সর্বদা তিনি আপ্লাকে ভালোবেসেছেন তাঁর বোন কাতেরিনা পাভলোভনা, আপ্লাকে যিনি মান্য করেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি, এবং এখন সবাই যখন আপ্লাকে ত্যাগ করেছে, তখন সবচেয়ে দ্বঃসহ এই অস্তর্বতাঁ কালটায় আপ্লাকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

'শ্বামী ওকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিলেই আমি ফের আমার একাকিছে ফিরে বাব, কিন্তু এখন আমি কাজে লাগতে পারি আর অন্যদের মতো নয়, আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের কর্তব্য আমি করে যাব। এসে বন্ডো ভালো করেছ, লক্ষ্মী তুমি। এরা আছে একেবারে সেরা

ছোট একটা দরবার (ফরাসি)।

দম্পতির মতো; ভগবান ওদের বিচার করবেন, আমরা নই। কিন্তু বিরিউজোভন্দিক আর আভেনিয়েভাও কি... আর স্বয়ং নিকাম্বভ, ভার্সিলিয়েভ আর মামোনোভা, আর লিজা নেপতুনোভা?.. কেউ তো কিছুর বললে না। পরিণামে সবাই তাদের ঘরে ডেকেছে। তারপর, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare.\* ডিনারের আগে পর্যন্ত যার যা খুশি করে। ডিনার সাতটায়। স্তিভা তোমায় এখানে পাঠিয়ে খুব ভালে। করেছে। এদের সঙ্গে লেগে থাকা ওর দরকার। জানো তো, ও তার মা আর ভাইয়ের মারফত সবকিছা করাতে পারে। তা ছাড়া অনেক উপকার করে তারা। নিজের হাসপাতালটার কথা বলে নি তোমায়? Ce sera admirable,\*\* সবই প্যারিস থেকে।'

কথাবার্তা থেমে গেল বারান্দার প্র্রেষদল সহ আল্লার প্রত্যাবর্তানে। তাঁদের তিনি পেয়েছিলেন বিলিয়ার্ড ঘরে। ডিনারের সময় হতে তখনো অনেক বাকি, আবহাওয়া চমৎকার, তাই এই বাকি দ্বেশটা কিভাবে কাটানো যায় তার নানা প্রস্তাব এল। আর ভজ্দ্ভিজেনস্কয়েতে সময় কাটাবার উপায় ছিল প্রচুর, পল্লোভ্স্কয়েতে যেসব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হত, মোটেই তেমন নয়।

'Une partie de lawn tennis'\*\*\* — নিজের সেই স্ক্রুর হাসি হেসে প্রস্তাব দিলেন ভেম্লোভস্কি, 'ফের আপনি হবেন আমার পার্টনার, আল্লা আর্কাদিয়েভনা।'

'না, বড়ো গরম। বরং বাগানে খানিক বেরিয়ে তারপর নৌবিহার, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে তীরভূমি দেখানো যাবে' — বললেন দ্রন্দিক। 'আমি সবেতেই রাজি' — সিভয়াজ্সিক বললেন।

'আমার মনে হয় ডাল্লির সবচেয়ে ভালো লাগবে হে°টে বেড়াতে. তাই না? তারপর নৌকো' — বললেন আল্লা।

তাই স্থির হল। ভেম্লোভম্কি আর তুশকেভিচ গেলেন শ্লানের ঘাটে,

এখানকাব অবস্থাটা ভারি মিণ্টি আর পরিপাটী। সবই ইংবেজি কায়দায়।
 প্রাতরাশের সময় সবাই জোটে, তারপব থে যাব ছড়িথে পাছে।

<sup>\*\*</sup> এটা হবে স্করে (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> এক দফা টেনিস (ফরাসি)।

সেখানে নৌকো ঠিক করে স্বাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে কথা দিলেন। পথ দিয়ে ওঁরা হাঁটছিলেন জোড়ায় জোড়ায় — চিভয়াজ চিকর সঙ্গে আয়া, দ্রন্দিকর সঙ্গে ডব্লি। তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন যে পরিবেশটায় তিনি গিয়ে পড়েছেন তাতে খানিকটা বিরত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন ডব্লি। আয়ায় আচরণকে তিনি বিমৃত ভাবে, তত্ত্বগত দিক থেকে মেনে নিয়েছিলেন শৃশ্ব তাই নয়়, সমর্থ নই করেছিলেন। সাধনী জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ড হয়ে পড়া নিত্বলম্ব সাধনী নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা প্রায়ই ঘটে থাকে, পাতকী প্রেমকে তিনি শৃশ্ব মার্জনাই করেন নি, এমনকি তার জন্য ঈর্যাই বোধ করেছিলেন। তা ছাড়া সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন আয়াকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, তাঁর কাছে জনাত্মীয় এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আয়াকে দেখে, শীলতা সম্পর্কে হাঁদের মতামত দারিয়া আলেক সান্দ্রভনার কাছে নতুন, তাতে তাঁর এম্বন্তি হাছিল। বিশেষ করে তাঁর থারাপ লাগছিল প্রিন্সেস ভারভারাকে দেখে, যিনি স্বিকিছ্ব ক্ষয়া করে দিছেন যেসব স্বিধা ভোগ করছেন তার জনা।

আল্লার আচরণ ডল্লি অনুমোদন করেছিলেন সাধারণভাবে, বিম্তিতি, কিন্তু যে লোকটির জন্য এর্প আচরণ করা হল, তাঁকে দেখতে পারছিলেন না ডল্লি। তা ছাড়া দ্রন্দ্কিকে তাঁর ভালো লাগে নি কখনো। তিনি তাঁকে ভাবতেন অহংকারী, আর ঐশ্বর্য ছাড়া অহংকার করার মধ্যে কিছুই দেখেন নি তাঁর মধ্যে। কিন্তু এখানে, নিজের বাড়িতে তিনি ডল্লির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে অভিভূত করছিলেন আগের চেয়ে আরো বেশি, তাঁর সামনে নিঃসংকোচ হতে পারছিলেন না ডল্লি। নিজের নাইট-গাউনের জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেরকম লোগছিল, অনেকটা সেইরকম লাগছিল তাঁর। তালিগ্রুলার জন্য পরিচারিকার সামনে তাঁর যেমন লজ্জা নয়, অন্বস্থি হয়েছিল, দ্রন্দ্কির সামনেও তেমনি তাঁর নিজের জন্য লজ্জা নয়, অন্বস্থি লাগছিল।

বিব্রত বোধ হওয়ায় কথোপকথনের একটা প্রদঙ্গ খাঁজছিলেন ডাল্ল। দ্রন্দিক ষা অহংকারী তাতে তাঁর বাগান ও বাড়ির প্রশংসায় তাঁর মন উঠবে না বলে ভাবলেও কথাবার্তার অন্য প্রসঙ্গ না পেয়ে ডাল্ল তাঁকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে তাঁর বাড়িটা তাঁর খ্ব ভালো লেগেছে।

দ্রন্দিক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো সাবেকী রীতিতে এটা ভারি স্ক্রের একটা **কুঠি।**' 'গাড়ি-বারান্দার সামনেকার আঙিনাটা খ্ব ভালো লেগেছে আমার। এটা কি আগেও অমনি ছিল?'

'আরে না!' পরিত্ঞিতে জনলজনলে মনুখে বললেন তিনি। 'এ বারের বসস্তে আভিনাটা দেখলে পারতেন!'

এবং প্রথমটা সন্তপ্রেণ, তারপর ক্রমেই মেতে উঠে ডক্লির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন বাড়ি আর বাগানের নানা দিককার শোভায়। বোঝা যাচ্ছিল যে নিজের সম্পত্তিটার উল্লয়ন ও শোভাবর্ধনের জন্য অনেক খাটায় দ্রন্সিক নতুন লোকের কাছে বড়াই করার তাগিদ বোধ করছিলেন, অন্তর থেকেই তিনি খুশি হলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রশংসায়।

'আর্পান যদি হাসপাতালটা দেখতে চান এবং ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে চল্বন যাই, বেশি দ্রে নয়' — ডিল্লির যে সত্যিই ব্যাজার লাগছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর ম্বখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

তারপর আন্নার দিকে ফিরলেন, 'তুমিও যাবে নাকি আন্না?'

খাব। তাই না?' দিভয়াজ্ দিককে বললেন আয়া। 'Mais il ne faut pas laisser le pauvre ভেদেলাভদিক et তুশকেভিচ se morfondre là dans le bateau.\* ওদের বলতে পাঠানো দরকার। হাাঁ, এখানে একটা দম্ভিস্ত ও গড়ছে' — ডাল্লিকে তিনি বললেন সেইরকম ধ্র্ত, অভিজ্ঞ হাািদ নিয়ে, যেভাবে তিনি আগেও হাসপাতালের কথাটা পেডেছিলেন।

'আহ্, চমৎকার একটা কীতি বটে!' শিভয়াজ্ শিক বললেন। কিন্তু তাঁকে যাতে প্রন্দিকর ধামা-ধরা বলে না দেখায়, তার জন্য যোগ করলেন সামান্য সমালোচনার একটা টিম্পনি। 'তবে আমার অবাক লাগে কাউন্ট' — বললেন তিনি, 'জনগণের শ্বাস্থোর জন্যে এতিকছ্ব করলেও শ্কুলের ব্যাপারে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন কী করে।'

'C'est devenu tellement commun les écoles'\*\* — বললেন দ্রন্দিক, 'আপনি ব্রুতে পারছেন ও জন্যে নয়, এমনি এ কাজটায় মেতে উঠেছি। এইটে হাসপাতালে যাবার পথ' — তর্বীথির ধার দিয়ে বেরবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে বললেন তিনি।

- কিন্তু বেচারা ভেম্পোভম্ফি আর তুশকেভিচকে নৌকোয় ক্লান্ত হতে বাধ্য করা
  উচিত নয় (ফরাসি)।
  - 🕶 স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো বেশি মামর্নল ব্যাপার (ফরাসি)।

মহিলারা ছাতা খুলে গেলেন পাশের পথে। করেকটা মোড় নিরে ফটক দিরে বেরতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে পড়ল সামনে উচ্চু একটা জায়গার ওপর জটিল আকারের মস্তো এক লাল দালান, নির্মাণ তার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লোহার পাতের চালে তখনো রঙ পড়ে নি, উজ্জ্বল রোদে তা ঝকঝক করছিল। শেষ হয়ে আসা এই দালানটার পাশে মাথা তুলছে আরেকটা দালান, তখনো তা ভারা বাঁধা, অ্যাপ্রণ পরা মজ্বরেরা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে ইট গাঁথছিল, চুন-স্বুর্কির প্রলেপ দিয়ে তা সমান করছিল কর্ণিক চালিয়ে।

'আপনার কাজ চলছে কেমন চটপট!' বললেন চ্নিত্যাজ্চিক; 'গত বার যখন এসেছিলাম তখন চালও ছিল না।'

'শরং নাগাদ সব তৈরি হয়ে যাবে। ভেতরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে। এসেছে' — বললেন আন্না।

'আর এই দালানটা কিসের?'

'এখানে থাকবেন ডাক্তার, ঠাঁই নেবে ঔষধালয়' — বললেন দ্রন্দিক, তারপর খাটো, হালকা ওভারকোটে স্থপতিকে তাঁর দিকে আসতে দেখে মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

একটা গর্ত থেকে মজনুরের। চুন-সনুর্রাক তুর্লাছল, সেটার পাশ দিয়ে তিনি গেলেন স্থপতির কাছে এবং উত্তেজিত হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করলেন।

কী ব্যাপার জিগ্যেস করায় আমাকে তিনি বললেন, 'মাথাল নিচুই থেকে যাচ্ছে।'

'আমি তো বলেছিলাম যে বনিয়াদটা উ'চু করা দরকার' -- আশ্লা বললেন।

'সেটা ভালো হত বৈকি আশ্লা আর্কাদিয়েভনা' — স্থপতি বললেন, 'কিস্তু এখন আর উপায় নেই।'

বাস্থ্যকমে আন্নার জ্ঞানে বিক্ষায় প্রকাশ করায় স্পিন্তয়াজ্মিককে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি খ্বই আগ্রহী। নতুন দালানটাকে আগেরটার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার ছিল। অথচ ওটার কথা ভাবা হয়েছে পরে, শ্রে, করা হয়েছে বিনা পরিকল্পনায়।'

স্থপতির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ভ্রন্সিক মহিলাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভেতরটা দেখাতে। বাইরে তখনো কাজ হচ্ছিল কার্নিস নিয়ে, রঙ দেওয়া হচ্ছিল নিচের তলায়, তাহলেও ওপরতলায় সব কাজই প্রায় শেষ। পেটা লোহার চওড়া সির্ণড় দিয়ে চাতালে উঠে তাঁরা ঢুকলেন প্রথম বড়ো ঘরখানায়। দেয়ালের পলেন্ডারা শ্বেত পাথরের ধাঁচে, বড়ো বড়ো জানলায় শার্সি বসেছে এর মধ্যেই, শ্ব্ মেঝের পাকেটি তখনো শেষ হয় নি। উণ্টু হয়ে ওঠা চৌখ্রিপালোর ওপর রাাঁদা ঘষা থামিয়ে ছ্বতোরেরা মাথার চুল বেংধে রাখার পটি খ্বলে উঠে দাঁড়াল অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাতে।

দ্রন্দিক বললেন, 'এটা হবে রোগী গ্রহণকক্ষ। এখানে থাকবে ডেম্ক. টেবিল, আলমারি, ব্যস, আর কিছু নয়।'

'এইখানে, এইখান দিয়ে যাব। জানলার কাছে যেও না' — এই বলে আল্লা পরখ করে দেখলেন রঙ শ্বকিয়েছে কিনা, 'আলেক্সেই, রঙ শ্বকিয়ে গেছে' — যোগ করলেন তিনি।

রোগী গ্রহণকক্ষ থেকে তাঁরা গেলেন করিডরে। এখানে দ্রন্দিক তাঁদের দেখালেন নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বার্ন্-চলাচলের ব্যবস্থা। তারপরে দেখালেন মর্মারে বাঁধানো স্নানাগার, বিচিত্র ধরনের দিপ্রং দেওয়া শয্যা। তারপর একের পর এক ওয়ার্ড, গ্র্নাম, বিছানার চাদরপত্র রাখার ঘর. অতঃপর নতুন ডিজাইনের ফায়ারপ্লেস, করিডর বরাবর দরকারি জিনিসপত্র জোগাবার ঠেলাগাড়ি যাতে শব্দ হবে না, এবং আরও অনেক কিছ্ন। নতুন সমস্ত উল্লাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকের মতো দিভয়াজ্মিক কদর করলেন স্ববিছরে। এযাবৎ যেসব জিনিস তিনি দেখেন নি, তা দেখে স্লেফ থা হয়ে গেলেন ডল্লি এবং স্ববিছর বোঝার জন্য খাট্রিয় প্রশ্ন করতে লাগলেন। সেটা স্পণ্টতই ভালো লাগল দ্রন্স্কির।

হাাঁ, আমার মনে হয়, এটাই হবে রাশিয়ায় প্রেরাপ্রির স্নিমিতি একমাত্র হাসপাতাল' -- বললেন স্ভিয়াজ্ঞিক।

'কিন্তু আপনাদের এখানে প্রস্তাতি বিভাগ থাকবে না?' ডব্লি জিগ্যেস করলেন: 'গ্রামে যে তার ভারি দরকার। আমি প্রায়ই…'

নিজের সৌজনাশীলতা সত্ত্বে ভ্রন্সিক থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'এটা প্রস্তি সদন নয়, হাসপাতাল। সংক্রামক ছাড়া অন্য সমস্ত রোগ নিয়ে তার কাজ' -- বললেন তিনি, 'আর এইটে দেখ্ন...' যারা সেরে উঠবে তাদের জন্য সদ্য আমদানি করা একটা চলস্ত চেয়ার তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে; 'এই দেখ্ন' -- চেয়ারটায় বসে তিনি তা চালাতে লাগলেন: 'রোগী হাঁটতে পারছে না. এখনো দ্ব'ল, অথবা পা র্মা, কিন্তু তার তাজা হাওয়া দরকার, এতে বসে দিব্যি তা চালিয়ে যাবে...'

সবিকছ্বতেই আগ্রহ ছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার, সর্বাকছ্বই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগল দ্রন্দিককে, এই সব ব্যাপারে নেশা যাঁর অকৃত্রিম, সহজ-সরল। 'হ্যাঁ, ভারি স্বন্দর মিণ্টি মান্ব' — মাঝে মাঝে দ্রন্দিকর কথায় কান না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর ম্বভাব বোঝার চেণ্টা করে, নিজেকে আল্লার জায়গায় বসিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। তাঁর উৎসাহে এখন দ্রন্দিককে তাঁর এত ভালো লাগল যে ব্রুতে পারলেন কেন আল্লা তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন।

### 11 25 11

আন্না আন্তাবলে যাবার প্রস্তাব দিলেন, সেখানে নতুন একটা মর্দা ঘোড়াকে দেখতে চাইছিলেন দিভয়াজ্ দিক। কিন্তু আন্নাকে দ্রন্দিক বললেন, 'না, আমার মনে হয় প্রিন্সেস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ঘোড়ায় তাঁর উৎসাহ থাকার কথা নয়। তোমরা যাও, আমি প্রিন্সেসকে বাড়ি পে'ছি দেব আর কিছু কথাবাতা কইব' — ডল্লির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'যদি আপনার সেটা খারাপ না লাগে।'

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছ্ব ব্রিঝ না, আপনার কথায় আমি খ্র রাজি' — দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা বললেন খানিকটা অবাক হয়ে।

দ্রন্দিকর মৃথ দেখে তিনি ব্ঝতে পারছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে ওঁর কিছ; চাইবার আছে। ভূল হয় নি তাঁর। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই আহা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখে এবং আহা যে তাঁদের দেখতে বা কথা শ্নতে পাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে দ্রন্দিক শ্রু করলেন:

'আপনি ধরতে পেরেছিলেন যে আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?' হাসি-হাসি চোথে ডল্লির দিকে চেয়ে দ্রন্স্কি বললেন; 'আমি ভুল করক না যদি ধরি আপনি আলার বন্ধ,' — টুপি খুলে রুমাল বার করে তা দিয়ে মাখার টাক পড়তে শুরু করা জায়গাটা মুছলেন। কোনো উত্তর দিলেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শৃথের ভীত দ্বিউতে চাইলেন তাঁর দিকে। দ্রন্দিকর সঙ্গে একা হয়ে হঠাৎ ভারি আতংক হল তাঁর। হাসি-হাসি চোখ আর কঠোর মুখভাব ভয় পাওয়াচ্ছিল তাঁকে।

কী বিষয়ে দ্রন্দিক তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাইছেন, তা নিয়ে নানান অনুমান মাথায় খেলে গেল তাঁর: 'উনি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে বলবেন আর আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অথবা মন্দেকায় আল্লার জন্যে যাতে একটা বন্ধুমহল গড়ে দিই, তাই নিয়ে... কিংবা ভাসেনকা ভেন্লোভদ্কি আর আল্লার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নয়ত? হয়তবা কিটি সম্পর্কে, বলবেন যে নিজেকে তিনি দোষী মনে করছেন?' শুধ্ব যা খারাপ, তেমন স্বকিছ্ব ভেবে দেখলেন তিনি, কেবল অনুমান করতে পারেন নি কী নিয়ে দ্রন্দিক কথা বলতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে।

দ্রন্দিক বললেন, 'আলার ওপর আপনার প্রভাব অনেক, আপনাকে সে খুবই ভালোবাসে। আমায় সাহাষ্য কর্ন।'

ভীত সপ্রশন দ্ভিতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চাইলেন তাঁর তেজপ্বী ম্থের দিকে, যার ওপর কখনো সবটাতেই, কখনো জায়গায় জায়গায় রোদ এসে পড়ছিল লিপ্ডেন গাছের ছায়া ভেদ করে, কখনো আবার তা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল ছায়ায়। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন যে দ্রন্দিক আরো কিছ্ব বলবেন কিস্তু উনি নীরবে ন্ডির ওপর ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে চললেন তাঁর পাশে পাশে।

'আপনি যথন আমাদের এখানে এসেছেন, আন্নার প্রেনো বন্ধ্দের মধ্যে একমাত্র আপনি — প্রিন্সেস ভারভারাকে আমি হিসেবে ধরি না — তথন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এসেছেন আমাদের অবস্থাটা স্বাভাবিক ভেবে নয়, এসেছেন এই কারণে যে অবস্থাটার দ্বঃসহতা আপনি বোঝেন এবং সব সত্ত্বেও আন্নাকে ভালোবাসেন বলে তাকে সাহাষ্য করতে চান। আমি আপনাকে ঠিক ব্ঝেছি কি?' তাঁর দিকে তাকিয়ে দ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন।

'সে তো বটেই' --- ছাতা বন্ধ করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিস্কু...'

'না' — এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দ্রন্দিক অচেতন একটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভূলে গেলেন যে এতে করে তাঁর সঙ্গিনীকে তিনি একটা অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলছেন, তাঁকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে; 'আমার

চেয়ে বেশি করে, তীব্রভাবে আর কেউ অন্তব করে না আন্নার অবস্থার দ্বিবহতা। আপনি যদি আমায় হৃদয়বান প্রেহ্ বলে গণ্য করার সম্মান দেন, তাহলে আপনি সেটা ব্রববেন। এ অবস্থাটার জন্যে দায়ী আমি, তাই সেটা প্রাণ থেকে অন্তব করি।

'ব্বতে পারছি' — যে আন্তরিকতায় এবং দৃঢ়তায় দ্রন্দিক কথাটা বললেন, তাতে অজান্তে মৃদ্ধ হয়ে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'কিন্তু আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন বলেই আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন।' এবং যোগ করলেন, 'আমি ব্বতে পার্রছি সমাজে আন্নার অবস্থা অসহা।'

'সমাজটা নরক' — বিমর্ষ মৃখ গোঁজ করে দ্রুত বলে গেলেন দ্রন্দিক। 'পিটার্সবিংগে দ্বুসপ্তাহ থাকাকালে যে নৈতিক মর্মবেদনা সে ভোগ করেছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা করা যায় না... সেটা বিশ্বাস কর্বন, অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে, যতদিন আল্লার... বা আপনার প্রয়োজন থাকছে না সমাজের...'

'সমাজ !' ঘ্ণাভরে বললেন দ্রন্স্কি, 'সমাজে কী দরকার থাকতে পারে আমার...'

'ততদিন পর্যন্ত, আর এটা হতে পারে বরাবরের জন্যে — আপনারা সন্থী, নিশ্চিন্ত। আল্লাকে দেখে আমি বন্ধতে পারছি সে সন্থী, পন্রোপর্নর সন্থী, আমায় এটা সে বলেওছে' -- দারিয়া আলেক্ সান্দ্রভনা বললেন হেসে; কিন্তু বলতে গিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সন্দেহ হল, সত্যিই কি আল্লা সন্থী।

কিন্তু মনে হল দ্রন্স্কির কোনো সন্দেহ নেই ভাতে।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তার মর্মাযন্ত্রণাগনুলোর পর সেরে উঠেছে সে; সে সন্থী। বর্তমানে সে সন্থী। কিন্তু আমি?.. আমাদের কপালে যে কী আছে ভেবে ভয় হয়... মাপ করবেন, হাঁটতে চান?'

'না, মানে আমার কিছ্ব এসে যায় না।'

'তাহলে বস। যাক এখানে।'

তর্বীথির কোণে বাগানের বেণিতে বসলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, জন্সিক দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি সে সুখী' -- পুনরাব্তি করলেন তিনি আর

আলা যে স্থা নন এ সন্দেহ আরো বেশি পেয়ে বসল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে? আমরা ভালো করেছি নাকি থারাপ, সেটা অন্য প্রশন। কিন্তু দান পড়ে গেছে' — বললেন প্রন্দিক রুশ থেকে সরে গিয়ে ফরাসি ভাষায়, 'সারা জীবনের জন্যে আমরা বাঁধা। আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে বন্ধন সেই প্রেমে আমরা বাঁধা। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরো ছেলেপিলে হতে পারে আমাদের। কিন্তু আইন এবং আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে যে হাজার হাজার জটিলতা দেখা দিছে, সমস্ত দুঃখকডের পর এখন বিশ্রাম পেয়ে আলা সেগ্লো গ্রাহ্য করছে না, গ্রাহ্য করতে চায় না, সেটা আমি ব্রাধা। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার নয়, কারেনিনের। এই প্রবঞ্চনা আমি চাই না!' আপত্তির একটা সতেজ ভঙ্গি করে বললেন তিনি, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চাইলেন একটা বিমর্ষ জিজ্ঞাস্য দুণিটতে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছু বললেন না, শুধু চেয়ে রইলেন ভ্রন্তিকর দিকে। উনি বলে চললেন:

'আর কাল আমার যদি ছেলে হয়, আমার ছেলে, আইন অনুসারে তার উপাধি হবে কারেনিন, আমার উপাধি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হবে না, এবং আমাদের পরিবার যত স্থীই হোক, যত ছেলেপিলেই হোক না আমাদের, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার। সবাই ওরা কারেনিনের। আপনি ব্রেথ দেখুন এরকম অবস্থার কন্ট আর ভয়াবহতা! এ নিয়ে আলার সঙ্গে কথা বলাব চেন্টা করেছি। তাতে বিরক্ত হয় সে। সে বোঝে না, অথচ সব ব্যাপারটা আমি বলতে পারি না ওকে। এবার অন্য দিক থেকে দেখুন। আমি ওর প্রেমে স্থী, কিন্তু আমাকে তো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে! সে কাজ আমি পেয়েছি, তার জন্যে আমি গর্বিত এবং মনে করি যে দরবারে বা ফোজে আমার ভূতপূর্ব বন্ধ্রদের কাজের চেয়ে এটা মহনীয়। এখন কোনো সন্দেহই নেই যে আমার এ কাজটা বদলে ওদের কাজে আর যাব না। আমি এখানে, আমার ভিটেয় থেকে খার্টছি, এতে আমি স্থুণী সন্তুণ্ট, স্থের জন্যে আমাদের দরকার নেই আর কিছ্বর। এ কাজটা আমি ভালোবাসি। Cela n'est pas un pis-aller,\* ঠিক উল্টো...'

<sup>\*</sup> আব সেটা এই জন্য নয় যে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই (ফরাসি)।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করেছিলেন যে বক্তব্যের এই জায়গায় এসে উনি গ্রনিয়ে ফেলছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গু তিটা তিনি ভালো ব্রুতে পারছিলেন না, তবে টের পাচ্ছিলেন যে আল্লার কাছে প্রাণের যে কথাগ্নলো বলতে পারেন না, তা যখন বলতে শ্রন্ করেছেন, তখন সবটাই বলবেন এবং গ্রামাণ্ডলে তাঁর কাজের প্রশন্টাও আল্লার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাগ্নলোর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে।

একটু সচেতন হয়ে দ্রন্দিক বললেন, 'তাহলে আমি বলে যাই। প্রধান কথাটা এই যে কাজ করতে গিয়ে আমার এমন নিশ্চিত থাকা দরকার যে কাজটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, আমার উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু সেটা আমার নেই। কলপনা কর্ন এমন এক প্রেষের অবস্থা, যার আগে থেকে জানা আছে যে তার এবং তার প্রিয়তমা নারীর ছেলেমেয়েরা তার হবে না, হবে কে জানে কার, যে এই ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সঙ্গে। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

তিনি চুপ করে গেলেন স্পষ্টতই ভয়ানক উর্ত্তোজত হয়ে।

'তা ঠিক, আমি এটা ব্রুতে পারছি। কিন্তু আমা কী করতে পারে?' জিগ্যেস করলেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'হাাঁ, এতে আমি আমাদের কথাবার্তার উদ্দেশ্যে আসছি' — অতি কন্টে স্বৃদ্ধির হয়ে তিনি বললেন; 'আয়া পারে, এটা নির্ভার করছে তার ওপর... আমি যদি সন্তানকে পোষ্য নেবার জন্যে জারের কাছে আবেদন করি, তাহলেও দরকার বিবাহবিচ্ছেদ। আর এটা নির্ভার করছে আয়ার ওপর। ওর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদে রাজি — আপনার স্বামী একসময় ওকে রাজি করিয়েছিলেন, আমি জানি, এখনো সে আপত্তি করবে না। শৃথ্য ওকে লিখে জানাতে হবে। সে তখন সোজাস্বৃজি বলেছিল, আয়া যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে সে আপত্তি করবে না। বলাই বাহ্লা' — বিমর্য মুখে বললেন তিনি, 'এটা একটা ভন্ডের নিষ্ঠুরতা, যা হদয়হীন এই সবলোকেদের পক্ষেই সম্ভব। ও জানে যে ওর সম্পর্কে কোনো কথা মনে পড়লে কী কন্ট হয় আয়ার আর আয়াকে জানে বলেই তার চিঠি দাবি করছে। আমি ব্রিঝ আয়ার পক্ষে সেটা যন্তাশকর, কিন্তু কারণগ্রলো এক গ্রুত্বপূর্ণ যে দরকার passer pardessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne ct de ses

enfants.\* আমি নিজের কথা কিছু বলছি না, যদিও আমার পক্ষে এটা দ্বঃসহ, খ্বই দ্বঃসহ' — তাঁর কাছে দ্বঃসহ হচ্ছে বলে কার প্রতি মেন একটা শাসানির ভাব নিয়ে তিনি বললেন। 'তাই প্রিকেসস, নির্লজ্জের মতো আমি আপনাকে আমার ভরসাস্থল বলে ধরছি। ওকে চিঠি লিখে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার জন্যে ওকে ব্রিষয়ে সাহাষ্য কর্ন আমায়!'

'হাাঁ, সে তো বলা বাহনুলা' — চিস্তিতভাবে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে শেষ সাক্ষাংটা স্পদ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাঁর মনে। 'হাাঁ, সে তো বলা বাহনুলা' — আন্নার কথা মনে করে দঢ়ভাবে প্রনর্ত্তি করলেন তিনি।

'ওর ওপর আপনার প্রভাব খাটান, চিঠি লেখান ওকে দিয়ে। এ নিয়ে আমি ওকে কিছু বলতে চাই না, বলতে প্রায় পারিই না:'

'বেশ, আমি কথা কইব। কিন্তু ও নিজে কেন ভেবে দেখছে না?' বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল আন্নার চোখ কোঁচকানোর অন্তুত নতুন অভ্যাসটার কথা। তাঁর এও মনে পড়ল যে আন্না চোখ কোঁচকান ঠিক যখন কথাটা ওঠে জীবনের অন্তরতম দিক নিয়ে। 'ঠিক যেন নিজের জীবনের দিকে চোখ কোঁচকাচ্ছেন যাতে তার সবটা দেখতে না হয়' -- ভাবলেন ডল্লি। 'অবশ্য অবশ্যই আমি নিজের জন্যে আর আন্নার জন্যে কথা কইব ওর সঙ্গে' — দ্রন্দিকর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জ্বাব দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা, বাড়ি গেলেন।

### neen

ডল্লি এর আগেই ফিরেছেন দেখে আন্না তাঁর চোখের দিকে তাকালেন যেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, কিস্তৃ কথায় সেটা বললেন না।

বললেন, 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে গেছে। তোমায় আমায়

ভাবপ্রবণতার এই সব স্ক্রাতা পেরিয়ে যাওয়া: ব্যাপারটা আন্না আর তার
সম্ভানদের স্থে এবং ভাগ্য নিয়ে (ফরাসি):

একেবারেই দেখা হচ্ছে না। আশা করছি সন্ধেয় হবে। এখন আমার পোশাক বদলানোর জন্যে যাওয়া দরকার। মনে হয় তোমারও। ঘর তোলা দেখতে গিয়ে সবাই আমরা নোংরা মেখেছি।

ডল্লি গেলেন তাঁর ঘরে, হাসি পেল তাঁর। বেশভূষা করার কিছন্ই তাঁর ছিল না, কারণ তাঁর সেরা গাউনটা তিনি আগেই পরে আছেন; কিন্তু ডিনারের জন্য কিছন্টা সাজ করেছেন এইটে দেখাবার জন্য তিনি তাঁর গাউনটা ফিটফাট করতে বললেন দাসীকে, কফ আর ফিতে বদলে নিলেন, লেস স্কার্ফ দিলেন মাথায়।

'এইটুকুই আমি যা করতে পেরেছি' — হেঙ্গে তিনি বললেন আল্লাকে, ফের তৃতীয় একটি অসামান্য সাধারণ পোশাকে তিনি এসেছিলেন ডল্লির কাছে।

'হাাঁ, আমরা এখানে বড়ো খৃতখৃতে' — আন্না বললেন যেন নিজের সাজের ঘটার মাপ চেয়ে, 'তুমি এসেছ বলে আলেক্সেই এত খা্দি যা সে হয় প্রায় কদাচিং। নিশ্চরই ও তোমার প্রেমে পড়েছে' — তারপর যোগ করলেন তিনি: 'আর তুমি ক্লান্ত হও নি তো?'

ডিনারের আগে কিছ্ নিয়ে কথা বলার সময় ছিল না। ড্রায়ং-রুমে এসে তাঁরা দেখলেন ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির প্রিন্সেস ভারভারা আর কালো কোট পরা প্রুমের।ে স্থপতির পরনে ফ্রক-কোট। ডাক্তার আর গোমস্তার সঙ্গে ডাল্লর পরিচয় করিয়ে দিলেন ভ্রন্স্কি। স্থপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে।

মাড় দেওয়া শাদা টাই পরা মোটাসোটা খানসামা জবলজবলে চছিছেলো মুখে জানালে যে খাবার তৈরি। মহিলারা উঠলেন। দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে অনুরোধ করলেন আল্লা আর্কাদিয়েভনাকে বাহন্ল্যা করতে, নিজে গেলেন ডল্লির কাছে। তুশকেভিচের আগেই প্রিলেসস ভারভারার দিকে ভেন্লোভিদ্কি হাত বাড়িয়ে দিতে গোমস্তা আর ডাক্তারের সঙ্গে তুশকেভিচ গেলেন একা-একা।

ডিনার, ডাইনিং-র্ম, বাসনপত্ত, পরিচারকেরা, স্রা, খাদ্যদ্রব্য শৃধ্ব গ্রের নতুন বিলাসের অন্র্পেই নয়, মনে হল স্বকিছ্র চেয়েও তা বেশি নতুন আর বিলাসী। তাঁর কাছে নতুন এই বিলাসটা লক্ষ করলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর সংসারের ভার নেওয়া গৃহক্রী হিসেবে তাঁর জীবন্যাতার অনেক উধের্ব এই স্ব বিলাসের একটাও তাঁর সংসারে

দেখার আশা না র।খলেও আপনা থেকেই সমস্ত খ;টিনাটিতে মন দিলেন. ভাবলেন কে এ সব করেছে, এবং কিভাবে? ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি, তাঁর নিজের স্বামী, এমর্নাক সিভয়াজ্ স্কি এবং আরো বহু, যেসব লোককে তিনি জানেন, তাঁরা এ নিয়ে ভাবতেন না, সমস্ত সম্জন গৃহস্বামীই তাঁর অতিথিদের যা ভাবাতে চান, বিশ্বাস করতেন তাঁর কথায় যথা: এত চমৎকার যে আয়োজন হয়েছে, তাতে তাঁর, গৃহস্বামীর কোনো প্রয়াসই ছিল না, ওটা হয়েছে আপনা থেকেই। দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা তো জানেন যে এমনকি ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশের মন্ডও আপনা থেকে হয় না. তাই এমন জটিল ও অপূর্বে আয়োজনের পেছনে কারো সতর্ক মনোযোগ থাকার কথা। এবং আলেক্সেই কিরিলোভিচ যেভাবে টেবিলের দিকে দ্রণ্টিপাত করলেন, যেভাবে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন খানসামাকে, যেভাবে দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন মাছ-শর্বাজর নাকি মাংসের কোন স্পটা তাঁর পছন্দ, তা থেকে তিনি ব্রুবলেন যে সবই করা হচ্ছে এবং চলছে দ্বয়ং গৃহস্বামীর প্রয়াসে। এর জন্য ভেস্লোভদ্কির কৃতিত্ব যতটা, আন্নার কৃতিত্ব তার বেশি নয়। আন্না, স্ভিয়াজ্ স্কি, প্রিন্সেস আর ভেম্পোভস্কি -- স্বাই একই রক্মের অতিথি, তাঁদের জন্য যা আয়োজন করা হয়েছে, সানন্দে উপভোগ করছেন তা।

গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব আল্লা পালন করছিলেন কেবল কথাবার্তার ধারা পরিচালনায়। এবং অনতিবৃহৎ টেবিল, গোমস্তা আর স্থপতির মতো একেবারে ভিন্ন জগতের লোক, যারা অনভাস্ত এই বিলাসে সংকুচিত না হবার জন্য চেচ্চিত, সাধারণ কথাবার্তায় বেশিক্ষণ অংশ নিতে অক্ষম. তাঁদের নিয়ে কথোপকথনের যে ধারা স্থির করা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে খ্বই কঠিন আল্লা তা চালিয়ে যাড্ছিলেন তাঁর অভ্যন্ত মান্তাবোধে, স্বাভাবিকতায়, এমনকি আনন্দের সঙ্গে, যা লক্ষ করেছিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

তুশকেভিচ আর ভেন্লোভিন্ফি কিভাবে একলা নৌকো চালিয়ে গেছেন, কথাবার্তা হচ্ছিল তাই নিয়ে। পিটার্সাব্রের ইয়াখ্ট-ক্লাবে শেষবারের প্রতিযোগিতার কথা বলতে শ্রুর করলেন তুশকেভিচ। তাঁর কথায় ছেদ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্লা তৎক্ষণাৎ স্থপতিকে তাঁর নীরবতা থেকে বার করে আনবার জন্য ফিরলেন তাঁর দিকে।

'গতবার তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তারপর কত তাড়াতাড়ি দালান উঠেছে দেখে নিকোলাই ইভানিচ চমংকৃত' — স্ভিয়াজ্ফি সম্পর্কে বললেন তিনি; 'কিন্তু আমি নিজেই রোজ যাই আর কত তাড়াতাড়ি কাজ এগ্রচ্ছে দেখে অবাক হই রোজই।'

'হ্জ্বেরের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে' — হেসে বললেন স্থপতি (নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সগ্রদ্ধ স্কৃত্বির একটি মানুষ তিনি)। 'সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কাজের মতো নয়। সেখানে গাদা গাদা কাগজ সই করতে হয়, আর কাউণ্টকে আমি স্লেফ মতামত জানাই. একটু আলোচনা হয়, তিন কথাতেই সিদ্ধান্ত।'

'আমেরিকান পদ্ধতি' — হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।
'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে দালান তোলা হয় যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে...'

কথাবার্তা সরে গেল মার্কিন যুক্তরান্টে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গে, কিন্তু নীরবতা থেকে গোমস্তাকে বার করে আনার জন্য তক্ষ্মনি আন্না অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'ফসল তোলার যন্ত্রগন্নলো তুমি দেখো নি?' দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে জিগ্যেস করলেন তিনি: 'তোমার সঙ্গে যথন সাক্ষাৎ হয়, তথন দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। আমি নিজেই এই প্রথম দেখলাম।'

'কিভাবে কাজ করে ওগ্মলো?' জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'একেবারে কাঁচির মতো। একটা তক্তা আর ছোটো ছোটো বহ**্ব কাঁচি** তাতে। এইরকম।'

আন্না তাঁর স্কুনর অঙ্গুরীশোভিত শাদা হাতে ছ্বরি কাঁটা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। উনি নিশ্চয় ব্রাছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যায় কোনো ফল হচ্ছেনা; কিন্তু তিনি স্কুনর করে কথা কইছেন, হাত দ্বাখানাও তাঁর স্কুনর, এটা জানা থাকায় ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'কলম-কাটা ছ্ব্রির মতো অনেকটা' — আম্লার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কোঁতক করে বললেন ভেস্লোভস্কি।

আল্লা সামান্য হাসলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

'সত্যি কাঁচির মতো, তাই না কার্ল ফিওদরিচ?' গোমস্তাকে তিনি জিগ্যেস করলেন।

'O ja' — জবাব দিলেন জার্মান, 'Es ist ein ganz einfaches Ding'\* — এবং যন্ত্রের গঠনকৌশল বোঝাতে লাগলেন তিনি।

'এ যন্ত্র যে আঁটি বাঁধে না, এটা দ্বঃখের কথা' — বললেন স্ভিয়াজ্সিক,

\* ও হাাঁ, এটা নিতান্ত সাধারণ জিনিস (জার্মান)।

'ভিয়েনার প্রদর্শনীতে আমি তার দিয়ে আঁটি বাঁধতে দেখেছি, ওতে বেশি লাভ হত।'

'Es kommt drauf an... Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden'\* — নীরবতা থেকে ছাড়া পেয়ে জার্মান দ্রন্দিককে বললেন, 'Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht'\*\* — পকেটে যেখানে তিনি হিসাবপত্তর টুকে রাখতেন সেই পকেটবই আর পের্নাসলটা নেবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এখন ডিনার টেবিলে সেটা মনে পড়ায় এবং দ্রন্দিকর নির্ব্তাপ দ্ভিট লক্ষ করে ফান্ড হলেন। 'Zu complicirt, macht zu viel Klopot'\*\*\* -- মন্তব্য করলেন তিনি।

'Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots'\*\*\*\* — ভাসেনকা ভেস্লোভন্দিক বললেন জার্মানকে ব্যঙ্গ করে; 'J'adore l'allemand'\*\*\*\* — ফের সেই হাসি নিয়ে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে। 'Cessez'\*) — আন্না বললেন কগট কঠোরতায়।

'আর আমরা ভেবেছিলাম আপনাকে মাঠে দেখতে পাব, ভাসিলি সেমিওনিচ' — র্ম ডাক্তারটিকে বললেন আল্লা, 'আপনি গিয়েছিলেন সেখানে?'

'গিয়েছিলাম, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাই' — বিমর্ষ রসিকতা করে জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তার মানে আপনি বেশ একটু বেরিয়ে বেড়িয়েছেন।' 'চমংকার।'

'আর বৃদ্ধা কেমন আছে? আশা করি টাইফয়েড নয়?'

'ठाइॅफरराफ रहाक ना रहाक, ভालात मिरक यात्र ना।'

'কী দ্বংখের কথা!' এই বলে গাহ'স্থা লোকেদের সম্মান জানিয়ে আল্লা মন দিলেন অতিথিদের দিকে।

- \* সব দাঁড়াচ্ছে এইটেয় . তারেব দাম হিসেব করতে হয় (জার্মান)।
- এটা হিসেব করা যায়, হৢজৢৢর (জায়ান)।
- \*\*\* थएं। विश्व किंगेन, कार्यना श्व अत्नक (कार्यान)।
- \*\*\*\* আয় করতে চাইলে ঝামেলাও সইতে হবে (জার্মান)।
- \*\*\*\*\* জর্মান ভাষা খ্ব ভালোবাসি (ফরাসি)।
  - \*) থাম্ন (ফরাসি)।

'যাই বল্ন, আপনার কথামতো যন্ত্র বানানো মুশকিল, আশ্রা আর্কাদিয়েভনা' — রসিকতা করে বললেন স্ভিয়ান্ত্র্যিক।

'কেন মুশকিল, কিসে?' হেসে জিগ্যেস করনেন আন্না, সে হাসিতে বোঝা গেল যে যন্দের গঠনকোশল নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় মধ্র কিছু একটা ছিল যা স্ভিয়াজ্স্কিরও নজরে পড়েছে। অল্পবয়সী ছেনালির এই নতুন দিকটা ডল্লির ভালো লাগল না।

'কিন্তু বান্তুকর্ম সম্পর্কে আহ্না আর্কাদিয়েভনার যা জ্ঞান সেটা আশ্চর্য' -- বললেন তুশকেভিচ।

'নয়ত কী, কাল আমি থামের ভিৎ নিয়ে কথা বলতে শ্রুনেছিলাম আলা আর্কাদিয়েভনাকে' — বললেন ভেস্লোভস্কি, 'ঠিক না?'

'চারপাশে যখন এতকিছা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, তখন এতে অবাক হবার কিছা নেই' - - বললেন আলা; 'আর আপনি নিশ্চয় জানেন না কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখতে পেলেন যে আন্না আর ভেন্স্লোর্ভান্কর মধ্যে যে একটা লীলারঙ্গের স্কুর ছিল সেটা আন্নার ভালো লাগছিল না, ভাহলেও অনিচ্ছায় ধরা দিলেন তাতে।

এক্ষেত্রে দ্রন্দিক মোটেই লেভিনের মতো আচরণ করলেন না। ভেস্লোভিস্কির বাচালতায় তিনি স্পন্টতই কোনো গ্রুত্ব দেন নি, বরং উৎসাহ দিলেন রসিকতাটায়।

'তাহলে বল্বন ভেম্লোভম্কি, পাথর জোড়া লাগে কিসে?'

'সিমেশ্টে নিশ্চয়।'

'চমংকার! কিন্তু সিমেণ্ট কী জিনিস?'

'একতাল কাদার মতো... না, পর্টিঙের মতো' — ভেম্লোভস্কির উত্তরে হো হো করে হেন্দে উঠলেন সবাই।

বিষন্ন নীরবতায় নিমগ্ন ডাক্তার, স্থপতি আর গোমস্তা ছাড়া ভোজনরতদের আলাপ থামছিল না, কখনো তা পিছলিয়ে যাচ্ছিল, কখনো মোক্ষম খোঁচা মারছিল কাউকে। একবার দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা খ্বই আহত হয়েছিলেন, এত উর্ব্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে লাল হয়ে ওঠেন, পরে মনে করবার চেন্টা করেছেন অবাস্তর ও অপ্রীতিকর কিছ্ব বলেছিলেন কিনা। স্ভিয়াজ্ স্কি লেভিনের কথা তোলেন, তাঁর এই অস্কৃত মতামতের উল্লেখ করেন যে রুশা কৃষিকর্মে যন্ত ক্ষতিকর।

'শ্রীযুক্ত লেভিনকে জানার সোভাগ্য আমার হয় নি' — হেসে বলেন দ্রন্দিক, 'কিন্তু যে যন্ত্রগ্রেলাকে তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন, সেগ্রেলা সম্ভবত তিনি কখনো দেখেন নি, আর দেখে পরখ করে থাকলেও সেটা ওপর-ওপর, এবং রুশী যন্ত্র, বিদেশী নয়। এখানে মতামত আসতে পারে কোখেকে?'

'মোটের ওপর তুর্কী মতামত' — আম্লার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন ভেস্লোভস্কি!

'আমি ওঁর মতামত সমর্থন করতে যাচ্ছি না' — লাল হয়ে বলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে উনি অতি স্নিশিক্ষিত লোক, এখানে থাকলে কী জবাব দিতে হবে সেটা তিনি নিজেই জানতেন, আমি জানি না।'

'ওকে আমি ভারে ভালোবাসি, খ্বই বন্ধ আমরা' — সদয় হাসি হেসে বললেন দিভয়াজ্ দিক, 'Mais pardon, il est un petit peu toqué\*; যেমন জেমস্ত্রভো প্রশাসন আর সালিসী আদালতকে সে মনে করে নিম্প্রয়োজন, তাতে যোগ দিতে চায় না।'

'এটা আমাদের রুশী উদাসীন্য' — বোঁটার ওপর বসানো পাতলা একটা পাত্রে বরফ জল ঢালতে ঢালতে বললেন দ্রন্দিক, 'আমাদের অধিকার হেতু যেসব দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা অন্ভব না করে এ সব দায়িত্ব অস্বীকার করা।'

নিজের দায়িত্ব পালনে ওঁর চেয়ে বেশি কঠোর লোক আমি দেখি নি' -দ্রন্দিকর এই শ্রেষ্ঠাত্তের সারে তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন দারিয়া আলেক সান্দ্রভনা।

'বিপরীতপক্ষে আমি' — কথাটায় কেন জানি রীতিমতো খোঁচা খেয়ে দ্রন্দিক বলে চললেন, 'বিপরীতপক্ষে আমি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমায় সম্মানী সালিসী বিচারক নির্বাচিত করায় আমি নিকোলাই ইভানিচের নিকট (দিভয়াজ্ দ্বিককে দেখালেন তিনি) আত কৃতজ্ঞ। অধিবেশনে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে চাষীর মামলা শোনা আমি আর যাকিছ্ব করতে পারি তার মতোই সমান গ্রুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমায় যদি পরিষদ সদস্য করা হয়, তাহলে সেটা আমার সম্মান বলে জ্ঞান করব। ভূম্বামী হিশেবে যেসব স্ববিধা আমি ভোগ করি তা পরিশোধ করতে পারব এই

কন্তু মাপ করবেন, কিছন্টা উন্তটত্ব ওর আছে (ফরাসি)।

দিয়ে। দ্ঃখের বিষয়, রাজ্রে বৃহৎ ভূস্বামীদের যে গ্রেছ থাকা উচিত সেটা বোঝা হচ্ছে না।'

দ্রন্দিক নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে নিজের ন্যায্যতা সম্পর্কে যেভাবে নিশ্চিন্তে কথা বলে যাচ্ছিলেন, সেটা শ্বনতে অস্কৃত লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। তাঁর মনে পড়ল একেবারে বিপরীত দৃষ্টিধারী লেভিনও নিজের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে একইরকম দ্টভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিস্কু লেভিনকে ভালো লাগে তাঁর, তাই তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন।

'তাহলে পরের অধিবেশনে আপনার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউণ্ট?' দ্ভিয়াজ্দিক বললেন; 'তবে রওনা দিতে হবে আগে যাতে আটই ওখানে পেশিছে যান। সম্ভবত আমার কাছে আসার সম্মান দেবেন কি আমায়?'

'তোমার beau-frère-র সঙ্গে অমি খানিকটা একমত' — আলা বললেন: 'শ্ধ্র উনি যা ভাবছেন সেভাবে নয়' - হেসে যোগ করলেন তিনি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ইদানীং আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে বড়ো বেশি। আগে যেমন রাজপ্র্যুষেরা ছিল এত বেশি যে প্রতিটি কাজের জন্যে একজন করে বরান্দ হত, এখন তেমনি এই সব সামাজিক কর্মকর্তা। আলেক্সেই এখানে আছে ছয় মাস, কিস্তু ইতিমধ্যেই মনে হয় ও পাঁচটা কি ছ'টা সামাজিক সংস্থার সদস্য - ট্রাস্টি, জজ, পরিষদের সদস্য, জ্রির, ঘোড়া নিয়ে আরো কী-একটা ব্যাপার। Du train que cela va\* সমস্ত সময় যায় এর পেছনে। এই সব ব্যাপার এত বেশি যে আমার ভয় হয় যে ওগ্রেলা কেবল একটা বাহ্যিক কৃত্যে দাঁড়াচ্ছে। আপনি কতগ্রলো সংস্থার সদস্য নিকোলাই ইভানিচ?' স্ভিয়াজ্সিককে জিগোস করলেন তিনি, 'মনে হয় কডিটার বেশি! তাই না?'

আন্না কথাগ্নলো বলছিলেন ঠাট্টা করে, কিন্তু তাঁর স্বরে ধরা যাচ্ছিল বিরক্তি। আন্না আর দ্রন্দিককৈ মন দিয়ে লক্ষ করে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তক্ষ্মিন টের পেয়েছিলেন সেটা। এও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে এই কথাবার্তাটার সময় দ্রন্দিকর মুখভাব হয়ে ওঠে গ্রুত্বর, একরোখা। এইটে লক্ষ করে এবং প্রিন্সেস ভারভারা যে কথার মোড় ঘ্রিয়ে দেবার, জন্য তাড়াতাড়ি করে পিটার্সবির্গের কথা পাড়লেন তা দেখে, এবং বাগানে

এই ধরনের জীবনযান্তার কল্যাণে (ফবাসি)।

দ্রন্দিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয় বলছিলেন তা মনে পড়ায় ডল্লি ব্রুলেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এই প্রশ্নটার সঙ্গে আহা ও দ্রন্দিকর মধ্যে কী-একটা গোপন কলহ জড়িয়ে আছে।

খাদ্য, স্ক্রা, পরিবেশন — সবই অতি চমংকার, কিস্থু আন্স্টোনিক ডিনার আর বলনাচে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা দেখেছেন তেমনি, যাতে তিনি অনভান্ত হয়ে উঠেছেন, যাতে থাকত সেই একই নৈর্যাক্তকতা আর চাপের ভাব; তাই সাধারণ একটা দিনে অল্প কয়েকজনের জন্য এই সব পারিপাট্য বিছছিরি লাগল তাঁর!

ডিনারের পর বারান্দায় বসলেন সবাই। তারপর শুরু হল লন টেনিস थिला। थिलाशाएता पूरे पत्न छात्र शरा तिरा पाँए।तन समण्य ७ स्तान করা ক্রকেটগ্রাউন্ডে, সোনালী খ্রাটিতে টাঙানো নেটের দুই পাশে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা খেলে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকখন খেলাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুর্ঝাছলেন না, আর যখন বুঝলেন তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিম্সেস ভারভারার কাছে গিয়ে বসে শুধু দেখতে লাগলেন খেলোয়াড়দের। তাঁর পার্টনার তুশকেভিচও খেলা ছেড়ে দিলেন; কিন্তু অন্যান্যেরা খেলা চালিয়ে গেলেন অনেকখন। স্ভিয়াজ্যাস্কি আর দ্রন্দিক দ্ব'জনেই খেলছিলেন চমংকার এবং গ্রুত্ব দিয়ে। তাঁদের দিকে পাঠানো বলের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাথছিলেন তাঁরা, দেরি বা তাড়াহ্মড়ো ना करत पुरु ছु: ए योष्डिलन जात निर्क, वलपात लाकिरत उठात अरभका করছিলেন, তারপর র্যাকেটের নিখৃত ও অব্যর্থ ঘায়ে সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন নেটের ওপর দিয়ে। সবচেয়ে খারাপ খেলছিলেন ভেম্লোভাঁস্ক। বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তিনি, তবে নিজের ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখছিলেন খেলোয়াডদের। থামছিল না তাঁর হাসি আর চিৎকার। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য পারুষদের মতো তিনি তাঁর ফ্রক-কোট খুললেন, भाषा भार्षे পরে, ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে, সুন্দর বিশাল দেহে দমকা মেরে দোড়োদোড়ি করে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিলেন মনে।

সে রাতে ঘ্রমাবার জন্য বিছানায় শ্রে চোথ ম্দতেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ক্রমেটগ্রাউন্ডে ছ্টোছ্টি করতে দেখছিলেন ভাসেনকা ভেস্লোভস্কিকে।

থেলার সময়টায় কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন খারাপ ছিল। ভাসেনকা ভেস্লোভস্কি আর আল্লার মধ্যে যে একটা চটুলতা চলছিল, আর শিশ্ব সম্ভান ছাড়া বয়স্করা বাচ্চাদের খেলা খেললে যেরকম অস্বাভাবিক মনে হর, তেমন একটা সাধারণ অস্বাভাবিকতা — এর কোনোটাই তাঁর ভালো লাগে নি। কিন্তু অন্যদের মনঃক্ষ্ম না করা আর কোনোক্রমে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার খেলায় যোগ দিলেন এবং ভান করলেন খেন ফুর্তি পাচ্ছেন তিনি। সেদিন সারা সময়টা তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি থিয়েটারে নেমেছেন আর তাঁর খারাপ অভিনয়ে নাটকটাই মাটি হয়ে যাছে।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই ভেবে এসেছিলেন যে ভালো লাগলে দ্'দিন থাকবেন। কিন্তু সন্ধ্যায়, খেলার সময় তিনি ছির করলেন চলে যাবেন পরের দিনই। মায়ের যে যন্ত্রণাকর ঝামেলাগ্বলোকে তিনি এখানে আসার সময় রাস্তায় এমন ঘ্ণা করেছিলেন, একটা দিন তা ছাড়াই কাটার পর এখন তারা দেখা দিল অন্য আলোয়, সেই ঝামেলাগ্বলোই টানছিল তাঁকে।

সান্ধ্য চা আর নৈশ নৌকাবিহারের পর দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যখন একা ঢুকলেন তাঁর ঘরে, পোশাক ছেড়ে রাতের জন্য পাতলা হয়ে আসা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, মনটা অনেক হালকা লাগল তাঁর।

আন্না এখন তাঁর কাছে আসবেন এটা ভেবে তাঁর এমনকি খারাপই লাগছিল। চাইছিলেন নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে একা থাকতে।

# ॥ २०॥

ডাল্ল শাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রাতের পোশাকে আলা এলেন তাঁর কাছে।

গোটা দিনটা বার কয়েক তাঁর প্রাণের কথা বলতে চেয়েছিলেন আয়া,
কিস্তু দ্বানারটে কথা বলেই থেমে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন: 'সে পরে হবে,
তুমি আমি একলা হলে বলব। কত কথা তোমায় বলার আছে আমার।'
এখন ওঁরা একলা, কিস্তু আয়া ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।
জানলার কাছে বসে তিনি ডিল্লির দিকে চেয়ে রইলেন, প্রাণ থেকে
কথাবার্তার যে ভাওার অফুরস্ত লেগেছিল, মনে মনে তা হাতড়াতে লাগলেন
কিস্তু কিছ্ই খাজে পাচ্ছিলেন না। এই ম্হুতে তাঁর মনে হচ্ছিল যে
বলা হয়ে গেছে সবই।

'তা কিটি কেমন আছে?' গভীর শ্বাস ফেলে দোষী-দোষী ভাব নিয়ে ডিল্লির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'আমায় সতি্য করে বলো তো ডল্লি. আমার ওপর সে রাগ করে আছে কি?'

'রাগ? মোটেই না' — হেসে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'কিন্তু আমায় দেখতে পারে না, ঘেন্না করে?'

'না. না! তবে জানে। তো এটা ক্ষমা করে না কেউ।'

'হাাঁ, তা ঠিক' — মুখ ফিরিয়ে, খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আহ্না বললেন, 'কিস্থু আমার দে।ধ ছিল ন। আর কেই-বা দোষী? দোষী কী জিনিস? হতে পারত কি অন্যরকম? কি মনে করো তুমি? তুমি স্থিভার স্থানও, এ কি হতে পারত?'

'সত্যি জানি না। তবে তুমি আমায় বলো...'

'হাাঁ, বলব, কিন্তু কিটির প্রসঙ্গটা আমরা শেষ করি নি এখনো। ও কি সুখী? লোকে বলে, লেভিন চমংকার লোক।'

'শব্ধব্ চমংকার বললে কম বলা হয়। ওঁর চেয়ে ভালো লোক আমি আব দেখি নি।'

'আহ্ কী যে আনন্দ হচ্ছে! ভারি আনন্দ হচ্ছে! শুধু চমংকার বললে কম বলা হয়' — পুনরুক্তি করলেন আমা।

ডল্লি হাসলেন।

'কিন্তু নিজের কথা তুমি বলো আমায়। তোমার সঙ্গে লম্বা কথাবার্তা আছে। বাগানে আমরা...' কিন্তু দ্রন্স্কিকে কী নামে উল্লেখ করবেন ভেবে পেলেন না ডল্লি। কাউণ্ট বা আলেক্সেই কিরিলোভিচ — দ্টো নামেই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল অস্বস্থিকর।

'আলেক্সেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো' — আল্লা বললেন, 'কী নিয়ে কথা হয়েছে তাও আমি জানি। কিন্তু তোমায় আমি সোজাস্কিজিগ্যেস করতে চাই. আমার সম্পর্কে, আমার জীবনটা সম্পর্কে কী ভাবো তুমি?'

'এমন হঠাৎ করে বলি কিভাবে? সতিঃ আমি জানি না।'

'না, তাহলেও বলো... তুমি আমার জীবন দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভূলো না যে এটা দেখছ গ্রীন্মে, তুমি যখন এলে আমরা একা ছিলাম না... কিন্তু আমরা এসেছিলাম বসপ্তের একেবারে গোড়ার, ছিলাম নিতান্ত একা-একা, থাকবও আবার একা, এর চেয়ে ভালো কিছ্য আমি কামনা কবি না। কিন্তু কল্পনা করে দ্যাখো, আমি থাকছি একা, ওকে ছাড়া, একা, আর সেটা ঘটবে... সর্বাকছ্ম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা ঘটবে ঘন ঘন ওর অর্ধেকটা সময় কাটবে বাড়ির বাইরে' --- উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি, সরে এসে বসলেন ডল্লির কাছে।

ডল্লি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আহা বললেন, 'বলাই বাহ্নুল্য, বলাই বাহ্নুল্য, ওকে আমি আটকে রাখব না জ্যের করে, এখনো আটকে রাখছি না। ঘোড়দৌড় হচ্ছে, ওর ঘোড়া দৌড়বে, ও চলল। তাতে আমি খ্বই খ্নিশ। কিন্তু তুমি আমার কথাটা ভাবো, কল্পনা করো আমার অবস্থাটা... যাক গে, ও বলে কী হবে!' হাসলেন আলা; 'তা কী সে বললে তোমায়?'

'সে যা বললে সেটা আমিও তোমায় বলতে চাই, ওর ওকালতি করা আমার পক্ষে সহজ: আমি বলতে চাই, উপায় কি নেই, এ কি হয় না…'—থতোমতো খেলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তোমার অবস্থাটা শোধরানো, ভালো করার উপায় নেই কি?.. তুমি জানো কিভাবে আমি দেখছি... তব্ও যদি উপায় থাকে. তোমার বিয়ে করা উচিত...'

তার মানে বিবাহবিচ্ছেদ?' আল্লা বললেন; 'জানো, পিটার্স'ব্রেগ একমাত্র যে নারী আমার কাছে এসেছে সে বেট্ রি ত্ভেম্কায়া। তুমি চেনো তাকে? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe.\* অতি জঘন্য উপায়ে স্বামীকে প্রতারণা করে সে সম্পর্ক পেতেছিল তুশকেভিচের সঙ্গে। আর সেই কিনা আমায় বললে যে আমার অবস্থাটা যতক্ষণ বিশৃংখল থাকছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাথতে চায় না। ভেবে, না যে আমি ওর সঙ্গে তুলনা করলাম... আমি তোমায় তো জানি, বোন। ওটা আপনা থেকে কেমন মনে পড়ে গেল... তা ও কী বললে তোমায়?' প্রেনরাব্রি করলেন তিনি।

'বললেন যে তোমার জন্যে, নিজের জন্যে কণ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি হয়ত বলবে এটা স্বার্থপিরতা, কিন্তু অতি সঙ্গত এবং উদার স্বার্থপিরতা! উনি চান প্রথমত নিজের মেয়েকে বৈধ করতে আর তোমার স্বামী হতে, তোমার ওপর অধিকার পেতে।'

'আমার অবস্থায় কোন স্ত্রী, কোন ক্রীতদাসীর পক্ষে সম্ভব আমর্গ্র মতো ক্রীতদাসী হওয়া?' বিমর্ষ কন্ঠে বাধা দিলেন তিনি।

<sup>\*</sup> ম্লত এটি এক ব্যভিচারিণী নারী (ফরাসি)।

'প্রধান যে জিনিসটা উনি চাইছেন... উনি চাইছেন তুমি যেন কষ্ট না পাও।'

'সে অসম্ভব। তারপর?'

'তারপর অতি ন্যায়সঙ্গত একটা জিনিস — উনি চান তোমাদের ছেলেমেয়েদের যেন বৈধ নাম থাকে।'

াকিসের আবার ছেলেমেয়ে?' ডাল্লর দিকে না তাকিয়ে চোখ কুচকে বললেন আমা।

'আনি আর ভবিষাতে যারা আসবে...'

'ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ছেলেমেয়ে আমার আর হবে না।' 'হবে না বলছ কেমন করে?..'

'হবে না কারণ আমি তা চাই না।'

এবং নিজের সমস্ত অন্থিরতা সত্ত্বেও ডল্লির মুখে একটা সরল কোত্ত্ল, বিষ্ময় আরু আতংক দেখে হাসলেন তিনি।

'আমার অস্থের পর ডাক্তার বলেছে আমায়...'

'হতে পারে না!' বিস্ফারিত চোথে ডল্লি বললেন। তাঁর কাছে এটা এমন একটা উদ্ঘাটন যার পরিণাম আর থতিয়ান এতই বৃহৎ যে প্রথম মৃহত্প্র্লাতে টের পেতে হয় যে সবটা বৃবেষ উঠতে পারা অসম্ভব, তার জন্য অনেক, অনেক ভেবে দেখতে হবে।

পরিবারে কেন মাত্র একটি বা দুটি শিশ্ব থাকে এই যে রহস্যটা আগে তাঁর কাছে ছিল দুর্বোধ্য এই উদ্ঘাটন তা পরিষ্কার করে দিয়ে এত ভাবনা, চিন্তা আর পরস্পরবিবাধী ভাবাবেগেব উপলক্ষ হয়ে উঠল যে ডল্লি কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন আলার দিকে। আজ রাস্তায় আসতে আসতে তিনি যার স্বপ্ন দেখছিলেন, ব্যাপারটা তাই-ই, কিন্তু সেটা যে সম্ভব তা এখন জেনে আতংক হল তাঁর। মনে হল বড়ো বেশি জটিল প্রশেনর এ এক সহজ্ঞ উত্তর।

'N'est ce pas immoral?'\* কিছ**্কণ** চুপ করে থেকে শ্ধ্ এইটুকুই বলতে পারলেন তিনি।

এটা কি নীতিবিগহিতি নয়? (ফরাসি।)

'কেন? ভেবে দ্যাখো, দ্বয়ের একটা আমায় বেছে নিতে হবে: হয় গর্ভবতী হওয়া, তার মানে অস্কৃতা, নয় শ্বামীয় বন্ধ, সিখ হওয়া, যতই হোক শ্বামীই তো' — ইচ্ছাকৃত একটা অগভীর লখ্ম স্বরে আমা বললেন।
'তা বটে, তা বটে' — যে য্তিগ্বলো দিয়ে আগে নিজেকে ব্রিয়েছিলেন তা শ্বনে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। তবে এখন আর তাতে আগের প্রতায় ছিল না।

'তোমার, অন্যদেরও' — ডিল্লের ভাবনাটা অনুমান করেই যেন বললেন আল্লা, 'এতে এখনো সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে... তুমি ব্বে দ্যাখো. আমি দ্বা নই; ও আমায় ভালোবাসছে, ভালোবাসবে যতদিন ভালোবাসা আছে। তাহলে, কী দিয়ে আমি ওর ভালোবাসা ধরে রাখব? এইটে দিয়ে?'

শাদা হাত দু'খানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উদরের সামনে।

উত্তেজনার মৃহত্রগন্তায় যেমন হয়, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ভাবনা আর স্মৃতি ভিড় করে এল দারিয়া আলেক্সান্দুভনার মনে। তিনি ভাবলেন, 'আমি স্থিভাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি নি; সে চলে যায় অন্যদের কাছে। প্রথম যেটির জন্যে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেটি সর্বদা স্কুদরী হাসিখানি থেকেও তাকে ধরে রাখতে পারে নি। সে তাকে তাগে করে যায় অন্যের কাছে। আলা সতিই কি ভাবে সে এই দিয়ে কাউণ্ট ভ্রন্দিককে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে? উনি যদি এটাই চান, তাহলে আরো প্রাণোচ্ছল আর মনোহর প্রসাধন আর ঠাক-ঠমক তিনি খাজে পাবেন। আলার নম বাহ্ যত ধবধবে, যত অপর্পেই হোক যত স্কুদরই হোক তাঁর স্কুডৌল দেহবল্লরী, কালো চুলের মধ্যে থেকে তাঁর এই আতপ্ত আনন, আরো বেশি স্কুদরীকে ভ্রন্দিক পাবেন, যেমন খাজে পায় আমার জঘন্য, কর্ণ, প্রিয়তম স্বামী।'

কোনো কথা না বলে ডাল্ল শ্বে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। আপত্তিজ্ঞাপক এই দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করে আন্না তাঁর কথা চালিয়ে গেলেন। আরো ব্বক্তি ছিল তাঁর হাতে আর তা এতই জোরালো যে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'তুমি বলছ এটা খারাপ? কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার' — বলে চললেন আন্না, 'তুমি ভূলে যাচ্ছ আমার অবস্থাটা। সন্তান আমি চাইতে পারি কেমন করে? প্রসবকন্টের কথা বলছি না, ওতে আমার ভর নেই। ভেবে দ্যাখো, কী হবে আমার শিশ্ব? অপরের উপাধিধারী অভাগা।

জন্মের মুহুর্ত থেকেই তাদের পড়তে হবে মা, বাপ, নিজের জন্মের জন্যেই লক্ষা পাবার আর্বাশ্যকতায়।'

'এইজনোই তো দরকার বিবাহবিচ্ছেদ।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথায় কান দিলেন না। যেসব যুক্তি দিয়ে নিজেকে তিনি বহুবার বুঝিয়েছেন, তা সবটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর।

'দ্বনিয়ায় অভাগাদের জন্ম না দেবার জন্যে যদি তা ব্যবহার না করি, তাহলে কেনই-বা বিচারবৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে আমায়?'

ডিল্লির দিকে ঢাইলেন তিনি, কিন্তু উত্তর না পেয়ে বলে গেলেন:
'এই সব অভাগা শিশ্বদের কাছে আমি সর্বদা নিজেকে অপরাধী জ্ঞান
করতাম। ওরা যদি না থাকে, তাহলে অন্ততপক্ষে ওরা অভাগা নয়, আর
যদি অভাগা হয়, তাহলে একা আমিই দোষী।'

এগনলো ঠিক সেই যুক্তি যা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেই নিজের কাছে উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগনলো শন্নে তিনি ব্রুতে পারিছলেন না কিছু। ভাবলেন, 'যে জীবেরা নেই, তাদের কাছে দোষী হওয়া যায় কেমন করে?' হঠাং তাঁর মনে এল, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্ভব কি যাতে তাঁর আদরের দ্বলাল গ্রিশার পক্ষে আদৌ না জন্মানো ভালো হত? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিদঘ্টে, এত অন্তুত লাগল যে ঝাঁক বে'ধে আসা এই উন্মাদ ভাবনাগনলোর তালগোলটাকে তাড়াবার জন্য মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'না, আমি জানি না, এটা ভালো নয়' — মুখে বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে শুধ্য এইটুকু বললেন তিনি।

'হাাঁ, কিন্তু তুমি ভূলো না কে তুমি, কে আমি... তা ছাড়া' — নিজের যুক্তির বিভব আর ডপ্লির দৈন্য সত্ত্বেও এটা যে ভালো নয় সেটা যেন স্বীকার করে তিনি যোগ দিলেন, 'প্রধান কথাটা তুমি ভূলো না যে আমি এখন তোমার অবস্থায় নেই। তোমার কাছে প্রশন হল, চাও কি যে ছেলে আর না হোক, আমার কাছে প্রশন, চাই কি ছেলে হোক? দ্ব'য়ের মধ্যে অনেক তফাং। বুঝতে পারছ, আমার অবস্থায় এটা আমি চাইতে পারি না।

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আপত্তি করলেন না। হঠাং তিনি অন্দ্রভব করলেন যে আমার কাছ থেকে তিনি এত দুরে সরে গেছেন যে তাঁদের মধ্যে কতকগুলো প্রশেন তাঁরা কখনোই একমত হবেন না, তার কথা না তোলাই ভালো। 'সেই জন্যেই তো যদি সম্ভব হয়, তোমার অবস্থাটা ঠিক-ঠাক করে নেওয়া আরো বেশি দরকার' — বললেন ডল্লি।

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়' - হঠাৎ আন্না বললেন একেবারে অন্যরকম একটা কণ্ঠস্বরে, মৃদ্মু, বিষয়।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি শ্লেছি যে তোমার স্বামী রাজি।'
'ডিলি! এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ, বলব না' — আমার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা; 'আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে তুমি সবকিছা দেখছ বেশি বিষাদের দ্ভিটতে।'

'আমি? একেবারে নয়। আমি খ্ব ফুর্তিতে, স্বথে-স্বচ্ছন্দে আছি। তুমি দেখেছ, je fais des passions.\* ভেস্লোভস্কি...'

'হাাঁ, সভ্যি বলতে কি, ভেদেলাভিদ্কির হালচাল আমার ভালো লাগে নি' — কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরে না! এতে আলেক্সেইকে একটু স্কুস্কুড়ি দেওয়া হয়, তার বিশি কিছু নয়; একেবারে খোকা, প্ররোপ্রির আমার হাতে; আমার যেমন খ্লি তেমনি ওকে চালাই, ব্ঝেছ! ও ঠিক তোমার গ্রিশার মতো... ডল্লি! হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটালেন তিনি, 'তুমি বলছ আমি সর্বাকছ্ দেথছি বিষাদের দ্ভিতৈ। তুমি ব্ঝতে পারবে না। এটা বড়ো বেশি ভয়ংকর। আদৌ কিছু না দেখার চেন্টা করি আমি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় দেখা দরকার। যা সভব, দরকার তেমন সর্বাকছত্ত্ব করা।'

'কিন্তু কী সম্ভব? কিছুই না। বলছ যে আলেক্সেইকে বিয়ে করা দরকার আর সে কথা ভাবছি না। আমি তা ভাবছি না!!' প্নর্কুতি করলেন তিনি, রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তিনি তাঁর লখ্ চলনে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়, থামছিলেন মাঝে মাঝে। 'আমি ভাবছি না? এমন একটা দিন, একটা ঘণ্টাও যায় না, যখন আমি ভাবি নি আর ভেবেছি বলে আক্ষেপ করি নি... কেননা ও

<sup>💌</sup> আমার সাফল্য আছে (ফরাসি)।

নিয়ে ভাবনা আমায় পাগল করে দিতে পারে। পাগল করে দেয়' প্রনরাব্ত্তি করলেন তিনি। 'যখন এ নিয়ে ভাবি, মর্ফিয়া ছাড়া ঘ্রমতে পারি না। বেশ, শাস্তভাবে কথা বলা যাক। আমায় বলা হচ্ছে বিবাহ্ বিচ্ছেদ। প্রথমত, আমায় উনি সেটা দেবেন না। উনি এখন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কবলস্থ।'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সহান্ত্রতিতে কাতর মন্থে চেয়ারে সিধে হয়ে বসে পাদচারণরত আল্লাকে দেখছিলেন মাথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

মাদ্রস্বরে বললেন, 'তাহলেও চেষ্টা করা দরকার।'

'ধরে নিচ্ছি চেণ্টা করা গেল' — হাজার বার ভেবে দেখা প্রায় ঠোঁটস্থ একটা চিন্তা প্রকাশ করে বললেন তিনি; 'এর অর্থ', যে আমি ওঁকে মহান্ত্ব বলে মনে করলেও ঘ্ণা করি, তবে তাঁর কাছে দোষী বলে মেনে নিই -- সেই আমাকে হীন হতে হবে ওঁকে চিঠি লেখার জন্যে... বেশ. ধরা যাক আমি নিজের ওপর জাের খাটিয়ে এটা করলাম। হয় পাব অপমানকর জবাব নয় সম্মতি। বেশ, নয় সম্মতিই পেলাম...' আয়া এই সময় ঘরের দ্র কোণটায় থেমে বাস্ত হলেন জানলার পর্দা নিয়ে, 'সম্মতি আমি পেলাম, কিন্তু ছে... ছেলে? ছেলেকে তাে ওরা দেবে না আমায়। আমাকে ঘেয়া করে ও বড়াে হবে বাপের কাছে, যাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি ব্রেথ দ্যাখা, দ্রিট প্রাণী, সেরিওজা আর আলেক্সেই দ্রুজনকেই আমি সমান ভালােবাসি, নিজের চেয়েও বেশি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দুই হাতে বুক চেপে তিনি দাঁড়ালেন ডল্লির সামনে। শাদা ড্রেসিং-গাউনে তাঁর মুতিটা মনে হল বড়ো বেশি লম্বা-চওড়া। মাথা নিচু করে তিনি তাঁর চকচকে সজল চোখে মাঝে মাঝে চাইছিলেন ছোটোখাটো, বোগা, তালিমারা গাউন আর নৈশ টুপিতে কর্ণ ডল্লির দিকে, যিনি ব্যাকুলতায় কাঁপছিলেন।

শব্ধন এই দ্বিট প্রাণীকেই আমি ভালোবাসি আর একটায় নাকচ হয় অন্যটা। ওদের আমি মেলাতে পারছি না, আর শব্ধ এইটেই আমার চাই। এটা যদি না হয়, তাহলে আর সবে বয়েই গেল। সব, সবকিছনতে। যে ক'রে হোক এর একটা শেষ হবে, তাই এ সম্পর্কে আমি বলতে পারি না, বলতে ভালোবাসি না। তাই আমায় ধিক্কার দিও না, কোনো দোষ ধ'রো না আমার। আমার যে কত জন্মলা, তোমার পবিশ্বতায় তার সবটা তুমি ব্কতে পারবে না।

কাছে এসে তিনি বসলেন ডল্লির পাশে, দোষী-দোষী মুখে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর হাতটা টেনে নিলেন।

'কী তুমি ভাবছ? কী তুমি ভাবছ আমার সম্পর্কে? ঘেন্না ক'রো না আমায়। ঘেন্নার আমি যোগা নই, একান্তই হতভাগা আমি। হতভাগা কেউ থাকলে সে আমি' — এই বলে ডল্লির দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে তিনি কে'দে ফেললেন।

ডল্লি যথন একা হলেন, প্রার্থনা সেরে বিছানায় শ্লেনে। আলার সঙ্গে যথন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জন্য সতিটেই বড়ো কন্ট হচ্ছিল তাঁর। কিস্তু এখন তাঁর কথা তিনি চেন্টা করেও ভাবতে পারলেন না। বাড়ি আর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল বিশেষ একটা নতুন মাধ্যে, কেমন একটা নতুন ঔজ্জ্বলো। তাঁর এই জগংটা তাঁর কাছে মনে হল এত আপন আর মধ্র যে এর বাইরে কিছ্বতেই একটা দিনও কাটাতে রাজি নন তিনি, স্থির করলেন অবশ্য-অবশাই চলে যাবেন পরের দিনই।

আন্না ওদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটা পানপাত্তে কয়েক ফোঁটা ওষ্ট্রধ ঢাললেন, যার প্রধান ভাগটা মির্ফিয়া। সেটা খেয়ে নিশ্চল হয়ে কয়েক মিনিট বসে থেকে শান্ত সঞ্জীব প্রাণে গেলেন শোবাব ঘরে।

আলা শোবার ঘরে ঢুকতে লন্দিক মন দিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। ডিল্লির ঘরে এতক্ষণ যে কাটালেন, তাতে অবশ্যই যে কথাবাত। হবার কথা, তার ফলে কী দাঁড়াল সেটা ধরতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু আলার সংযতউর্জেত যে মুখভাব কী যেন লাকিয়ে রাখছিল, তাতে প্রন্দিক তাঁর সৌন্দর্য, এ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর চেতনা, আর সেটা প্রন্দিকর ওপর কাজ কর্ক এমন একটা ইচ্ছা, যাতে তিনি অভান্ত হলেও এখনো তার মোহে ধরা দেন -- এ ছাড়া আর কিছ্ম পেলেন না। কী কথাবার্তা হয়েছে সে বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলেন না তিনি, আশা করলেন আলা নিজেই কিছ্ম একটা বলবেন। কিন্তু আলা বললেন শাধ্য:

'ডল্লিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খ্রিশ। ভালো লেগেছে তো. তাই না?'

'ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি। ভারি ভালোমান্য, মনে হয় mais excessivement terre-à-terre,\* তাহলেও ও আসায় আমি খ্ৰুক খ্ৰিশ।'

<sup>\*</sup> তবে বড়ে। বেশি গদ্যজাতীয় (ফরাসি)।

আন্নার হাতটা নিয়ে উনি জিজ্ঞাস, দ্ভিটতে চাইলেন আন্নার চোখের দিকে।

দ্বিটটার অন্য মানে করে আমা হাসলেন তাঁর উদ্দেশে।

পরের দিন সকালে গৃহের কর্তা-কর্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তৈরি হলেন যাবার জন্য। নিজের প্রবনো কাফতান আর ডাক-হরকরী টুপি পরে লেভিনের কোচোয়ান তার বহুর্পী ঘোড়াগ্লো আর তাপ্পি-মারা গাড়িটা আচ্ছাদিত বালি-ঢালা গাড়ি-বারান্দায় চালিয়ে নিয়ে এল দ্ঢ়সংকল্প গোমড়া মুখে।

প্রিম্পেস ভারভারা আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে বিদায় জ্ঞাপনের পালাটা ডল্লির কাছে সহজ হয় নি। একদিন কাটিয়েই ডল্লি এবং গৃহস্বামীরা স্পন্টত টের পেয়েছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য নন, দহরম-মহরম না করাই ভালো। শৃধ্ব মন খারাপ হয়েছিল আল্লার। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রাণের মধ্যে এই সাক্ষাংটায় যেসব ভাবাবেগ উথলে উঠোছল ডল্লি চলে যাওয়ায় এখন তা আর কেউ সচকিত করে তুলবে না। এই সব অন্ভূতির উদ্বেগ তাঁর কাছে ছিল কন্টকর, তাহলেও তিনি জানতেন যে সেগ্বলোই ছিল তাঁর প্রাণের সেরা দিক আর যে জীবন তিনি ষাপন করছেন তাতে দ্বত সে দিকটা আগাছায় ছেয়ে গেছে।

খোলা মাঠে এসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠল স্বাচ্ছন্দের একটা প্রীতিকর অনুভূতিতে, ইচ্ছে হচ্ছিল চাকরবাকরদের জিগ্যেস করবেন কেমন লাগল দ্রন্স্কির ওখানে, হঠাং কোচোয়ান ফিলিপ নিজেই বলে উঠল:

'বড়ো লোক বটে, আচ্ছা বড়ো লোক, আর ওট দিলে মাত্র তিন মাপ । মোরগ ডাকা ভোরের আগেই সব শেষ। তিন মাপে কী হয় গো? শ্বধ্ জলখাবার। গেরস্তরা এ বছর ওট বেচছে প'য়তাল্লিশ কোপেক করে। আমাদের ওখানে যত ঘোড়া সামে, যত তারা খেতে পারে তত ওট দেওয়া হয়।'

'কৃপণ জমিদার' — সমর্থন করলে মুহুরি।

'কিস্কু ওদের ঘোড়াগ্রলো কেমন লাগল তোমার?' জিগ্যেস করলেন ডব্লি।

'ঘোড়া সে অন্য কথা। খাবারদাবারও ভালো। তবে আমার কেমন যেন বেজার লাগছিল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনার কেমন লেগেছে জানি না' — স্কুনর ভালোমান্ধী মুখটা ফিরিয়ে সে বললে। 'আমারও খারাপ লেগেছে। তা সন্ধ্যা নাগাদ পেশছব তো?'
'পেশছতে হবে গো।'

বাড়ি ফিরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখলেন সবাই নিরাপদে আছে, সবাইকেই আরো বেশি ভালো লাগল তাঁর এবং অতি উৎসাহে বলতে লাগলেন তাঁর যাগ্রার কথা, কী চমৎকার অভ্যর্থনা করা হয়েছে তাঁকে; দ্রন্দিকদের কেমন বিলাসবহল জীবন আর স্বর্হিচ, কিরকম তাদের আমোদ-প্রমোদ — এ সবের কথা বলে দ্রন্দিকদের বির্দ্ধে মৃথ খ্লতে দিলেন না কাউকে।

'আল্লা আর দ্রন্দিককে — এবার আমি ওঁকে আরো ভালো করে জানলাম ভালো করে জানলেই বোঝা খাবে কী মর্মাসপর্শী মধ্র মান্ষ তাঁরা' — এখন সত্যিই অকপটে বললেন তিনি, ওখানে যে একটা অনিদিশ্টি অপ্রসন্মতা আর অর্শ্বন্তি বোধ করেছিলেন, সেটা ভূলে গেলেন।

#### ॥ २६॥

ভ্রন স্কি আর আল্লা সেই একই অবস্থায়, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা

না নিয়ে একইরকমে গ্রামে কাটালেন গোটা গ্রীষ্ম আর হেমন্ডের একাংশ।
তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোথাও যাবেন না; কিন্তু যত বেশি তাঁরা একা
একা থাকতে লাগলেন, বিশেষ করে শরতে, অতিথি যখন নেই, ততই তাঁরা
অন্ভব করলেন যে এ জীবনে টিকে থাকা যাবে না, তাকে বদলাতে হবে।
মনে হতে পারত এ জীবনের চেয়়ে আরো ভালো কিছ্ম কামনার থাকতে
পারে না। ছিল পরিপর্ণ প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শিশ্ম, আর কাজ ছিল দ্'জনেরই।
অতিথি না থাকলেও আয়া নিজের র্পের দিকে মন দিচ্ছিলেন একইরকম,
বই পড়ছিলেন অনেক, উপন্যাস আর গ্রুত্বপূর্ণ যেসব বইয়ের তখন বেশ
চল। ওঁরা যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিতেন, তাতে যে সমস্ত বইয়ের
সপ্রশংস উল্লেখ থাকত, তার বরাত দিতেন আয়া, আর পড়তেন সেই
মনোযোগে যা সম্ভব কেবল একাকিছে। তা ছাড়া যেসব বিষয় নিয়ে ভ্রন্ফিব
বাস্ত ছিলেন সেগ্নলি নিয়েও তিনি পড়াশ্মনা করেন বই আর বিশেষ
পত্রিকা থেকে। ভ্রন্ফিক সরাসরি তাঁর কাছে আসতেন কৃষি, বাস্তুকর্ম,

এমনকি ঘোড়া ও ক্রীড়ার প্রশ্ন নিয়েও। তাঁর জ্ঞান আর স্মৃতিশক্তিতে

অবাক হতেন তিনি। প্রথম দিকে তাঁর সন্দেহ হত, প্রমাণ চাইতেন, আর যা নিয়ে তাঁর প্রশন, বইয়ে সেই জায়গাটা বার করে আল্লা দেখিয়ে দিতেন তাঁকে।

হাসপাতাল নিয়েও বাস্ত ছিলেন আমা। তিনি শুধু সাহায্যই করেন নি, অনেককিছার ব্যবস্থা করেছেন, ভেবে বার করেছেন নিজেই। তাহলেও তাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজেকে নিয়ে, নিজে - কেননা তাঁকে থাকতে হবে দ্রন্ফির প্রিয়তমা, তার জনা দ্রন্ফিক যা ত্যাগ করেছেন তা সবের স্থান তাঁকে নিতে হবে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে কামনাটা, তাঁকে দ্রন্সিকর ভালো লাগ্যক শুধু নয়, দ্রন্সিকর দাসম্ব করারই এই আকাৎক্ষাটার মূল্য দিতেন দ্রন্দিক, কিন্তু সেইসঙ্গে আমা যেসব প্রেমজালে তাঁকে জড়াতে চাইতেন তাতে ক্লেশ বোধ করতেন তিনি। যত দিন যাচ্ছিল, যত ঘন ঘন তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই সব জালে আবদ্ধ, ততই তা থেকে বেরিয়ে আসতে নয়, ইচ্ছা হত পরখ করে দেখবেন তাঁর স্বাধীনতায় তা বাধা দিচ্ছে কিনা। স্বাধীন হবার এই ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাটা না থাকলে, অধিবেশন বা ঘোড়দৌডের জন্য প্রতি বার শহরে যাবার সময় রাগারাগির ঘটনাগুলো না ঘটলে নিজের জীবনে সম্পূর্ণ তুল্ট থাকতে পারতেন দ্রন্সিক। যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছিলেন, রুশ অভিজাত সমাজের কোষকেন্দ্র যাদের হওয়ার কথা, ধনী ভূদ্বামীর সেই ভূমিকাটা শুধু তাঁর মনে ধরেছিল তাই নয়, এভাবে ছয় মাস কাটাবার পর এখন তাতে ক্রমেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন বেশি। তাঁর বিষয়কর্মেও তিনি ক্রমেই বেশি করে বাস্ত ও লিপ্ত থাকছিলেন আর তা চলছিলও ১৯ৎকার। হাসপাতালের জন্য যে বিপল্লপরিমাণ টাকা লেগেছিল, তা ছাড়াও যল্যপাতি, স্মইজারল্যান্ড থেকে আনানো গরা এবং আরো অনেককিছার জন্য যে খরচা সেটা অপব্যয় নয় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবতেন নিজের সম্পত্তি তিনি বাড়িয়ে তুলছেন। যেখানে ব্যাপারটা আয় নিয়ে, কাঠ, শস্য, ভেড়ার লোম বেচা, জমি বিলি নিয়ে, দ্রন্দিক সেখানে হতেন পাথরের মতো শক্ত দামে ছাড দিতেন না। এই এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে বিষয়কমের বড়ো বড়ো ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে কোনো ঝুর্ণক থাকবে না, ছোটোখাটো ব্যাপারে হতেন অতি মনোযোগী ও হিসেবী। ভ্রন্সিক ধরা দেন নি জার্মানটার চালাকি আর কায়দায়, যে তাঁকে কেনাকাটায় টানছিল আর যতরকম হিসেব

দিচ্ছিল তাতে প্রথমে টাকা লাগত অনেক বেশি, কিন্তু খ্রিটরে দেখলে ওই একই ব্যাপার করা যেত অনেক শস্তায় এবং তক্ষ্বিন লাভ পাওয়া যেত তা থেকে। দ্রন্দিক গোমস্তার কথা শ্বনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং তার প্রস্তাবে তখনই রাজি হতেন যখন যে জিনিসটার বরাত দেওয়া বা যা নির্মাণ করা হচ্ছে, তা হত খ্বই নতুন, রাশিয়ায় যা অজ্ঞাত, চমক দিতে পারবে। তা ছাড়া বড়ো একটা খরচায় তিনি তখনই মত দিতেন, যখন বাড়িতি টাকা থাকত হাতে, আর তা খরচা করার সমস্ত খ্রিটনাটি খতিয়ে দেখতেন আর নিজের টাকার সেরা ফয়দা আদায় করতেন। তাই যেভাবে তিনি সম্পত্তি দেখছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত যে তিনি টাকার অপবায় করছেন না, সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলছেন।

অক্টোবর মাসে কাশিন গ্রেনিয়ায় অভিজাত নির্বাচন হওয়ার কথা। দ্রন্দিক, দিভয়াজ্দিক, কজ্নিশেভ, অব্লোন্দিকর মহাল ছিল সেখানে এবং লেভিনেরও সামান্য অংশ।

নানা কারণ বশত এবং তাতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনগর্মলি জনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নানা আলোচনা হয় তা নিয়ে, তোড়জোড় চলতে থাকে। মম্কো, পিটার্সবির্গের লোকেরা এবং য়ে প্রবাসী র্শীরা কোনো দিন নির্বাচনে আসত না,তারাও আসে এই নির্বাচনগর্লোয়।

অনেকদিন আগেই দ্রন্দিক দিভয়াজ্দিককে কথা দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি যাবেন।

ভজ্দ্ভিজেনম্কয়েতে দিভয়াজ্মিক আসতেন প্রায়ই, নির্বাচনের আগে দ্রন্মিকর কাছে গেলেন তিনি।

এর আগের দিনটায় প্রস্তাবিত যাত্রা নিয়ে দ্রন্দিক আর আপ্লার মধ্যে প্রায় কলহ বাধার উপক্রম হয়েছিল। গ্রামাণ্ডলের সবচেয়ে কন্টকর একঘেয়ে হেমন্ত কাল তথন। তাই সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে, আপ্লার সঙ্গে আগে যেভাবে কথা বলেন নি কখনো, তেমন একটা নির্ভাপ ম্খভাব নিয়ে দ্রন্দিক তাঁর যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আপ্লা খবরটা নিলেন অতি শাস্তভাবে, শৃধ্ জিগ্যেস করলেন কবে তিনি ফিরবেন। তাঁর এই শাস্ত ভাবের কারণ ব্যুতে না পেরে দ্রন্দিক গভার মনোযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর দৃণ্টি দেখে আপ্লা হাসলেন। নিজের মধ্যে গ্রুটিয়ে যাবার এই ক্ষমতাটা দ্রন্দিকর কাছে অজ্ঞাত নয়, তিনি এও জানতেন যে আপ্লা এভাবে গ্রুটিয়ে যান শৃধ্ তখনই

যখন নিজের পরিকম্পনাটা না জানিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এইটেই ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু রাগারাগি এড়াতে খ্বই চাইছিলেন বলে যা তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, ভাব করলেন যেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং অংশত সত্যিই বিশ্বাস করলেন যথা — আন্নার কাণ্ডজ্ঞান আছে।

'আশা করি তোমার একঘেরে লাগবে না?'

'আশা করি। কাল গতিয়ের কাছ থেকে এক বাক্স বই পেয়েছি। না, একঘেয়ে লাগবে না।'

'এই ভাবটা ও দেখাতে চাইছে, ত। বরং ভালো' — ভাবলেন দ্রন্ শ্বি, 'নইলে সেই একই ব্যাপার দাঁডাত।'

আল্লা তাঁর মনের কথাটা খোলাখনুলি প্রকাশ কর্ন, এ জেদ না ধরে দ্রন্দিক ওইভাবেই চলে গেলেন নির্বাচনে। সবটা বোঝাব্নিঝ না করে আল্লাকে তিনি ছেড়ে গেলেন তাঁদের মিলিত জীবনে এই প্রথম। একদিক থেকে, এতে তাঁর দ্বিশ্চন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁর মনে হল এটাই ভালো। প্রথমটা এখনকার মতো আবছা, ল্কনো কিছ্ন একটা থাকবে, তারপর অভ্যন্ত হয়ে যাবে। অন্তত আমি ওকে সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার পরেয়োচিত স্বাধীনতাটা নয়' — ভাবলেন তিনি।

## แรงแ

কিটির প্রসবের জন্য লেভিন মন্কে। আসেন সেপ্টেম্বরে। বিনা কাজে মন্কোয় একমাস যথন কাটল, সের্গেই ইভানোভিচ তথন নির্বাচনে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কাশিন গ্রবিনিয়ায় তাঁর মহাল আছে, এবং আসল নির্বাচনের ব্যাপারে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছিলেন তিনি। লেভিনকে তিনি সঙ্গে ডাকলেন, সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ বাবদ একটা ভোট ছিল লেভিনের। তা ছাড়া বিদেশবাসী বোনের জন্য কাশিনে খ্র জর্রি একটা কাজও তাঁর ছিল — আছি আর ক্ষতিপ্রেণের টাকা পাওয়া নিয়ে।

লেভিন মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু মন্কোতে ওঁর একঘেয়ে লাগছে দেখে কিটি পরামর্শ দিলে যেতে আর লেভিনকে না জানিয়ে আশি রুব্ল দামের অভিজাত উদির বরাত দিলে। উদির জন্য ব্যয় করা এই আশি রুব্লই প্রধান কারণ যা তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করল। কাশিনে চলে গেলেন তিনি।

লেভিন কাশিনে আছেন আজ ছয় দিন, বোজ সভায় যান, তদবির তদারক করেন বোনের কাজটা নিয়ে, কিন্তু কোনো স্বরাহা হচ্ছিল না তার। অভিজাতপ্রমুখেরা সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, তাই অছি সংক্রাপ্ত নিতান্ত সাধারণ কাজটাও করা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় কাজ -- টাকা পাওয়া, তাতেও বিঘা ঘটছিল। ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ ছোটাছাটির পর টাকাটা পাবার মতো অবস্থা হল, কিন্তু অতি পরার্থপির নোটারি চেক দিতে পারলেন না, কেননা সভাপতির সই চাই, আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সভাপতি চলে গেছেন অধিবেশনে। এই সব ঝামেলা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাঁটাহাঁটি, অতি সহৃদয় সম্জন যেসব ভদুলোকেরা পুরোপর্নির বোঝেন যে আবেদনকারী খুবই অনুচিত একটা অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম — তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, নিষ্ফল এই সব প্রয়াস লেভিনের মধ্যে শক্তিহীনতার যদ্রণাকর একটা অনুভূতি জাগাচ্ছিল যেমনটা হয় ম্বপ্নে, দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে অথচ না পেরে। এই অনুভূতিটা লেভিনের প্রায়ই হচ্ছিল তাঁর সহৃদয় এজেন্টের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মুর্শাকল থেকে লোভনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেন সম্ভবপর সর্বাকছ করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন নিজের সমস্ত মার্নাসক শক্তি। 'এইটে করে দেখুন' - বহুবার বলেছেন তিনি, 'ওখানে যান... সেখানে যান' -- এবং সর্বনাশা যে নিমিত্তটা সর্বাকছতে বাগড়া দিচ্ছিল, তাকে এডিয়ে যাবার জন্য পুরো একটা পরিকল্পনাও ছকে ফেললেন। কিন্তু তক্ষ্মনি যোগ দিলেন, 'তাহলেও আটকে রাখবে, তব্য চেষ্টা করে দেখ্যন।' লেভিনও চেণ্টা করে দেখলেন, হাঁটাহাঁটি করলেন, গেলেন। সবাই অতি ভালোমান্য এবং অমায়িক, কিন্তু দেখা গেল অতিকান্ত বাধাটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে শেষের দিকে এবং পথ আটকে রাখছে। লেভিনের বিশেষ রকমের বিশ্রী লাগছিল যে কিছ,তেই ব্রুঝতে পারছিলেন না কার সঙ্গে তিনি লড়ছেন, তাঁর ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়ায় লাভ হচ্ছে কার। মনে হল কেউ সেটা জানে না: জানে না তাঁর এজেন্টও। কিউয়ে না দাঁডিয়ে টিকিট কেনার জানলায় যাওয়া যায় না এটা লেভিন যেমন বোঝেন, ব্যাপারটা তেমনি করে ব্রুঝতে পারলে লেভিনেরও দুঃখ হত না : কিন্তু কাজটায় যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দিচ্ছে, কী তার কারণ, কেন তারা আছে, কেউ বোঝাতে পারল না তাঁকে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছেন লেভিন। সহিষ্ণু হয়েছেন তিনি। যদি ধরতে না পারতেন ব্যাপারটা এমন কেন, তাহলে নিজেকে বোঝাতেন যে সবিকছ্ম না জেনে তিনি মত দিতে পারেন না, সম্ভবত ওইটেই দরকার, চেষ্টা করতেন বিক্ষম্ব না হবার।

এখন নির্বাচনে উপস্থিত থেকে, তাতে অংশ নিয়ে লেভিন একইভাবে চেন্টা করছিলেন ধিক্কার না দিতে, তর্ক না করতে, সং ও স্কুন্দর যে লোকেদের তিনি শ্রন্ধা করেন তাঁরা যে ব্যাপারটায় এত গ্রুত্ব দিচ্ছেন. এত উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটাও যতটা সম্ভব ব্ঝতে চাইছিলেন। লঘ্চিত্ততাবশে আগে যা তাঁর কাছে অকিণ্ডিংকর মনে হত, বিয়ে করার পর থেকে তার ভেতর এত নতুন নতুন গ্রুত্বপূর্ণ দিক তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটা গ্রুত্ব আছে বলে তিনি অনুমান করছিলেন, খোঁজ করছিলেন সেটার।

নির্ব।চনে যে কু'দেতা ঘটবে বলে ধরা হচ্ছে তার গ্রেব্রত্ব ও তাৎপর্য তাঁকে বোঝান সেগেই ইভানোভিচ। গ্রবেনিয়ার যে অভিজাতপ্রম্থের হাতে অছিগিরি (যা নিয়ে লেভিন এখন ভুগছেন), অভিজাতদের কাছ থেকে পাওয়া মোটা টাকা, বালিকাদের বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, ফোজী তালিম, নতুন ধারায় জনশিক্ষা এবং শেষত জেমস্তুভো প্রশাসন প্রভৃতি নানা গ্রুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্যের ভার নাস্ত, সেই শ্লেৎকোভ প্রেনো অভিজাত আমলের লোক, প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন, ভালোমান্থ, নিজের ধরনে সং, কিন্তু একেবারেই বোঝেন না নবকালের দাবি। সব ব্যাপারেই তিনি অভিজাতদের পক্ষ নিতেন। সরাসরি বিরোধিতা করেন শিক্ষা প্রসারের, আর যে জেমস্ত্রভো সংস্থাগুলোর বিপলে গুরুত্ব থাকার কথা, তাদের তিনি নিতান্ত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্থা বলে গণ্য করতেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা উচিত একেবারে নতুন, তাজা, আধুনিক মনোভাবাপন্ন কর্মিষ্ঠ কোনো লোককে, আর কাজটা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের যেসব স্ক্রিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা অভিজাত হিশেবে নয়. জেমস্ত্রভোর উপাদান হিশেবে তা কাজে লাগানো যায়। সমৃদ্ধ কাশিন গ্রবের্নিয়া সর্বদ।ই সকলের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে। এখানে এত শক্তি এখন জমেছে যে এখানে উচিতমতো কাজ চালালে তা অন্যান্য গরেবির্নয়া. গোটা রাশিয়ার পক্ষে আদশস্থানীয় হতে পারে। তাই গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রভৃত। সূত্রাং অভিজাতপ্রমূথ দ্বেংকোভের জারগার স্ভিয়াজ্যাস্কিকে

বসাবার কথা ভাবা হচ্ছে কিংবা আরো ভালো হয় নেভেদোভিশ্কিকে বসালে যিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক, চমংকার ব্দিমান লোক, সেগেই ইভানোভিচের বড়ো বন্ধ।

সভার উদ্বোধন করলেন প্রদেশপাল। অভিজাতদের উদ্দেশে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করেন ব্যক্তিগত পছন্দ- অপছন্দের জন্য নয়, তাঁদের কৃতিয়, পিতৃভূমির কল্যাণ হেতু তাঁদের কাজের জন্য, এবং এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন যে কাশিনের মাননীয় অভিজাতকুল আগেকার নির্বাচনগ্লার মতোই পবিত্রভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে মহারাজের আস্থার মর্যাদা রাখবেন।

বক্তৃতা শেষে প্রদেশপাল হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর অভিজাতরা কলরব করে, স্ফ্তিতি, কেউ কেউ এমনকি উচ্ছর্নসত হয়েই অন্সরণ করলেন তাঁকে, উনি যথন তাঁর ওভারকোট পরতে পরতে গ্রেনিয়। প্রম্থের সঙ্গে বন্ধর মতো কথা কইছিলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁরা। সর্বাকিছ্ বোঝা এবং কিছ্নই ছেড়ে না দেবার চেণ্টায় উৎকর্ণ লেভিনও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে, প্রদেশপালকে তিনি বলতে শ্ননলেন: 'মারিয়। ইভানোভনাকে দয়া করে বলবেন যে আমার স্ত্রী খ্রই দ্রেখিত, কিস্তৃত্ তাঁকে নিঃস্বনিকেতনে যেতে হচ্ছে।' এর পর অভিজাতরা ফুর্তি করে ওভারকোট খ্রুজে নিয়ে সবাই গেলেন গির্জায়।

গির্জায় লেভিন অন্য সকলের মতো হাত তুলে যাজকপ্রধানের কথাগ্নলো আওড়ালেন এবং সাংঘাতিক এই শপথ নিলেন যে প্রদেশপাল যা আশা করেছেন তা পরেণ করবেন। গির্জার ক্রিয়াকম' সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে লেভিনের ওপর এবং 'ক্রুশ চুম্বন করি' বলে তিনি যখন নবীন প্রবীণ ভদ্রলোকদের জনতার দিকে চেয়ে একই কথা বলতে শ্ননলেন, অভিভৃত হলেন তিনি।

দিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা চলল অভিজাতদের তহবিল আর বালিকাদের জিমনাসিয়াম নিয়ে। সের্গেই ইভানোভিচ বোঝালেন যে ও প্রশনদ্টোর কোনো গ্রুত্ব নেই, তাই লেভিন আলোচনায় কান না দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেন। চতুর্থ দিনে প্রদেশপালের টেবিল ঘিরে গ্রেবির্নিয়া তহবিলের হিসাব-পরীক্ষা হয়। ন্তন ও প্রাতন দলের মধ্যে প্রথম সংঘাতটা হয় এইখানেই। যে কমিশনের ওপর হিসাব-পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সভার কাছে বিব্তি দিলেন যে হিসাবে খ্ত

নেই। গুরেনিরার অভিজাতপ্রমুখ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর আস্থার জন্য অভিজাতবর্গকে ধন্যবাদ জানালেন সজল চোখে। অভিজাতরা উচ্চ কপ্ঠে শভেসম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, করমর্দন করলেন। কিন্তু এইসময় সেগেই ইভানোভিচের দলের জনৈক অভিজাত বললেন যে তিনি শুনেছেন, কমিশন হিসাব-পরীক্ষা করেন নি, পরীক্ষা করলে অভিজ্ঞাতপ্রমুখের প্রতি অপমান করা হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। কমিশনের একজন সদস্য অসাবধানে সমর্থন করলেন ব্যাপারটা। তখন দেখতে ছোটোখাটো অতি তরুণ কিন্ত বচনে অতি বিষজিহ্ব এক ভদুলোক বললেন যে গুরেনি য়ার অভিজাতপ্রমুখের নিশ্চয় হিসাব ব্রঝিয়ে দিয়ে আনন্দ হতে পারত, কিন্ত কমিশন সভ্যদের মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা তাঁকে এই নৈতিক তণ্টি থেকে বণ্ডিত করেছে। কমিশনের সভারা তখন প্রত্যাহার করলেন তাঁদের বিবৃতি, আর সের্গেই ইভানোভিচ যুক্তি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন যে দ্বীকার করতে হবে হিসাবটা হয় পর্বীক্ষত হয়েছে কিংবা হয় নি. এবং অতি খটিনাটিতে বিস্তারিত করলেন এই দ্বৈধ। অপর দলের এক বাকাবীর আপত্রি করলেন সের্গেই ইভানোভিচের কথায়। তারপর বক্ততা দিলেন দিভয়াজ দিক এবং ফের বিষজিহ। সেই ভদুলোকটি। আলোচনা চলল অনেকখন ধরে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পেশছল না। লেভিনের অবাক লাগল এই দেখে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক চলছে এতক্ষণ, বিশেষ করে সেগেই ইভানোভিচকে তিনি যথন জিগ্যেস করেছিলেন যে তহবিলের অপচয় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন কিনা. তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন:

'আরে না! লোকটা সং। কিন্তু অভিজাতদের ব্যাপার পরিচালনার এই সাবেকী পিততান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতিটা নডিয়ে দেওয়া দরকার।'

পশ্চম দিনে নির্বাচিত হলেন উয়েজ্দ্ প্রমাথেরা। কয়েকটা উয়েজ্দে দিনটা বেশ তুলকালামে পেণছয়। সেলেজ্নেভ্স্কি উয়েজ্দ্ থেকে সিভয়াজ্সিক নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ব্যালটে। সেদিন একটা ডিনাব পার্টি দেন তিনি।

# 11 29 11

গ্রবিনিরা কর্মাকর্তাদের নির্বাচন ধার্য হয় ষষ্ঠ দিনে। ছোটো বড়ো হলঘরগ্রলো ভরে উঠেছিল নানান উদি পরা অভিজাতে। অনেকেই এসেছিলেন শ্বধ্ব এই দিনটার জন্যই। কেউ ক্রিমিয়া, কেউ পিটার্সব্বর্গ, কেউ বিদেশ থেকে আগত যে পরিচিতদের দেখাসাক্ষাং হয় নি অনেক দিন, তাঁরা মিললেন হলগ্বলিতে। প্রদেশপালের টেবিল খিরে জারের প্রতিকৃতি তলে আলোচনা চলছিল।

বড়ো আর ছোটো হলঘরে অভিজাতবা ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই শিবিরে। মতামতের বৈপরীতা ও অনাস্থা, অন্য কাউকে কাছে আসতে দেখলে চুপ করে যাওয়া, কেউ কেউ ফিসফিস করে কথা কইতে কইতে যেভাবে দুর করিডরে চলে যাছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের কাছ থেকে লুকানো কোনো ব্যাপার আছে। বাহ্যিক চেহারায় অভিজাতরা দুই দলে পড়ে — নবীন আর প্রাচীন। বুড়োদের পরনে বেশির ভাগ প্রনো কালের অভিজাত বোতাম-আঁটা উর্দি, মাথায় টুপি, পাশে তলোয়ার, নয় নিজেদের বিশেষ নোবহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীর পোশাক। বৃদ্ধ অভিজাতদের উর্দির কাট প্রনো ধরনের, কাঁধে কাঁধপটি; স্পন্টতই তা খাটো, কোমরের কাছে আঁটো, যেন পরিহিতরা বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে। নবীনদের পরনে অভিজাত উর্দির বোতাম খোলা, নিচু কোমর, কাঁধের কাছটা চওড়া, শাদা ওয়েস্ট-কোট, নয় কালো কলারের আদালতী উর্দি, তাতে জলপাই পাতাব নকশা তোলা। দরবারী পোশাকও নবীনদের পরনেই, কোথাও কোথাও জনতার শোভা বর্ধন করছিল তা।

কিন্তু নবীন ও বৃদ্ধদের ভাগটা দলের ভাগাভাগির সঙ্গে মেলে নি। লেভিন লক্ষ করলেন যে নবীনদের কেউ কেউ রয়েছে প্রনোদের দলে। আবার অতি বৃদ্ধদের কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা কইছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর সঙ্গে এবং স্পণ্টভই বোঝা যাচ্ছিল তারা নতুন দলের উৎসাহী সমর্থক।

ছোটো যে হলটায় লোকে ধ্মপান ও জলযোগ করছিল, সেখানে নিজেদের লোকজনদের একটা দলের কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শ্নছিলেন কী তারা বলছে, আর যা বলছে সেটা বোঝার জন্য বৃথাই নিজের মানসশক্তি খাটাচ্ছিলেন। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে জোট বে'ধেছে অন্যেরা। তিনি স্ভিয়াজ্স্কি এবং আরেকটি উয়েজ্দের অভিজাতপ্রম্খ, তাঁর দলভুক্ত খিমুউস্তোভের কথা শ্নছিলেন। নিজের গোটা উয়েজ্দ নিয়ে ক্লেকোভকে ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে বলতে আপক্তি করছিলেন খিমুউস্তোভ আর স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন সেটা করার

জন্য। সেগেই ইভানোভিচ অনুমোদন করলেন পরিকল্পনাটা। লেভিন ব্রথতে পারছিলেন না যে অভিজাতপ্রমুখকে বিরোধী পক্ষ সরাতে চাইছে, তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে বলা হবে কেন।

খানাপিনা শেষ করে শোভন পাড়-দেওয়া বাতিস্ত র্মালে মুখ মুছতে মুছতে কামেরহের উদি পরিহিত স্তেপান আর্কাদিচ এলেন দলটার কাছে। দুই দিকের গালপাট্টা ঠিক করে তিনি বললেন, 'রুখে দাড়াচ্ছি তো সেগেই ইভানিচ?'

এবং যা নিয়ে কথাবার্ত। হচ্ছিল তা শ্বনে তিনি সমর্থন করলেন দিভয়াজ্ দিকর মত।

'একটা উয়েজ্দ্ই যথেন্ট, আর স্ভিয়াজ্স্কি স্পন্টতই হবে বিরোধীপক্ষ'
— তিনি বললেন লেভিন ছাড়া আর সবার কাছেই বোধগম্য এক ভাষায়।
'কী কস্তিয়া, মনে হচ্ছে তুমিও পথে এসেছ?' লেভিনের হাত ধরে
তাঁকে বললেন তিনি। পথে আসতে পারলে লেভিন খ্রিষ্ট হতেন, কিন্তু
ব্যাপারটা যে কী নিয়ে সেটা তিনি ব্রে উঠতে পার্রছিলেন না। যারা কথা
কইছিল তাদের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে
বললেন যে তিনি ব্রুতে পারছেন না কেন প্রয়োজন হল গ্রুবেনিয়া
প্রম্থকে অনুরোধ করার।

'O sancta simplicitas!'\* বলে ব্যাপারটা ুকী তা সংক্ষেপে আর পরিষ্কার করে লেভিনকে বোঝালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

আগেকার নির্বাচনগৃলোর মতো সমস্ত উয়েজ্দ্ যদি গৃরবির্নিয়া প্রম্বুখকে অনুরোধ করে, তাহলে সমস্ত শাদা বলের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেটা উচিত নয়। এখন আটটা উয়েজ্দ্ তাঁকে অনুরোধ করতে রাজি হয়েছে; দুটো উয়েজ্দ্ যদি অনুরোধ করতে গররাজি হয়, তাহলে স্নেংকাভ ব্যালট ভোটে দাঁড়াতে না চাইতে পারেন। তখন প্রনোদ দলটা নিজেদের মধ্যে থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করবে, কেননা বানচাল হয়ে যাবে সমস্ত হিসাব। কিস্তু যদি শুধু একটা উয়েজ্দ্, স্ভিয়াজ্স্কির উয়েজ্দ্ অনুরোধ না করে, তাহলে স্নেংকাভ ভোটে দাঁড়াবে। নির্বাচিত করা হবে তাঁকে, ইচ্ছে করেই বেশি ভোট দেওয়া হবে তাঁর পক্ষে, বিরোধীপক্ষের চোথে ধ্লো দেওয়া হবে. তাই আমাদের প্রার্থী যখন দাঁড়াবে, ওয়াও ভোট দেবে তার পক্ষে।

শ্বর পরির সরলতা! (লাতিন।)

লেভিন ব্রুলেন, কিন্তু পর্রোটা নয়, আরে। কিছু প্রশন করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু এই সময় হঠাৎ সবাই কথা কইতে কইতে কলরব করে এগিয়ে গেল বড়ো হলটায়।

কী ব্যাপার ?' 'এগাঁ?' কাকে?' 'প্রত্যয়পত্র : 'কার জন্যে?' 'এগাঁ?' 'আপত্তি করছে?' 'প্রত্যয়পত্র নেই।' ফ্রেরভকে অনুমতি দিচ্ছে না।' 'তার নামে মামলা আছে তো কী হল?' 'তাহলে তো কেউই অনুমতি পাবে না।' 'জঘন্য ব্যাপার।' 'আইন!' চারিদিক থেকে লেভিন শ্নুনতে পেলেন আর কোন এক দিকে যাবার জন্য যারা তাড়াহ্নড়ো করছে, ভয় পাচ্ছে কিছ্ন একটা ব্রিঝ ফসকে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে গেলেন বড়ো হলে এবং অভিজাতদের ঠেলাঠেলিতে পে'ছিলেন প্রদেশপালের টেবিলের অনেকটা কাছে। সেখানে গ্রেবির্নিয়া প্রমুখ, সিভয়াজ্সিক এবং অন্যান্য পাশ্ডাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল।

## n srn

লেভিন বেশ দ্রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশে একজন অভিজাতদের ঘড়ঘড়ে ভারী নিঃশ্বাস, এবং অন্য আরেকজনের ক্যাঁচকেটে জনুতার সোলে পরিষ্কার করে শনুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগুলো। দ্র থেকে তাঁর কানে এল শন্ধ অভিজাতপ্রমন্থের নরম গলা, বিষজিহন অভিজাতির ক্যাঁককেটক কণ্ঠস্বর, তারপর সিভয়াজ্সিকর গলা। লেভিন যতটা বনুঝলেন ওঁরা তক্ কর্মছিলেন আইনের একটা ধারা, এবং 'তদস্ভাধীন ব্যক্তি' কথাটার অর্থ নিয়ে।

জনতা ভাগ হয়ে সের্গেই ইভানোভিচকে যাবার পথ করে দিলে। বিষজিহ্ব অভিজাতের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি বললেন যে তাঁর মনে হচ্ছে আইনের ধারাটা দেখাই ভালো, সেক্টোরিকে অন্বরোধ করলেন ধারাটা বার করতে। ধারায় লেখা ছিল, মতদ্বৈধ ঘটলে ব্যালট ভোট নিতে হবে।

সের্গেই ইভানোভিচ ধারাটা পড়ে শ্রনিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে শ্রে, করলেন। কিন্তু এই সময় আঁটো উদি পরা এক লম্বা, মোটা, কোলকু'জো জমিদার, পিঠের দিক থেকে কলারটা যাঁর ঘাড়ে গে'থে বসেছে, মোচে যাঁর

কলপ দেওয়া, তিনি বাধা দিলেন। টেবিলের কাছে এসে তাতে তিনি তাঁর আংটি ঠুকে চেচিয়ে উঠলেন:

'व्यानि ! एडा है! कथा वर्तन कारना क्याना इरव ना! एडा है!

এই সময় হঠাৎ আরো কয়েকটা গলা শোনা গেল, •আংটি পরা লম্বা ভদ্রলোকটি ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চে'চাতে লাগলেন সবার চেয়ে উচ্চকপ্তে। কিন্তু কী তিনি বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

সের্গেই ইভানোভিচ যা বলেছিলেন, তিনিও বলছিলেন তাই-ই, কিন্তু বোঝা গেল, সের্গেই ইভানোভিচ এবং তাঁর গোটা দলটার ওপর তিনি রুষ্ট, এ রোষ পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সমস্ত দলটার এবং অপর পক্ষ থেকে একইরকম যদিও অনেক শিণ্টতাসম্মত আলোশের উদ্রেক করছিল। শ্রুর্ হল চেচামেচি এবং মুহুর্তের মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে উঠল যে শৃংখলা রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে হল গুরুবের্নিয়া প্রমুখকে।

'ব্যালট, ব্যালট! যে অভিজাত, সে-ই এটা ব্রুববে। আমরা রক্ত দিই... মহারাজের আস্থা... অভিজাতপ্রমুখের হিসাব-পরিক্ষা হবে না, উনি হিসাবনবিশ নন... আরে, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়... ভোট! নোংরামি!..' শোনা গেল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত আক্রোশের চিৎকার। দূচ্টি আর মুখের ভাব ছিল তাদের কথার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত ও আক্রোশপরায়ণ। আপোসহীন বিদেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। লেভিন একেবারেই ব্রুকতে পার্রাছলেন না ব্যাপারটা কী নিয়ে, ফ্লেরভ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট নেওয়া হবে কি হবে না. এ প্রশ্নটা যে উত্তেজনায় বিতর্কিত হচ্ছিল তাতে অবাক লাগল তাঁর। যে ন্যায়সূত্র অনুসারে সেগেই ইভানোভিচ পরে তাঁকে যা বুঝিয়েছিলেন, যথা — সাধারণ কল্যাণের জন্য অভিজ্ঞাতপ্রমুখকে পদ্যুত করা দরকার; আর পদ্যুত করার জন্য ভোট পাওয়া চাই সংখ্যাধিক্যে: সংখ্যাধিক ভোটের জন্য ফ্লেরভকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন: আর ফ্লেরভকে অধিকারী বলে স্বীকৃত করাতে হলে আইনের ধারাটা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক -- সেটা তাঁর মনে ছিল না।

'একটা ভোটেই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে, সমাজ-সেবায় লাগতে চাইলে এ ব্যাপারে গ্রেত্ব দেওয়া, সঙ্গতিশীলতা অনুসরণ করা উচিত' — উপসংহার টের্নোছলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

কিন্তু লেভিনের সেটা খেরাল ছিল না, এই সব সম্জন শ্রন্ধের ব্যক্তিদের এমন বিশ্রী, ক্রন্ধ উত্তেজনায় দেখা তাঁর পক্ষে কন্টকর হচ্ছিল। কন্টটা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বিতকের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গোলেন ছোটো হলে, যেখানে ব্যুফের কাছে পরিচারকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসন মোছা এবং ডিশ ও পানপারগর্যলিকে যথান্থানে রাখায় ব্লাস্ত পরিচারকদের দেখে, তাদের শান্ত সজাব মুখ লক্ষ্ণ করে অপ্রত্যাশিত একটা লঘ্বতা বোধ করলেন লেভিন, যেন গ্রেমাট একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন খোলা বাতাসে। সন্তুষ্ট চিত্তে পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আগ্রন্পিছ্ব। একজন পরিচারকের পাকা গালপাট্টা, তাকে টিটকারি দিচ্ছিল যে অলপবয়সীরা, অবজ্ঞা ভরে তাদের সে যেভাবে ন্যাপকিন ভাঁজ করা শেখাচ্ছিল, সেটা ভারি ভালো লাগল লেভিনের। ব্রেরের সঙ্গে লেভিন কথা কইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভিজাতদের অছিগির সংক্রান্ত সচিব এক ব্রন্ধ যাঁর দায়িত্ব গ্রেবির্মার সমস্ত অভিজাতদের নাম ও পিতৃনাম জেনে রাখা, তিনি এগিয়ে এসে বললেন

'দাদা আপনাকে খ্রুছেন, কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ। ভোট শ্রু হচ্ছে।' হলঘরে এলেন লেভিন, পেলেন শাদা বল, দাদা সেগেই ইভানোভিচের পেছন পেছন গেলেন টেবিলের কাছে। দিভয়াজ্ দিক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গ্রুবগন্তীর বিদ্রুপাত্মক মুখে, দাড়ি মুঠো করে তা শ্রুকছিলেন। সেগেই ইভানোভিচ বাক্সে হাত ঢোকালেন, কোথায় যেন রাখলেন নিজের বলটা, লেভিনের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। লেভিন এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গোলমাল করে সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ফেলব?' জিগ্যেস করেছিলেন তিনি আস্তে করে, আশোপাশের লোকেরা যখন কথা কইছিল, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর জিজ্ঞাসাটা কারো কানে যাবে না। কিন্তু যারা কথা কইছিল, চুপ করে গেল তারা। অন্যায় প্রশ্বনটা তাদের কানে গিয়েছিল। ভূরে কোঁচকালেন সেগেই ইভানোভিচ।

কঠোর **প্বরে তিনি বললেন**, 'এটা প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামতের ব্যাপাব।'

কেউ কেউ হেসে ফেললেন। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, আচ্ছাদনের তলে হাত ঢুকিয়ে বলটা ফেললেন ডান বাক্সে, কেননা বলটা ছিল তাঁরী ডান হাতে। বলটা ফেলার পর তাঁর স্মরণে এল যে বাঁ হাতটাই ঢোকানোর

কথা, ঢোকালেন, কিস্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল, আরো বেশি থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন একেবারে পিছনের সারিতে।

'পক্ষে একশ' ছান্বিশ নির্বাচক, বিপক্ষে আটানন্দই অনির্বাচক!' শোনা গেল 'র' উচ্চারণে অক্ষম সেক্রেটারির গলা। পরে উঠল হাসি: বাক্সে পাওয়া গেছে বোতাম আর দ্বটো বাদাম। ভোটের অধিকার পেলেন ক্লেরভ, জিতল নতুন দল।

কিন্তু পর্রনাে দল নিজেদের পরাজিত বলে মানছিল না। লেভিন শ্রনলেন যে স্নেংকাভকে ভাটে দাঁড়াতে অন্রােধ করা হচ্ছে, দেখলেন অভিজাতদের একটা দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে গ্রেনির্না প্রম্খকে, কী যেন তিনি বলছিলেন তাদের। লেভিন কাছিয়ে গেলেন। অভিজাতদের উত্তরদান প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন তার ওপর আন্থা, তার প্রতি অন্রাগের কথা, যার অযোগ্য তিনি, কেননা্ তার যা-কিছ্র কাজ সবই অভিজাত সম্প্রদায়ের সেবায়, তাদের জন্য তিনি তার লােককর্মের বারাে বছর বায় করেছেন। বারকয়েক তিনি প্রনর্ভিক করলেন, 'বথাশক্তি কাজ করেছি বিশ্বাস আর সততা নিয়ে, আন্থায় ম্লা দিচ্ছি, কৃতজ্ঞ বােধ করিছ।' হঠাৎ অশ্রর্দ্ধে কণ্ঠে থেমে গিয়ে তিনি হল ছেড়ে চলে গেলেন। চােখের জলটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে, নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অন্রাগের জন্য, অথবা নিজেকে শন্ত্র পরিবেণ্টিত বলে বাে্ধ করছেন এমন একটা অবস্থার চাপের দর্নন — সে যাই হােক, তাঁর বাাকুলতা সঞ্চারিত হল অন্যান্যদের মধ্যেও, বেশির ভাগ অভিজাতই আলােড্রিত হল, স্নেংকাভের প্রতি একটা কোমলতা বােধ করলেন লেভিন।

দরজার কাছে গ্রেনিরা প্রমূখ ধারা খেলেন লেভিনের সঙ্গে।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন দয়া করে' — তিনি বললেন এমনভাবে যেন বলছেন অপরিচিত কাউফে, কিন্তু লেভিনকে চিনতে পেরে ভীর্-ভীর্ হাসলেন। লেভিনের মনে হল তিনি কিছ্ব একটা যেন বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না তার অস্থিরতায়। তার ম্খভাব, ক্রস-আটা তার গোটা উদি আর ব্নট করা শাদা পেণ্টাল্নে পরা ম্তি, যে শশবাস্থতায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন, সবকিছ্ব থেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা তাড়িত পশ্ব যে ব্রুতে পারছে যে তার অবস্থা সঙ্গিন। তার এই ম্বের ভাবটাই লেভিনের কাছে বিশেষ মর্মস্পর্ণী ঠেকেছিল, কেননা আগের দিনই তার অছিগিরি ব্যাপার নিয়ে লেভিন দেখা করতে

গিরেছিলেন তাঁর বাড়িতে। দেখেছিলেন তাঁকে সদাশয় সাংসারিক লােকের সমস্ত মহিমায়। মন্ত একটা বাড়ি, তাতে সাবেকী বংশগত সব আসবাবপয়; চাল-না-মারা, নােংরা গােছের প্রেনা চাকরবাকর, তবে প্রভুর প্রতি সশ্রদ্ধা, বােঝা যায় তারা আগেকার ভূমিদাস, মনিবকে ছেড়ে যায় নি; মােটাসােটা ভালােমান্য স্থাী, লেস দেওয়া টুপি মাথায়, তুর্কি শাল জড়িয়ে মেয়ের স্বন্ধরী কন্যা, নাতনিকে যিনি আদর কর্রছিলেন; জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছায় ছায়েকরা গােছের ছেলে, যে জিমনাসিয়াম থেকে এসে পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুম্ব খেল তার প্রকান্ড হাতে; গ্রেকর্তার ভারিকি সম্বেহ কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি — এ সবই গতকাল লেভিনের মধ্যে একটা অগােচর শ্রদ্ধা ও সহান্ত্রির উদ্রেক করেছিল। এখন এই বৃদ্ধকে তাঁর মর্মস্পশাঁ ও কর্ণ মনে হল, ভাবলেন ওঁকে দ্বটো ভালাে কথা বলবেন।

বললেন, 'আপনি তাহলে ফের আমাদের অভিজ্ঞাতপ্রমূখ হচ্ছেন?'

'বড়ো একটা নয়' — সভয়ে এদিক-গুদিক তাকিয়ে বললেন অভিজাতপ্রমূখ, 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বয়স তো হল। আমার চেয়ে কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কাজের ভার নিন তাঁরা।'

এবং পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন অভিজ্ঞাতপ্রমূখ।

দেখা দিল সবচেয়ে গ্রেগ্ডীর মৃহ্রত। তখন ভোট দেওয়ার কথা। উভয় দলের পাণ্ডারা আঙ্কা দিয়ে গুণছিল শাদা কালো বল।

ক্ষেরভকে নিয়ে বিতকে নতুন দল শুখ্ একটা ভোটেই লাভবান হল না, সময়ও পেল, যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে যে তিনজ্বন অভিজ্ঞাতকে প্রনো দল চালাকি করে বঞ্চিত করেছিল, তাদের নিয়ে আসা যায়। দ্বাজ্ঞন অভিজ্ঞাতের দ্বর্বালতা ছিল মদে, ক্ষেংকোভের লোকেরা তাদের মাতাল করে দেয়, আর তৃতীয় জনের উর্দি কেড়ে নেয় তারা।

এ সব জানতে পেরে ফ্লেরভকে নিয়ে বিতর্কের সময় নতুন দল ছ্যাকড়া গাড়িতে নিজেদের লোক পাঠাতে পারে অভিজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে উদি পরাতে এবং মাতাল দু'জনের মধ্যে একজনকে সভায় নিয়ে আসতে।

'এনেছি একজনকে, জল ঢেলেছি' — তাকে আনতে গিরেছিল বে জমিদার, শিভরাজ্ শিকর কাছে গিরে সে বললে, 'ভাবনা নেই, চলে বাবে।' 'বড়ো বেশি মাতাল নর তো? টলে পড়বে না?' মাথা নেড়ে জিগোস করলেন শিভরাজ্য শিক। 'না, চাল্য ছোকরা। শৃধ্য এখানে ওকে মদ না খাওয়াতে পারলেই হয়... আমি ব্যুফের লোককে বলেছি কোনোক্রমে যেন এক ফোঁটাও না দেয়।'

# น 22 แ

সংকীর্ণ যে হলটায় লোকে ধ্মপান আর জলযোগ করছিল, তা অভিজাতে ভরা। ক্রমেই বেড়ে উঠছিল উত্তেজনা, চোথে পড়ছিল সমস্ত ম্থেই অস্থিরতা। বিশেষ প্রবল রকমে উত্তেজিত হয়েছিল নেতারা, সমস্ত খ্টিনাটি ও ভোটের হিসাব যাঁদের জানা ছিল। এ'রা হলেন আসম সংঘর্ষের ব্যবস্থাপক। বাকিরা সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেও আপাতত চিত্তবিনোদনের সন্ধানে ছিলেন। কেউ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে নাস্তা সারছিলেন; অন্যেরা সিগারেট টানতে টানতে লম্বা ঘরখানার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছিলেন আর আলাপ করছিলেন বহুদিন না-দেখা বন্ধবোদ্ধবদের সঙ্গে।

খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না লেভিনের, ধ্মপান তিনি করেন না। নিজেদের লোকেদের অর্থাং সেগেই ইভানোভিচ, স্তেপান আর্কাদিচ, স্ভিয়াজ্স্কি এবং অন্যান্যদের কাছে যেতে চাইছিলেন না কারণ তাঁদের সঙ্গে টগবগে আলাপে যোগ দিয়েছিলেন অশ্বপালের উদি পরিহিত দ্রন্স্কি। আগের দিনই লেভিন তাঁকে দেখেছিলেন নির্বাচনে এবং সাক্ষাং হোক এটা না চেয়ে প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে যান। জানলার কাছে গিয়ে লেভিন বসলেন এবং চারপাশের গ্রন্পগ্লোর দিকে চেয়ে শ্লাতে লাগলেন কী আলোচনা চলছে। মন-মরা হয়ে ছিলেন তিনি, বিশেষ করে এই জন্য যে উনি দেখতে পাচ্ছেন স্বাই চাঙ্গা, দ্বিশ্চন্তাগ্রন্ত, বাস্ত, আর তিনিই এবং নৌবাহিনীর উদি পরা দন্তহীন জনৈক বৃদ্ধেরই কেবল কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কাজ নেই। লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন।

'কী পাজি! আমি বলেছিলাম, কিন্তু না; কেন! তিন বছরের মধ্যে উনি জোগাড় করে উঠতে পারলেন না' — সতেজে বলছিলেন অন্কচ চেহারার কোলকু'জো এক জমিদার, পমেডের প্রলেপ দেওয়া তাঁর চুল এসে পড়েছে উদির নকশা-তোলা কলারের ওপর। নতুন, বোঝা যায় নির্বাচন উপলক্ষেই কেনা ব্টের হিল সজোরে ঠুকছিলেন তিন। লেভিনের দিকে একটা বিরক্ত দ্ভিটপাত করে জমিদার ঝট করে ঘ্রের গেলেন।

'কারসাজি আছে, সে আর বলতে' — সর্ গলায় বললেন ক্ষ্রকায় আরেক জমিদার।

এই দ্ব'জনের পেছনে মোটাসোটা এক জেনারেলকে ঘিরে জমিদারদের প্ররো একটা ঝাঁক তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসছিল লোভিনের দিকে। জমিদাররা স্পষ্টতই একটা জায়গা খ্রেছিল বেখানে কথা কইলে অন্যের কানে যাবে না।

'কী স্পর্ধা, বলে কিনা ওর ট্রাউজার চুরি করতে বলেছি আমি! বেচে দিয়ে মদ টেনেছে বলে মনে হয়। ওকে আর ওর প্রিন্স খেতাবকে আমি কেয়ার করি থোড়াই। কথা বলতে এসো না, এটা খচরামি!'

াকিন্তু ওরা যে আইনের ধারার আশ্রয় নিয়েছে' — কথা হচ্ছিল আরেকটা গ্রুপে, 'তাঁর স্থাীকে অভিজাত বলে তালিকাভুক্ত করা উচিত।'

'চুলোয় যাক গে ধারা! আমি অন্তর থেকে কথা কইছি। ঘরানা অভিজ্ঞাত। বিশ্বাস করতে হয়।'

'হুজুর, চলুন যাই, চমংকার শ্যান্সেন!'

একজন অভিজাত প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন বলছিল এবং আরেকটা দল অঃসছিল তার পিছন্ন পিছন্ন; মদ খাইয়ে মাতাল করা তিন জনের মধ্যে সে একজন।

'মারিয়া সেমিওনোভনাকে আমি সর্বদাই বলেছিলাম জমি খাজনায় দিতে, কেননা নিজে উনি চালাতে পারেন না' — শ্রুতিমধ্র গলায় বললেন মোচ পাকা এক জমিদার, পরনে সাবেকী জেনারেল স্টাফের কর্নেলী উদি ; ইনি সেই জমিদার লেভিন যাঁকে দেখেছিলেন স্ভিয়াজ্সিকর ওখানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে চিনতে পারেন তিনি। জমিদারও লেভিনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন।

'ভারি আনন্দ হল। চিনব না মানে! বেশ ভালো মনে আছে। গত বছর। অভিজাতপ্রমাথ স্ভিয়াজ্যস্কির ওখানে।'

'তা আপনার কৃষিকর্ম' কেমন চলছে?' জিগোস করলেন লেভিন।

'সেই একইরকম লোকসানে' — জমিদার বললেন বিনীত হাসি ফুটিয়ে, কিস্তু এই প্রশান্তি ও প্রত্যর নিয়ে যে তাই ই হওয়া দরকার। লোভনের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, জিগ্যেস করলেন: 'কিস্তু আপনি আমাদের গ্রেবির্নিয়ায় যে? আমাদের কু'দেতায় যোগ দিতে এসেছেন?' ফরার্সিশব্দটা বললেন তিনি দৃঢ় কিস্তু খারাপ উচ্চারণে। 'সারা রাশিয়া চলে

এসেছে, কামেরহেররাও, প্রায় মন্দ্রীরাও' — স্তেপান আর্কাদিচের দর্শনিধারী মর্তির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন। শাদা পেণ্টাল্ন আর কামেরহেরী উদিতে তিনি হাঁটছিলেন এক জেনারেলের সঙ্গে।

'আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে অভিজ্ঞাত নির্বাচনের গ্রহ্ম আমি ব্রিঝ কম' — লেভিন বললেন।

জমিদার চাইলেন তাঁর দিকে।

'বোঝার আবার আছে-টা কী? কোনো গ্রেব্ছই নেই। ক্ষীয়মাণ একটা প্রতিষ্ঠান, চলে যাচ্ছে জাড়োর শক্তিতে। উদির্গনেলা দেখ্ন, তা দেখেই ব্ঝতে পারবেন, এটি সালিশী জজ, স্থায়ী সদস্য ইত্যাদির সমাবেশ, অভিজাতদের নয়।'

'তাহলে আপনি আসেন কেন?' জিগোস করলেন লেভিন।

'প্রথমত অভ্যাসবশে। তা ছাড়া যোগসম্পর্কাদি রাখতে হয়। কিছ্ব পরিমাণে নৈতিক দায়িত্বও। আর সতি্য বললে, নিজের স্বার্থও আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্যের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। ওরা ধনী নয়, তাই ওকে চাল্ব করে দেওয়া দরকার। কিস্তু ওঁনারা আসেন কেন?' বিষজিহ্ব যে ভদ্রলোকটি প্রদেশপালের টেবিল থেকে কথা বলেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নতুন পরুর্ষ।'

'নতুন নয় হল। কিন্তু অভিজাত নয়। ওরা জমিদার আর আমরা ভূস্বামী। অভিজাত হিশেবে ওরা নিজেই নিজেদের খতম করছে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে আয়ু ফুরিয়েছে প্রতিষ্ঠানটার।'
'ফুরিয়েছে ফুরোক। তাহলেও সম্মান দেখাতে হয়। অন্তত
ক্ষেংকোডকে... আমরা ভালো হই, না হই, হাজার বছর ধরে বাড়ছি।
ধর্ন, আপনি বাড়ির সামনে একটা বাগান করতে চান আর সেখানে রয়েছে
একশ' বছরের একটা গাছ... সে গাছ দরকচামারা, বুড়ো হলেও ফুলভূ'ই
আর কেয়ারির জন্যে তাকে কাটতে তো যাবেন না। বরং ফুলভূ'ইগুলো
এমনভাবে বসাবেন যাতে কাজে লাগে গাছটা। এটা তো আর এক বছরে
বেড়ে উঠবে না' — সাবধানে এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পালটালেন
তিনি, 'তা আপনার কৃষিকর্মা কেমন চলছে?'

'খারাপ। শতকরা পাঁচ।'

'হাাঁ, অথচ নিজেকে আপনি ধরছেন না। আপনারও তো কিছ, দাম

আছে। শ্নন্ন, নিজের কথা বলি। যতদিন আমি ফৌজে ছিলাম, কৃষিকর্মে লাগি নি, পেতাম তিন হাজার। আর এখন ফৌজের চেয়ে বেশি খাটছি, কিন্তু পাচ্ছি আপনার মতোই শতকরা পাঁচ, তাও ভগবান দেন। নিজের খাটুনিটা গেল বেফরদা।'

'তাহলে কেন এটা করছেন? যখন সোজাস্বজি লোকসান?'

'অথচ করছি! উপায় নাই। অভ্যাস আর কি, জানি যে তাই করা দরকার। আপনাকে আরো বলি' —- জানালার বাজনতে কন্ই ভর দিয়ে উনি বলে চললেন, 'কৃষিকর্মে' ছেলের কোনোরক্ম আগ্রহ নেই। বোঝা যাছে পশ্ডিত হবে। অথচ কাউকে তো চালিয়ে যাওয়া দরকার। তাই করি। এইতো এ বছর বাগান বসালাম।'

'হাঁ, হাঁ, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক' - লেভিন বললেন, 'আমি সর্বদা টের পাই যে আমার বিষয়-আশয়ে সত্যিকার কোনো ফয়দা নেই, অথচ করে যাই... জমির জন্যে এ একটা কেমন যেন দায়িত্ব।'

'শন্বন বলি' --- জমিদার চালিয়ে গেলেন, 'আমার পড়শী একজন কারবারী, এসেছিল আমার কাছে। আমরা বিষয়সম্পত্তি বাগান সব ঘ্রের দেখলাম। বলে, 'না, স্তেপান ভাসিলিচ, সবই আপনার ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু বাগানটায় বড়ো অযত্ত্ব।' অথচ বাগান আমার অযত্ত্বে নেই। 'আমার কথা যদি শোনেন, আমি হলে ঐ লিস্ডেন গাছগ্রলোকে কেটে ফেলতাম, শ্রুর রসটা বার করে নিয়ে। লিস্ডেন গাছ তো এখানে হাজার, হাজার। প্রচুর খাশা বাকল হবে। আর বাকলের এখন ভালো দাম। আমি হলে কেটে ফেলতাম।"

'আর সে টাকায় ও গর্বাছ্র বা জমি কিনত জলের দামে, চাষীদের তা খাজনায় বিলি করত' — হেসে কথাটা শেষ করলেন লেভিন, স্পণ্টতই এরকম হিসাব তাঁকে শ্রনতে হয়েছে একাধিক বার। 'ও সম্পত্তি করবে আর ভগবান কর্ন, আপনার আমার যা আছে শ্রধ্ সেইটুকু ধরে রেখে ছেলেমেয়েদের যেন দিয়ে যেতে পারি।'

'শ্বনেছি, আপনি বিবাহিত?' জিগোস করলেন জমিদার।

'হ্যাঁ' — সগর্ব তৃপ্তিতে লেভিন বললেন; 'কেমন যেন আশ্চর্য' — বলে চললেন তিনি, 'আমরা হিসাবের পরোয়া না করে চলি, আমাদের এখানে বসানো হয়েছে ঠিক প্রাকালের ভেস্টালদের মতো কোনোরকমে আগন্ন আগলিয়ে রাখতে।'

শাদা মোচের নিচে মুচকি হাসলেন জামদার।

'আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যেমন অন্তত বন্ধনুবর নিকোলাই ইভানিচকেই ধর্ন, কিংবা কাউণ্ট ভ্রন্ম্কি, যিনি এখানে বসত পেতেছেন, তাঁরা চান কৃষি চালাতে শিল্পের কায়দায়, কিন্তু পর্নজি লোকসান দেওয়া ছাড়া এযাবং কিছুই দাঁড়ায় নি।'

'কিস্তু কারবারীটার মতো আমরা করছি না কেন? বাকলের জন্যে কেন কেটে ফের্লছি না বাগান?' যে জিজ্ঞাসাটা লেভিনকে হতভদ্ব করছিল, তাতে ফিরে এসে তিনি বললেন।

'ঐ যে আপনি বললেন, আগন্ন আগলিয়ে রাখা। নইলে অভিজাতদের কাজ আবার কী? আর অভিজাতদের কাজটা চলে এখানে নয়, নির্বাচনে নয়, সেখানে, নিজের কোণটিতে। সামাজিক একটা সম্প্রদায় হিশেবে নিজেদের একটা স্বতঃবোধও আছে কী করা উচিত, কী নয়। চাষীদেরও আছে: মাঝে মাঝে দেখি কী ভালো চাষী, যত পারে জমি করছে। সেজমি যত খারাপই হোক চযে যাচছে। শ্ব্ধ্ব হিসাবের পরোয়া না করে। স্রেফ লোকসান দিয়ে।'

'আমরাও তাই' — লেভিন বললেন আর তাঁর দিকে স্ভিয়াজ্স্কিকে আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'দেখা হয়ে খুবই, খুবই আনন্দ হল।'

'আপনার বাড়ির পর আমাদের ফের দেখা হল এই প্রথম' — জমিদার বললেন, 'কথাবার্তাও হল।'

'কী, নতুন ব্যবস্থার মুন্ডপাত করলেন তো?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন স্ভিয়াজ স্কি।

'তা ছাড়। কি চলে।' 'বুক জুড়ালেন।'

## 11 00 11

শিভ্যাজ্শিক লেভিনের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে চললেন নিজেদের লোকেদের কাছে।

এখন আর দ্রন্স্কিকে এড়ানো যায় না। স্তেপান আর্কাদিচ আর সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন লেভিনের দিকেই।

'ভারি আনন্দ হল। মনে হচ্ছে প্রিন্সেস শ্যেরবাংস্কায়ার বাড়িতে... আপনার সঙ্গে দেখা হবার সোভাগ্য হয়েছিল আমার' -- লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দ্রন্সিক বললেন।

'হাাঁ, আমাদের সাক্ষাংটা আমার খ্বই মনে আছে' — সি'দ্বের লাল হয়ে লেভিন বললেন এবং তক্ষ্নি ফিরে কথা শ্বের করলেন দাদার সঙ্গে।

সামান্য হেসে শিভ্য়াজ্ শিকর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেলেন দ্রন্শিক. বোঝা যাচ্ছিল লেভিনের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। কিন্তু লেভিন দাদার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন দ্রন্শিকর দিকে, ভাবছিলেন তাঁর র্ঢ়তা মোচনের জন্য কথা বলা যায় কী বিষয়ে।

'এখন তাহলে ব্যাপারটা কী নিয়ে?' স্ভিয়াজ্স্কি আর দ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'স্নেৎকোভকে নিয়ে। দরকার উনি হয় আপত্তি কর্ন নয় সম্মতি দিন' - জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'তা উনি সম্মতি দিয়েছেন, নাকি দেন নি?'

'ব্যাপারটাই তো এই যে তিনি কোনোটাই করছেন না' — বললেন দ্রন্দিক।

'উনি যদি আপত্তি করেন, কে দাঁড়াবে?' দ্রন্দিকর দিকে তাকিয়ে বললেন লেভিন।

'যে চায়।' — স্ভিয়াজ্যু স্কি বললেন।

'আপনি দাঁডাবেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'অন্তত আমি বাপনে নই' — বিব্রত হরে সেগেই ইভানোভিচের কাছে দন্ডায়মান বিষজিহন ভদ্রলোকের দিকে সভয়ে দ্ভিপাত করে স্ভিয়াজ্স্কি বললেন।

'কে তাহলে? নেভেদোভিম্ক?' লেভিন জিগ্যেস করলেন। টের পাচ্ছিলেন যে তিনি একটা গোলমাল করে ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ। নেভেদোভদ্কি আর দিভয়াজ্দিক ছিলেন দুইে প্রতিশ্বন্দী প্রাথাঁ।

'আমি কোনোক্রমেই নই' — জবাব দিলেন বিষজিহন ভদ্রলোক।

বোঝা গেল ইনিই নেভেদোভিস্ক। স্ভিয়াজ্স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের।

'কী তোমারও আঁতে ঘা লেগেছে?' ভ্রন্স্কির দিকে চোখ মটকে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'এ যেন ঘোড়দোড়, বাজিও রাখা যায়।'

'হাাঁ, ঘা লেগেছে' — দ্রন্দিক বললেন, 'ব্যাপারটা হাতে একবার নিলে তার হেশুনেশু করার ইচ্ছে হয়। সংগ্রাম!' ভূর্ কুচকে নিজের শক্ত দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'কী কাজের লোক স্ভিয়াজ্সিক! স্বাকিছ্ব ওর কাছে পরিষ্কার।' 'ও হাাঁ' — অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন দ্রন্সিক।

নীরবতা নামল আর সে সময় কিছু একটার দিকে তাকাতে হয় বলে দ্রন্দিক তাকালেন লেভিনের দিকে, তাঁর পা, তাঁর উদি, তাঁর মুখের দিকে, তাঁর বিষম দ্থি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ দেখে কিছু একটা বলতে হয় বলে মস্তব্য করলেন:

'আপনি বরাবর গ্রামবাসী হয়েও সালিশ জজ নন কেন? সালিশ জজের উদি তো আপনি পরেন নি দেখছি।'

'কারণ আমি মনে করি সালিশী আদালত একটা নির্বোধ প্রতিষ্ঠান' — মন-মরার মতো জবাব দিলেন লেভিন, এতক্ষণ তিনি ছিলেন দ্রন্স্কির সঙ্গে কথা বলার স্ব্যোগের অপেক্ষায় যাতে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর র্চতাটা ক্ষালন করে নিতে পারেন।

'আমি তা মনে করি না, উল্টোটা ভাবি' — শাস্ত বিস্ময়ে ভ্রন্স্কি বললেন।

'এটা খেলনা' — লেভিন বাধা দিলেন তাঁকে, 'সালিশির আমাদের প্রয়োজন নেই। আট বছরের মধ্যে সালিশী আদালতের কাছে আমার কোনো কাজ ছিল না, যা ছিল তাতে রায় হয়েছে উল্টো। আমার ওখান থেকে আদালত চল্লিশ ভাস্ট দ্রের। যে মামলার ফয়সালা হয় দুই রুব্লে, তার জন্যে আমাকে এজেন্ট পাঠাতে হয় পনের রুব্ল দিয়ে।'

এবং তিনি একজন চাষীর কথা বললেন যে কলমালিকের কাছ থেকে মরদা চুরি করেছিল, কলমালিক সে কথা তাকে বলতে সে কুৎসা রটনার দায়ে মামলা ঠোকে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত কাহিনীটা অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধোচিত, বলবার সময় লেভিন নিজেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'ও, ভারি অসাধারণ বটে' — মধ্মাখা হাসি হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কিস্তু চলুন, মনে হচ্ছে ভোট শ্বের হয়েছে...'

ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন।

'আমি বৃবিধ না' — ভাইয়ের কতকগৃলি উস্তট কান্ড চোখে পড়ায় সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি বৃবিধ না এই মান্রায় দর্ববিধ রাজনৈতিক বোধ হারানো ধায় কেমন করে। এ বোধ আমাদের, রৃশীদের নেই। গৃ্বের্নিয়া প্রমুখ আমাদের শন্ত্ — তৃমি তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছ, দাঁড়াতে বলছ নির্বাচনে। আর কাউন্ট দ্রন্দিক... ওঁকে আমি বন্ধু বানাব না; উনি ডেকেছেন ডিনারে, আমি ধাব না; কিস্তু উনি আমাদের দলে, কেন শন্ত্ করে তুলতে হবে ওঁকে? তারপর নেভেদোভিস্কিকে তৃমি শৃ্ধালে সে নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা। এ সব কেউ করে না।'

'আহ্, আমি কিছ্ই ব্ৰিখ না! এ সবই নিরথকি ব্যাপার' — বিষয় বদনে বললেন লেভিন।

'বলছ অনথ'ক, কিন্তু তার মধ্যে গিয়ে সব গৃহলিয়ে ফ্যালো।' লেভিন চুপ করে রইলেন, দু'জনেই তাঁরা গেলেন বড়ো হলঘরে।

গ্রবির্নিয়া প্রম্থ বাতাসে যদিও গন্ধ পাচ্ছিলেন কিছ্ব একটা প্যাঁচ কষা হচ্ছে, এবং যদিও সবাই তাঁকে দাঁড়াতে অন্রোধ করে নি, তাহলেও ঠিক করলেন দাঁড়াবেন। হলঘরে সবাই চুপ করে গেলেন আর সেচেটারি উচ্চৈন্সবরে ঘোষণা করলেন যে গ্রেবির্নিয়া প্রমূখ পদের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন গার্ডা ক্যাপটেন মিখাইল স্থেপানোভিচ স্লেংকোভ।

উরেজ্দ্ প্রমাথেরা তাঁদের টেবিল থেকে বল ভরা প্লেট নিয়ে গেলেন প্রদেশপালের টেবিলের দিকে, শারা হল ভোটাভূটি।

উয়েজ দ্ প্রমন্থের পেছন পেছন দাদার সঙ্গে লেভিন যখন টেবিলের দিকে যাচ্ছিলেন ফিসফিস করে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বললেন: 'ডান দিকে ফেলো।' যেসব কারণাকারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল ইতিমধ্যে সে সব ভূলে গিয়ে তাঁর ভয় হল, 'ডান দিকে' বলে স্তেপান আর্কাদিচ ভূল করেন নি তো। স্নেংকোভ তো তাঁদের শাহ্। ডান হাতে বল নিয়ে বাস্থের কাছে গিয়ে ভূল করছে ভেবে একেবারে শেষ মনুহতেে সেটা পাচার করলেন বাঁ হাতে এবং বোঝাই ষায় যে তা বাঁয়েই ফেললেন। ওয়াকিবহাল যে ভদ্যলোকটি বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কন্ইয়ের এক ভঙ্গিতেই যিনি ব্রে নেন কে কোথায় বল ফেলছে, তিনি অপ্রসায় হয়ে মনুথ কোঁচকালেন। নিজের অস্তর্ভেদী ক্ষমতা জাহির করার অন্য কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

সবাই চুপ করে গেলেন যখন ভোট গণনা হচ্ছিল। পরে একক একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রদন্ত ভোটের সংখ্যা।

গ্বেনিরা প্রম্থ নির্বাচিত হয়েছেন রীতিমতো সংখ্যাধিক ভোটে। সবাই কলরব করে উঠলেন, সবেগে ছ্টলেন দরজার দিকে। ল্লেংকোভ ভেতরে এলেন, অভিজাতরা অভিনন্দন জানিয়ে ঘিরে ধরলেন তাঁকে।

'এখন শেষ তো?' সেগেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করলেন লেভিন। 'মাত্র শ্রু হচ্ছে' — হেসে সেগেই ইভানোভিচের হয়ে জবাব দিলেন স্ভিয়াজ্ঞিক। উপপ্রমূখ পেতে পারে আরো বেশি ভোট।'

ফের এ কথাটা মনে ছিল না লেভিনের। কেবল এখন তাঁর স্মরণ হল কী একটা যেন স্ক্রে চাল ছিল এর পেছনে, কিন্তু সেই স্ক্রেতাটা কিসে তা ভাবতে বেজার লাগল তাঁর; মন খারাপ হয়ে গেল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই জটলা থেকে বেরিয়ে যান।

কেউ যেহেতু মন দিচ্ছিল না তাঁর দিকে, এবং মনে হল কারো প্রয়োজন নেই তাঁকে, চুপি চুপি তিনি রওনা দিলেন জলযোগের ছোটো হলটায় এবং ফের পরিচারকদের দেখে ভারি হালকা লাগল তাঁর। বৃদ্ধ পরিচারক তাঁকে আমন্দ্রণ করলে কিছু মুখে তুলতে, লেভিন রাজি হলেন। বরবিটি সহযোগে একটা কাটলেট খেয়ে, এবং পরিচারকের সঙ্গে তার আগেকার মনিবদের নিয়ে আলাপ করার পর লেভিনের ইচ্ছে হল না তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলঘরটায় ঢোকেন, গেলেন গ্যালারিতে।

গ্যালারি স্কৃতিজত মহিলায় ভরা, নিচে যে আলোচনা হচ্ছিল, রেলিঙে ভর দিয়ে তার একটা ফসকে না যেতে দিতে তাঁরা সচেন্ট। মহিলাদের কাছে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বেশী সব অ্যাডভোকেট, চশমাধারী জিমন্যাসিয়াম শিক্ষক, সামরিক অফিসার। সর্বন্তই আলোচনা হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে, গ্রেনির্বায় প্রম্থ কিরকম জেরবার হয়ে পড়েছিলেন আর কী চমংকার হয়েছিল বিতর্ক, তাই নিয়ে। একটা দলে লেভিন শ্নেলেন তাঁর দাদার প্রশংসা। একজন মহিলা অ্যাডভোকেটকে বলছিলেন:

'কজ্নিশেভের বক্তৃতা শ্বনে কীষে আনন্দ হল! খাওয়া ফেলে রেখে তা শোনার মতো। চমংকার! সবকিছ্ব পরিষ্কার, স্কৃষ্ণ উ! আপনাদের আদালতে কেউ এমন করে বলতে পারে না। হয়ত-বা শ্বন্ব এক মেইডেল। কিন্তু তিনিও মোটেই এমন বাক্পটু নন।'

রেলিঙের কাছে একটা খালি জায়গা পেয়ে তাতে ভর দিয়ে লেভিন দেখতে আর শুনতে লাগলেন।

অভিজাতরা সবাই নিজেদের উয়েজ্দের জন্য আলাদা করা ঘের দেওয়া

আসনগ্রলোর বসে ছিলেন। হলের মাঝখানে উর্দি পরা একটি লোক তীক্ষ্য সরু গলায় ঘোষণা করলেন:

'উপপ্রম্থের পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন স্টাফ-ক্যাপটেন ইয়েভ্গেনি ইভানোভিচ আপ্র্তিন!'

মৃত্যুবং স্তব্ধতা নামল, শোনা গেল একটা জরাজীর্ণ ক্ষীণ গলা: 'প্রত্যাহার করছি!'

আবার শোনা গেল: 'নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন প্রিভি কাউন্সেলার পিওত্র পের্বভিচ বল্!'

'প্রত্যাহার করছি!' শোনা গেল যুবকের একটা খ্যাঁকথে'কে গলা।

ফের একই জিনিস শ্রে হল এবং ফের 'প্রত্যাহার করছি'। এই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। রেলিঙে কন্ই ভর দিয়ে লেভিন দেথছিলেন আর শ্রনছিলেন। প্রথমটা তাঁর অবাক লাগছিল, ব্রুতে চেণ্টা করছিলেন কী এর মানে; তারপর ব্রুতে যে পারবেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় তাঁর ব্যাজার লাগতে লাগল। তারপর সকলের ম্থে তিনি যে উত্তেজনা আর আক্রোশ দেখেছেন, সেটা মনে পড়ায় ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর; ঠিক করলেন চলে যাবেন। নীচে নামতে গিয়ে দেখলেন গ্যালারিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে ফুলো ফুলো চোখে জিমন্যাসিয়ামের এক ছাত্র। সিণ্ডিতে দেখা হল এক য্গালের সঙ্গে, হিল খটখিয়ে মহিলা দ্রুত উঠছিলেন আর সহ-অভিশংসক বলছিলেন:

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম যে দেরি হবে না' — লেভিন তখন পাশে সরে গিয়ে মহিলার জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

লেভিন বেরিয়ে যাবার সি'ড়ির কাছে এসে যখন ওয়েস্ট-কোট থেকে ওভারকোটের কুপন বার করছিলেন, সেক্রেটারি এসে ধরলেন তাঁকে: 'অন্গ্রহ কর্ন কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ, ভোট চলছে।'

অমন দ্যুভাবে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই নেভেদোভস্কি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে।

দরজার দিকে গেলেন লেভিন। হলের দরজা বন্ধ। সেক্রেটারি টোকা দিতে দরজা খনলে গেল, রক্তিম বদনে লেভিনের দিকে ছন্টে এল দ্'জন জমিদার।

'আমি আর পারছি না' — বললে রক্তিমবদনদের একজন।

জমিদারের পেছনে উকি দিল গ্রবেনিয়া প্রম্থের মৃখ। আতংকে আর ক্লেশে সে মৃখ ভয়াবহ।

'আমি তোমায় বলেছিলাম যে কাউকে বেরতে দেবে না!' দরোয়ানের উদ্দেশে হঃশ্কার দিলেন তিনি।

'আমি শ্বধ্ব ঢুকতে দিয়েছি হ্বজ্বর!'

'আরে ভগবান!' দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে, মাথা নিচু করে শাদা পেশ্টালনে পরা গ্রেনিরা প্রম্থ ক্লান্ত ভিঙ্গতে ফিরে গেলেন হলের মাঝখানে পাতা বড়ো টেবিলটার কাছে।

যা হিসাব করা হয়েছিল, নেভেদোভিদ্কিকে এত বেশি ভোট দেওয়া হয়েছিল যে তিনিই হলেন নতুন গ্রেনিয়া প্রমূখ। অনেকেরই ফুর্তি হল, অনেকেই সন্তুট, স্খী, অনেকে উল্লসিত, অনেকে আবার অসন্তুট, অস্খী। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন গ্রেনিয়া প্রম্খ, সেটা তিনি ল্কাতেও পারছিলেন না। নেভেদোভিদ্কি যখন হল থেকে বের্লেন, জনতা ঘিরে ধরল তাঁকে এবং সোল্লাসে তাঁর অন্গমন করতে লাগল ঠিক যেভাবে নির্বাচন উদ্বোধনের পর তারা অন্গমন করেছিল প্রদেশপালের এবং য়েংকোভ যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন যেভাবে তারা অন্গমন করেছিল তাঁর।

#### 11 0 2 II

সেদিন নর্বানর্বাচিত গ্রেবেনিয়া প্রমূখ এবং নতুনদের বিজয়ী পার্টির অনেকের জন্য ডিনারের আয়োজন করলেন ভ্রন্মিক।

নির্বাচনে দ্রন্দিক এসেছিলেন কারণ গ্রামে তাঁর একঘেরে লাগছিল, তা ছাড়া আমার কাছে নিজের প্রাধীনতার অধিকার ঘোষণা করতে হত এবং জেমস্ত্রভো পরিষদের নির্বাচনে দিভয়াজ্ঞ্মিক তাঁর জন্য যতকিছ্ব করেছেন, এই নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে তা পরিশোধ করা, আর সর্বোপরি অভিজ্ঞাত ও ভূপ্বামীর যে ভূমিকাটা তিনি বেছে নিয়েছেন, তঙ্জনিত সমস্ত্র কর্তায় কঠোরভাবে পালনের উদ্দেশা। কিস্তু তিনি মোটেই আশা করেন নি যে নির্বাচনের ব্যাপারটা তাঁকে এমন মাতাবে, উর্ব্বেজিত করবে, আর ব্যাপারটা তিনি এত ভালোভাবে নির্বাহ্ করতে পারবেন। অভিজাতদের মহলে তিনি একেবারে নতুন, কিস্তু প্পটতই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন এবং এ কথা ভেবে ভূল করেন নি যে অভিজ্ঞাতদের

মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। এ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে: তাঁর ধনসম্পত্তি এবং কাউন্ট পদ: শহরে খাশা একটা বাসা যা তাঁর জন্য ছেড়ে দেন তাঁর পরেনো পরিচিত শিকভি, যিনি আর্থিক ব্যাপারে নিয়োজিত, এবং কাশিনে উল্লাতশীল একটি ব্যাৎেকর প্রতিষ্ঠাতা: গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ভ্রন্দিকর চমংকার পাচক: প্রদেশপালের সঙ্গে সখা, আগেই যিনি ছিলেন দ্রন স্কির বন্ধ ও তার প্রষ্ঠপোষকতাধন্য: কিন্তু সবচেয়ে বেশি সবাইয়ের সঙ্গে তাঁর সহজ সমান ব্যবহার যাতে তাঁর কল্পিত অহংকার সম্পর্কে অধিকাংশ অভিজাতের ধারণা বদলায়। নিজেই দ্রন স্কি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি শ্যেরবাংস্কায়ার স্বামী এই যে খেপাটে ভদ্রলোকটি à propos de bottes\* উদ্মাদ আন্দোশে তাঁকে রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে মনের ঝাল ঝেডেছেন, তিনি ছাড়া যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে. তেমন প্রতিটি অভিজাতই হয়েছেন তার পক্ষপাতী। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এবং অনোরা স্বীকার কর্রছিল যে নেভেদোভস্কির সাফলো তাঁর অবদান যথেষ্ট। আর এখন নিজের বাডিতে খাবারের টেবিলে বসে নেভেদ্যেভাস্কর জয়োৎসব উপলক্ষে নিজের নির্বাচিতের বিজয়ের জন্য তার একটা মধ্যর অন্যভৃতি হচ্ছিল। নির্বাচনে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিন বছরের মধ্যে যদি তিনি বিবাহিত লোক হন, তাহলে নিজেই ভোটে দাঁড়াবেন বলে ভাবছিলেন — জ্বাকি প্রেম্কার পাবার পর যেমন নিজেরই ইচ্ছা হয় খোডা ছোটাবার।

এখন উৎসব হচ্ছে সেই বিজয়ী জকিকে নিয়ে। দ্রন্দিক বর্সেছিলেন টোবলের শিয়রে, ডান দিকে যুবক প্রদেশপাল, জার স্ইটের অন্তর্ভুক্ত জনৈক জেনারেল। যে প্রদেশপাল গ্রুগান্তীরভাবে নির্বাচনের উদ্বোধন করেন, বক্তৃতা দেন, অনেকের মধ্যেই সম্মান ও পদলেহনের মনোভাব জাগান — যা দ্রন্দিক দেখতে পাচ্ছিলেন, সবার কাছে তিনিই গ্রুবেনিয়ার কর্তা; দ্রন্দিকর কাছে কিন্তু ইনি নিতান্তই কাংকা মাসলভ — পেজ কোরে এই ছিল তাঁর ডাকনাম, দ্রন্দিকর সামনে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন আর তাঁকে mettre à son aise\*\* চেন্টা করছিলেন দ্রন্দিক। তাঁর বাঁদিকে তাঁর তর্ণ, অটল, বিষাক্ত মুখ নিয়ে নেভেদোভিদ্ক। তাঁর সঙ্গে দ্রন্দিকর ব্যবহার ছিল সহজ, সগ্রন্ধ।

কথা নেই, বার্তা নেই (ফরাসি)।
\*\* চাঙ্গা করার (ফরাসি)।

শিভয়াজ শিক তাঁর পরাজয়টা মেনে নিলেন ফুর্তি করেই। তাঁর কাছে এটা পরাজয়ই নয়, যা তিনি নিজেই বলেন নেভেদোভিশ্বির উদ্দেশে পানপার তোলার সময়: অভিজাতবৃন্দকে যে নতুন ধারা অন্সরণ করতে হবে, এ'র মতো তার সেরা প্রতিনিধি আর পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সমস্ত সাধ্ব ব্যক্তিই তাঁর বর্তমান সাফল্যের পক্ষে থেকেছে, বিজয়োৎসব করছে তাঁকে নিয়ে।

ফুর্তি করে সময় কাটল আর সবাই আনন্দ করছে বলে স্তেপান আর্কাদিচও খ্রিশ ছিলেন। অপর্ব খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নির্বাচনের ঘটনাবলির বিবরণ। প্রাক্তন গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থের অগ্রন্থজল বক্তৃতাটা চিভয়াজ্ চ্কি শোনালেন কৌতুক করে। তারপর নেভেদোভচ্কিকে লক্ষ করে ফোড়ন কাটলেন: হিসাব পরীক্ষার জন্য চোথের জলের চেয়ে আরো জটিল কোনো পদ্ধতি নিতে হবে হ্জ্রেরকে। আরেক জন রসিক ভদ্রলোক বললেন যে গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থের নির্বাচন উপলক্ষে বলনাচের জন্য মোজা পরা চাপরাশিদের বরাত দেওয়া হয়েছিল, কিস্তু এখন তাদের ফেরত পাঠাতে হচ্ছে যদি অবশ্য নতুন গ্রেবির্নিয়া প্রমন্থ মোজাপরা চাপরাশিদের নিয়ে বলনাচের আয়োজন না করেন।

ডিনারের সময় নেভেদোভিস্কিকে সম্বোধন করা হচ্ছিল 'আমাদের গুরেনিরা প্রমুখ' আর 'হুজুর' বলে।

তা বলে তাঁরা সেইরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন যেমন লোকে পেয়ে থাকে নববিবাহিত তর্ণীকে 'মাদাম অম্ক' বলতে পেরে। নেভেদোভিশ্কি ভাব করলেন খেতাবটায় তাঁর কিছ্ম এসে যায় না তাই শাধ্ম নয়, এটাকে তিনি ঘ্শাই করেন, কিন্তু স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল যে উনি খ্মিই হচ্ছেন, তবে যে নতুন উদারনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সবাই রয়েছেন, তায় পক্ষে অশোভন একটা উল্লাস প্রকাশ না করার জন্য সংযত রাথছিলেন নিজেকে।

ডিনারের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী কিছ্ব লোকের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। খ্বই শরিফ মেজাজে ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তিনিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'নেভেদোভন্দিক নির্বাচিত হয়েছেন বারো ভোটে। অভিনন্দন। খবরটা অন্যদের দিও।' চে'চিয়ে চে'চিয়ে তিনি টেলিগ্রামের বয়ান দিতে থাকলেন এবং মন্তব্য করলেন: 'ওরাও আনন্দ কর্ক।' বার্তা পেয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন টেলিগ্রামের পেছনে যে এক

রাবল খরচ হয়েছে তার জন্য এবং বাঝলেন এটা ডিনারের শেষদিককার ব্যাপার। তিনি জানতেন যে ভালো একটা ডিনারের শেষে 'faire jouer le télégraphe'\* স্থিভার একটা দার্বলিতা।

উৎকৃষ্ট আহার এবং রুশী নয়, সোজা বিদেশে বোতলজাত করা স্বরা মিলিয়ে সবই হয়েছিল বেশ সম্দ্রান্ত, সহজ আর হাসিখ্লি। একমতাবলম্বী, উদারনৈতিক, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বরসিক সজ্জন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ভিয়াজ্সিক বেছেছিলেন জনাবিশেক লোকের একটা দল। নতুন গ্রেনিয়া প্রমুখ, প্রদেশপাল, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আর 'আমাদের অমায়িক গ্রুস্বামীর' স্বাদ্যুপান করা হল, তাও অর্ধেক রহস্য করে।

দ্রন্দিক খ্রিশ হয়েছিলেন। মফস্বলে যে এমন একটা মধ্র পরিবেশ সম্ভব তা আশা করেন নি তিনি।

ডিনারের শেষে ফুর্তি জমল আরো বেশি। সার্ব দ্রাতাদের সাহায্যের জন্য তাঁর স্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত একটি কনসার্টে আসতে প্রদেশপাল আমন্ত্রণ জানালেন দ্রন্দিককে, স্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরিচিত্তও হতে চান।

'বলনাচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দেখতে পাবে আমাদের স্ক্রনীকে। সত্যিই অপরূপা।'

'Not in my line'\*\* — তাঁর মনে ধরে যাওয়া ব্রলিটা ভ্রন্ শ্কি বললেন বটে, তাহলেও হেসে কথা দিলেন যে যাবেন। টোবল ছেড়ে যাবার আগে সবাই যখন ধ্মপান করছে ভ্রন্ শ্কির সাজভৃত্য ট্রে-তে করে একটা চিঠি এনে দিলে।

'ভজ্দ্ভিজেন্স্কয়ে থেকে একজন লোক নিয়ে এসেছে' — সে বললে অর্থপ**্র্ণ** দ্ঘিতৈ তাকিয়ে।

দ্রন্দিক যথন ভূর, কু'চকে চিঠিটা পড়ছিলেন, অতিথিদের মধ্যে কে একজন তাঁর সাজভূত্য সম্পর্কে বলে উঠলেন ফরাসিতে: 'ঠিক আমাদের অভিশংসক চ্ভেন্তিংস্কির মতো দেখতে, আশ্চর্য ।'

চিঠি পাঠিয়েছেন আন্না। পড়ার আগেই দ্রন্ স্কি জানতেন কী তাতে লেখা আছে। নির্বাচন পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ হবে ধরে নিয়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরবেন শত্বুকবারে। আজ শনিবার এবং তিনি জানতেন

- টেলিগ্রাফের অপব্যবহার করা (ফরাসি)।
- 🕶 ওটা আমার ধারায় নেই (ইংর্রোজ)।

যথাসময়ে না ফেরার জন্য তিরম্কার আছে চিঠিতে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সম্ভবত তা এখনো পে'ছিয় নি।

যা ভেবেছিলেন, চিঠির বক্তব্য তাই-ই। কিন্তু তার প্রকাশটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অতি বিশ্রী লাগল। 'আনি খ্ব অস্কু, ভাক্তার বলছে নিউমানিয়া হতে পারে। আমি একা, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। প্রিশেসস ভারভারা কোনো সাহায্য নন, বাধা। গত পরশ্ব, গত কাল আমি তোমায় আশা করেছিল।ম. এখন লোক পাঠাচ্ছি জানতে কোথায় তুমি, কী ব্যাপার। আমি নিজেই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু তোমার ভালো লাগবে না জানা থাকায় গেলাম না। কিছ্ব একটা জবাব দিয়ো যাতে ব্ঝতে পারি কী করতে হবে আমায়।'

'মেয়েটা অসমুস্থ আর ও চাইছিল কিনা আসতে। মেয়েটা অসমুস্থ আর এইরকম একটা বিদ্বেষের সার।'

নির্বাচনের এই নিরীহ আনন্দ আর যে বিমর্ষ, দ্বঃসহ প্রেমের কাছে তাঁকে ফিরতে হবে, দ্বইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অভিভূত করল তাঁকে। কিন্তু যেতেই হবে, রাত্রের প্রথম ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন।

## ॥०२॥

শ্রন্দিক প্রতিবার বাইরে চলে যাবার সময় যে কান্ডগ্রেলা ঘটত, তা প্রন্দিককে তাঁর প্রতি আসক্ত না করে নিরাসক্ত করে তুলতে পারে, এইটে ভেবে দেখে প্রন্দিক নির্বাচনে যাবার আগে আলা স্থির করেছিলেন যে শান্তভাবে বিচ্ছেদ সইবার জন্য নিজের ওপর সর্বাশক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু যাত্রার কথা ঘোষণা করতে এসে যে হিমশীতল কঠোর দ্ভিতে প্রন্দিক তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে, তাতে আহত হন আলা, প্রন্দিক রওনা দেবার আগেই সব প্রশান্তি চূর্ণ হয়ে যায় তাঁর।

এই যে দ্ণিটতে প্রকাশ পেয়েছিল স্বাধীনতার অধিকার, একাকিছে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বরাবরের মতো আলা পেশছলেন নিজের সেই একই অবমাননাবোধে। যথন আর যেখানে খ্লিশ যাবার অধিকার তার আছে। শ্ব্ নিজে যাবার নয়. আমাকে রেখে শাবারও! সব অধিকার ওর আছে, আমার কিছুই নেই। সেটা জানা থাকায় এটা করা তার অন্যায়

হয়েছে। কিন্তু কী করল সে?.. আমার দিকে সে চাইলে হিমশীতল কঠোর মুখভাব নিয়ে। অবিশ্যি এখনো এটা অনিদিশ্টি, ধরা-ছোয়ার বাইরে, কিন্তু আগে এটা ছিল না, এ দ্ভিট বোঝাচ্ছে অনেক কিছ্ন' — ভাবলেন আল্লা. 'এ দ্ভিট দেখাচ্ছে যে প্রেম জ্বভিয়ে যেতে শ্রে করেছে।'

আর জন্ত্রে যেতে যে শ্র্ করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেও করার কিছ্ ছিল না, তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব বদলানো যায় না কোনো দিক থেকেই। ঠিক আগের মতোই তিনি ওঁকে ধরে রাখতে পারেন কেবল ভালোবাসা আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। দ্রন্দিক যদি তাঁকে আর ভালো না বাসেন তাহলে কী হবে, এই ভয়াবহ চিস্তাটাকে তিনি দিনে কিছ্ একটা নিয়ে বাস্ত থেকে আর রাতে মহির্মা নিয়ে চাপা দিতে পারতেন ঠিক আগের মতোই। অবিশ্যি আরো একটা উপায় ছিল: তাঁকে ধরে রাখা নয়, — এর জন্য আন্না তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছ্ চান না, কিষ্ণু ওঁর সঙ্গে সন্মিহিত হওয়া এমন অবস্থায় থাকা যাতে দ্রন্দিক ওঁকে তাাগ না করেন। এই উপায়টা হল বিবাহবিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় বিবাহ। এটাই চাইতে লাগলেন তিনি এবং দ্রন্দিক বা স্থিভা কথাটা প্রথম তুললেই তিনি রাজি হয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

এই সব ভাবনাচিন্তায় আল্লা লুন্স্কিকে ছাড়া কাটালেন পাঁচ দিন, যে পাঁচ দিন ওঁর অনুপস্থিত থাকার কথা।

বেরিয়ে, প্রিন্সেস ভারভারার সঙ্গে আলাপ করে, হাসপাতালে গিয়ে আর প্রধান কথা বইয়ের পর বই পড়ে তাঁর সময় কাটল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে, কোচোয়ান যথন ফিরল তাঁকে ছাড়াই, তখন দ্রন্দিক সম্পর্কে, কী তিনি করছেন সেখানে, সে সম্পর্কে চিন্তাগ্রেলো চাপা দেবার শক্তি তাঁর আর নেই বলে তিনি অনুভব করলেন। এই সময়েই অসুখ হল মেয়ের। তার সেবাশ্রেয়ের ভার নেন তিনি, কিন্তু তাতে মন বসল না, বিশেষত তেমন গ্রুতর ছিল না অসুখটা। যত চেন্টাই কর্ন, মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারেন নি আল্লা, আর ভালোবাসার ভান করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেইদিন সন্ধায় একা হয়ে দ্রন্দিকর জনা এতই ভয় হল তাঁর যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে শহরে যাবেন, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখে দ্রন্দিক যে স্ববিরোধী চিঠিটা পান সেটা লেখেন এবং বার্তাবাহক মারফত পাঠান। পরের দিন সকালে দ্রন্দিকর চিঠি পেলেন আল্লা আর নিজেরটার জন্য অনুতাপ হল তাঁর। যাবার সময় দ্রন্দিক যে কঠোর দ্বিভগাত করেছিলেন,

বিশেষ করে যখন জানবেন যে মেয়ের অস্খটা গ্রুত্র নয়, তখন তার প্রার্ত্তি ঘটবে ভেবে তাঁর আতংক হল। তাহলেও চিঠিটা লিখেছেন বলে তিনি খ্লি। আমা এখন মানেন যে উনি দ্রন্দিকর ওপর একটা বোঝা, তাঁর কাছে আসার জন্য দ্রন্দিক তাঁর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন খেদের সঙ্গে, তাহলেও তিনি আসছেন বলে আমা খ্লি। হোক আমাকে তাঁর ভার বোধ, কিন্তু এখানে তিনি আমার কাছেই থাকবেন, আমা তাঁকে দেখতে পাবেন, জানবেন তাঁর প্রতিটি গতিবিধি।

জুরিং-রুমে বাতির নিচে বসে আয়া তে'-র একটা নতুন বই পড়তে পড়তে শ্নতে লাগলেন আঙিনায় বাতাসের আওয়াজ আর প্রতি মৃহত্তেরইলেন গাড়ি আসার অপেক্ষায়। কয়েক বার তাঁর মনে হয়েছিল যেন চাকার শব্দ শ্নতেন, কিন্তু সেটা ভ্রমাত্মক। অবশেষে শোনা গেল শ্ব্দু চাকার শব্দই নয়়, কোচোয়ানের চিংকার, আচ্ছাদিত গাড়ি-বারান্দায় চাপা আওয়াজ। পেশেন্স থেলায় রত প্রিন্সেস ভারভারারও কানে গেল তা। আয়া লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আগে দ্'বার যা করেছেন, সি'ড়ি দিয়ে নিচে না নেমে থেমে গেলেন। নিজের ছলনার জন্য লক্জা হল তাঁর, কিন্তু ভ্রন্স্কি কিভাবে তাঁকে নেবেন, সেটা ছিল অনেক ভয়ের ব্যাপার। অপমানের জনালা আগেই মৃছে গিয়েছিল তাঁর। ভ্রন্স্কির মৃথে এখন অসমন্তোষ ফুটবে কিনা শ্ব্দু এই তাঁর এখন ভয়। তাঁর মনে পড়ল মেয়ে আজ দ্বিতীয় দিন একেবারে সমুস্থ। মেয়ের ওপর তাঁর রাগই হল যে চিঠি পাঠাতেই সে সমুস্থ হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল ভ্রন্সিককে, তাঁর হাত চোথ নিয়ে গোটাটা তিনি এখানে। তাঁর কণ্ঠস্বর শ্বনলেন আয়া। অমনি স্বকিছ্ব ভূলে তিনি আনন্দে ছুটে গেলেন নিচে।

'কেমন আছে আনি?' সি'ড়ি দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসা আন্নাকে তিনি জিগ্যেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

ভ্রন্মিক বসে ছিলেন চেয়ারে। ভূত্য তাঁর গরম হাই-বুট টেনে খ্লছিল। 'ও কিছু নয়, ভালো আছে।'

'आत पूर्ति ?' शा बाज़ा निरत मन्धात्वन छन् न्कि।

নিজের দৃই হাতে প্রনৃষ্ণিকর একখানা হাত ধরে আন্না টেনে নিলেন নিজের কোমরের দিকে, দৃষ্টি সরালেন না তাঁর মৃখ থেকে।

'ভারি আনন্দ হল' — আমাকে, তাঁর কবরী, তাঁর পোশাকটা যা আমা

তাঁর জন্যই পরেছেন বলে জানেন, নির্ব্তাপ দ্ভিতৈ এ সব লক্ষ করে তিনি বললেন।

এ সবই ভালো লাগল তাঁর, কিন্তু ভালো লেগেছে কত কত বার! আর আন্নার যাতে এত ভয়, মনুখে তাঁর স্থির হয়ে রইল সেই পাষাণ-কঠোর ভাবটা।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো তো?' ভেজা দাড়ি র্মাল দিয়ে মুছে আমার হাতে চুমু খেয়ে বললেন দ্রন্দিক।

আল্লা ভাবলেন, 'এতে কিছু এসে যায় না, শুধু ও এখানে থাকলেই হল, আর যতক্ষণ সে এখানে, ততক্ষণ আমায় ভালো না বাসার সাহস হবে না তার।'

সন্ধ্যা কাটল আনন্দে, ফুর্তিতে, প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে। তিনি অনুযোগ করলেন যে দ্রন্দিক না থাকার সময় আন্না মর্ফিয়া নিয়েছেন।

'কী করা যাবে, ঘ্রম আসত না যে… ভাবনা-চিস্তায় ব্যাঘাত হত। ও থাকলে আমি মহির্দান নিই না। প্রায় নিই না।'

নির্বাচনের গলপ করলেন দ্রন্দিক আর প্রশন করে আশ্লা তাঁকে নিয়ে এলেন প্রধান কথাটায় যা আনন্দ দিয়েছে তাঁকে, যথা তাঁর সাফল্যে। আর বাড়িতে দ্রন্দিকর যাতে আগ্রহ, সে সব গলপ করলেন আশ্লা, আর সব কথাই হল অতি মনোরম।

কিন্তু ভর সাঁঝে, প্রিন্সেস ভারভারা চলে যাবার পর আল্লা যথন দেখলেন যে দ্রন্দিক প্ররোপ্নরি তাঁর করতলগত, তাঁর ইচ্ছে হল চিঠির দর্ন সেই দ্যুংসহ ভারটা মুছে দিতে। বললেন:

'স্বীকার করো, চিঠি পেয়ে তোমার ভারি রাগ হয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

এই কথা বলা মাত্র তিনি ব্যক্তে পারলেন, এখন তাঁর প্রতি দ্রন্স্কির যত ভালোবাসাই জাগ্মক, এটা তিনি ক্ষমা করেন নি। দ্রন্স্কি বললেন:

'হ্যাঁ, চিঠিটা ছিল ভারি অস্কুত। এই আনির নাকি অসম্খ, এই আবার তুমি আসতে চাইছ।'

'এ সবই ছিল সতিয়।'
'আমি তাতে সন্দেহ করি নি।'
'না, করেছ। দেখতে পাচ্ছি তুমি অসম্ভূন্ট।'

'এক মিনিটের জন্যেও নয়। তবে সত্যি, এটা আমার ভালো লাগে না যে তুমি যেন মানতে চাও না যে কিছু কর্তব্য আছে...'

'কনসার্টে যাবার কর্তব্য…'

'যাক গে, এ নিয়ে কিছ্ব আর বলব না' — বললেন দ্রন্স্কি। 'কেন বলব না?' বললেন আলা।

'আমি শ্ধ্ বলতে চাই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ সামনে আসতে পারে। যেমন আমার মন্ফো যাওয়া দরকার, বাড়িটার ব্যাপারে... আহ্ আমা, কেন তুমি এত উত্তাক্ত হও? তুমি কি জানো না যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না?'

'যদি তাই হয়' — হঠাং গলার স্বর পালটে আন্না বললেন, 'তার মানে এ জীবন তোমার ভার বোধ হচ্ছে... হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে এসেই চলে যাও, যেভাবে...'

'আল্লা, এটা নিষ্ঠুরতা। আমি সমস্ত জীবন দিতে প্রস্তুত…' কিন্তু আল্লা ওঁর কথা আর শুনছিলেন না।

'তুমি যদি মন্তেকা যাও, আমিও যাব। এখানে পড়ে থাকব না আমি। হয় আমাদের ছাডাছাডি হয়ে যাক, নয় একসঙ্গে থাকব।'

'তৃমি তো জানো যে শ্ব্র এইটেই আমার কামনা। কিন্তু তার জন্যে...'

'দরকার বিবাহবিচ্ছেদ? বেশ, আমি লিখব ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি
যে এভাবে থাকতে আমি পারি না... তবে আমি মন্তেকা যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'ঠিক যেন হ্মাকি দিচ্ছ আমায়। তোমার সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ না হয়, এর চেয়ে আর কিছুই তো আমি চাই না' -- হেসে বললেন ভ্রন্সিক।

কিন্তু এই নরম কথাগনলো যখন বললেন, চোখে তাঁর দেখা গেল শন্ধন্ শীতল নয়, নির্যাতিত, নিষ্ঠার হয়ে ওঠা মানুষের ক্ষিপ্ত ঝলক।

সে দ্বিট চোখে পড়ল আন্নার এবং তার অর্থ সঠিক করলেন তিনি। 'তাই যদি হয়, তাহলে সেটা মহা দ্বঃখ!' বললে দ্বিটা। এটা ম্হুতের একটা অন্ভূতি, কিন্তু আন্না কখনো ভোলেন নি সেটা।

বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আন্না চিঠি লিখলেন স্বামীকে। পিটার্সবির্গে যাবার দরকার ছিল প্রিন্সেস ভারভারার। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রন্স্কির সঙ্গে তিনি চলে গেলেন মন্ফোয়। প্রতিদিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের জবাব এবং তারপর বিবাহবিচ্ছেদের আশায় তাঁরা এবার বাসা নিলেন স্বামী-স্বার মতো। সপ্তম অংশ

11 5 11



লেভিনরা তৃতীর মাস
কাটাচ্ছেন মস্কোর।
ওয়াকিবহাল লোকেদের
নির্ভূল হিসাব অনুসারে
কিটির প্রসব হবার কাল
পোরিয়ে গেছে অনেকদিন,
কিন্তু এখনো সে
অস্তঃসত্তা আর দুমাস

আগের চেয়ে প্রসবের মৃহ্তি। এগিয়ে এসেছে এমন অনুমানের কোনো কারণই দেখা যাচ্ছিল না। ডাক্তার, ধারী, ডাল্লা, কিটির মা, এবং বিশেষ করে লেভিন, আসদ্রের কথা যিনি বিনা ভীতিতে ভাবতে পারতেন না, সবাই অধীর ও অস্থির হয়ে উঠলেন; শর্ধ্ব কিটির নিজেকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ শিশ্ব, অংশত এমনকি এখনই বিদ্যমান শিশ্বটির জন্য নতুন যে ভালোবাসাটা জেগে উঠেছে তার ভেতর সেটা এখন পরিব্দার অন্তব করছে কিটি, আর সানন্দে আত্মসমর্পণ করত তাতে। শিশ্বটি এখন আর কিটির অংশমাত্র নয়, মাঝে মাঝে তার থেকে শ্বাধীন জীবনও যাপন করছিল। প্রায়ই সেটা বেদনাদায়ক হত কিটির পক্ষে, কিন্তু বিচিত্র এই নতুন আনন্দে খিলখিলিয়ে ওঠার ইচ্ছে হত তার।

যাদের কিটি ভালোবাসে, তারা সবাই তার কাছেই; তার জন্য সবারই এত মমতা, এত ষত্ন, সবিকছ্তে তাকে খ্রিশতে রাখার জন্য এত উদ্বেগ যে এগন্লো শিগগিরই শেষ হবে এটা অন্ভব না করলে এবং তা জানা নী থাকলে এর চেয়ে ভালো আর স্মেধ্রে জীবন কিটি কামনা করতে পারত ं ना। भर्दा এकটा व्याभारत ऋज र्शाष्ट्रम ७ कीवरनंत माध्य : य भ्वामीत्क িকিটি ভালোবাসত, গাঁয়ে তিনি যেমন ছিলেন, এখন যেন আর সে মানুষ নন। গ্রামে তাঁর সোম্য, সঙ্গেহ, অতিথিবংসল আচরণ ভালো লাগত কিটির। শহরে কিন্তু তিনি সর্বদাই অস্থির, সতর্ক, যেন কেউ ব্রবি তাঁকে, বড়ো কথা কিটিকে আঘাত দেবে। গ্রামে, সেটা তাঁর নিজের জায়গা জানা থাকায় তাডাহ,ডো করতেন না কথনো, বিনা কাজে থাকতেন না। এখানে, শহরে সর্বদা তিনি শশবাস্ত, যেন কিছুই ফসকে যেতে দিতে চান না. অথচ করবার নেই কিছু। তাঁর জন্য কন্ট হত কিটির। কিটি জানত, অন্যের কাছে লেভিনকে করুণ দেখায় ন। : বরং প্রিয়তমকে লোকে মাঝে মাঝে যেমনভাবে দেখে. অন্যদের ওপর সে কী ছাপ ফেলছে পরকীয় দুষ্টিতে সেটা স্থির করে নেবার জন্য, লোকজনের মাঝে লেভিনকে সেভাবে দেখে কিটি সভয়ে. প্রমিত হয়ে লক্ষ করেছে যে তাঁর শীলতা, নারীদের প্রতি খানিকটা সেকেলে. मनण्डा भोजाता. जाँत र्वानष्ठे एएट. विस्मय करत किंग्रित या मत्न शराधिन. ব্যঞ্জনাময় মুখভাবে লেভিন শুধু করুণ তো নন-ই, বরং অতি আকর্ষণীয় একজন মান্ত্র। কিন্তু কিটি তাঁকে দেখত বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে: আর দেখত যে এখানে তিনি আসল মানুষ নন। এ ছাড়া কিটি অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারত না তাঁর অবস্থা। উনি যে শহরে থাকতে পারেন না তার জন্য কিটি মাঝে মাঝে অন্তর থেকেই ভর্ৎসনা করেছে তাঁকে: মাঝে মাঝে বুঝেছে যে তুপ্তি পেতে পারেন এমন জীবন এখানে গড়ে তোলা ওঁর পক্ষে সতিটে কঠিন।

সত্যিই তো, কী করার আছে তাঁর? তাস খেলতে তাঁর ভালো লাগে না। ক্লাবে যান না। অব্লোন্চ্কির মতো ফুর্তিবাজ প্রুম্বদের সঙ্গে মেশার মানে কী সেটা কিটি এখন জানে... তার অর্থ মদ্য পান করা এবং পানের পর কোথাও যাওয়া। এর্প অবস্থায় প্রুম্বেরা কোথায় যায় সেটা বিনা আতংকে ভাবতে পারে না কিটি। সমাজে যাতায়াত করবেন? কিন্তু কিটি জানত এর জন্য দরকার তর্ণী-যুবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগা আর সেটা সে চাইতে পারে না। তার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবেন? কিন্তু বার বার একই যে আলাপ যতই প্রীতিপ্রদ আর মিন্টি হোক — বোনেদের মধ্যে এই যে আলাপটাকে বৃদ্ধ প্রিন্স বলতেন 'বকবকম' — সেটা লেভিনের কাছে একঘেরে লাগবে বলে কিটি জানত। তাহলে কী করার রইল তাঁর? নিজের বই লেখাটা চালিয়ে যাবেন?

সেটা করার চেণ্টাও তিনি করেছেন, বইয়ের জন্য নোট নিতে, তথ্য জোগাড় করতে প্রথম প্রথম যেতেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু কিটিকে তিনি যা বলেছেন, যতই তিনি কিছুই করছেন না, হাতে তাঁর সময় থাকছে ততই কম। তা ছাড়া, কিটির কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, নিজের বইটা নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন বড়ো বেশি, ফলে ভাবনাচিস্তাগ্র্লোর মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এতে কোনো আগ্রহ থাকছে না তাঁর।

শহরের জীবনে একটা লাভ হয়েছিল এই যে এখানে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয় নি কখনো। শহরের পরিস্থিতি অন্যরকম বলেই কি, নাকি এ ব্যাপারে তাঁরা দ্ব'জনেই হয়ে উঠেছেন সতর্ক আর বিচক্ষণ, শহরে ঈর্ষাঘটিত কলহের যে ভয় হয়েছিল তাঁদের, মস্কোয় তা ঘটে নি।

এদিক থেকে দ্'জনের পক্ষেই অতি গ্রেত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটে -- ভ্রন্ফির সঙ্গে কিটির সক্ষোৎ।

কিটির ধর্মমাতা, তার প্রতি বরাবর অতি স্নেহশীল বৃদ্ধা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনা তাকে দেখতে চান। নিজের অবস্থার দর্ন কোথাও না গেলেও পিতার সঙ্গে কিটি যায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার কাছে এবং সেখানে দ্রন্দিককে দেখতে পায়।

এ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কিটি নিজেকে ধিক্কার দিতে পারে কেবল এই জন্য যে একদা অতি পরিচিত যে চেহারাটাকে কিটি চিনতে পারল বেসামরিক পোশাকে, অর্মান নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার, রক্ত চলকে উঠেছিল বৃকে, টের পেল যে টকটকে রং ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। কিন্তু সেটা শুধ্ কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ইচ্ছা করে পিতা দ্রন্ চ্নিকর সঙ্গে সরবে যে আলাপ শুর্ করেছিলেন, সেটা শেষ না হতেই দ্রন্ চ্নিকর দিকে শাস্তভাবে তাকাবার দরকার পড়লে কথা কইবার জন্যও কিটি পুরোপর্নির তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেমনভাবে সে কথা কইছে মারিয়া ব্যরসভনার সঙ্গে, আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস, কথা কইবে সে এমনভাবে, যাতে তার কথার ক্ষীণ টান আর হাসিটা পর্যন্ত অনুভ্রে করিছল কিটি।

কিটি কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলে দ্রন্দিকর সঙ্গে, রিসকতা করে তিনি যেটাকে বললেন 'আমাদের পার্লামেণ্টে' নির্বাচন, তখন কিটি শান্তভাবে হাসলে পর্যন্ত। (হাসা প্রয়োজন ছিল এইটে দেখাবার জন্য যে রিসকতাটা কিটি ব্রেছে।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফেরায় প্রিন্সেস মারিয়া বিরসভনার

দিকে আর বিদায় নিয়ে দ্রন্সিক উঠে না দাঁড়ানো পর্যস্ত আর একবারও তাকায় নি তাঁর দিকে; তখন সে তাকায় স্পণ্টতই শৃধ্ এই জন্য যে লোকটা যখন তার উদ্দেশে মাথা নোয়াচ্ছে তখন তার দিকে না তাকানো অশোভন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিতা কোনো কথা বললেন না বলে কিটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মারিয়া বরিসভনার ওখানে খবরাখবরের পর হেন্টে বেড়ানোর সময় কিটির প্রতি বাবার অতি সঙ্গ্লেহ মনোভাব দেখে কিটি ব্রুল যে তিনি তার ব্যবহারে সভ্রুট। নিজেই সে খ্রিশ হয়েছিল নিজের ওপর। দ্রন্দিক সম্পর্কে তার আগেকার হদয়াবেগের সমস্ত স্মৃতি প্রাণের কোন গভীরে অবর্দ্ধ করে শ্র্ব দেখাবার জন্য নয়, সত্যি সত্যিই তাঁর সম্পর্কে প্রোপ্রির নিবিকার আর অচণ্ডল হতে পারার মতো শক্তি সে পাবে, এটা কিটি আশাই করে নি।

কিটি যখন বললে যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওখানে তার দেখা হয়েছে দ্রন্দিকর সঙ্গে, লেভিন তখন লাল হয়ে ওঠেন কিটির চেয়েও বেশি। লেভিনকে কথাটা বলা খ্বই কঠিন ছিল কিটির পক্ষে, কিন্তু আরো কঠিন হল সাক্ষাতের খ্র্টিনাটি বিবরণ দেওয়া, কেননা কিছ্ব জিগ্যেস করছিলেন না লেভিন, শ্বদ্ব ভুরু কুচকে তাকিয়ে ছিলেন কিটির দিকে।

'আমার খ্বই আফশোস হচ্ছে যে তুমি ছিলে না' — কিটি বললে: 'ঘরেই যে থাকতে হত এমন নয়... তুমি থাকলে অত স্বাভাবিক আমি হতে পারতাম না... তখনকার চেয়ে আমি এখন লাল হয়ে উঠছি অনেক অনেক বেশি' — কিটি বললে চোখ ফেটে জল বের্বার মতো লাল হয়ে: 'কিন্তু একটা ফাটল দিয়েও তুমি যে দেখতে পেলে না।'

কিটির অকপট চোথ লেভিনকে বললে যে কিটি নিজের আচরণে সন্তুন্ট, এবং এখন সে লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন শান্ত হয়ে গিয়ে প্রখন করতে শ্রুর করলেন আর শ্রুর এইটেই চাইছিল কিটি। লেভিন যখন সমস্ত কিছু জানলেন, এমনকি শ্রুর প্রথম মুহুতেই যে কিটি রাঙা না হয়ে উঠে পাবে নি, কিন্তু তারপর যে তার কাছে প্রথম পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই ব্যাপারটা সহজ আর অনায়াস লেগেছিল, জানলেন এই সব খ্র্টিনাটি পর্যন্ত, তথন আহ্যাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠলেন লেভিন, বললেন যে ব্যাপারটায় তিনি খ্রুই খ্রুণি, এবার দ্রন্তিকর সঙ্গে তাঁর দেখা হবার প্রথম স্যোগেই তিনি যথাসম্ভব বন্ধরে মতো ব্যবহার করবেন, নির্বাচনে যে রুত্তা দেখিয়েছিলেন, তা করবেন না।

'এমন লোক আছে, প্রায় শন্ত্রই বলা চলে, তব্ব তার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে দ্বিব্যহ হওয়া সম্ভব ভাবতেই কণ্ট লাগে' — লেভিন বললেন; 'ভারি, ভারি আনন্দ হল আমার।'

## nen

'বল্দের ওখানে যেও লক্ষ্মীটি' — স্বামীকে কিটি বললে যখন বাড়ি থেকে বের বার আগে তিনি বেলা এগারোটায় এলেন কিটির কাছে; 'আমি জানি তুমি সন্ধেয় খাবে ক্লাবে, বাবা তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছে। কিন্তু দিনের বেলাটা কী করবে?'

'আমি শ্বধ্ব কাতাভাসোভের কাছে যাব' — লেভিন বললেন। 'এত আগে গিয়ে কী হবে?'

'মেত্রভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে। পিটার্স'ব্রগের এই নামজাদা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে নিজের বইটা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার' — লেভিন বললেন।

'প্রশংসায় তুমি পণ্ডম্থ হয়েছিলে এ'রই প্রবন্ধ নিয়ে? বেশ, তারপর?' জিগোস করলে কিটি।

'সম্ভবত আদালতে যাব আমার বোনের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'আর কনসার্টে যাবে না?' জিগ্যেস করলে কিটি।

'আমি একা গিয়ে কী হবে!'

'না, না, যেও: নতুন নতুন জিনিস পরিবেশন করছে ওরা... তোমার তাতে ভারি আগ্রহ ছিল। আমি হলে অবশ্যই যেতাম।'

'অন্তত বাড়ি ফিরব ডিনারের আগে' — ঘড়ি দেখে বললেন লেভিন।
'ফ্রক-কোট পরে নাও যাতে সটান চলে যেতে পারো কাউণ্টেস বলের
কাছে।'

'যাওয়ার বডোই দরকার আছে কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই দরকার! কাউণ্ট আমাদের এখানে এসেছিলেন। কী এমন কণ্ট? যাবে বসবে, মিনিট পাঁচেক আলাপ করবে আবহাওয়া নিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।' 'কিন্তু তোমার বিশ্বাস হবে না যে এতে আমি অনভাস্ত হয়ে পড়েছি, এতে আমার লঙ্জাই লাগছে। কী করে এটা হয়? এল বাইরের একজন লোক, বসলে, বিনা কাজে সময় কাটাল, ওঁদের বিরক্ত করলে, নিজের বিছাছিরি লাগল, তারপর উঠে চলে গেল।'

হেসে উঠল কিটি।

বললে, 'যখন অবিবাহিত ছিলে, তখন তুমিও কি লোকেদের বাড়ি যেতে না?'

'বেতাম, কিন্তু সর্বদাই লম্জা হত। আর এখন অনভাস্ত হয়ে যাবার পর ভগবানের দিবা, ও বাড়িতে যাবার চেয়ে বরং দ্বাদন উপোস দেব। এত লম্জা করে! আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওঁরা বিরক্ত হবেন। বলবেন: বিনা কাজে কেন এলে বাছা?'

'না, বিরক্ত হবেন না। এ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি' — হেসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিটি বললে; হাতটা টেনে নিলে তাঁর, 'নাও এসো এখন… যেও কিস্তু লক্ষ্মীটি।

স্ত্রীর করচুম্বন করে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিটি থামাল লেভিনকে। 'জানো কস্তিয়া, আমার কাছে আছে আর মাত্র পঞ্চাশ রুব্ল।'

'তা বেশ, ব্যাঙ্কে যাব। কত তুলব?' লেভিন বললেন কিটির কাছে পরিচিত তাঁর অসম্ভোষের মূখভাব নিয়ে।

'না, না, দাঁড়াও' — হাত ধরে তাঁকে থামাল কিটি; 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক, আমার দ্বশ্চিন্তা হয়। মনে হয় আমি অনাবশ্যক কিছ্ব খরচ করছি না, অথচ টাকা উড়ে যাচ্ছে। উচিতমতো কিছ্ব একটা যেন করছি না আমরা।'

'সব ঠিক করছি' — গলা খাঁকারি দিয়ে ভূর্ব তল থেকে কিটির দিকে চেয়ে লেভিন বললেন।

এই গলা খাঁকারিটা কিটির জানা। এ হল কিটির ওপর নয়, তাঁর নিজের ওপরেই তীর অসস্থোষের লক্ষণ। সত্যিই অসস্থূন্ট হয়েছিলেন তিনি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে বলে নয়, এই জন্য যে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে কিছু একটা গোলমাল আছে জেনেও তিনি সেটা ভূলতে চাইছেন।

'সকোলোভকে আমি বলেছি গম বিক্রি করে দিতে আর অগ্রিম টাকা নিতে মিলের জন্যে। যতই হোক টাকা থাকবে।'

'না, আমার ভয় হচ্ছে যে অনেক বেশি...'

'মোটেই না, মোটেই না' — প্নরাব্তি করলেন লেভিন, 'তাহলে আসি আমার আদরিণী।'

'না, সত্যি, মারের কথা শ্রেনছি বলে মাঝে মাঝে আফশোস হয় আমার।
দিব্যি ছিলাম গ্রামে! আর এখন তোমাদের স্বাইকে জন্মলাচ্ছি, টাকারও
শ্রাদ্ধ...'

'মোটেই না, মোটেই না। আমি বিয়ে করার পর থেকে একবারও ভাবি নি এখন যা, অন্যাকছা তার চেয়ে ভালো হতে পারত...'

'সতি।?' লেভিনের চোথের দিকে চেয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

লোভন কথাটা বলেছিলেন ভেবেচিন্তে নয়, শ্ব্দ্ কিটিকে প্রবাধ দেবার জন্য। কিন্তু লোভন যথন দেখলেন যে কিটির অকপট মধ্র চোখদ্বিট সপ্রশন দ্বিটতে তাঁর দিকে নিবদ্ধ, তখন আবার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু এবার গোটা অন্তর থেকে। 'সত্যি, ওর অবস্থাটা আমি বড়ো ভূলে যাই' — ভাবলেন লেভিন। শিগগিরই তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা মনে পড়ল তাঁর।

'কিন্তু শিগগিরই কি? তাই মনে হচ্ছে তোমার?' কিটির দ্বই হাত ধরে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কতবার ও নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু এখন আর ভাবি না, কিছ্ই জানি না আমি।'

'ভয় করে না?' অবজ্ঞায় মুচকি হাসল কিটি। বললে, 'এক বিন্দ<sup>্ভ</sup>ও না।'

'তাহলে যদি কিছ্ ঘটে, জানিও, আমি থাকব কাতাভাসোভের ওখানে।'
'কিছুই ঘটবে না আর ও সব চিন্তাকেও ঠাঁই দিও না মনে। আমি বাবার
সঙ্গে বেড়াতে যাব ব্লভারে। তারপর যাব ডাল্লর কাছে। ডিনারের আগে
এসো, অপেক্ষা করে থাকব। আর হাাঁ, জানো, ডাল্লর অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে
একেবারে নির্পায়। দেনায় আকণ্ঠ ভূবে আছে, টাকা নেই। গতকাল মা আর
আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি' (কিটির আরেক বোন নাটালি ল্ভভার
দ্বামীকে সে এই নামে ডাকত), 'ঠিক করেছি তুমি আর আর্সেনি দ্ব'জনে
মিলে স্থিভার পেছনে লাগবে। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
বাবার কাছে এ সব কথা তোলাই যায় না... কিন্তু তুমি আর ও যদি...'

'কিন্তু কী আমরা করতে পারি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'তাহলেও তুমি যেও আর্সেনির কাছে, কথা বলো, সে তোমাকে জানাবে কী আমরা স্থির করেছি।'

'আর্সেনি যা বলবেন, আমি আগেভাগেই তার সবেতেই রাজি। বেশ, যাব ওঁর কাছে। ভালো কথা, যদি কনসার্টে যাই নাটালির সঙ্গেই যাব। তাহলে আসি।'

র্জালন্দে লেভিনের জাববাহিত জীবনের সময় থেকে প্রবনো চাকর কুজুমা, এখন শহরে গৃহস্থালির সরকার, তাঁকে থামালে।

বললে, 'স্ক্রেরীকে' (এটি হল গ্রাম থেকে আনা বাঁরে জোতার ঘোড়া) 'আবার নাল পরানো হয়েছে, তাহলেও খোড়াচ্ছে। কী আজ্ঞা করেন?'

মন্ফোয় এসে প্রথম দিকটা লেভিন ব্যস্ত থাকেন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াদের নিয়ে। ভেবেছিলেন কম খরচে এদিকটার একটা ভালো ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু দেখা গেল, ছ্যাকড়া গাড়ির চেয়ে তাঁর ঘোড়াদের পেছনে খরচা বেশি আর তাহলেও ছ্যাকড়া গাড়ি নিতে হচ্ছে।

'ঘোড়ার বাদ্যিকে ডেকে পাঠাও, বোধ হয় কড়া পেকে উঠেছে।'

'আর কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনার জন্যে কী ব্যবস্থা?' জিগ্যেস করলে কুজুমা।

মন্দেনা জীবনের প্রথম দিকে ভজ্দভিজেন্কা দ্টিট থেকে সিভ্ৎসেভ দ্রাজেক পর্যস্ত যেতে ভারি একটা জন্ডি গাড়িতে যে জন্ডতে হত দুটো তাগড়াই ঘোড়া আর পোয়াটেক ভাষ্ট গিয়ে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দিতে হত পাঁচ রন্ব্ল, এটা আর লেভিনকে অবাক করে না। এখন এটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

বললেন, 'ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানকে বলো দুটো যোড়া আমাদের গাড়ির সঙ্গে জুততে।'

'যে আজে।'

যে সমস্যা মেটাতে গ্রামে প্রচুর ব্যক্তিগত মেহনত ও মনোযোগ দরকার হত, শহনুরে স্বাবিধের কল্যাণে এত সহজে আর অনায়াসে তার ফয়সালা করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে এলেন অলিন্দে, একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে চললেন নিকিংস্কায়ায়। গাড়িতে উঠে তিনি আর টাকার কথা ভাবছিলেন না, পিটার্সব্রগের যে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সমাজবিদ্যা নিয়ে কাজ করছেন, কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবেন, নিজের বই সম্পর্কে কী তিনি বলবেন তাঁকে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন।

মন্স্কোয় এসে গ্রামবাসীর কাছে দ্বর্বোধ্য যে অন্ংপাদক কিন্তু অপরিহার্য খরচাণ্লো চারিদিক থেকে দাবি করা হচ্ছিল তাঁর কাছে. সেটা লেভিনকে হতবাক করেছিল শুধু গোড়ার দিকেই। কিন্তু এখন তাতে তিনি অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর তাই ঘর্টেছিল, যা মাতালের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বলে জনশ্রুতি আছে: প্রথম পাত্র গোঁজ গেলা, দ্বিতীয় সরগর, তৃতীয় — ফুরফুরে পাথি। লেভিন যথন তাঁর প্রথম একশ রুব্লের নোট ভাঙান পরিচারকদের চাপরাশ কেনার জন্য, তখন তাঁর মনে না হয়ে পারে নি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কিন্তু নিষ্চয়ই অপরিহার্য (এগলো ছাড়াই চলতে পারে এমন ইঙ্গিত করায় প্রিন্সেস আর কিটি যেরকম থ' হয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয়) এই চাপরাশগ্রলোর দামে ভাড়া করা যেত দ, জন গ্রীষ্মকালীন মজার, অর্থাৎ ইন্টার থেকে মিকেলমাস পর্যন্ত তিন্দা শ্রমদিন, আর প্রতিটি দিনেই ভোর থেকে সাঁঝ অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। একশ' র বলের প্রথম এই নোটটা ছিল গোঁজ গেলা। আত্মীয়দের জন্য ডিনার উপলক্ষে আটাশ রুব্ল মুল্যের খাদ্যাদি কেনার জন্য দ্বিতীয় যে নোটটা ভাঙান সেটা অনেকটা সহজ হয়েছিল, যদিও লেভিনের মনে পত্তেছিল যে এই আটাশ রুব্লটা হল কেটে তোলা, আঁটি বাঁধা, ঝাড়াই করা খোসা ঝরানো, চালনুনি দিয়ে ঝেড়ে তুলে রাখা আড়াই প্রদ ওটের সমান। আর এখন নোট ভাঙাতে গিয়ে বহুদিন ও সব কথা আর লেভিনের মনে হয় না, ফুরফুরে পাখির মতো তারা উড়ে যায়। অর্থোপার্জনে যে শ্রম লগ্নি করা হয়েছে, সেটা তন্দ্রারা ক্রীত জিনিসগুলো থেকে পাওয়া পরিকৃপ্তির সমান,পাতিক কিনা, এ খৃতথাতি উবে গেছে বহুদিন। বিশেষ একটা শস্য নির্দিষ্ট একটা দরের নিচে বেচা হবে না. এই হির্সেবিআনাও লেভিন ভূলে গেলেন। রাইয়ের দাম লেভিন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন, তা বিক্রি হল একমাস আগে লোকে যা দিতে চাইছিল, তার চেয়ে সিকি প্রে পিছা পঞ্চাশ কোপেক কমে। এরকম খরচে দেনা না করে বছর কাটবে না, এ হিসাবটারও গরেছ রইল না কোনো। দরকার ছিল একটা জিনিসের — যেখান থেকেই তা আসুক না কেন ব্যাঙ্কে চাই টাকা, যাতে সচরাচর জানা থাকবে আগামী কাল কী দিয়ে কেনা যাবে মাংস। এই নিয়মটা এতদিনও মেনে আসা হচ্ছিল, ব্যাঙেক সর্বদাই টাকা থাকত লেভিনের। কিন্তু এখন ব্যাপ্কের টাকাও ফুরিয়ে গেল আর লেভিন ঠিক জানতেন না কোখেকে তাঁ পাওয়া যায়। কিটি ষখন টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এই ব্যাপারটাই

মৃহ্তের জন্য বিচলিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। উনি চললেন মেরভের সঙ্গে আসম পরিচয় আর কাতাভাসোভের কথা ভাবতে ভাবতে।

### n o n

মদেকার এবারের সফরে লেভিন আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভূতপূর্ব সতীর্থ প্রফেসার কাতাভাসোভের সঙ্গে, বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে লেভিনের দেখা হয় নি। কাতাভাসোভকে লেভিনের ভালো লাগত তাঁর বিশ্বদূদ্টির স্বচ্ছতা ও সহজতার জন্য। লেভিন ভাবতেন যে কাতাভাসোভের দ্ণিউভিঙ্গির স্বচ্ছতা আসছে তাঁর স্বভাবের দীনতা থেকে। ওিদকে কাতাভাসোভ মনে করতেন যে লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতিটা আসছে তাঁর অপরিশীলিত মনন থেকে; কিন্তু কাতাভাসোভের স্বচ্ছতাটা লেভিনের ভালো লাগত আর কাতাভাসোভের ভালো লাগত লেভিনের চিন্তায় অসঙ্গতির প্রাচুর্য; তাই দেখা সাক্ষাৎ করে পরস্পর তর্ক করতে বেশ লাগত তাঁদের।

লেভিন তাঁর রচনার কিছ্ম অংশ পড়ে শোনান কাতাভাসোভকে, সেটা তাঁর ভালো লেগেছিল। গত কাল সাধারণ বক্তৃতায় লেভিনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কাতাভাসোভ তাঁকে বলেন যে খ্যাতনামা মেরভ, যাঁর প্রবন্ধ লেভিনের অত ভালো লেগেছিল, তিনি এখন মস্কোয়। লেভিনের কাজ সম্পর্কে মেরভকে তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি খ্ব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, পরের দিন মেরভ ওঁর ওখানে আসবেন বেলা এগারোটায়, লেভিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খ্বই আনন্দিত হবেন।

'সত্যিই বদলাচ্ছ ভায়া, দেখেও আনন্দ হয়' — ছোটো ড্রাগ্নং-র্মটায় লোভনকে স্বাগত করে বললেন কাতাভাসোভ; 'ঘণ্টি শ্বনে ভাবলাম, ঠিক সময়ে এসেছে, হতেই পারে না... কিন্তু কেমন দেখালে মন্টেনেগ্রীনরা? জাত যোদ্ধা।'

'কিন্তু কী হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

সংক্ষেপে শেষ সংবাদ জানিয়ে কাতাভাসোভ ঢুকলেন স্টাডিতে, অনতিদীর্ঘ, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেভিনের। চেহারাটা তাঁর ভারি সমুগ্রী। ইনিই মেন্তভ। কিছ্মুক্ষণ আলোচনা চলল রাজনীতি নিয়ে, সাম্প্রতিক ঘটনাগনলোকে পিটার্সবি,গ সর্বোচ্চ মহল কে কী চোখে দেখছেন সেই বিষয়ে। এই উপলক্ষে জার এবং জনৈক মন্দ্রী কী বলেছেন, সেটা তিনি জানালেন বিশ্বস্ত স্তে পাওয়া একটা খবর থেকে। কাতাভাসোভ কিন্তু সমান বিশ্বস্ত স্ত থেকে শ্নেছেন যে জার বলেছেন একেবারেই অন্য কথা। এমন একটা অবস্থা লেভিন কল্পনা করার চেন্টা করলেন যাতে দ্টো উক্তিই সম্ভব হতে পারে এবং আলাপটা থেমে গেল।

'হাাঁ, জমির সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমিকের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে বইটা উনি প্রায় শেষ করে এনেছেন' — বললেন কাতাভাসোভ; 'আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রকৃতিবিদ হিশেবে আমার ভালো লেগেছে যে মান্মকে তিনি দেখেছেন জীবজগতের নিয়মগ্লের বহিত্তি করে নয়, পক্ষান্তরে তাকে দেখেছেন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতা থেকে খর্জেছেন বিকাশের নিয়ম।'

'খুবই মনোগ্রাহী' — বললেন মেত্রভ।

'আসলে আমি কৃষি নিয়ে একটা বই লিখতে শ্রুর্ করেছিলাম, কিন্তু আপনা থেকেই কৃষির প্রধান হাতিয়ার — শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে পিয়ে' — লাল হয়ে লেভিন বললেন, 'পে'ছিলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে।'

এই বলে লেভিন সাবধানে, যেন পায়ের নিচে মাটি যাচাই করে পেশ করলেন তাঁর দ্ঘিউজি। তিনি জানতেন যে চাল্ম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মেন্তভ, কিন্তু নিজের নতুন দ্ঘিউজিলতে তাঁর সহান্ত্তি কতদ্র পর্যস্ত আশা করা যেতে পারে, সেটা তিনি জানতেন না, আর তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না বিজ্ঞানীর ধীমান প্রশান্ত মুখ দেখে।

'কিন্তু রুশ কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন কিসে?' বললেন মেত্রভ, 'সেটা কি তার বলা যাক, জীবজাগতিক স্বাতল্যে নাকি যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার শর্তে?'

লেভিন দেখতে পেলেন যে প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে এমন একটা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে যা তিনি মানেন না। কিন্তু ভূমির প্রতি রুশ কৃষি-শ্রমিকের মনোভাব যে অন্যান্য জাতির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন, এই চিন্তাটা তিনি উপস্থিত করে গেলেন। আর এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলেন যে তাঁর মতে রুশ কৃষকের এই মনোভাব আসছে তার এই চেতনা থেকে যে প্রের বিশাল অনিধিকৃত জমিকে অধ্যাষিত করা তার কাজ। বাধা দিয়ে মেন্ডভ বললেন, 'একটা জাতির সাধারণ কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে সহজেই বিদ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়া সম্ভব। শ্রামিকের অবস্থা সর্বদাই নির্ভার করবে জমি আর প্রভির সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর।' এবং লেভিনকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে মেন্ডভ তাঁর নিজের মতবাদের বৈশিষ্টা বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর মতবাদের বৈশিষ্টা কিসে সেটা লেভিন ব্ঝলেন না, কেননা কণ্ট স্বীকার করলেন না বোঝার। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খন্ডন করে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা সত্ত্বেও আর সবার মতোই তিনিও রুশ কৃষি-শ্রমিকের অবস্থাটা দেখছিলেন পর্নজ, মজনুরি আর খাজনার দ্যিকোণ থেকে। যদিও ওঁর স্বীকার করার কথা যে রাশিয়ার সবচেয়ে ব্হদংশের, প্রেণ্ডলের জমিতে খাজনা এখনো শ্ন্য, আট কোটি রুশ অধিবাসীর দশের নয় অংশের কাছে মজনুরি প্রকাশ পাচ্ছে নিজেরা থেয়ে বেচে থাকায়, আর আদেম হাতিয়ার হিশেবে ছাড়া অন্য কোনো রুপে পর্নজ এখনো নেই, তাহলেও তিনি শ্বেধ্ ওই দ্যিউভিঙ্গ থেকেই সমস্ত রুশ কৃষি-শ্রমিককে দেখছিলেন, যদিও অনেক ব্যাপারেই তিনি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত নন, মজনুরি সম্পর্কে তাঁর নিজের নতুন একটা তত্ত্ব আছে আর সেটা তিনি বোঝাচ্ছিলেন লেভিনকে।

লেভিন শ্নলেন আনিছাসহকারে, প্রথম দিকে আপত্তিও করেছিলেন। তাঁর ইছা হয়েছিল মেন্নভের কথায় বাধা দিয়ে নিজের মতামতটা বলে দেন যাতে বেশি বাক্যবায় হয়ে পড়ে নিভপ্রয়োজন। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে ব্যাপারটা তাঁরা এতই ভিন্ন দ্বিতিতে দেখছেন যে কেউ কাউকে ব্যাবেন না কদাচ, তখন তিনি আপত্তি করায় ক্ষান্ত হলেন, এবং শ্রধ্ই শ্ননে গেলেন। মেন্তভ যা বলছিলেন তাতে এখন তাঁর কোনোই আগ্রহ না থাকলেও তাঁর কথায় তিপ্তিও পাচ্ছিলেন খানিকটা। এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এত আগ্রহে, এত মনোযোগের সঙ্গে, বিষয়টা যে লেভিন বোঝেন এই আক্ষা নিয়ে, শ্র্যু এক একটা ইঙ্গিতেই গোটা দিকটা ব্রিয়য়ে তিনি যে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, তাতে লেভিনের আত্মাভিমান প্রলক্তিত হচ্ছিল। এটা তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ধরেছিলেন, জানতেন না যে নিজের বন্ধবান্ধবদের কাছে নিজের বক্তব্য বলার পর মেন্নভ নতুন কোনো লোক পেলেই বিষয়টা বোঝাতে

চাইতেন সাগ্রহে, আর তাঁর নিজের কাছেই যে জিনিসটা অপরিষ্কার সোৎসাহে বলতেন তা নিয়ে।

'আমাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে' — মেগ্রভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই ঘড়ি দেখে বললেন কাতাভাসোভ।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে কাতাভাসোভ জানালেন, 'হাাঁ, আমাদের অপেশাদার সমিতির আজকের অধিবেশনটা স্ভিনতিচের মৃত্যুর পঞাশস্তম বার্ষিকী নিয়ে। পিওত্র ইভানোভিচের সঙ্গে আমরা যাব ঠিক করেছি। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে ওঁর যা কাজ, তার ওপর একটা নিবন্ধ পড়ব আমি। চলো যাই, খ্ব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সময় হয়ে গেছে' — বললেন মেত্রভ, 'চল্ল্ন আমাদের সঙ্গে, তারপর ওখান থেকে, স্ক্রিধা হলে, আমার বাসায়। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনার রচনাটা আপনি পড়ে শোনান।'

'না, না, কী বলছেন। এটা যে এখনো শেষ হয় নি। তবে অধিবেশনে যাব খুশি হয়েই।'

'ওহে শ্বনেছেন? আলাদা আলাদা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে' — পাশের ঘরে ফ্রক-কোট পরতে পরতে বললেন কাতাভাসোভ।

भारा इन विश्वविकानस्यत श्रम्न निरा आलाहना।

এই শীতে মস্কোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে খ্বই গ্রেড্পর্ণ। পরিষদে তিনজন প্রবীণ প্রফেসার নবীনদের মতামত অগ্রাহ্য করেন। পৃথক প্রস্তাব দেন নবীনেরা। এক দলের মতে এ প্রস্তাব সাংঘাতিক, অন্য দলের মতে — অতি সরল ও ন্যায়সঙ্গত। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান প্রফেসাররা।

কাতাভাসোভ যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা তাঁদের বিরোধী দলের মধ্যে দেখতেন কেবল জঘনা গ্রেপ্তচরবৃত্তি আর শঠতা; অপর পক্ষ এ'দের মধ্যে দেখতেন ছেলেমান্বির আর কর্তৃপক্ষের প্রতি অগ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেলেভিনের কোনো সংপ্রব না থাকলেও মন্ত্রে থাকাকালে বার কয়েক ব্যাপারটা শ্রনছেন, আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে নিজস্ব একটা মতামত গড়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রনাে দালান পর্যস্ত তিনজনে না পেণছনাে অবধি রাস্তায় যে আলাপ হচ্ছিল, লেভিনও যােগ দিলেন তাতে।

অধিবেশন শ্রে হয়ে গিয়েছিল... বন্দ্র-আচ্ছাদিত যে টেবিলের পেছনে কাতাভাসোভ আর মেত্রভ আসন নিলেন, সেখানে বসে ছিলেন আরো ছয় জন একজন পাণ্ডালিপির ওপর ভয়ানক ঝ্রুকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছিলেন। টোবল ঘিরে যে চেয়ারগন্লো ছিল, তার একটা খালি পেয়ে লেভিন বসলেন সেখানে, পাশে উপবিষ্ট ছার্নাটকৈ জিগ্যেস করলেন কী পড়া হচ্ছে। লেভিনের দিকে অপ্রসম দ্যিটপাত করে ছার্নাট বললে:

'জীবনী।'

বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে লেভিনের কোনো আগ্রহ না থাকলেও এমনি শনেতে লাগলেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু কিছু চিন্তাকর্ষক নতুন ঘটনা জানলেন।

পাঠ শেষ হলে সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এই জরস্তী উপলক্ষে কবি মেন্ত যে কবিতা পাঠিয়েছিলেন তা পড়ে শোনালেন আর কবির উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতাস্চক কথা বললেন কয়েকটা। এর পর কাতাভাসোভ তাঁর সজোর খনখনে গলায় পড়তে লাগলেন বরেণ্য ব্যক্তিটির বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে তাঁর নোট।

কাতাভাসোভ যখন শেষ করলেন, লেভিন ঘড়িতে চোখ ব্লিয়ে দেখলেন একটা বেজে গেছে, ভাবলেন কনসার্টে যাওয়ার আগে মেত্রভকে তাঁর পড়ে শোনাবার সময় হবে না, তা ছাড়া সে ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। ওঁদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, প্রবন্ধ পাঠের সময় তা নিয়ে ভাবছিলেন তিনি। এখন তাঁর কাছে পরিম্কার হয়ে উঠল যে মেহভের চিন্তায় হয়ত-বা গরেম্ব থাকতে পারে: কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তাটাও গুরুত্বপূর্ণ, আর এই চিন্তাগুলোকে পরিচ্ছন্ন ক'রে কোনো কিছুতে উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল দু'জনে যদি তাঁদের নির্বাচিত পথে খাটেন আলাদা আলাদা, ভাবনাগুলোকে মেলালে কোনো লাভ হবে না। এবং মেত্রভের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন স্থির করে অধিবেশনের শেষে লেভিন গেলেন তাঁর কাছে। লেভিনের সঙ্গে সভাপতির পরিচয় করিয়ে দিলেন মেন্ড রাজনৈতিক ঘটনাবলির কথা সভাপতিকে বলছিলেন তিনি। আর বললেন ঠিক তাই যা আগে তিনি লেভিনকে বলেছেন আর লেভিনও ঠিক সেই মন্তব্য করলেন যা তিনি करत्राष्ट्रन आक मकारम, जरव देविह्या आनात कना जम्मू निया माधात स्थमम, তেমন একটা নতুন নিজম্ব অভিমত যোগ করলেন তিনি। এর পর ফের শ্রু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর লেভিন যেহেতু আগেই এ সব শ্রনেছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে মেরভকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমল্যণের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না বলে তিনি দঃখিত. মাথা ন,ইরে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গোলেন ল্ভভের কাছে।

কিটির বোন নাটালির স্বামী ল্ভভ তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দেশের দ্বই রাজধানীতে\* আর বিদেশে, সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করে কূটনীতিকের চাকরি নেন।

গত বছর তিনি কূটনীতিকের কাজ ছেড়ে দেন, সেটা কোনো অস্ববিধায় পড়েছিলেন বলে নয় (কখনো কোনো অস্ববিধা হত না তাঁর), নিজের দুই প্রতকে সেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মস্কোয় এসে দরবারী প্রশাসনে কাজ নেন।

অভ্যাস ও মতামতে প্রখর পার্থক্য থাকলেও, ল্ভভ লেভিনের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও এই শীতটায় দ্'জনের মধ্যে খ্ব ভাব হয়ে যায়, পরস্পরকে বেশ পছন্দ করতেন তাঁরা।

ল্ভভ বাড়ি ছিলেন, খবর না দিয়ে লেভিন সোজা চলে গেলেন তাঁর কাছে।

ল্ভভের পরনে বেল্ট বাঁধা ঘরোয়া ফ্রক-কোট, পায়ে সোয়েডের জনুতো, কেদারায় বসে নীলচে কাঁচের পে'সনেই পরে স্ট্যান্ডে রাখা একটা বই পড়ছিলেন তিনি, সন্দর হাতে ইতিমধ্যে অর্ধেক ছাই হয়ে য়াওয়া চুরন্টটা ধরে রেখেছিলেন সাবধানে কিছন্টা দরে।

মুখখানা তাঁর সুশ্রী, চিকন, এখনো যুবকের মতো, ঝকঝকে কোঁকড়া রুপোলী চুলে আভিজাত্য ফুটেছে আরো বেশি। লেভিনকে দেখে মুখ তাঁর উল্জবল হয়ে উঠল হাসিতে।

'চমংকার! আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম। তা কেমন আছে ফিটি? এইখানে বস্ন, স্বস্থি পাবেন…' উঠে দাঁড়িয়ে একটা দোলন চেয়ার টেনে আনলেন, 'জার্নাল দে সেণ্ট পিটার্সব্যূপ'-এ প্রকাশিত শেষ সাকুলারটা পড়েছেন? আমার তো বেশ ভালো লেগেছে' — উনি বললেন কিছুটা ফরাসি টানে।

পিটার্সবিবর্গে লোকে কী বলছে, সে সম্পর্কে কাতাভাসোভের কাছে লোভিন যা শ্বনেছিলেন সেটা বললেন। তারপর রাজনীতির পাট শেষ করে তিনি বললেন মেত্রভের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয় আর অধিবেশনে, যাবার কথা। এতে খুব আগ্রহী হলেন ল্ভভ।

পিটার্সবির্গ আর মন্ফেরা।

'এই দেখনন, বিজ্ঞানের এই চিন্তাকর্ষক জগতে আপনার প্রবেশ আছে বলে হিংসে করি আপনাকে' — উনি বললেন। সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে তক্ষ্মনি তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে স্মিবধাজনক ফরাসি ভাষায়, 'অবিশ্যি সময়ও আমার নেই তা ঠিক। আমার চাকরি আর ছেলেদের পড়ানোর দর্ন এ থেকে আমি বণ্ডিত; তা ছাড়া বলতে লজ্জা নেই যে আমার শিক্ষা বড়ো বেশি অপ্রতৃল।'

'আমি তা ভাবি না' — লেভিন বললেন হেসে। নিজেকে বিনয় দেখানো, এমন কি বিনয় হওয়ার জন্য নয়, একেবারে অকপটেই নিজের সম্পর্কে এই যে নিচু মত প্রকাশ করলেন, বরাবরের মতোই তাতে মন ভিজে উঠেছিল লেভিনের।

'সত্যি, শিক্ষা আমার কত কম সেটা এখন আমি বেশ টের পাই। ছেলেদের পাঠ নিতে গিয়ে স্মৃতির অনেককিছ্ব ঝালিয়ে নিতে, স্রেফ শিখে নিতে হছে। কেননা শ্ব্ব শিক্ষক হলেই চলে না। পরিদর্শকও হতে হয়, য়েমন আপনার ক্ষিকর্মে মজ্বর আর তত্ত্বাবধায়ক দ্বই-ই দরকার। য়েমন এইটে আমি পড়ছি' — স্ট্যান্ডে রাখা ব্লসলায়েভের ব্যাকরণটা তিনি দেখালেন; 'মিশাকে এটা শিখতে হবে, অথচ ভারি সেটা কঠিন... আমায় ব্লিয়েয়ে দিন তো। এখানে উনি বলছেন...'

লেভিন তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন যে এটা বোঝার নয়, মুখস্থ করার ব্যাপার : কিন্তু লুভভ মানলেন না।

'বুঝেছি, এ সব দেখে হাসছেন আপনি!'

'বরং উল্টো; আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনাকে দেখে সর্বদাই আমি শিখি যা আমায় করতে হবে — সন্তানদের শিক্ষা দান।'

'আপনার শেখবার কিছু নেই' ল্ভভ বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি শ্বধ্ব জানি যে আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি মাজিত ছেলেমেয়ে আমি দেখি নি এবং তাদের চেয়ে ভালো ছেলেমেয়ে আমি আশা করি না।'

বোঝা যায় নিজের আনন্দ যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টা করছিলেন ল্ভভ, কিন্তু জনলজনলে হয়ে উঠলেন হাসিতে।

বললেন, 'শ্ব্ধ্ব ওরা হোক আমার চেয়ে ভালো। কেবল এইটেই আমার কামনা। আমার ছেলেদের মতো প্রবাসী জীবনধান্তায় ধারা অবহেলিত হয়েছে, তাদের নিয়ে কত খাটতে হচ্ছে তা আপনি জ্ঞানেন না।' 'ওটা প্রিষয়ে নেবেন। ভারি ব্দ্ধিমান আপনার ছেলেরা। প্রধান কথা — নৈতিক শিক্ষা। আপনার ছেলেদের দেখে এইটেই শিখি আমি।'

'বলছেন নৈতিক শিক্ষা। সেটা কত কঠিন কল্পনা করা যায় না! সবে একটা দিকের সঙ্গে লড়লেন, দেখা দিল আরেকটা. ফের সংগ্রাম। ধর্মে একটা খ‡টি না থাকলে — মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম একবার — এই সাহায্যটা ছাড়া শৄধৄ নিজের শক্তিতে ছেলে মানুষ করা কোনো বাপের পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেভিনের পক্ষে সর্বাদা আকর্ষণীয় এই আলাপটা থেমে গেল স্কুন্দরী নাটালিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসায়। বাইরে বের্বার জন্য সাজসঙ্জা করেছিলেন তিনি।

'আরে, আমি জানতাম না যে আপনি এখানে' — তাঁর বহুদিনকার জানা এবং স্পন্টতই বিরক্তি ধরে যাওয়া এই আলাপটা থেমে গেল বলে দৃঃখ নয়, আনন্দ নিয়েই বললেন তিনি; 'তা কিটি কেমন আছে? আজ আপনাদের ওখানে ডিনার খাব। তাহলে আসেনি' — স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'গাড়ি নেবে তো...'

এবং দিনটা কেমনভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে শ্র হল স্বামী-স্থীর মধ্যে আলোচনা। স্বামীকে যেহেতু সাক্ষাং করতে হবে একজনের সঙ্গে, কাজ আছে, আর স্থীকে যেহেতু যেতে হবে কনসার্টে এবং দক্ষিণ-পর্বে কমিটির জনসভায়, তাই অনেককিছ্ব ভেবে স্থির করার ছিল। নিজেদের লোক হিশেবে এই সব পরিকল্পনায় অংশ নিতে হয় লেভিনকে। স্থির হল নাটালির সঙ্গে লেভিন যাবেন কনসার্ট আর জনসভায়, সেখান থেকে তাঁরা গাড়িটা পাঠাবেন আর্সেনির জন্য তাঁর দপ্তরে। ওতে করে তিনি নাটালির কাছে আসবেন এবং কিটির কাছে পেশছে দেবেন তাঁকে; আর যদি তাঁর কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে গাড়িটা তিনি ফেরং পাঠাবেন এবং নাটালিকে নিয়ে যাবেন লেভিন।

'এই বলে লেভিন আমাকে নণ্ট করছেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি অতি স্কুনর' — স্থাকৈ বললেন ল্ভভ, 'যখন আমি জানি কত খারাপ জিনিস আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি সর্বাদাই বলি যে আর্সেনি চরমে চলে যায়' — দ্বাী বললেনু, 'যদি নিথ্বতের পেছনে ছোটো, তাহলে তুণ্ট হতে পারবে না কখনো। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করায় একটা চূড়াস্তপনা ছিল — আমাদের রাখা হত চিলেকোঠায় আর মা-বাপে থাকতেন বড়ো ঘরগালোয়; এখন আবার উল্টো, মা-বাপেরা ভাঁড়ার ঘরে, বড়ো ঘরগালোতে ছেলেমেয়ের। '

'সেটা যদি বেশি ভালো লাগে?' মধ্যে হেসে নাটালির হাত টেনে নিয়ে ল্ভভ বললেন, 'তোমায় যে জানে না, সে ভাববে তুমি মা নও, সং-মা।'

'না, কিছ্বতেই চ্ড়ান্তপনা ভালো নয়' — চৌবলের যে জায়গাটায় কাগজ-কাটা ছ্বিরটা থাকার কথা সেখানে সেটা রেখে শান্তভাবে বললেন নাটালি।

'এই যে, আয় রে এখানে নিখ'ত আমার ছেলেরা' — সন্দর যে ছেলেদ্বিট ঘরে ঢুকলে তাদের বললেন ল'ভভ। লেভিনের উদ্দেশে মাথা নৃইয়ে তারা গেল পিতার কাছে, বোঝা গেল কিছু একটা চাইতে এসেছে।

লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে, বাপকে কী বলবে সেটা শোনে, কিন্তু নাটালি কথা বলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে; ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন চাকুরি-ক্ষেত্রে ল্ভভের বন্ধ মাখোতিন, কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে একত্রে যাবে বলে দরবারী উদি পরে এসেছেন। শ্রুর হয়ে গেল হার্জেগোভিনা, প্রিন্সেস কির্জানস্কায়া, দ্মা, আপ্রাকসিনার অকালম্ত্যু নিয়ে অনুগলি আলাপ।

যে কাজের ভার পেয়ে লেভিন এসেছিলেন, সেটা ভূলেই গিয়েছিলেন তিনি। সে কথা মনে পড়ল কেবল বের্বার ঘরে গিয়ে।

'ও হ্যাঁ, অব্লোন্স্কিকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কী সব কথা বলার ভার কিটি আমায় দিয়েছে' — লেভিন বললেন যখন স্ফ্রী আর তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য সিণ্ডিতে এসে দাঁড়িয়েছেন ল্ভভ।

'হ্যাঁ, শাশ্বড়ি চান যেন আমরা, les beaux-frères\*, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি' — হেসে লাল হয়ে ল্ভভ বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে আমি কেন?'

'আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে' — কুকুরের ফার দিয়ে বানানো শাদা রোব পরিহিতা নাটালি কথাবাতা শেষ হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করে থেকে বললেন হেসে, 'চলুন যাই।'

ভায়রাভাইরা (ফরাসি)।

দিনের কনসার্টে মন টানার মতো জিনিস ছিল দুটি।

তার একটি হল 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার' নামে একটি উন্তট সঙ্গীত। অনাটি বাথ স্মরণে একটি কোয়াটেট। দুটো জিনসই নতুন, প্রিবেশিতও হয়েছিল নতুন প্রেরণায়, লেভিনের ইচ্ছে হল এদের সম্পর্কে নিজের একটা অভিমত খাড়া করেন। শ্যালিকাকে তাঁর আসনে এগিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন একটা থামের কাছে, স্থির করলেন যথাসম্ভব মন দিয়ে সততার সঙ্গে শ্রনবেন। মন বিক্ষিপ্ত হতে না দিতে, শাদা টাই পরা ক ডাক্টারের হাতের আন্দোলন না দেখতে যা সর্বদাই বিছছিরিভাবে সঙ্গীত থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, টুপি পরিহিত যে মহিলারা কনসার্টের জন্য সয়ত্মে রিবন ঝুলিয়ে কান ঢেকেছেন তাঁদের দিকে না চাইতে, এই যেসবলোক হয় কিছ্বতেই আকৃষ্ট নন, নয় শর্ম্ব সঙ্গীত ছাড়া আরো নানান বিষয়ে আকৃষ্ট তাঁদের দিকে দ্ভিপাত না করতে যাতে মেজাজ মাটি না হয়ে যায় তার চেষ্টা করছিলেন লেভিন। সঙ্গীতের সমঝদার বাক্যবিলাসী ব্যক্তিদের এড়াতে চাইছিলেন তিনি, দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে আর শ্রনছিলেন।

কিন্তু যত তিনি 'রাজা লিয়ার' শ্নতে লাগলেন ততই স্নিনির্দণ্ট একটা অভিমত খাড়া করার সম্ভাবনা থেকে বহু দ্বের চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অবিরাম শ্রুর্ হচ্ছিল যেন আবেগের সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি রূপ নিতে চলেছে, আর তক্ষ্নি তা ভেঙে পড়ছিল নতুন স্বপাতের টুকরোর আর মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিন্তু অসাধারণ জটিল ধর্নিতে স্বরকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছ্র সঙ্গেই যেগ্রিলর যোগ ছিল না। কিন্তু সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তির এই যে টুকরো মাঝে মাঝে ভালোই হতে পারত তা বিছছিরি লাগছিল, কারণ তা আসছিল কোনোরকম প্রস্তর্গত ছাড়াই, একেবারে হঠাং করে। আনন্দ, বিষাদ, হতাশা, মাধ্র্য আর গান্তীর্যের উদয় হচ্ছিল কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই, যেমন ঘটে উন্মাদদের ক্ষেত্রে। আর ঠিক উন্মাদদের যা হয়্ন, আবেগগ্রেলা বিলাপ্তর হচ্ছিল হঠাং।

পরিবেশনের সমস্ত সময়টা লেভিনের নিজেকে মনে হচ্ছিল এক বিধর যে নৃত্য দেখছে। কনসার্ট শেষ হতে একেবারে বিহন্ত হয়ে পড়েন লেভিন, স মনোযোগের ষে চাপটা প্রেস্কৃত হল না কোনো কিছ্ন দিয়ে, তাতে ক্লান্তি লাগছিল তাঁর। তমুল কর্তালি শোনা গেল চারিদিক থেকে। স্বাই উঠে দাঁড়াল, যাতায়াত শ্বে করলে, কথা কইতে লাগল। অন্যদের কেমন লাগল তা জেনে নিজের বিহ্বলতাটা সাফ করে নেবেন বলে তিনি সমঝদারদের খোঁজে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন আর তাঁর পরিচিত পেস্ত্সোভের সঙ্গে একজন নামজাদা সমঝদারকে কথা বলতে দেখে খ্রাশ হলেন।

জলদগন্তীর স্বরে পেন্ত,সোভ বলছিলেন, 'আশ্চর্য'! নমস্কার কনস্তাত্তিন দ্মিত্রিচ। বিশেষ করে যে জায়গাটায় কর্ডেলিয়ার আগমন অনুভূত হচ্ছিল, যেখানে নারী, das ewig Weibliche\* ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই শ্রুর করছে, তা পরিবেশিত হয়েছে চিত্রময়তায়, বলা যায় ভাস্কর্যের মতো, বর্ণবহুলতায়। তাই না?'

'এখানে কর্ডেলিয়া এল কোথা থেকে?' অন্তুত সঙ্গীতটায় যে 'মরামাটিতে রাজা লিয়ার'কে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পর্ণ ভূলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিগ্যোস করলেন লেভিন।

'কর্ডে' লিয়ার আগমন... এইযে!' হাতে ধরা চকচকে বিজ্ঞাপনটায় আঙ্কল দিয়ে টোকা মেরে এবং লেভিনকে সেটা দিয়ে বললেন পেস্তুসোভ।

কেবল তখনই লেভিনের স্মরণ হল সঙ্গীতটার নাম কী, তাড়াতাড়ি করে পড়তে লাগলেন বিজ্ঞাপনের উলটো পিঠে মুদ্রিত রুশ অনুবাদে শেকস্পিয়রের কবিতা।

'এটা ছাড়া সঙ্গীত বোঝা যাবে না' — লেভিনকে উদ্দেশ করে বললেন পেস্ত্সোভ, কেননা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি চলে যান, ফলে কথা কইবার মতো লোক কেউ ছিল না।

বিরামের সময় লেভিন আর পেস্ত্সোভের মধ্যে তর্ক বাধল সঙ্গীতে ভাগনার ধারার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে। লেভিন দেখাতে চাইলেন যে ভাগনার ও তাঁর অনুগামীদের ভুলটা এই যে তাঁদের সঙ্গীত অন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে চড়াও হতে চায়, যেভাবে কবিতা ভুল করে যখন তা কোনো মুখের আদল ফোটাতে চায় যেটা চিত্রকলার কাজ, আর এই ধরণের ভুলের দৃষ্টাস্ত হিশেবে তিনি একজন ভাস্করের নাম করলেন যিনি জনৈক কবিম্তির বেদীর চারপাশে কাব্য প্রতিমাগ্নলির ছায়া খোদাই করে বসেন। 'ভাস্করের এই ছায়াগ্নলো এত কম ছায়া যে সেগ্ললো টিকে আছে মই ধরে' — লেভিন বললেন। কথাটা তাঁর মনে ধরেছিল কিন্তু তাঁর স্মরণ হল না এটা তিনি

শাশ্বত নারীশ্ব (জার্মান)।

আগে বলেছিলেন কিনা এবং এই পেস্ত্সোভকেই, আর তাই কথাটা বলেছেন বলে অস্বস্থি হল তাঁর।

পেন্ডসোভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে শিল্প একটাই আর তার সম্ক্র প্রকাশ সম্ভব কেবল অন্য সমস্ত ধরনের শিলেপর সঙ্গে যোগাযোগে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা লেভিন শুনতেই পেলেন না। পেস্তুসোভ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত বকবক করে গেলেন, অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করলেন তার মান্রাতিরিক্ত, অতিমধ্র, কপট সহজতার জন্য এবং এ সরল-তাকে তিনি তুলনা করলেন প্রাক্-রাফায়েলী চিত্রকলার সঙ্গে। বেরিয়ে যাবার সময় আরো অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল লেভিনের, রাজনীতি সঙ্গীত এবং অন্যান্য পরিচিতদের নিয়ে কথা বললেন তিনি। এর ভেতর সাক্ষাং হয়ে গেল কাউন্ট বলের সঙ্গে, তাঁর ওখানে যাবার কথা একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন তিনি।

কথাটা ল্ভভাকে বলতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তাহলে এক্ষ্নি চলে যান. হয়ত লোকের সঙ্গে দেখা নাও করতে পারেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন সভায়। সময় আছে এখনো।'

# n e n

'হয়ত আজ লোকের সঙ্গে দেখা করছেন না ওঁরা?' কাউণ্টেস বলের বাড়ির প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'দেখা করবেন বৈকি, দিন' — দ্ঢ়ভাবে লেভিনের ওভারকোট খ্রলে বললে হল-পোর্টার।

'কী দ্বংখের কথা' — নিঃশ্বাস ফেলে এক হাতের দস্তানা খ্লে টুপি ঠিক করতে করতে ভাবলেন লেভিন, 'কিন্তু কেন আমি যাচ্ছি? ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলার আছে আমার?'

প্রথম ড্রান্নং-র্ম দিয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল কাউন্টেস বলের সঙ্গে, উদ্বিগ্ন ও কঠোর মুখে চাকরকে কী যেন একটা হ্নকুম করছিলেন তিনি। লেভিনকে দেখে তিনি হাসলেন, তাঁকে নিধুয়ে গেলেন পাশের ছোটো ড্রান্নং-র্মটায়, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যেখান থেকে। এখানে আরাম-কেদারায় বর্সোছলেন কাউন্টেসের দুই কন্যা আর লেভিনের পরিচিত এক মন্তেকা কর্নেল। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করে লেভিন বসলেন সোফায়, টুপিটা ধরে রাখলেন হাঁটুর উপর। 'কেমন আছেন আপনার স্ফাঁ? আপনি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারলাম না। মাকে যেতে হয় অস্ত্যোভিক্রিয়ায়।'

'হাাঁ, আমি শানেছি... কী অপ্রত্যাশিত মৃত্যু' — লেভিন বললেন। কাউন্টেস এসে বসলেন সোফায়, তিনিও তাঁর স্ফীর খবর আর কনসার্টের কথা জিগ্যোস করলেন।

লেভিন জবাব দিয়ে আপ্রাক্সিনার অকালম্ভ্যু নিয়ে তাঁর উক্তিটার প্নরাক্তি করলেন।

'তবে স্বাস্থ্য ওঁর খারাপ ছিল বরাবরই।'
'আপনি গতকাল অপেরায় গিয়েছিলেন?' 'গিয়েছিলাম।'

'চমংকার গেয়েছেন ল্কা।'

'হাাঁ, খ্বই চমংকার' — লেভিন বললেন এবং তাঁর সম্পর্কে কে কী ভাবছে তাতে তাঁর কিছ্ই এসে যায় না বলে গায়িকার বৈশিষ্টা সম্পর্কে শতবার যেসব কথা শ্বনেছেন তাই আওড়াতে লাগলেন। কাউণ্টেস বল্ ভান করলেন যেন শ্বনছেন। তারপর যথেষ্ট কথা বলে লেভিন যখন চুপ করলেন, কথা কইতে লাগলেন কর্নেল, এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন যিনি। তিনিও অপেরা আর আলোকসম্পাতের কথা বললেন। তারপর তিউরিনের প্রস্তাবিত folle journée\*-এর কথা তুলে হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হৈহৈ করে চলে গেলেন। লেভিনও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কাউণ্টেসের মুখ দেখে টের পেলেন এখনো তাঁর সময় হয় নি যাবার। আরো মিনিট দ্রেক তাঁর থাকা দরকার। বসলেন।

কিন্তু ষেহেতু তিনি সর্বদা ভাবছিলেন এগলো কী আহাম্মকি, তাই কথোপকথনের বিষয়বস্তু খাজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

'আপনি জনসভায় যাচ্ছেন না? শ্নেছি খ্ব আকর্ষণীয় হবে' — কাউন্টেস শ্বরু করলেন।

'না, আমি আমার belle-soeur\*\* কথা দিয়েছি তাঁকে নিয়ে আসব ওখান থেকে' — বললেন লেভিন।

- পাগলা দিন (ফরাসি)।
- \*\* শ্যালিকাকে (ফরাসি)।

নীরবতা নামল। মা-মেয়েরা আরেকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'মনে হয় এবার সময় হয়েছে' — এই ভেবে লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।

মহিলারা করমদনি করলেন তাঁর, অন্রোধ করলেন স্থাীকে যেন তাঁদের
পক্ষ থেকে জানানো হয় mille choses\*.

হল-পোর্টার তাঁকে কোট পরাতে পরাতে জিগ্যেস করল:

'আপনার ঠিকানাটা বলবেন কি?' তক্ষ্বনি একটা বড়ো, চমংকার বাঁধানো খাতায় তা টুকে রাখল।

'বলাই বাহ্বল্য আমার এতে কিছ্ব এসে যায় না, তাহলেও লঙ্জাকর এবং আহাম্মকি' — ভাবছিলেন লেভিন। সবাই এটা করে বলে নিজেকে প্রবাধ দিয়ে চলে গোলেন কমিটির জনসভায়, যেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা।

কমিটির জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর, প্রায় গোটা সমাজ। লেভিন যখন পেণছিলেন তথন সমীক্ষা চলছিল, সবাই বললে সেটা খ্বই চিন্তাকর্ষক। সমীক্ষা পাঠ শেষ হলে সমাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং দ্ভিয়াজ্দিক আর স্তেপান আর্কাদিচ, উভয়ের সঙ্গেই দেখা হল লেভিনের। প্রথম জন তাঁকে অবশ্য-অবশ্যই আসতে বললেন সেই সন্ধ্যায় কৃষি সমিতির অধিবেশনে যেখানে চমংকার প্রতিবেদন পাঠ হবে, দ্বিতীয় জন সবেমায় এলেন রেস থেকে। দেখা হল অন্যান্য পরিচিতদের সঙ্গেও, এবং জনসভা, নতুন নাটক আর মামলা নিয়ে লেভিন নিজেও বললেন, অন্যদেরও মতামত শ্নলেন। কিন্তু মামলা নিয়ে আলোচনার সময় মনোযোগের যে ক্লান্তি তিনি বোধ করতে শ্রু করেছিলেন, সম্ভবত তারই ফলে তিনি একটা ভুল করে বসেন এবং পরে সেই ভুলের জন্য মনে মনে বারকয়েক নিজের ওপর রাগ হয়েছিল তাঁর। রাশিয়ায় বিচারাধীন জনৈক বিদেশীর আসম শান্তি এবং রাশিয়া থেকে বহিত্বার করে শান্তি দেওয়াটা যে সঠিক নয়, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে লেভিন গতকাল তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথে।পকথনে যা শ্রুনেছিলেন তারই প্রনরাব্তি করেন।

'আমি মনে করি ওকে সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করা আর পাইক মাছকে জলে ভাগিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া একই কথা' — বললেন লেভিন। পরে তাঁর মনে পড়েছিল বন্ধার কাছ থেকে শোনা এবং যেন-বা তাঁর নিজের

হাজারো অভিবাদন (ফরাসি)।

বলে চালিয়ে দেওয়া এই কথাটা ক্রিলভের নীতিকাহিনী থেকে নেওয়া, বন্ধ সেটার প্রনরাব্যন্তি করেছিলেন সংবাদপত্তের একটি রসরচনা পড়ে।

শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি পেণছে লেভিন দেখলেন কিটি স্ক্স্থ, মেজাজও ভালো, তাই চলে গোলেন ক্লাবে।

### 11 9 11

ক্লাবে লেভিন পে'ছিলেন ঠিক সময়েই। তথনই আসছিলেন ক্লাবের সদস্য আর অতিথিরা। ক্লাবে লেভিন আসেন নি অনেকদিন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন মন্ফোয় বাসা পেতেছিলেন, সমাজে যাতায়াত করতেন, তারপর থেকে আর নয়। ক্লাবের কথা মনে আছে তাঁর, খুটিনাটিতে তার বাহ্য আকৃতিটাও, কিন্তু আগে ক্লাবে তাঁর কেমন লাগত সেটা তিনি একেবারে ভূলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্ধব্যত্তাকার অঙ্গনে এসে যেই তিনি ছ্যাকডা গাড়ি থেকে নেমে ঢকলেন গাড়ি-বারান্দায় আর ক'চি দেওয়া উর্দিতে পোর্টার নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে অভিবাদন করলে তাঁকে: পোর্টারের ঘরে যেই তিনি দেখলেন ক্লাবসদস্যদের গাদা করা ওভারকোট আর জুতোর প্রচ্ছদ যাঁরা ভেবে দেখেছেন যে প্রচ্ছদ প'রে ওপরে ওঠার চেয়ে তা এখানেই খুলে রেখে যাওয়ায় খাটুনি কম: যেই তিনি শ্বনলেন তাঁর আগমন ঘোষণার রহস্যময় ঘণ্টি আর গালিচায় মোডা সি'ডি বেয়ে উঠে দেখলেন সোপান-চম্বরে প্রস্তরমূর্তি আর ওপরের একটা দরজায় তাঁর পরিচিত, ক্লাবের উদি পরা, ব্রড়িয়ে যাওয়া তৃতীয় পোর্টারকে, যে অতিথির দিকে দ্রন্টিপাত করে তার জন্য দরজা খালতে শশব্যস্তও হল না. গড়িমসিও করলে না — অমনি ক্লাবের অনেকদিনকার প্রেনো আবেশ আচ্ছন্ন করল লেভিনকে, আরাম, পরিতোষ, শোভনতার আবেশ সেটা।

'মাপ করবেন, টুপি' — লেভিনকে বললে পোর্টার, টুপি যে তার কাছে রেখে যেতে হয়, ক্লাবের এ নিয়মটা লেভিন ভুলে গিয়েছিলেন; 'অনেকদিন আসেন নি। গতকালই প্রিশ্স নাম লিখিয়ে রেখেছেন আপনার। প্রিশ্স স্থোন আর্কাদিচ আসেন নি এখনো।'

পোর্টার শ্বধ্ব লেভিনকে নয়, তাঁর সমস্ত বোগসম্পর্ক, আত্মীয়স্বজনদেরও জানত আর তাদের কথা পাড়ল তক্ষ্বনি। শ্বিন দিয়ে ভাগ করা প্রথম যে প্রবেশ-কক্ষটার ডান দিকের ঘরটায় ফলওয়ালা বসে, সেখানে মন্থরগতি এক বৃদ্ধকে পেছনে ফেলে লেভিন এগিয়ে গেলেন লোকজনে মুখরিত ডাইনিং-রুমটায়।

ইতিমধ্যেই প্রায় দখল হয়ে যাওয়া আসনগ্নলো পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি লক্ষ করতে লাগলেন অতিথিদের। এখানে ওখানে চোখে পড়ছিল অতি বিভিন্ন ধরনের সব লোক — কেউ বৃদ্ধ, কেউ য্বক, কেউ নামমান্ত্র পরিচিত, কেউ ঘনিষ্ঠ। র্ন্ম বা দ্বিশ্চন্তাগ্রন্ত মন্থ দেখা দিল না একটাও। পোশাক রাখার ঘরে তাঁরা যেন তাঁদের টুপির সঙ্গে সক্ষে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও রেখে এসেছেন সেখানে, এখন ধীরে স্বস্তে জীবনের পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে চান। স্ভিয়াজ্ফিক, শোরবাৎস্কি, নেভেদোভস্কি, বৃদ্ধ প্রিক্স, দ্রন্স্কি, সেগেই ইভানোভিচও এখানে ছিলেন।

'আ, দেরি হল যে?' হেসে বললেন প্রিন্স, কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে; 'কিটি কেমন আছে?' ওয়েস্ট-কোটের বোতামের ফুটোয় গোঁজা ন্যাপকিনটা ঠিক করে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন।

'ভালো আছে। তিনজন ওরা বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।'

'বটে, বকবকম তাহলে। আমাদের এখানে কিন্তু জ্ঞায়গা খালি নেই। ওই টেবিলটায় গিয়ে জায়গা দখল করো গে তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি ঘুরে সাবধানে নিলেন মাছের স্কুপের প্লেট।

'লেভিন, এখানে!' খানিক দ্বে থেকে ভেসে এল একটা হৃদ্য ডাক। লোকটি তুরোভ্র্গিন। তিনি বসেছিলেন তর্ব একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে, কাছেই দ্বিট ওলটানো চেয়ার। আনন্দেই লেভিন গেলেন তাঁদের দিকে। ভালোমান্য লোচা তুরোভ্র্গিসনকে লেভিনের ভালো লাগত সর্বদাই — তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিটির কাছে প্রেম নিবেদনের স্মৃতি — কিন্তু আজ, এত মননশীল আলোচনার চাপের পর তুরোভ্র্গিনের সহদয় চেহারা তাঁর খুবই প্রিয় মনে হল।

'এ চেয়ারদ্বটি তোমার আর অব্লোন্ স্কির জন্যে। শিগগিরই ও এসে পড়বে।'

অত্যন্ত সিধে হয়ে বসে থাকা ফুর্তিবাজ যে অফিসারটির চোখ অনবরত হাসছিল, তিনি পিটার্সবির্গের গাগিন। তুরোভ্ৎসিন পরিচয় করিব্রে দিলেন ওঁদের।

'অব্লোন্স্কি বরাবরই দেরি করে।'

'আরে এই তো ও।'

'এক্ষ্নি এলে তুমি?' দ্র্ত ওঁদের কাছে এসে বললেন অব্লোন্স্কি, 'হ্যাপ্লো! ভোদকা খেয়েছ? তাহলে চলো যাই।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন বড়ো টেবিলটার কাছে যেখানে সাজানো ছিল ভোদকা আর অতি বিভিন্ন রকমের চাঁট। মনে হবে বিশ রকমের ডিশগন্লো থেকে নিজের র্ন্চি মতো কিছ্ন বাছা সম্ভব, কিস্তু স্ত্রেপান আর্কাদিচ কী একটা বিশেষ চাঁটের জন্য জেদ ধরলেন আর যে চাপরাশিগন্লি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন তক্ষ্মনি নিয়ে এল সেটা। এক-এক পাত্র পান করে তাঁরা নিজেদের টেবিলে ফিরলেন।

মাছের সন্পের সঙ্গে তক্ষ্বনি এক বোতল শ্যান্পেনের বরাত দিলেন গাগিন আর সেটা চারটে গ্লাসে ঢালতে বললেন। এগিয়ে দেওয়া পারটায় আপস্তি হল না লেভিনের, নিজেই আরেক বোতল চাইলেন। খিদে পেয়েছিল তাঁর, পানভোজন চালালেন অতি তৃপ্তির সঙ্গে, আরো তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিলেন সহালাপীদের হাসিখ্বিশ সহজসরল আলাপে। নিচু গলায় গাগিন শোনালেন পিটার্সবির্গের নতুন একটা চুটকি, আর চুটকিটা অঞ্চীল ও নির্বোধ হলেও এতই তা হাস্যকর লাগল যে লেভিন এমন হো-হো করে হেসে উঠলেন যে পাশের টেবিলের লোকেরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'এটা এই গোছের: 'এটা আমি সহাই করতে পারি না!' জানো তো?' জিগ্যোস করলেন স্থেপান আর্কাদিচ, 'এটা একেবারে থাশা। আরেক বোতল নিয়ে এসো' -- চাপরাশিকে হ্নকুম করে চুটকি বলতে শ্রুর করলেন তিনি।

'পিওত্র ইলিচ ভিনোভ্নিক পাঠিয়েছেন' — শ্রেপান আর্কাদিচের চুটকিতে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ ঢাপরাশি সর্ম সর্ম দ্বই গ্লাসে ফেনিল শাদেশন এনে দিলে শ্রেপান আর্কাদিচ আর লেভিনের জন্য। শ্রেপান আর্কাদিচ তার গ্লাস নিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে পাটকিলে রঙের গ্রুম্ফশোভিত টেকো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে তার উদ্দেশে মাথা নাড়লেন।

'কে ইনি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।
'ওঁকে তুমি আমার বাড়িতে দেখেছ, মনে নেই? বেশ লোক।'
স্তেপান আর্কাদিচ যা করেছিলেন, লেভিনও তাই করে গ্লাস নিলেন।
স্তেপান আর্কাদিচের চুটকিটাও হল খ্বই মন্ধাদার। লেভিনও বললেন

নিজের চুটকি, সেটা অন্যদের ভালো লাগল। তারপর ঘোড়া, এ বছরের রেস, দ্রন্দিকর 'সাতিন' কী উদ্দাম ধাবনে প্রথম প্রক্রন্সার জিতেছে, কথা চলল সেই নিয়ে। লেভিন খেয়ালই করেন নি কখন শেষ হয়ে গেল ডিনার।

'আরে, এই তো ওরা!' ডিনারের শেষে চেয়ারে বসেই পিঠের দিকে পেছন ফিরে দ্রন্দিক আর একজন ঢাঙা গার্ডা কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দ্রন্দিকর মুখেও শোভা পাচ্ছিল ক্লাবের সাধারণ ভালোমান্মি আমোদ। উনি ফুর্তিতে স্তেপান আর্কাদিচের কাঁধে কন্ই রেখে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাঁকে আর সমান সানন্দ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে।

'দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হল' — বললেন দ্রন্স্কি; 'নির্বাচনে আমি তখন আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু শ্নুনলাম আপনি আগেই চলে গেছেন' — লেভিনকে বললেন তিনি।

'হাাঁ, আমি ওই দিনই চলে যাই। এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে। অভিনন্দন আপনাকে' — লেভিন বললেন, 'খ্বই জবর দৌড়।'

'আপনারও তো ঘোড়া আছে।'

'না, আমার পিতার ছিল, তবে আমার মনে আছে, কিছু জানি ও ব্যাপারে।'

'কোথায় ডিনার সারলে তুমি?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। থামগন্লোর পেছনে দ্বিতীয় টেবিলটায়।'

'একটু উৎসব ছিল আমাদের' — বললেন ঢ্যাণ্ডা কর্নেল, 'দ্বিতীয়বার বাদশাহী প্রক্রেকার, ঘোড়ায় ওর ষেমন কপাল, তাসে আমার তেমনি হলে হত।'

'কিন্তু সময় সোনা, খ্ইয়ে কী লাভ। আমি চললাম জাহান্নমে' — বলে কর্নেল টেবিল ছেড়ে গেলেন।

'ইনি ইয়াশ্ভিন' — তুরোভ্ৎসিনকে বললেন দ্রন্দিক এবং কাছেই খালি হয়ে যাওয়া একটা চেয়ারে বসলেন। এগিয়ে দেওয়া পাত্রটা শেষ করে তিনি আরেক বোতলের বরাত দিলেন। ক্লাবের পরিবেশে নাকি মদ্যপানের প্রভাবে লেভিন দ্রন্দিকর সঙ্গে কথা কইলেন সেরা জাতের গর্ম নিয়ে এবং তাঁর প্রতি কোনো বিশ্বেষ বোধ করছেন না দেখে খ্রিশ হলেন। এমনকি এ কথাও তিনি বললেন যে দ্বীর কাছে তিনি শ্নেছেন যে ওঁদের দেখা হয়েছিল প্রিন্সেস মারিয়া বরিসভনার ওথানে।

'ও, প্রিলেসস মারিয়া বরিসভনা — অনন্যসাধারণা!' বলে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সম্পর্কে এমন একটা চুটকি ফাঁদলেন যা স্বাইকেই হাসাল। বিশেষ করে দ্রন্সিক এমন প্রাণখোলা হাসি হাসলেন যে লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁর একেবারে মিটমাট হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে।

'কী, শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ভাহলে যাওয়া যাক!'

## n v n

টেবিল থেকে উঠে হাঁটতে গিয়ে লেভিন টের পেলেন যে তাঁর বাহ্রর দ্বল্নি হয়ে উঠেছে অসাধারণ সঠিক আর লঘ্। গাগিনের সঙ্গে উচু উচু ঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মে। উচু হলটা পেরিয়ে যাবার সময় শ্বশ্বের সঙ্গে দেখা হল।

'কী, আমাদের প্রমোদমন্দির কেমন লাগল তোমার?' লেভিনের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন তিনি. 'চলো হাঁটা যাক।'

'আমিও তাই চাইছিলাম — হাঁটতে আর এটা-ওটা দেখতে। বেশ ভালো লাগবে।'

'তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জিনিসে। ওই বৃদ্ধটিকে দেখছ তো' — একেবারে কু'জো হয়ে যাওয়া, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়া, নরম বৃট পরা কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে যে বৃদ্ধটি তাঁদের দিকে আসছিলেন তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, ভাবছ উনি ঐরকম সাতথাজা হয়েই জন্মেছিলেন।'

'সাতখাজা মানে?'

'আ, কথাটাও দেখছি তুমি জানো না। ওটা আমাদের ক্লাবের লবজ। ইস্টার পরবের ডিম জানো তো গড়ানো হয়, কিন্তু ডিম বেশি গড়ালে তা ভেঙে গিয়ে হয়ে পড়ে সাতখাজা। আমাদের বন্ধত তাই ভায়া, ক্লাবে আসি, আসি, তারপর হয়ে পড়ি সাতখাজা। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার বন্ধটি লক্ষ রেখেছে কখন নিজেই সে সাতখাজা হয়ে পড়বে। প্রিক্স চেচেন্ স্কিকে জানো তো?' শ্বশ্র জিগ্যেস করলেন আর লেভিন তাঁর ম্থ দেখে টের পেলেন যে মজার কিছু একটা উনি বলতে চাইছেন।

'ना, ङ्गानि ना।'

'সেকি! প্রিম্স চেচেন্ স্কিকে সবাই জানে। সে যাক গো। তা সর্বদাই বিলিয়ার্ড খেলেন উনি। তিন বছর আগেও তিনি সাতখাজা হন নি, বড়াই করতেন, আর নিজে অন্যদের বলতেন সাতখাজা। একবার তিনি এলেন আর আমাদের পোর্টার... চেনো তো ভার্সিলিকে? ওই যে মুটকো। ভারি ফাজিল। তা প্রিম্স চেচেন্ স্কি ওকে জিগ্যেস করলেন: 'কী ভার্সিলি, কে কে এসেছেন? আর সাতখাজারা কেউ আছে?' ও বলে দিলে: 'আর্পনি তৃতীয় জন।' হাাঁ ভায়া, এর্মনি ব্যাপার!'

গল্প চালিয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করে লেভিন আর প্রিলস সমস্ত ঘরগ্লেলায় চব্ধর দিলেন: বড়ো ঘর ষেখানে ইতিমধ্যেই টেবিল পাতা হয়েছে, অল্পস্বল্প বাজিতে খেলছিল অভ্যন্ত খেলোয়াড়রা; সোফার ঘর, ষেখানে দাবাখেলা চলছিল আর সেগেই ইভানোভিচ বসে কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন; বিলিয়ার্ড-র্ম, ষেখানে ঘরের বাঁকে সোফার কাছে শ্যান্পেন সহযোগে চলছিল আমন্দে তাসখোলা, গাগিনও যোগ দিয়েছিলেন তাতে; জাহায়মেও উ'কি দেওয়া হল, সেখানে ইয়াশ্ভিন যে টেবিলটার সামনে বসেছিলেন, তার কাছে ভিড় করেছিল বাজি-ধরা লোকেরা। যথাসন্তব নিঃশব্দে তাঁরা ঢুকলেন অন্ধকার পাঠকক্ষে; সেখানে শেড দেওয়া বাতির নিচে রুড়ী মুখে একটি যুবক বসে একের পর এক পত্রিকা উল্লেট চলেছেন আর টাক মাথা এক জেনারেল পাঠে নিময়। সে ঘরটাতেও গেলেন, যাকে প্রিলস বলতেন মনন-কক্ষ; তিন জন ভদ্রলোক সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন।

'প্রিন্স, সব তৈরি, আসন্ন' — প্রিন্সকে এখানে পেয়ে বললেন তাঁর তাসের একজন জন্মি, প্রিন্স চলে গেলেন। লেভিন বসে বসে তর্ক শন্নছিলেন, কিন্তু আজ সকালের সমস্ত কথাবার্তা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাং সাংঘাতিক বেজার লাগল তাঁর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খ্রজতে গেলেন অব্লোন্সিক আর তুরোভ্ংসিনকে, এ'দের সাহচর্যে তাঁর ফুর্তি লাগে।

তুরোজ্ৎিসন পানপার হাতে বসেছিলেন বিলিয়ার্ড-র্মের উচু একট্র-সোফায় আর ঘরের দ্বে কোণের দ্যোরের কাছে দ্রন্দিকর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কইছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আন্নার একঘেরে লাগছে তা নয়, তবে অবস্থার এই অনিদিশ্টিতা, অনিশ্চয়তা' — লেভিনের কানে আসতেই তাড়াতাড়ি তিনি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ডাকলেন তাঁকে।

'লেভিন!' বললেন তিনি আর লেভিন লক্ষ করলেন যে চোখে তাঁর জল নয়, আর্দ্রতা, যা তাঁর ক্ষেত্রে সর্বদা দেখা দেয় যখন তিনি বেশি পান করেন, অথবা যখন তিনি খ্বই আলোড়িত। আজ্ঞ দ্বটো উপলক্ষই আছে; 'লেভিন, ষেও না' — কন্ইয়ের ওপরে বাহ্বতে সজোরে চেপে ধরলেন তাঁকে. কিছুতেই যেতে দেবেন না বলে।

'এ আমার অকৃত্রিম, প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধ্ব' — দ্রন্দিককে বললেন তিনি, 'তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়। এবং আমি চাই আর জানি যে তোমাদের বন্ধ্ব আর ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কেননা দ্ব'জনেই তোমরা ভালো লোক।'

'তাহলে দেখছি চুম্বন বিনিময়টাই শ্ব্ধ বাকি' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহদয় রহস্যে বললেন ভ্রন্মিক।

ঝাটিতি সে হাত নিয়ে লেভিন সজোরে চাপ দিলেন।
করমর্দন করতে করতে বললেন, 'অতাস্ত, অতাস্ত খ্রিশ হলাম আমি।'
'এহে, এক বোতল শ্যাম্পেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'আমিও ভারি খ্রিশ' — দ্রন্স্কি বললেন।

কিন্তু শ্রেপান আর্কাদিচের যত ইচ্ছা থাক, এ'দের নিজেদেরও যত ইচ্ছা থাক, পরস্পরকে তাঁদের বলার কথা কিছ্ব ছিল না, আর দ্ব'জনেই সেটা টের পাচ্ছিলেন।

'জানো, আমার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই?' দ্রন্স্কিকে বললেন শুেপান আর্কাদিচ, 'আমি ওকে আনার কাছে নিয়ে বেতে দ্চেপ্রতিজ্ঞ। চলো লেভিন।'

'তাই নাকি?' দ্রন্স্কি বললেন, 'ও খ্বে খ্রিশ হবে।' তারপর ষোগ দিলেন, 'আমি এখ্রিন বাড়ি যেতে পারতাম, কিন্তু ইয়াশ্ভিনের জন্যে দ্বশিচন্তায় আছি। ও শেষ না করা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।'

'কী, ব্যাপার খারাপ?'

'কেবলি হারছে আর একা আমিই পারি ওকে সামলাতে।'

'তাহলে বিলিয়ার্ড' এক দান? খেলবে লেভিন? চমংকার' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পিরামিড সাজাও' — মার্কারকে বললেন তিনি। 'অনেকখন তৈরি' — মার্কার বললে। বলের পিরামিড অনেক আগে সাজিয়ে সে তখন লাল বলটাকে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে খেলা করছিল। 'বেশ দাও।'

খেলা শেষ হলে দ্রন্দিক আর লেভিন গিয়ে বসলেন গাগিনের টেবিলে আর টেক্কা বাজি রাখার খেলায় স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবে অংশ নিলেন লেভিন। দ্রন্দিক কখনো বসে থাকছিলেন টেবিলেই আর অবিরাম তাঁর কাছে আসছিল পরিচিতরা, কখনো ইয়াশ্ভিনের খবর জানবার জন্য যাচ্ছিলেন জাহায়মে। সকালে ব্দির্বৃত্তির ক্লান্তির পর উপাদেয় বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন লেভিন। দ্রন্দিকর সঙ্গে শত্র্তার অবসানে আনন্দ হয়েছিল তাঁর, শান্তি শিষ্টতা তৃপ্তির একটা আমেজ তাঁর কাটছিল না।

খেলা শেষ হলে দ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনের হাত ধরলেন।

'তাহলে চলো যাই আন্নার কাছে। এক্ষ্বিন? এগাঁ? সে বাড়ি আছে। আমি ওকে অনেকদিন হল কথা দিয়েছি যে তোমায় নিয়ে যাব। সন্ধ্যায় কোথায় যাবে ভাবছিলে?'

'বিশেষ কোথাও নর। স্ভিয়াজ্স্কিকে কথা দিয়েছিলাম যে কৃষি সমিতির অধিবেশনে থাকব। তা বেশ, চলো যাই' — লেভিন বললেন।

'চমংকার, চলো তাহলে! দ্যাখো তো, আমার গাড়িটা এল কিনা' — চাপরাশিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে টেক্কার খেলায় যে চল্লিশ র্ব্ল হেরেছেন তা শোধ দিলেন, দরজার কাছে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ চাপরাশির কাছেই রহস্যজনক উপায়ে যা জানা তা ক্লাবের সে বিলও মেটালেন আর প্রচণ্ড হাত দোলাতে দালাতে সমস্ত হল পাডি দিয়ে গেলেন বহিদ্বারের কাছে।

#### n z n

'অ্বলোন্ স্কির গাড়ি!' রাগত হে'ড়ে গলায় চাঁচাল পোর্টার। গাড়ি এসে দাঁড়াল, উঠে বসলেন দু'জনে। ক্লাবের ফটক দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর শুধ্ প্রথম কিছুক্ষণই লেভিন ক্লাবের প্রশান্তি, পরিত্তি আর চারপাশের লোকেদের নিঃসন্দেহ শিষ্টতার আমেজটা অন্ভব করে বাচ্ছিলেন: কিন্তু যেই গাড়ি রান্তায় গিয়ে পড়ল আর বন্ধরে রান্তায় গাড়ির

দোলন টের পেলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির গাড়োয়ানের দ্রুদ্ধ চিংকার শ্নালেন, দেখলেন অম্পণ্ট আলোয় শ্বড়িখানা আর দোকানের লাল সাইনবোর্ড, আমেজটা কেটে গেল এবং নিজের আচরণ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে যে যাছেন সেটা ভালো হচ্ছে কি? কিটি কী বলবে? কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ওঁকে ভাবতে দিলেন না, যেন তাঁর খাতখাতি ধরতে পেরে তা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ওকে যে তুমি জানবে, এতে আমি কী খ্রাশই না হয়েছি। জানো, ডল্লি বহুদিন থেকে এটা চাইছিল। আর ল্ডভও আল্লার ওখানে গেছে এবং যায়। আমার বোন হলেও' — বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এ কথা বলার সাহস আমি রাখি যে এ নারী অপুর্ব। এই তো তুমি নিজেই দেখবে। অবস্থা ওর অতি দ্বঃসহ, বিশেষ করে এখন।'

'কেন বিশেষ করে এখনই?'

'শ্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। উনি রাজি আছেন। কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল বাধছে ছেলেকে নিয়ে। ফলে এই যে ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকে যাওয়ার কথা, তা আজ তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে ভ্রন্ফিকনে। কী নির্বোধ এই সব প্রাচীন রীতিনীতির জট যাতে কেউ বিশ্বাস করে না, যা শ্বেষ্ব বাগড়া দেয় লোকের স্ব্থে!' তারপর স্তেপান আর্কাদিচ যোগ দিলেন, 'তখনই ওদের অবস্থাটা হবে স্ক্নিদিভট, যেমন আমার, যেমন তোমার।'

'কিন্তু গণ্ডগোলটা কেন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আহ্, ওটা একটা দীর্ঘ নীরস ব্তান্ত! আমাদের স্বকিছ্ই ভারি অনির্দিণ্ট। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই সে আলা বিবাহবিচ্ছেদের আশার এখানে, মন্কোর, স্বাই যেখানে ওদের দ্'জনকে জানে, রয়েছে তিন মাস, কোথাও বেরোর না, মহিলাদের মধ্যে ডল্লি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কারণ, ব্ঝেছ তো, ও চার না যে কেউ রুপা করে আস্কৃক ওর কাছে; ব্লিছহীনা ঐ যে প্রিন্সেস ভারভারা — সঙ্গে থাকাটা অশোভন হবে দেখে তিনিও চলে গেলেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো নারীই মনে জার পেত না। ও কিন্তু, তুমি নিজেই দেখবে, কী চমংকার গ্লিছয়ে নিয়েছে নিজের জীবন, কী সে শান্ত, কী তার আত্মমর্যাদা। বাঁয়ে গলিতে, গির্জার সামনে!' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেচিয়ে উঠলেন শ্রেপান

আর্কাদিচ, 'উহ্ কী গরম!' হিমাংকের নিচে বারো ডিগ্রি সত্ত্বেও এমনিতেই বোতাম-খোলা ফারকোট আরো খুলে তিনি বললেন।

'ওঁর তো মেয়ে আছে একটি, নিশ্চয় তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?' লেভিন বললেন।

'মনে হচ্ছে তুমি সমস্ত নারীকে ভাবো কেবল মাদি, কেবল une couveuse\* বলে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'বাস্ত থাকতে হলে অবশাই শিশ্বদের নিয়ে। না, মেরেটিকে সে চমংকার মান্য করছে মনে হয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। ও প্রথমত লেখা নিয়ে বাস্ত। দেখতে পাচ্ছি তুমি বাঁকা হাসছ, কিন্তু ওটা মিছে। শিশ্বদের জন্যে বই লিখছে ও, কিন্তু কাউকে সে কথা বলে না, তবে আমায় পড়ে শ্বনিয়েছে, পাশ্চলিপিটা আমি দিই ভরকুয়েভকে... প্রকাশক সে... মনে হয় আবার নিজেও লেখক, এ সব বোঝেসোঝে। ও বলছে, চমংকার লেখা। তুমি কি ভাবছ যাদের নারী-লেখিকা বলা হয়, ও সেই দলে পড়ে? একেবারে না। সর্বাগ্রে ও হল হদয়বান নারী। নিজেই দেখবে তুমি। এখন ওর সংসারে আছে একটি ইংরেজ মেয়ে আর তার গোটা পরিবার। তাদের নিয়ে বাস্ত থাকতে হয়।'

'লোকহিতের ব্যাপার বৃদ্ধি?'

'এখানেও তুমি কিছ্ একটা খারাপ দেখতে চাও। লোকহিত-টিত নয়, হদয়ের ব্যাপার। ওদের, মানে শ্রন্দকর ছিল এক ইংরেজ জকি, নিজের কাজে ওস্তাদ, কিন্তু মদ্যপ। ভয়ানক মদ টানে, delirium tremens,\*\* পরিবারকে ভাসিয়ে দিলে। আশ্লা ওদের দেখে, সাহায্য করে, জড়িয়ে যায় ব্যাপারটায়, আর এখন গোটা সংসার তার আশ্রয়ে। এটা শৃথ্ কৃপাবর্ষণ নয়. টাকা দিয়ে নয়, ছেলেগ্লোকে জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করাবার জন্যে আশ্লা নিজেই তাদের রৃশ শেখাছে, আর মেয়েটিকে রেখেছে নিজের কাছে। চলো, দেখবে এখ্নি।'

গাড়ি আঙিনায় ঢুকল আর প্রচণ্ড শব্দ করে স্তেপান আর্কাদিচ ঘণ্টা দিল দোরগোড়ায়, একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

যে ভূত্যটি দরজা খ্লেস তাকে আন্না বাড়ি আছেন কিনা জিগ্যেস না

- ডিমে তা দেওয়া মৢরগি (ফরাসি)।
- ++ স্বরাসার-ঘটিত প্রলাপ (লাটিন)।

করেই স্তেপান আর্কাদিচ ঢুকে গেলেন প্রবেশ চম্বরে। লেভিন গেলেন তাঁর পেছ্ব, ভালো নাকি খারাপ করছেন এই সন্দেহটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তাঁর।

আয়নায় লেভিন দেখলেন যে মুখ তাঁর আরক্তিম, কিন্তু মাতাল যে হন নি এই দ্টেবিশ্বাস তাঁর ছিল, তাই স্তেপান আর্কাদিচের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন গালিচায় মোড়া সি'ড়ি বেয়ে। ওপরে যে খানসামাটি স্তেপান আর্কাদিচকে অভিবাদন জানাল অতি আপন জনের মতো, তাকে আমার কাছে কে আছে এই প্রশ্ন করে জানা গেল, আছেন ভরকুয়েভ মশায়।

'কোথায় তারা?'

'স্টাডিতে।'

ছোটো একটা ডাইনিং-র মের দেয়াল গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার নরম গালিচা মাডিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনকে নিয়ে ঢুকলেন আধ্যে অন্ধকার স্টাডিতে, গাঢ় শেড দেওয়া শুধু একটা বাতিতেই তা আলোকিত। রিফ্রেক্টার লাগানো আরেকটা বাতির আলো গিয়ে পডেছে দেয়ালে. তাতে দেখা যাচ্ছে বড়ো একটা পূর্ণাবয়ব মহিলার প্রতিকৃতি, আপনা থেকেই তা দুষ্টি আকর্ষণ করল লেভিনের। এটা ইতালিতে মিখাইলোভের করা আমার পোর্টেট। অব্লোন্স্কি স্ফিনের ওপাশে যেতেই জনৈক পরুরুষের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, আর লেভিন দাঁডিয়ে রইলেন প্রতিক্রতির সামনে, উজ্জ্বল আলোয় সে প্রতিকৃতি যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে: চোখ সরাতে পারছিলেন না তিনি: ভূলে গেলেন কোথায় আছেন, কী কথা হচ্ছে, আশ্চর্য এই প্রতিকৃতি গ্রাস করে নিল তাঁর দ্বিষ্টকে। এ যেন ছবি নয়, অপর পা জীবন্ত এক নারী, কালো চল যাঁর কুণ্ঠিত, বাহ, দকন্ধ নগ্ন, নরম রোঁয়ায় ছাওয়া ঠোঁটে চিন্তামগ্ম আধো হাসি, লেভিনের দিকে তিনি চেয়ে আছেন বিজয়িনীর দ্নিম দুষ্টিতে, যাতে অস্বস্থি হচ্ছিল তাঁর। এ নারী জীবিত নয় শুধু এই জন্য যে কোনো জীবিতা এতটা সুন্দরী হতে পারে না।

'ভারি আনন্দ হল' — কাছেই কাকে বলতে শ্বনলেন তিনি স্পণ্টতই তাকে উন্দেশ করে। এ কণ্ঠস্বর সেই নারীরই যার পোর্ট্রেটে তিনি মৃদ্ধ। স্ফিনের ওপাশ থেকে আমা বেরিয়ে এসেছিলেন তাকৈ অভার্থনা জানানোর জন্য আর স্টাভির আধাে আলােয় লেভিন পার্ট্রেটের সেই নারীকেই দেখলেন গাঢ়, বর্ণ বহুল নীল পোশাকে — ভঙ্গিটা তাঁর তেমন নয়, মুখভাব তেমন নয়, কিন্তু পোর্টেটে শিলপী তাঁকে যে সৌন্দর্যে ধরে রেখেছেন তারই পরাকাষ্ঠায়। বাস্তবে এ নারী হয়ত কম চমকপ্রদ, কিন্তু নতুন, আকর্ষণীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মধ্যে যা পোর্টেটে নেই।

### n son

ওঁকে অভার্থনা জানাতে আমা উঠেছিলেন লেভিনকে দেখার আনন্দটা চাপা না দিয়ে। যে প্রশান্তিতে তিনি তাঁর ছোট্ট চণ্ডল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর পরিচয় করিয়ে দেন ভরকুয়েভের সঙ্গে, পাটকিলে চুলের স্ক্রী যে মেয়েটি কাজ নিয়ে ওখানেই বসেছিল তাকে বললেন তাঁর প্রতিপাল্য, তাতে লেভিন দেখতে পেলেন উচ্চু সমাজের সর্বদা স্কৃষ্থির ও স্বাভাবিক নারীদের আদব-কায়দা যা তাঁর পরিচিত ও প্রিয়।

'খ্ব, খ্ব আনন্দ হল' — প্নরাব্তি করলেন তিনি আর লেভিনের কাছে তাঁর ঠোঁটের ওই সাধারণ কথাগ্লো কেন জানি পেল একটা বিশেষ তাৎপর্য'; 'আমি আপনাকে অনেকাদন থেকে জানি, স্তিভার সঙ্গে আপনার বন্ধন্ব আর আপনার স্থার জন্যেও ভালোবাসি আপনাকে... ওকে আমি দেখেছি অম্প, কিন্তু অপর্প একটি ফুল, ঠিক ফুলেরই ছাপ সে রেখে গেছে আমার মনে। আর শিগগিরই ও কিনা মা হতে চলেছে!'

কথা বলছিলেন উনি অনায়াসে, তাড়াহ্নড়ো না করে, মাঝে মাঝে দ্িট ফেরাছিলেন লেভিনের ওপর থেকে ভাইয়ের দিকে আর লেভিন অন্ভব করলেন যে তাঁকে গৃহস্বামিনীর ভালোই লেগেছে, আর ওঁর সামনে লেভিনেরও নিজেকে মনে হল অনায়াস, সহজ, ভালো লাগছিল তাঁর, যেন ছেলেবেলা থেকেই আমাকে তিনি চেনেন।

'ইভান পের্রাভচকে নিয়ে আমি আলেক্সেই-এর স্টাভিতে বর্সোছ ধ্মপান করার উদ্দেশোই' — ধ্মপান করা চলবে কিনা স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করায় আল্লা বললেন। তারপর লেভিনের দিকে তাকিয়ে উনি ধ্মপান করেন কিনা এ প্রশেনর বদলে কচ্ছপের খোলার বাক্স টেনে নিয়েন সিগারেট বার করলেন একটা।

'আজ কেমন বোধ করছ?' বোনকে জিগ্যেস করলেন ভাই।

'ওই একরকম। বরাবরের মতো শন্ধন স্নায়ন।'

লেভিন পোর্ট্রেটটা লক্ষ করছেন দেখতে পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'অসাধারণ ভালো, তাই না?'

'এর চেয়ে ভালো পোর্টেট আমি দেখি নি।'

'এবং অসাধারণ সাদৃশ্য, তাই না?' বললেন ভরকুয়েভ।

পোর্টেট ছেড়ে ম্লের দিকে তাকালেন লেভিন। তাঁর দ্ছিট নিজের ওপর টের পেতে বিশেষ একটা দ্যুতি ঝলক দিল আন্নার ম্বে। লাল হয়ে উঠলেন লেভিন আর নিজের অপ্রতিভতা চাপা দেবার জন্য ভেবেছিলেন জিগ্যোস করবেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে ইদানীং তাঁর দেখা হয়েছে কিনা; কিন্তু ঠিক এই সময় কথা করে উঠলেন আন্নাই:

'ইভান পেরভিচের সঙ্গে ভাশ্যেনকভের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল। আপনি দেখেছেন?'

'হাাঁ দেখেছি' — লেভিন বললেন।

'কিন্তু মাপ করবেন, সম্ভবত আপনি কিছ্ম বলতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম...'

লেভিন জিগ্যেস করলেন ডল্লির সঙ্গে সম্প্রতি কবে তাঁর দেখা হয়েছে।
'কাল আমার এখানে এসেছিল সে। জিমন্যাসিয়ামের ওপর মহা খাপ্পা।
মনে হয় লাতিনের শিক্ষক গ্রিশার ওপর অন্যায় করেছে।'

'হাাঁ, ছবিগ্নলো আমি দেখেছি। তেমন একটা ভালো লাগে নি আমার' — আল্লা যে প্রসঙ্গটা শ্বের্ করেছিলেন তাতে ফিরে এলেন লেভিন। এখন লেভিন মোটেই কাজের প্রতি কারিগরের দ্বিট থেকে কথা কইছিলেন না, যা তিনি করেছিলেন আজ সকালে। আল্লার সঙ্গে তাঁর আলাপে প্রতিটি কথাই পাচ্ছিল বিশেষ তাৎপর্য। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছিল আর আল্লার কথা শ্বনতে আরো ভালো।

আল্লা কইছিলেন সহজভাবে, ব্দিমানের মতো, কিন্তু ব্দিমানের মতো হলেও হেলাফেলা করে, নিজের মতামতে কোনো বিশেষ গ্রহ্ দিচ্ছিলেন না, গ্রহুত্ব অর্পণ করছিলেন সহালাপীর কথায়।

কথাবার্তা চলল শিল্পকলায় নতুন ধারা আর বাইবেল সচিত্র করেছেন যে ফরাসি শিল্পী তাঁকে নিয়ে। বাস্তববাদকে স্থ্লেতার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে শিল্পীর সমালোচনা করলেন ভরকুয়েভ। লেভিন বললেন, শিল্পকলায় ফরাসিরা আপেক্ষিকতা টেনে এনেছে সবার থেকে বেশি, ডাই বাস্তবতার প্রত্যাবর্ত নের মধ্যে ভারি একটা মঙ্গল দেখছে তারা। মিথ্যে না থাকাতে এখন তারা খঃজে পাচ্ছে কাব্য।

জীবনে বিদদ্ধ যত কথা লেভিন বলেছেন তার কোনোটাই এটার মতো তৃপ্তি দেয় নি তাঁকে। হঠাৎ কথাটার কদর করতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে গেল আমার মুখ। হাসলেন তিনি।

বললেন, 'আমি হাসছি অতি সদৃশ প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন সানন্দে হাসে। আপনি যা বললেন তাতে আজকের ফরাসি শিলেপর চমংকার চরিরায়ণ করা হয়েছে, চিরকলাও বটে, এমনকি সাহিত্যও: জোলা, দোদে। কিন্তু সম্ভবত সর্বদাই এই ঘটে যে কল্পিত, আপেক্ষিক ম্তিণ্লো থেকে এক একটা প্রতীতি গড়ে তোলা হল, আর যতরকম যোগাযোগের পর কল্পিত ম্তিণ্য্লোয় বির্রাক্ত ধরে যায়, বেশি স্বাভাবিক সত্য ম্তিণ্র কথা ভাবতে শুরু করে লোকে।'

'একেবারে খাঁটি কথা!' বললেন ভরকুয়েভ।

'তাহলে তোমরা ক্লাবে গিয়েছিলে?' আল্লা জিগ্যেস করলেন ভাইকে।
'হ্যাঁ. একেই বলে নারী!' আত্মহারা হয়ে আল্লার স্কুদর চণ্ডল মুখখানা
একাপ্র দ্ভিটতে দেখতে দেখতে ভাবলেন লেভিন। আল্লার সে মুখ এখন
হঠাং বদলে গেল। ভাইয়ের দিকে ঝুকে তিনি কী বলছিলেন, সেটা লেভিন
শোনেন নি। তাঁকে অবাক করে দিলে মুখভাবের এই পরিবর্তন। প্রশান্তিতে
অপর্প আগের ওই মুখখানায় হঠাং ফুটে উঠল আশ্চর্য এক ঔংস্কা,
রোষ, গর্ব। কিস্তু এটা শৃধ্ব মিনিট খানেকের জন্য। চোখ কোঁচকালেন
তিনি, যেন কিছু একটা মনে করতে চাইছেন।

'হ্যাঁ, তবে ওতে কারো আগ্রহ নেই' — এই বলে তিনি ফিরলেন ইংরেজ মেয়েটির দিকে। ইংরেজিতে বললেন:

'ড্রায়ং-রুমে চা দিতে বলো না।' মেয়েটি উঠে চলে গেল।

'কী, পরীক্ষায় পাশ করেছে ও?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চমংকার। খ্বই ব্যক্ষিমান মেয়ে, স্বভাবটাও মিণ্টি।'

'পরিণামে দেখছি নিজের মেয়ের চেয়ে ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'
'এই হল প্রেষের কথা। ভালোবাসায় বেশি কম কিছু নেই। নিজের মেয়েকে ভালোবাসি একভাবে, ওকে অন্যভাবে।'

'আমি আমা আর্কাদিয়েভনাকে বলি' — বললেন ভরকুয়েভ, 'এই

ইংরেজ মেরেটির জন্যে তিনি যা খাটেন, তার শতাংশ যদি খাটতেন রুশ ছেলেমেরেদের শিক্ষাদানের সাধারণ স্বার্থে, তাহলে বড়ো একটা উপকার হত।'

'তা যা ভাববেন ভাবনে, আমি পারলাম না। কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলিচ' (এই নামটা করার সময় তিনি সসংকোচ সপ্রশন দৃণ্টিতে চাইলেন লেভিনের দিকে, তিনিও আপনা থেকে সাড়া দিলেন সম্রদ্ধ সমর্থনের দৃণ্টিতে) 'আমায় গ্রামে স্কুল নিয়ে কাজ করায় উংসাহিত করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম কযেকবার। ভারি ওরা মিচ্টি, কিন্তু ও কাজটায় মনলাগাতে পারলাম না। আপনি বলছেন — খাটুনি। খাটুনির ভিত্তি তো ভালোবাসা। আর ভালোবাসা কোথা থেকেও পাবার নয়, ফরমাশ দেওয়া যায় না তার। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, নিজেই জানিনা কেন।'

এবং ফের তিনি তাকালেন লেভিনের দিকে। আর তাঁর হাসি ও দ্থিট লেভিনকে বললে যে তিনি কথা কইছিলেন কেবল তাঁরই সঙ্গে, তাঁর মতামতে তিনি ম্লা দেন, আর সেইসঙ্গে আগে থেকেই তিনি জানেন যে তাঁরা ব্যুখতে পারবেন প্রস্পরকে।

'এটা আমি খ্বই ব্রিখ' — লেভিন বললেন, 'ন্কুল এবং সাধারণভাবেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মন বসানো কঠিন। তাই আমার মনে হয় লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফল পাওয়া যায় এত কম।'

আমা চুপ করে রইলেন, তারপর হাসলেন।

'হাাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, আমি কখনো পারি নি। বিটকেলে সব খ্নিতে ভরা প্রেরা একটা অনাথালয়কে ভালোবাসতে হলে যা দরকার je n'ai pas le coeur assez large.\* Cela ne m'a jamais réussi.\*\* কত নারীই তো এ থেকে position sociale\*\*\* গড়ে নিয়েছে। আর এখন তো আরো বেশি' — বিমর্য বিশ্বাসপ্রবণ ম্খভাবে বললেন তিনি বাহ্যত ভাইয়ের উদ্দেশে, কিন্তু আসলে শ্ব্র লেভিনকে; 'এখন কিছ্ব একটা নিয়ে বাস্ত থাকা আমার পক্ষে যখন খ্বই দরকার, তখনও ওটা পারি না।'—

তেমন প্রশন্ত হৃদর আমার নেই (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> ওটা আমি কখনো পেরে উঠি নি (ফরাসি)।

<sup>\*\*\*</sup> সামাজিক প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

হঠাং ভুর, কু'চকে (লেভিন ব্যক্তেন যে নিজের সম্পর্কে বলতে ষাচ্ছেন বলে উনি ভুর, কোঁচকালেন নিজের প্রতিই) প্রসঙ্গ বদলালেন। লেভিনকে বললেন, 'আমি শ্নেছি আপনি খারাপ সমাজসেবী, কিন্তু আমি ষেমন পেরেছি পক্ষ নিয়েছি আপনার।'

'কিভাবে পক্ষ নিলেন?'

'বেমন বেমন আক্রমণ এসেছে সেই অনুসারে; তবে এখন চা খেতে গেলে হয় না?' মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমায় দিন আল্লা আর্কাদিয়েভনা' — খাতাটা দেখিয়ে বললেন ভরকুয়েভ, 'এর মূল্য আছে।'

'না, এখনো ঘষামাজা বাকি।'

'আমি ওকে বলেছি' — লেভিনকে দেখিয়ে বোনকে বললেন স্তেপান আক্রাদিচ।

'কেন বলতে গেলে। আমার লেখা — সে ওই জেলে বানানো খোদাই কাজের ঝুড়ির মতো, লিজা মের্কালোভা আমায় যা বেচতেন। আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন জেলের দায়িত্ব।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে আয়া বললেন, 'এই হতভাগারা ধৈর্যের অবতার।'

আর যে নারীকে লেভিনের অসাধারণ ভালো লাগছিল, তাঁর মধ্যে নতুন আরেকটা দিক দেখতে পেলেন তিনি। বৃদ্ধি, সোষ্ঠব আর রুপ ছাড়াও তাঁর ভেতরে ছিল সত্যনিষ্ঠাও। তাঁর কাছ থেকে আমা তাঁর অবস্থার সমস্ত দ্বংসহতা চেপে রাখতে চান নি। ঐ কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, মুখভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে ওঠে শিলীভূত কঠোর। এই মুখভাবে তাঁকে দেখাল আগের চেয়েও স্বন্দর; কিন্তু এ মুখভাবটা নতুন; স্বুখে উন্তাসিত ও সুখ সম্পাতী যে ভাবগ্রুলো শিল্পী ধরেছেন তাঁর পোর্টেটে, এটা তার বহিভূতি। আরেকবার পোর্টেটটা দেখলেন লেভিন, তারপর আমাকে, ভাইয়ের বাহ্রুলয়া হয়ে তিনি তখন যাচ্ছিলেন উচ্চ্ দরজার দিকে আর তাঁর জন্য একটা কোমলতা, একটা মমতা বোধ করলেন লেভিন, যাতে নিজেই তিনি অবাক হলেন।

লেভিন আর ভরকুরেভকে ড্রারং-র্মে যেতে বললেন আল্লা, নিজে রয়ে গেলেন ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। 'বিবাবহ বিচ্ছেদ, দ্রন্দিক, ক্লাবে সে কী করছে তাই নিয়ে, আমার সম্পর্কে?' ভাবলেন লেভিন। আর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে তিনি কী নিয়ে কথা বলছেন, এ প্রশ্নটা তাঁকে এত ব্যাকুল করে তুলেছিল যে শিশ্বদের জন্য লেখা আহ্না আর্কাদিয়েভনার উপন্যাসটার গ্র্ণ নিয়ে ভরকুয়েভ যা বলছিলেন সেটা তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চায়ের টেবিলেও চলল সেই একই প্রীতিপ্রদ সারগর্ভ কথোপকথন।
আলাপের প্রসঙ্গ হাতড়াবার জন্য এক মিনিটও লাগছিল না তাই নয়, বরং
মনে হচ্ছিল যা বলতে চাচ্ছি তা বলে ওঠার সময় হবে না, তাই সাগ্রহেই
থেমে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল অপরকে। এবং শৃথ্ আলা নয়, ভরকুয়েভ আর
স্তেপান আর্কাদিচও যাকিছ্ব বলেছেন আলার মনোযোগে ও মন্তব্যে তা
সবই একটা বিশেষ অর্থা লাভ করছে বলে লেভিনের মনে হল।

আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তাটা শ্বনতে শ্বনতে লেভিন সর্বন্ধণ মৃদ্ধ হচ্ছিলেন আল্লাকে দেখে — তাঁর র্পে, মনীষায়, বৈদদ্ধ্যে আর সেইসঙ্গে সহজ-সরলতা আর হদ্যতায়। তিনি শ্বনছিলেন, কথা কইছিলেন আর সারাক্ষণ ভাবছিলেন আল্লার কথা, তাঁর অস্তর্জাবিনের কথা, অনুমান করতে চাইছিলেন কেমন তাঁর হদয়ান্ভৃতি। আর আগে তাঁকে অমন কঠোরভাবে সমালোচনা করলেও মনের কী এক বিচিন্ন গতিপথে লেভিন এখন তাঁরই পক্ষ নিলেন, একই সঙ্গে তাঁর আল্লার জন্য কণ্ট আর ভয় হচ্ছিল যে দ্রন্দিক তাঁকে প্র্রো ব্রুববেন না। দশটার পর স্তেপান আর্কাদিচ যখন যাবার জন্য উঠলেন (ভরকুয়েভ চলে গিয়েছিলেন আগেই), লেভিনের মনে হল তিনি যেন এইমান্ন এন্সেছেন। সংখদে উঠলেন লেভিনও।

'আস্ন' — লেভিনের হাত ধরে আকর্ষক দ্বিউতে তাঁর চোথের দিকে তাকিয়ে বললেন আন্না, 'খ্ব আনন্দ হল, que la glace est rompue'.\* তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে চোথ কোঁচকালেন আন্না:

'আপনার স্ফাকৈ বলবেন যে আমি তাকে আগের মতোই ভালোবাসি আর আমার অবস্থাটা যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, তাহলে কামনা করি সে যেন কখনোই ক্ষমা না করে। ক্ষমা করতে হলে আমি যার মধ্যে দিয়ে গোছি, আগে যেতে হয় তারই ভেতর দিয়ে — আর এ থেকে ভগবান রক্ষা কর্ন তাকে।'

'নিশ্চয় বলব...' লাল হয়ে বললেন লেভিন।

य वत्रक कार्येष (क्यामि)।

স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে বাইরের তুহিন বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, 'কী বিষ্ময়কর, মধ্বর আর অভাগা নারী।'

'এবার কী? আমি তো বলেছিলাম তোমায়' — লেভিনকে সম্পূর্ণ বিজিত দেখে তাঁকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হাাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শ্ব্দ্ ব্যদ্ধিমতীই নন, আশ্চর্য হুদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে!'

'ভগবান করলে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে, আগে থেকেই রায় দিয়ে ব'সো না' — গাড়ির দরজা খ্লেল বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চললাম, তুমি যাবে অন্য রাস্তায়।'

বাড়ি ফেরার সারাটা পথ লেভিন ভাবলেন কেবল আশ্লার কথা, তাঁর সঙ্গে যেসব সহজ কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মনে পড়ছিল তাঁর মুখভাবের সমস্ত খুটিনাটি। ক্রমেই বেশি করে যেন ব্রুতে পারছিলেন তাঁর অবস্থাটা, কণ্ট হচ্ছিল তাঁর জন্য।

বাড়ি পেণছতে কুজ্মা লেভিনকে বললে যে কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা ভালো আছেন, বোনেরা এইমাত্র চলে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। তারপর দ্বিটি চিঠি দিলে তাঁকে। পরে যাতে ও নিয়ে ভাবতে না হয় তার জন্য লেভিন চিঠিদ্বটো পড়লেন ওখানেই, প্রবেশ-কক্ষেই। একটা চিঠি গোমস্তা সকোলোভের। সে লিখেছে, গম বিক্রি করা চলে না, দাম দিতে চাইছে কেবল সাড়ে পাঁচ র্ব্ল, টাকা পাবার জন্য কোনো পথ নেই। দ্বিতীয় চিঠিটা বোনের। তাঁর কাজটা হয় নি বলে তিনি বকুনি দিয়েছেন লেভিনকে।

'বেশি যখন দিতে চাইছে না, তখন সাড়ে পাঁচ রুব্ল দরেই বেচে দেব' — প্রথম যে প্রশ্নটা আগে লেভিনের কাছে খুব কঠিন মনে হরেছিল, অসাধারণ অনায়াসে তক্ষ্মনি সেটার নিষ্পত্তি করে ফেললেন তিনি। 'আশ্চর্য', কিভাবে আমার সমস্ত সময় কেটে যাচ্ছে এখানে' — ভাবলেন লেভিন দ্বিতীয় চিঠিটা প্রসঙ্গে। বোন যা করতে বলেছিলেন আজো তা করা হয় নি বলে নিজেকে বোনের কাছে দোষী মনে হল তাঁর। 'আজ ফের আদালতে যাওয়া হল না, তবে আজকে সত্তিয় সময় ছিল না তার।' অবশ্যই ওট

কালকে করবেন স্থির করে গেলেন স্থার কাছে। যেতে যেতে গোটা দিনটার ওপর মনে মনে চোখ বৃলিয়ে নিলেন তিনি। দিনের সমস্ত ঘটনাই কথাবার্তা: যে কথাবার্তা তিনি শ্বনেছেন আর যাতে তিনি যোগ দিয়েছেন। সমস্ত কথাবার্তাই এমন বিষয় নিয়ে যাতে একলা গ্রামে থাকলে কখনো তিনি ভাবিত হতেন না, কিন্তু এখানে তা বেশ মন টানে। সব কথাবার্তাই বেশ ভালো হয়েছিল, শৃথ্য দ্বটো জায়গায় তেমন হয় নি। তার একটা — পাইক মাছ সম্পর্কে যে কথাটা তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়টা — আল্লা সম্পর্কে তাঁর যে একটা করুণ কোমলতা বোধ হছে, তা যেন ঠিক নয়।

শ্বীকে লেভিন দেখলেন মনমরা, ব্যাজার। তিন বোনের ডিনার চলেছিল খ্ব আনন্দ করেই, কিন্তু তারপর তাঁকে আশা করছিলেন ওঁরা, আশা করে করে স্বাইয়ের একঘেয়ে লাগল, বোনেরা চলে যান, কিটি থাকে একলা। 'তা কী করলে তুমি?' কিটি জিগ্যেস করলে তাঁর চোথের দিকে চেয়ে। সে চোথ এত জ্বলজ্বলে যে রীতিমতো সন্দেহ জাগায়। কিন্তু লেভিনের স্বাকছ্ব বলায় বাধা না দেবার জন্য নিজের উদ্বেগ লাকিয়ে সে অনুমোদনের হাসি নিয়ে শানে গেল কিভাবে সন্ধেটা কাটিয়েছেন লেভিন।

'দ্রন্দিকর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারি খাদি হয়েছি। ওর কাছে নিজেকে বেশ সহজ আর স্বচ্ছন্দ লেগেছিল। চেয়েছিলাম এই অস্বস্থিটা যাতে কেটে যায়, এখন চেচ্টা করব যেন আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা না হয়' - বললেন লেভিন এবং কখনো দেখা না হবার চেচ্টা করে তক্ষ্মিন যে আয়ার কাছে যান তা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি। 'এই তো, সবাই বলে যে চাষীরা মদ টানে। কিন্তু জানি না কে বেশি টানে, চাষীরা নাকি আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়। চাষীরা অন্তত পালেপার্বণে, কিন্তু…'

কিন্তু চাষীরা কেমন মদ খায় তা নিয়ে কিটির আগ্রহ ছিল না। সে দেখল লেভিন লাল হয়ে উঠেছেন, জানতে চাইছিল সেটা কেন।

'তারপর কোথায় ছিলে?'

'স্তিভা ভয়ানক ধরাধরি করলে যেন আল্লা আর্কাদিয়েভনার ওখানে যাই।'

আর এই কথা বলে লেভিন লাল হয়ে উঠলেন আরো বেশি এবং আলার কাছে গিয়ে তিনি ভালো করেছেন নাকি খারাপ — এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল চ্ড়ান্তর্পে। এখন তিনি জানেন যে ও কাজ করা উচিত হয় নি।

আমার নামোল্লেখে কিটির চোখ বিস্ফারিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোর করে নিজের অন্থিরতা চেপে সে ছলনা করলে লেভিনকে। শুধু বললে, 'অ!'

'আমি গোছ বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করবে না। স্তিভা বললে, ডল্লিও তাই চাইছিল' — বলে চললেন লেভিন।

'আরে না' — কিটি বললে, কিন্তু লেভিন তার চোখে দেখতে পেলেন নিজের ওপর জোর খাটানো এমন একটা প্রয়াস যা তাঁর পক্ষে শ্বভংকর নয়।

আমার কাজকর্ম, কিটিকে তিনি যা বলতে বলেছেন সে সবের বিবরণ দিয়ে তিনি শেষ করলেন, 'অতি স্কুন্দর, ভালো, অতি অতি অভাগা এক নারী।'

'সে তো বটেই, খ্বই অভাগা উনি' — লেভিন শেষ করতে কিটি বললে: 'চিঠি পেলে কার কাছ খেকে?'

সে কথা বলে এবং তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত হয়ে লেভিন গেলেন পোশাক ছাড়তে।

ফিরে এসে কিটিকে দেখলেন সেই একই কেদারায়। কিন্তু তার কাছে যেতে লেভিনের দিকে চেয়ে সে ডুকরে কে'দে উঠল।

'কী হল? কী হল?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে তা আগেই বন্ধতে পেরে।

'ওই বদ মেরেটার প্রেমে পড়েছ তুমি। সে তোমার যাদ্ব করেছে। তোমার চোখেই তা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী দাঁড়াবে এ থেকে? ক্লাবে তুমি মদের পর মদ গিললে, জ্বুয়া খেললে, তারপর গেলে... কার কাছে? না. কাল চলে যাব... কালই আমি চলে যাব।'

অনেকখন দ্যীকে শাস্ত করতে পারেন নি লেভিন। শেষ পর্যস্ত সে প্রবোধ মানল লেভিনের এই কব্লোতিতে যে আমার প্রতি অন্কুম্পা আর সেইসঙ্গে মদ্যের প্রভাবে তিনি আচ্ছম হয়ে পড়েন, ধরা দেন আমার চাতুরীতে, এর পর থেকে উনি এড়িয়ে চলবেন তাঁকে। সবচেয়ে অকপট যে স্বীকৃতি তিনি করেন তার একটা হল এই যে শ্ব্ধ্ব কথাবার্তা আর খার্নাপিনা নিয়ে মস্কোয় এতদিন থাকায় তিনি ঝিম মেরে গেছেন। ওঁদের কথাবার্তা চলে রাত তিনটে অর্বধ। শ্ব্ধ্ব রাত তিনটেতেই তাঁদের এতটা মিটমাট হয়ে যায় যে ঘ্রমতে পেরেছিলেন। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলা বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। যদিও অজান্তে (সমস্ত য্বাপ্র্যুষদের ক্ষেত্রে ইদানীং তাঁর যা আচরণ) তব্ তাঁর প্রতি লেভিনের প্রেম উদ্রেকের জন্য সারাটা সঞ্চে সম্ভবপর সর্বাকছ্ব করলেও, সং, বিবাহিত প্র্রুষের ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যায় সেটা যতদ্র সম্ভব তা তিনি যে পেরেছেন এটা জানা থাকলেও, এবং লেভিনকে তাঁর ভারি ভালো লাগলেও (প্র্রুষের দ্ঘি থেকে ভ্রন্স্কি আর লেভিনের মধ্যে প্রচন্ড পার্থক্য সত্ত্বেও নারী হিশেবে তিনি দ্বজনের মধ্যেই সেই সাধারণটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন যার জন্য কিটি প্রেমে পড়েছিল ভ্রন্স্কি আর লেভিন, দ্বজনেরই) লেভিন বেরিয়ে যেতেই তাঁর সম্পর্কে আর কিছ্ব ভাবলেন না আলা।

নানা আকারে শুধু একটা চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করছিল: 'অন্যের ওপর, যেমন এই বিবাহিত, স্ত্রীর অনুরাগী এই লোকটির ওপর আমি র্যাদ এত প্রভাব ফেলে থাকি, তাহলে আমার সম্পর্কে কেন সে অমন বীতম্পত্ত?.. না, ঠিক বীতম্পত্ত নয়, আমায় সে ভালোবাসে, আমি তা জানি। কিন্তু নতুন কী একটা যেন আলাদা করে দিচ্ছে আমাদের। কেন সারাটা সন্ধে তার দেখা নেই? স্থিভাকে সে বলতে বলেছে যে ইয়াশ্ভিনকে ছেড়ে সে যেতে পারে না, নজর রাথতে হবে তার খেলার ওপর। ইয়াশুভিন কি খোকা? কিন্তু ধরা যাক কথাটা ঠিক। ও কখনো মিথ্যে বলে না। তবে এই সত্যির মধ্যে আছে আরেকটা সত্যি। অন্য কিছু দায়িত্ব ওর আছে এটা দেখাবার সংযোগ পেয়ে সে খ্লি। এটা আমি জানি, সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রমাণ করার কী দরকার? ও আমায় দেখাতে চায় যে আমার প্রতি তার ভালোবাসায় ওর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার দরকার নেই, আমার চাই প্রেম। এখানে, মন্ফোয় আমার দিন কাটানোর সমস্ত দঃসহতা সে যদি বুঝত। এটা কি জীবন? না, জীবন নয়, শা্ধা ফয়সালার প্রতীক্ষা যা ক্রমাগত মুলতবি থাকছে। ফের কোনো জবাব নেই! স্থিভা বলছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে সে ষেতে পারছে না। আর আমি আরেক বার চিঠি লিখতে পারি না ওকে। কিছুই করতে পারি না আমি. কিছুই শুরু করতে, কিছুই বদলাতে পারি না, শুধু নিজেকে

সামলে রেখে অপেক্ষা, অন্যদিকে মন দেবার চেণ্টা — ইংরেজদের সংসারটা, লেখা, পড়া, কিন্তু এ সবই তো আত্মপ্রতারণা, এ সবই ঐ মহির্দা। আমার জন্যে ওর মায়া হওয়া উচিত' — মনে মনে ভাবলেন আল্লা, টের পাচ্ছিলেন যে আত্মকর্ণার অশ্রভল চোখে জমে উঠেছে।

দ্রন্দিকর দমকা-মারা ঘণিট শ্নতে পেলেন তিনি, ভাড়াতাড়ি চোথের জল মৃছলেন, কিন্তু শৃধ্বই মৃছলেন না, প্রশান্তির ভান করে বাতির তলে বসলেন একটা বই খুলে। দ্রন্দিককে দেখাতে হবে যে কথামতো ঠিক সময়ে আসে নি বলে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু শৃধ্বই অসন্তুষ্ট, নিজের দৃঃখ, সবচেয়ে বড়ো কথা আত্মকর্ণা দেখানো চলবে না কোনোমতেই। নিজেকে তিনি কর্ণা করতে পারেন, কিন্তু দ্রন্দিক তাঁকে কর্ণা করবেন, এ চলে না। সংঘর্ষ তিনি চাইছিলেন না, দ্রন্দিক সংঘাত চান বলে তাঁকে তিনি ভর্ণসনা করেছেন। কিন্তু নিজেই আল্লা অজ্ঞাতসারে সংগ্রামের পথ নিলেন।

'ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি?' প্রাণোচ্ছল হাসিখ্নিশ মেজাজে তাঁর দিকে যেতে যেতে জিগোস করলেন দ্রন্সিক, 'কী যে এক নেশা — জ্বা!'

'না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে নি। ও বদভ্যাস অনেকদিন হল কাটিয়ে উঠেছি। স্তিভা আর লেভিন এসেছিল।'

'হ্যাঁ, ওরা তোমার কাছে আসতে চাইছিল। তা কেমন লাগল লেভিনকে?' আন্নার কাছে বসে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'বেশ ভালো লেগেছে। এই কিছ্ক্ষণ আগে ওরা গেল। তা ইয়াশ্ভিনের কী হল?'

'জিতছিল, সতের হাজার। আমি ওকে ডাকলাম, ও উঠে আসতে চাইছিল, কিন্তু আবার ফিরল, এখন হারছে।'

'তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন?' হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন আমা। মুখভাব তাঁর শীতল, শুরুভাবাপম্ন। 'দ্রিভাকে তুমি বলেছিলে যে ইয়াশ্ভিনকে উঠিয়ে আনার জন্যে তুমি থেকে যাচছ। আর এখন ওকে ফেলে রেখেই চলে এলে।'

দ্রন্দির মুখেও দেখা গেল সংগ্রামের একই শীতল প্রস্তৃতি।

'প্রথমত স্থিভাকে আমি তোমায় কিছুই বলতে বলি নি। দ্বিতীয়ত, আমি মিথ্যা বলি না কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, ব তাই থেকেছি' — বললেন উনি ভূর, কু'চকে; 'আন্না, কেন, কেন এ সব?' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আন্নার দিকে ঝু'কে আর খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমা সে হাতের ওপর হাত রাখবেন এই আশা করে বললেন দ্রন্দিক।

কোমলতার এই আবেদনে আন্না খ্রশিই হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্বেষের বিচিত্র কী একটা শক্তি তাঁকে তাঁর হৃদয়াবেগে আত্মসমপ'ণ করতে দিল না, যেন সংগ্রামের নীতিতে সেটা অননুমোদনীয়।

'বটেই তো, তোমার ইচ্ছে হয়েছিল থেকে যেতে, থেকে গেলে। তুমি যা চাও, তাই করো। কিন্তু আমায় সে কথা বলছ কেন? কিসের জন্যে?' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি; 'তোমার অধিকার সম্পর্কে কেউ কি প্রদন তুলেছে? তুমি অধিকার চাও, বেশ থাকো অধিকার নিয়ে।'

খোলা হাত তাঁর মুঠো হয়ে এল, হেলান দিলেন পেছনে, মুখে ফুটে উঠল আগের চেয়েও একরোখা একটা ভাব।

'হাাঁ, তোমার কাছে এটা জেদের ব্যাপার' — দ্রন্দিকর দিকে একদ্রুটে চেয়ে থেকে তাঁকে যা জনালাচ্ছিল হঠাং যেন তাঁর সেই ম্খভাবের একটা সংজ্ঞা পেয়ে গিয়ে বললেন আল্লা; 'হাাঁ, জেদ ছাড়া কিছু নয়। তোমার কাছে প্রশনটা আমার ওপর তোমার জয় বজায় থাকবে কিনা তাই নিয়ে কিন্তু আমার কাছে...' ফের নিজের জন্য কর্ণা হল তাঁর, প্রায় কে'দে ফেলতে যাচ্ছিলেন, 'আমার অবস্থাটা কী যদি তুমি জানতে! এখনকার মতো যখন টের পাই তোমার শত্রুতা, হ্যাঁ শত্রুতাই, যদি জানতে আমার কাছে কী তার মানে! যদি জানতে এই সব ম্হুতে আমি সর্বনাশের কতটা কাছাকাছি, কত ভয় পাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে!' কালা চাপা দেবার জন্য মুখ ঘ্রিয়ে নিলেন আল্লা।

'কিন্তু আমরা কেন? কিসের জন্যে?' আন্নার হতাশা প্রকাশে ভীত হয়ে ফের তাঁর দিকে ঝুকে হাত টেনে নিয়ে চুম্ খেতে খেতে বললেন দ্রন্দিক; 'কিসের জন্যে? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদপ্রমোদের পেছনে ছুটি? আমি কি নারীদের এড়িয়ে চলি না?'

'চলবে বৈকি!' আন্না বললেন।

'কিন্তু বলো, কী আমি করি যাতে তুমি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি যাতে স্থী হও তার জন্যে সর্বাকছ; করতে আমি রাজী' — আমার হতাশায় ব্যাকুল হয়ে বললেন তিনি; 'এখনকার মতো এই দঃখটা থেকে তোমায় বাঁচাবার জন্যে কী না আমি করতে পারি আমা!'

'ও किছ् ना, किছ् ना!' आज्ञा वनालन; 'आभि निस्किटे जानि ना:

নিঃসঙ্গ জীবন, স্নায়্... কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা নয়। খোড়দৌড় কেমন হল? আমায় তো কিছ্ব বললে না' — শত হলেও জিত যে তাঁরই এ গর্বটা ঢাকার চেন্টা করে আমা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাতের খাবার চাইলেন দ্রন্দিক, ঘোড়দোড়ের বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর গলার স্বরে, ক্রমশই শীতল হয়ে আসা দ্ছিট থেকে আলা ব্রুলেন যে তাঁর জিতটা দ্রন্দিক ক্ষমা করেন নি, তাঁর যে একগংরে মির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন, সেটা আবার জমাট বাঁধছে তাঁর মধ্যে। আগের চেয়ে তিনি এখন আলার প্রতি বেশি নিরুত্তাপ, যেন বশ মেনেছিলেন বলে অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর। আর যে কথাগ্বলো তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিল, যথা: 'আমি ভয়ংকর সর্বনাশের কাছাকাছি, ভয় পাচ্ছি নিজেকে' -- তা মনে পড়ায় আল্লা ব্রুলেন যে এটা বড়ো বিপক্ষনক এক অস্ত্র, তাকে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না। তিনি টের পেলেন, ভালোবাসার যে বাঁধনে তাঁরা বাঁধা, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের কী একটা কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে তাঁদের মধ্যে, সেটা তিনি তাড়াতে পারছেন না দ্রন্দিকর মন থেকে: তাঁর নিজের মন থেকে তো আরো কম।

## 11 5011

এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যাতে মান্ষ অভান্ত হয়ে উঠতে না পারে, বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশের লোকেরা তারই মতো দিন কাটাচ্ছে। তিন মাস আগে লেভিন বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে, আজ যে অবস্থায় পড়েছেন তাতে নিশ্চিন্তে ঘ্নম হবে তাঁর; উদ্দেশাহীন অর্থহীন এক জীবন, তদ্বপরি যে জীবন তাঁর সঙ্গতির বাইরে তা কাটিয়ে, মাতলামির পর (ক্লাবে যা ঘটেছে সেটাকে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কথায় ব্যক্ত করতে পারেন না), স্বী একদা যে ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদঘ্টে বন্ধত্ব স্থাপন, যে নারীকে সর্বনন্ধী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তাঁর কাছে আরো বিদঘ্টে এক যাত্রা, সে নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং স্বীর মনঃকন্ধী — এত সবের পর এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্তে ঘ্নমাতেশ পারবেন ভাবতে পারতেন না তিনি। কিন্তু ক্লান্তি, বিনিদ্র রাত আর স্বরার প্রভাবে তিনি গভীর ও নিশ্চিন্ত ঘ্নমে চলে পড়েন।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘ্রম ভেঙে গেল তাঁর। লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন চারিদিকে। শয্যায় তাঁর পাশে কিটি নেই। কিন্তু পার্টি শনের ওপাশে একটা চলন্ত আলো দেখা যাচ্ছিল, কিটির পায়ের শব্দ শ্নতে পেলেন লেভিন।

'কী?.. কী হল?' বলে উঠলেন তিনি আধঘ্মে, 'কিটি? কী হয়েছে?' 'কিছ্ব না' — মোমবাতি হাতে পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে কিটি বললে; 'একটু অস্কু বোধ হচ্ছিল' — বললে সে অতি মধ্র আর অর্থময় একটা হাসি হেসে।

'তার মানে? শ্রুর হয়েছে, শ্রুর হয়েছে?' সভয়ে জিগ্যাস করলেন তিনি; 'ডেকে পাঠাতে হয়' — তাড়াতাড়ি করে তিনি পোশাক পরতে শ্রুর করলেন।

'না, না' — কিটি বললে হেসে, হাত দিয়ে লেভিনকে ধরে রেখে; 'সম্ভবত কিছুই না। অসমুস্থ বোধ হয়েছিল মাত্র খানিকটা। এখন কেটে গেছে।'

পালংকের কাছে গিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে শ্রেয় পড়ল কিটি, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। যদিও তার স্তব্ধতা যেটা নিশ্বাস চেপে রাখার মতো, বিশেষ করে পার্টি শনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে যে কিটি 'কিছ্ব না' বলেছিল অতি কোমলতা আর আকুলতায়, সেইটে লেভিনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও তাঁর এত ঘ্রম পাচ্ছিল যে তৎক্ষণাৎ ঘ্রমিয়ে পড়লেন। শ্র্ম পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্তব্ধতা সমরণ করে লেভিন ব্রেছিলেন নারীজীবনের মহন্তম ঘটনার প্রতীক্ষায় নড়াচড়া না করে তাঁর পাশে শোয়া কিটির মধ্র প্রাণের মধ্যে তখন কী ঘটছিল। সকলে সাতটায় তাঁকে জাগিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে কিটির ছোঁয়া আর ম্দ্র ফিসফিসানি। লেভিনকে জাগিয়ে দিতে মায়া আব তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা — এ দ্রেয়ের মধ্যে যেন লডাই চলছিল কিটির।

'কস্তিয়া, ভন্ন পেও না। এ কিছ্ব না। কিন্তু মনে হয়... লিজাভেতা পেগ্রভনাকে ডেকে পাঠানো দরকার।'

আবার জনালানো হয়েছে বাতি। বিছানার ধারে বঙ্গেছিল সে, হাতে বোনার কাজ, ইদানীং এই নিয়েই বাস্ত ছিল সে।

'লক্ষ্মীটি, ভয় পেও না, ও কিছ্ম নয়। আমার ভয় নেই একটুও' — লেভিনের আতংকিত মুখ দেখে সে বললে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে রাখলে প্রথমে বুকে, পরে ঠোঁটে।

তাড়াতাড়ি করে লাফিয়ে উঠলেন লেভিন, নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো সাড় ছিল না, কিটির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ড্রেসিং-গাউন পরতে পরতে থামলেন, আর কেবলি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। যাওয়া দরকার, কিন্তু চোখ সরাতে পার্রাছলেন না কিটির ওপর থেকে। তার মুখখানাকে তিনি ভালোবাসেন নি কি, তার মুখভাব, তার দ্ভিপাত কি লেভিনের চেনা নয়? কিন্তু এমন তাকে তিনি দেখেন নি কখনো। এখন ওর যা অবস্থা তাতে কাল ওর মনঃকণ্ট ঘটিয়েছেন বলে নিজেকে কী পাষণ্ড আর ভয়ংকরই না মনে হচ্ছিল তাঁর! রাতের টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা চুলে ঘেরা তার আরক্ত মুখখানা জন্মজন্মল করছিল আনন্দে আর সংকল্পে।

কিটির চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও কুত্রিমতা যত কমই থাক তা জানা সত্ত্বেও, তাঁর সামনে যা উদ্ঘাটিত হল, তাতে অভিভূত হয়ে গেলেন লেভিন, সমস্ত আবরণ খুলে রেখে শুধু তার হৃদয়ের কোষকেন্দ্রটা এখন জবলজবল কর্মছল তার চোখে। যে কিটিকে তিনি ভালোবাসতেন, এই সহজ্ঞতায় আর নগ্নতায় তাকে দেখা যাচ্ছিল আরো স্পন্ট করে ! হাসিমুখে কিটি চেয়েছিল লেভিনের দিকে: কিন্তু হঠাৎ ভর কে'পে উঠল তার মাথা উচতে তলে. দ্রত তাঁর কাছে সরে গিয়ে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে চাপ দিতে লাগল তাঁর দেহে, কিটির তপ্ত নিশ্বাস পডছিল তাঁর মূথে। কণ্ট হচ্ছিল কিটির আর এ কন্টের জন্য যেন সে নালিশ কর্রছিল লেভিনের কাছে। আর অভ্যাসবশে প্রথম মাহাতে নিজেকে দোষী মনে হল লেভিনের। কিন্তু ওর দ্র্ভিতে যে কমনীয়তা সেটা বলছিল যে ও ভর্ণসনা তো করছেই না, বরং ওর এই কন্টের জনাই তাঁকে ভালোবাসছে। 'এর জনো যদি আমি না এই তাহলে কে আর দায়ী ?' আপনা থেকেই মনে হল লেভিনের এ কন্টের জন্য যে দায়ী তাকে খ্রন্ধতে লাগলেন শান্তি দেবার জন্য: কিন্তু অপরাধীকে পাওয়া গেল না। কষ্ট হচ্ছিল কিটির তার জন্য নালিশ কর্রাছল অথচ এই কন্টে একটা জয়গর্ব হচ্ছিল, এই কণ্টে আনন্দ হচ্ছিল, ভালো লাগছিল তা। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন অন্তরের মধ্যে তার অপরূপ কী একটা ঘটেছে, কিন্তু কী? লেভিন বুঝতে পারছিলেন না। এটা তাঁর বোধের উধের।

'আমি মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। আর তুমি তাড়াতাড়ি করে যাও লিজাভেতা পেগ্রভনার কাছে... কন্থিয়া!.. কিছু না, কেটে গেল।'

ওঁর কাছ থেকে সরে এসে ঘণ্টি দিলে কিটি। 'নাও, যাও এবার। পাশা আসছে। আমি ঠিক আছি।' আর অবাক হয়ে লেভিন দেখলেন যে উল বোনার যে কাজটা নিয়ে এসেছিল রাতে, সেটা তুলে আবার সে বুনতে শুরু করেছে।

লেভিন যখন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, শন্নতে পেলেন অন্য দরজা দিয়ে দাসী ঢুকছে। দরজার কাছে লেভিনের কানে এল বিস্তারিত বরাত করছে কিটি, দাসীর সঙ্গে নিজেই সে খাট সরাতে লেগেছে।

পোশাক পরলেন লেভিন, ছ্যাকড়া গাড়ি তখনো পাওয়া যাবে না বলে যতক্ষণ ঘোড়া জোতা হচ্ছিল, তার মধ্যে আবার তিনি ছ্বটে উঠলেন শোবার ঘরে, পা টিপে টিপে, তাঁর মনে হল যেন ডানা মেলে। দ্বটি দাসী উদ্বিগ্ন মুখে শোবার ঘরে কীসব নতুন ব্যবস্থা করছিল। পায়চারি করতে করতে দ্বত ঘর তুলে যাচ্ছিল কিটি আর হ্বকুম দিচ্ছিল।

'আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেরভনার জন্যে লোক গেছে তবে আমিও ঢু° মারব। কিছু দরকার আছে কি? আর হাাঁ, ডল্লি?' কিটি চাইলে তাঁর দিকে, বোঝাই যায় লেভিন কী বলছিলেন সেটা সে শ্নতে পায় নি।

'হাাঁ, হাাঁ। যাও, যাও' — দ্রুত বলে গেল কিটি, ভুরু কুণ্চকে, তাঁকে যেতে বলার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ড্রায়ং-র মে ঢুকছিলেন, এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা কর প কাতরানি উঠে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। থেমে গেলেন তিনি, অনেকখন ব্রুতে পারলেন না ব্যাপারটা।

'হাাঁ, কিটিই' — নিজেকে বললেন তিনি, মাথা চেপে ধরে ছ্বটে নামলেন নিচে।

'ভগবান, কৃপা করো! ক্ষমা করো, সাহায্য দাও!' বার বার করে বলতে লাগলেন ঠোঁটে যেন হঠাৎ এসে যাওয়া কথাগনলো। আর নান্তিক লেভিন এ সব কথার পন্নরাবৃত্তি করছিলেন শন্ধ্ন ঠোঁট দিয়েই নয়। এখন. এই মৃহ্তে উনি ব্ঝলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ, বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বাস করার যে অসম্ভাব্যতা তিনি নিজের মধ্যে বোধ করেছেন তাতে ভগবানের কাছে আবেদনে তাঁর একটুও বাধা হচ্ছে না। সে সবই তাঁর প্রাণ থেকে উড়ে গোছে ভস্মের মতো। যাঁর হাতে তিনি নিজে, তাঁর আত্মা, তাঁর ভালোবাসা এখন নাস্ত, তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আবেদন জানাবেন তিনি?

ঘোড়া তখনো জোতা হয় নি, কিন্তু নিজের মধ্যে দৈহিক শক্তির একটা বিশেষ সঞ্চার বোধ করে আর ধা যা করার আছে তার জন্য এক মৃহ্তুর্তও যাতে নণ্ট না হয় সেদিকে মন দিয়ে তিনি গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হে'টে বেরিয়ে গেলেন, কুজ্মাকে বললেন সে মেন গাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গ ধরে।

রাস্তার মোড়ে তিনি দেখতে পেলেন রাতের একটা স্লেজ তাড়াহ্বড়ো করে ছ্বটে আসছে তাঁর দিকে। ছোটু স্লেজটায় মখমলের জ্যাকেট পরে আর মাথায় র্মাল বে'ধে বসে আছেন লিজাভেতা পেরভনা। তাঁর সোনালী চুলে ভরা ছোটু ম্খখানা চিনতে পেরে উল্লাসিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' ম্থের ভাব ওঁর গ্রুগড়ীর, এমনকি কঠোরই। গাড়ি থামাতে না বলে তিনি লিজাভেতা পেরভনার সঙ্গে আবার ফিরে এলেন ছুটতে ছুটতে।

উনি জিগ্যেস করলেন, 'ঘণ্টা দুই ? তার বেশি নয় ? পিওত্র দ্মিতিচকে নিয়ে আসনুন, তবে দেখনেন, তাড়া দেবেন না যেন। আর হ্যাঁ, ওষ্ধের দোকান থেকে আফিম নেবেন।'

'আপনি তাহলে ভাবছেন যে সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে? ভগবান, কৃপা করো, সাহায্য করো!' এই বলতে বলতে লেভিন দেখলেন ফটক দিয়ে তাঁর নিজের স্লেজটা বেরিয়ে আসছে। স্লেজে লাফিয়ে উঠে কুজ্মার পাশে বসে হুকুম করলেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

## 11 2811

ডাক্তার তথনো শয্যা তাগে করেন নি। ভৃত্য জানাল যে, 'কাল রাত করে শ্রেছেন, হ্রুম দিয়েছেন না জাগাতে. তবে শিগগিরই উঠবেন।' লোকটা বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল আর মনে হল সে কাজে একাস্ত নিমন্ন। কাঁচের প্রতি ভৃত্যের এই মনোযোগ আর লোভনের বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রথমটা স্তম্ভিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু তক্ষ্মনি ভেবে দেখে ব্রথলেন যে তাঁর মনের আলোড়ন কেউ জানে না, জানতে বাধ্য নয়, তাই এ উদাসীনতার দেয়াল চ্র্ণ করে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জনা দরকার ধীরিস্থিক্ষ হয়ে, ভেবেচিন্তে, দ্ট সংকল্পে কাজ করা। নিজের মধ্যে ক্রমেই দৈহিক শক্তির জোয়ার আর যা যা করার আছে সে সম্পর্কে মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে

অন্তব করে লেভিন নিজেকে বোঝালেন, 'তাড়াহ্বড়ো নয়, কিছ্বই দ্ভিট্যুত করা চলবে না।'

ডাক্তার এখনো ওঠেন নি জেনে লেভিনের মনে যত পরিকল্পনা ভেসে উঠছিল তার মধ্যে এইটে তিনি বাছলেন: কুজ্মাকে চিঠি দিয়ে পাঠানো যাক অন্য ডাক্তারের কাছে আর নিজে তিনি ওষ্ধের দোকানে যাবেন আফিমের জন্য এবং যখন তিনি ফিরবেন তখনো ডাক্তার যদি না উঠে থাকেন, তাহলে ভৃত্যকে ঘ্য দিয়ে আর রাজি না হলে জোর করে জাগাতে হবে ডাক্তারকে তাতে যা হবে হোক।

ভূত্য যেভাবে কাঁচ পরিষ্কার করছিল, ঠিক তেমনি ঔদাসীন্যে প্রতীক্ষমাণ কোচোয়ানের জন্য পাউডার ওষ্বধ বানাচ্ছিল ওষ্বধখানার রোগামতো এক কর্মচারী, আফিম বেচতে অস্বীকার করল সে। লেভিন চেণ্টা করলেন তাড়া না দিতে, উর্ব্বেজিত না হতে, ডাক্তার আর ধাত্রীর নাম করে বোঝাতে লাগলেন কেন আফিমটা দরকার। আফিম দেওয়া হবে কিনা জার্মান ভাষায় সে পরামর্শ চাইলে কর্মচারী আর ওপাশ থেকে সে সম্মতি পেয়ে একটা ছোটো শিশি আর ফানেল নিয়ে বড়ো একটা বয়াম থেকে ছোটো শিশিটায় ধীরে ধীরে আফিম ঢাললে, লেবেল লাগালে এবং লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে সীল মারলে, তারপর জিনিসটা প্যাক করতেও র্যাচ্ছল। সেটা আর লেভিনের সহ্য হল না: জোর করে তার হাত থেকে শিশি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেলেন কাঁচের বড়ো দরজাটার দিকে। ডাক্তার তখনো ওঠেন নি আর ভূত্য এবার গালিচা পাততে বাস্ত, ডাক্তারকে জাগাতে रम **हार्टल** ना। लिखन ठाष्ट्राद्धा ना करत मम त्रुव्रलत এकहा नाहे यात করে ধীরেস,স্থে কথা বলতে বলতে তবে সেইসঙ্গে সময়ও নণ্ট না করে নোটটা তাকে দিলেন এবং বোঝালেন যে পিওতার দ্মিতিচ (একদা অতি নগণ্য এই পিওত্র দ্মিগ্রিচ তাঁর কাছে এখন কী বিরাট প্রেষ ও গ্রুত্বধারী লোক বলে মনে হচ্ছে!) কথা দিয়েছেন যে ডাক পড়লে যেকোনো সময়েই তিনি আসবেন, নিশ্চয় রাগ করবেন না তিনি, ওঁকে যেন সে জাগিয়ে দেয়।

রাজি হয়ে ভূত্য ওপরে উঠে গেল, লেভিনকে বললে রুগী দেখার ঘরে অপেক্ষা করতে।

দরজার ওপাশ থেকে লেভিন শ্নতে পেলেন ডাক্তার কাশছেন, হাঁটছেন, হাত মুখ ধ্কেছন, কী যেন বলছেন। কেটেছিল তিন মিনিট কিন্তু লেভিনের মনে হল সেটা এক ঘণ্টারও বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি।

দরজার একটা ফুটো দিয়ে মিনতি করে তিনি বলতে লাগলেন, 'পিওত্র দ্মিত্রিচ, পিওত্র দ্মিত্রিচ! ভগবানের দোহাই, মাফ করবেন আমায়। যেমন অবস্থা সেইভাবেই আমায় নিন। দু'ঘ'টার বেশি কেটে গেছে।'

'আসছি, আসছি!' শোনা গেল কণ্ঠদ্বর আর স্তম্ভিত হয়ে লেভিন শনেলেন ডাক্তার কথাটা বললেন হেসে।

'এক মিনিটের জন্যে...'

'আসছি।'

ডাক্তারের বুট পরতে গেল আরো দ্র'মিনিট, আরো দ্র'মিনিট পোশাক পরতে আর চুল আঁচড়াতে।

'পিওত্র দ্মিতিচ!' কর্ণ কপ্ঠে লেভিন ফের শ্রুর করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পোশাক পরে চুল আঁচড়িয়ে ডাক্তার চুকলেন এই সময়। 'এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছু নেই। চুল আঁচড়াচ্ছেন যখন মারা যাচ্ছি আমরা!' ভাবলেন লেভিন।

'স্প্রভাত!' লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং নিজের প্রশান্তিতে তাঁকে ঠিক যেন জনালাতে জনালাতে ডাক্তার বললেন। 'বাস্তসমস্ত হবেন না। তা কী ব্যাপার ?'

আদ্যোপাস্ত হবার চেণ্টায় লেভিন দ্বীর অবস্থা সম্পর্কে যত রাজ্যের নিষ্প্রয়োজন খ্র্টিনাটি জানাতে লাগলেন আর ডাক্তার তক্ষ্বিন তাঁর সঙ্গে চল্বন, ক্রমাগত এই অনুরোধ করে করে বাধা দিতে থাকলেন নিজেকেই।

'আরে, তাড়াহ্নড়ো করবেন না। আপনি তো জানেন না এসব ব্যাপার। হয়ত আমার দরকারই হবে না, তবে কথা যথন দিয়েছি, তথন যাব। কোনো তাড়া নেই। বস্কুন, বস্কুন-না, কফি চলবে?'

ডাক্তার কি লেভিনকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, চোখে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে লেভিন চাইলেন ডাক্তারের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার কথা ডাক্তার স্বপ্লেও ভাবেন নি।

'জানি মশায়. জানি' — হেসে ডাক্তার বললেন, 'আমি নিজেই বিবাহিত লোক। কিন্তু এইরকম সময়ে আমরা স্বামীরা হয়ে পড়ি অতি কর্ণ জীবন আমার এক রোগিণী আছে, এই পরিন্থিতিতে তার স্বামী সর্বদাই গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে।' 'কিন্তু কী আপনি ভাবছেন পিওত্র দ্মিগ্রিচ? ভাবছেন কি সব ভালোয় কেটে যাবে?'

'সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে প্রসব হবে নিরাপদ।'

'তাহলে আপনি এক্ষ্বনি আমার সঙ্গে আসছেন?' লেভিন জিগ্যোস করলেন বিদ্বেষে কফি নিয়ে আসা চাকরটার দিকে তাকিয়ে।

'এক ঘণ্টা বাদে।'

'না, না, ভগবানের দোহাই!'

'অন্তত কফিটা খেতে দিন।'

**जिलात किय एएन निल्नन। हुन करत त्रहेलन मृज्जन।** 

'তবে তুর্কিদের পিটিয়ে ঠা'ডা করছে বেশ। কালকের তার বার্তাটা পড়েছেন?' মিহি একটা রুটি চিবতে চিবতে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন। 'না, আমি আর পারছি না!' লাফিয়ে উঠে বললেন লেভিন; 'পনের মিনিটের মধ্যে আসছেন তাহলে?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।' 'কথা দিচ্ছেন তো?'

তাতে সহজ হবে।'

লোভন যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখা হল প্রিন্সেসের সঙ্গে, দ্ব'জনে মিলে গেলেন শোবার ঘরের দরজায়। প্রিন্সেসের চোখে জল, হাত তাঁর কাঁপছিল। লেভিনকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদলেন।

উদ্বিপ্ন উম্জনল মুখে লিজাভেতা পেরভনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁর হাত ধরে প্রিন্সেস জিগ্যেস করলেন, 'কী ভাই লিজাভেতা পেরভনা?' 'ভালোই চলছে' — তিনি বললেন, 'ব্রিধয়ে সুঝিয়ে ওকে শোয়ান।

লেভিন যখন জেগে উঠে ব্রেছিলেন ব্যাপারটা কী, তখন থেকে তিনি তৈরি হয়েছিলেন যাতে কিছ্ন না ভেবে, কিছ্ন অন্মান না করে, নিজের সমস্ত চিস্তা অন্ভূতি রুদ্ধ করে, স্থাকৈ ব্যাকুল হতে না দিয়ে বরং তাকে স্মৃত্যির করে, তার সাহসে সাহস জনুগিয়ে সামনে যা আছে তা সব দ্ঢ়ভাবে সহ্য করে যেতে পারেন। কী ঘটবে, কিসে শেষ হবে সে সম্পর্কে বিন্দ্রমাত্র না ভেবে, ব্যথাটা সাধারণত কতক্ষণ চলে জিগোস করে তা জেনে নিয়ে, ব্রক্বেধে পাঁচ ঘণ্টা সহ্য করে যাবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন লেভিন,

তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটা সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে তিনি যথন আবার দেখলেন তার কন্ট, ঘন ঘন তিনি আওড়াতে লাগলেন, ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো! মাথা ওপরে তুলে গাঢ় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; তাঁর ভয় হল যে এটা তিনি সইতে পারবেন না, কে'দে ফেলবেন অথবা ছুটে পালাবেন। এমনই যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। অথচ কেটেছিল মাত্র একঘণ্টা।

কিন্তু এই একঘণ্টার পরে কাটল আরো এক, দুই, তিন, সহাের যে শেষ সীমা তিনি নিজের জন্য ধার্য করেছিলেন সেই পাঁচ ঘণ্টাও, অথচ অবস্থাটা তখনাে একইরকম; আর সবিকছ্ব তিনি সহা করে গোলেন, কেননা সহা করা ছাড়া করবার আর কিছ্ব ছিল না, প্রতি মিনিটেই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল যে সহাের শেষ সীমায় পেণছৈছেন, কিটির প্রতি সমবেদনায় ব্বক তাঁর এই ব্বিঝ ফাটে।

কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁর যন্দ্রণা আর আতংক আরো বেড়ে উঠল, হল তীরতর।

জীবনের যেসব সাধারণ পরিম্থিতি ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না, লেভিনের কাছে তা অন্তর্ধান করল। সময়ের চেতনা হারালেন তিনি। যেসব মুহূতে কিটি তাঁকে কাছে ডাকছিল, আর তিনি তার ঘর্মাক্ত হাত ধরছিলেন, যা কখনো অসম্ভব শক্তিতে চাপ দিচ্ছিল তাঁর হাতে, কখনো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই মৃহ্তগালো মনে হচ্ছিল ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগ্রলো মনে হচ্ছিল মিনিট। লিজাভেতা পেত্রভনা তাঁকে পর্দার পেছনে বাতি জনালাতে বলায় অবাক লেগেছিল তাঁর, তিনি জানলেন যে তখন সম্বে পাঁচটা। তাঁকে যদি বলা হত যে এখন সকাল দশটা, তাতেও সমান অবাক হতেন তিনি। যেমন কোথায়, তেমনি কখন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন কিটির আতপ্ত, কখনো বিহত্তল, যন্ত্রণাকাতর, কখনো স্মিত, তাঁকে সান্তুনা দেওয়া মুখখানা। দেখতে পাচ্ছিলেন প্রিন্সেসকেও। রাঙা, টান টান, তাঁর শাদা এলোচুল, চোথে জল, জোর করে ঠোঁট কামড়ে যিনি কালা গিলে নিচ্ছিলেন দেখতে পাচ্ছিলেন ডল্লিকে, ডাক্তারকে, মোটা মোটা সিগারেট টানছিলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন লিজাভেতা পেত্রভনাকে, মুখ তাঁর দুঢ়ে, সূপ্রতিজ্ঞ, আশ্বাসদায়ী: বৃদ্ধ প্রিন্সকে, কুণ্ডিত মুখে তিনি পায়চারি করছিলেন হলে। কিন্ত কখন তাঁরা এসেছেন, গেছেন, কোথায়ু তাঁরা ছিলেন তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। প্রিন্সেস থাকছিলেন কথনো ভাক্তারের সঙ্গে শোবার ঘরে, কখনো স্টাভিতে, যেখানে দেখা দিয়েছে খাবার

সাজানো এক টেবিল: কখনো তিনি নন, ডিল্ল। পরে লেভিনের মনে পড়েছিল কোথায় যেন পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। একবার তাঁকে টেবিল আর সোফা সরাতে বলা হল। এটা কিটির জন্য দরকার ভেবে সে কাজটা তিনি করলেন উৎসাহ নিয়ে। পরে তিনি জেনেছিলেন যে ওটা তাঁর নিজেরই রাচিযাপনের আয়োজন। পরে তাঁকে পাঠানো হল স্টাডিতে ডাক্তারের কাছে কী যেন জিজ্ঞাসা করার জন্য। ডাক্তার উত্তর দিয়ে পৌর পরিষদে কী একটা গোলমালের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে পাঠানো হল শোবার ঘরে প্রিন্সেসের কাছে গিল্টি রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো দেবপট নিয়ে খাবার জন্য। প্রিন্সেসের বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে দেবপট পাড়ার জন্য আলমারির ওপরে ওঠেন এবং তার বাতিটা ভেঙে ফেলেন। প্রিন্সেসের দাসী কিটি আর বাতিটা সম্পর্কে তাঁকে কী যেন আশ্বাস দিয়েছিল, দেবপটটা নিয়ে গিয়ে তিনি কিটির শিয়রে সমঙ্গে বালিশের তলে গাজে দিয়েছিলেন। কিন্ত কোথায়. কখন, কেন এ সব হচ্ছিল তা জানতেন না তিনি: কেন প্রিন্সেস তাঁর হাত ধরে কর্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত হতে বললেন তাঁকে, ডল্লি তাঁকে বোঝালেন কিছা খেতে আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন তাঁকে, এমনকি ডাক্তারও গন্তীর মূথে সমবেদনার দ্ভিতৈ তাঁর দিকে তাকিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষ্বধ খেতে বললেন তাও তিনি ব্বাতে পারেন নি।

তিনি শ্ব্ব জানতেন আর অন্ভব করছিলেন যে একবছর আগে মফদবল শহরের হোটেলে নিকোলাই ভাইয়ের মৃত্যু শয্যায় যা ঘটেছিল, এখন ঘটছে তেমনই কিছ্ব একটা। কিছু সেটা ছিল দ্বংখ আর এটা আনন্দ। কিছু সে দ্বংখ আর এই আনন্দ দ্বই-ই সমানভাবে সাধারণ জীবনের পরিস্থিতির বাইরে, এরা সাধারণ জীবনের পরিস্থিতিতে একটা রন্ধ্ব যার ভেতর দিয়ে আভাস দিছে সম্মত কিছ্ব একটা। দ্বটো ঘটনাই একইরকম দ্বংসহ, বেদনার্ত, এবং এই সম্মত্বতি একইরকম চিন্তার অগম্য, প্রাণ যে উচুতে উঠছে, আগে তা কখনো ওঠে নি, য্বিক্ত সেখানে প্রাণের নাগাল পায় না।

'ভগবান, ক্ষমা করো, সাহায্য করো' — বারবার বলতে লাগলেন তিনি আর ঈশ্বরের সঙ্গে এত দীর্ঘ, মনে হবে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের পরও তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কাছেই তিনি আবেদন করছেন তেমনি সহজে, বিশ্বাস নিয়ে যেমন করতেন ছেলেবেলায় আর প্রথম যৌবনে।

এই সমস্ত সময়টা লেভিন ছিলেন দ্ব'রকম মানসিক অবস্থায়। একটা — যখন তিনি থাকতেন কিটির কাছ থেকে দ্বে, ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি

একটার পর একটা মোটা মোটা সিগারেট খেয়ে তা নেবাতেন ভরা ছাইদানির কানায়. ডব্লি আর প্রিন্সের সঙ্গে, যেখানে কথাবার্তা হত ডিনার, রাজনীতি. মারিয়া পেত্রভনার অসুখ নিয়ে: লেভিন তখন হঠাং ক্ষণেকের তরে একেবারে ভূলে যেতেন কী ঘটছে, নিজেকে মনে হত সবে ঘুম-ভাঙা এক মানুষ। অন্যটা — যথন থাকতেন কিটির কাছে, ভার শিয়রে, যেখানে সহবেদনায় ব্রক ফেটেও ফাটত না, অবিরাম উনি প্রার্থনা করে যেতেন ঈশ্বরের কাছে। আর প্রতিবার, শোবার ঘর থেকে আসা কাতরানি যখন তাঁকে বিস্মরণ থেকে জাগিয়ে দিত, প্রথম বারের সেই বিচিত্র বিদ্রান্তিটা পেরে বসত তাঁকে: প্রতিবার আর্তনাদটা শুনে লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে যেতেন কৈফিয়ং দেবার জন্য, আর যেতে যেতেই মনে পড়ত তাঁর দোষ নেই, ইচ্ছা হত রক্ষা করার, সাহায্য করার। কিন্তু কিটির দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রুঝতে পারতেন যে উপায় নেই সাহায্য করার, আতংকিত হয়ে বলতেন: 'ভগবান. ক্ষমা করো, সাহায্য করো।' সময় যত কাটতে লাগল, দুটো মার্নাসক অবস্থাই হয়ে উঠতে থাকল প্রবল: কিটির কাছে না থাকলে তাকে একেবারে ভূলে গিয়ে তিনি হয়ে উঠতেন আরো শাস্ত: আর কিটির কন্ট দেখে নিজের অসহায়ত্ব অন,ভব করে তাঁর যে যন্ত্রণা সেটা হত আরো যন্ত্রণাকর। কোথাও ছুটে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠতেন তিনি, আর ছুটে যেতেন কিটির কাছে।

মাঝে মাঝে, কিটি যখন বারন্বার ডেকে পাঠাত তাঁকে, কিটির ওপর রাগ হত তাঁর। কিন্তু যেই দেখতেন তার বিনীত দ্যিত মুখ, শ্ননতেন তার কথা: 'আমি বড়ো কণ্ট দিচ্ছি তোমায়' — অমনি রাগ হত ঈশ্বরের ওপর, আর ঈশ্বরের কথা মনে হতেই তার কাছে তিনি ক্ষমা চাইতেন, কর্ণা চাইতেন।

## H 24 H

লোভনের চেতনা ছিল না বেলা কত। মোমবাতিগনলো সব প্রেড় গেছে।
ডল্লি এইমান্ত এসেছিলেন স্টাডিতে, ডাক্তারকে বললেন একটু গড়িয়ে নিতে।
বন্ধরন্ক এক সন্মোহকের গল্প বলছিলেন ডাক্তার, সোফায় বসে লেভিন তা
শন্নছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তাঁর সিগারেটের ছাইয়ের দিকে। তখন
একটা বিরতি চলছিল আর নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। কী ঘটছে এখন

তিনি একেবারে ভূলে গেলেন। ডাক্তারের গম্প শুনে তা বুঝতেও পার্রাছলেন। হঠাং শোনা গেল একটা বিসদৃশ চিংকার। সেটা এত ভয়ংকর যে লেভিন লাফিয়েও উঠলেন না, শুধু ভীত সপ্তম্ন দুর্নিষ্টতে তাকালেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা হেলিয়ে চিংকারটা শুনলেন, তারপর হাসলেন অনুমোদন ব্যক্ত করে। সবই এতই অম্বার্ভাবিক যে কিছুই আর অবাক কর্মছল না লোভনকে। 'সম্ভবত এমনটা হওয়াই দরকার' — এই ভেবে বসেই রইলেন সোফায়। কার চিৎকার এটা? লাফিয়ে উঠে. পা টিপে টিপে তিনি গেলেন শোবার ঘরে, লিজাভেতা পেত্রভনা, প্রিন্সেসকে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন শিয়রে তাঁর জায়গায়। চিংকারটা থেমে গেছে, কিন্তু কী একটা যেন বদল হয়েছে এখন। কী সেটা তিনি দেখছিলেন না, বুর্বাছলেনও না, দেখতে বা ব্ৰুবতে চাইছিলেনই না। তবে সেটা তিনি ব্ৰুবতে পারলেন লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ দেখে: লিজাভেতা পেত্রভনার মুখ কঠোর, বিবর্ণ আর আগের মতোই দৃঢ়সংকল্প, যদিও চোয়াল তাঁর সামান্য কাঁপছিল, চোখ তাঁর একদুষ্টিতে চেয়ে ছিল কিটির দিকে। কিটির আতপ্ত, বেদনাবিক্বত মুখে চুলের গোছা লেপটে গেছে ঘামে। লেভিনের দিকে সে মুখ ফেরানো. খ্রেছিল তাঁর দূর্ণিট। হাত তুলে সে লেভিনের হাত খ্রেছিল, নিজের ঘর্মাক্ত হাতে লেভিনের ঠান্ডা হাত নিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মুখে। 'যেও না, যেও না! ভয় পাচ্ছি না আমি, ভয় পাচ্ছি না!' দ্রত বলে

'যেও না, যেও না! ভয় পাছি না আমি, ভয় পাছি না!' দ্রুত বলে গেল সে; 'মা, মার্কাড় খুলে নাও, অস্ক্রিধা হচ্ছে; তুমি ভয় পাছে না? শিগুগিরই, শিগুগিরই, লিজাভেতা পেরভনা…'

দ্রত কথা বলে যাচ্ছিল সে, চেণ্টা করছিল হাসার। কিন্তু হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

'না, এ যে ভরংকর! আমি মারা যাব, মারা যাব! চলে যাও, চলে যাও!' বললে সে আর ফের বিসদ,শ চিৎকার।

भाषा क्रिप धरत लिंछन ছुर्छ र्वात्रस शिलन घत थरक।

এ সময়ে ডল্লি তাঁকে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু যে যাই বল্ক, লেভিন অন্ভব করলেন যে এবার সর্বনাশ হল। পাশের ঘরে দরজার ঝনকাঠে মাথা রেখে শ্নতে লাগলেন এমনসব চিল্লানি আর গর্জন যা তিনি কখনো শোনেন নি এবং জানতেন যে চিংকার করছে একদা যে ছিল কিটি। সন্তানের সাধ বহু আগেই ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। এ শিশুর ওপর তাঁর এখন ঘূণাই হল। কিটি বেংচে থাক, এমনকি এটাও তিনি আর চাইছিলেন না, শ্ব্ধ্ চাইছিলেন বীভংস এই যন্ত্রণাটা থাম্ক। ডাক্তার ঘরে ঢুকতে তিনি তাঁর হাত চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার! কী এটা? কী এটা? ভগবান!'

'শেষ হতে যাচ্ছে' — ডাক্তার বললেন। আর বলার সময় তাঁর মুখ ছিল এত গুরুগন্তীর যে শেষ কথাটাকে লেভিন ধরে নিলেন মূত্যু বলে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি ছ্বটে গেলেন শোবার ঘরে। প্রথম যা দেখতে পেলেন সেটা ছিল লিজাভেতা পেরভনার মৃথ। সে মৃথ আরো দ্রুকৃটিত, আরো কঠোর। কিটির মৃথ আর নেই। যেখানে তা আগে ছিল সেখানে রয়েছে আর্তিতে আর নির্গত চিংকারে ভয়াবহ কিছু একটা। খাটের বাজ্বতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন বৃক তাঁর এইবার ফাটবে। ভয়াবহ চিংকারগ্রলো থামছিল না, হয়ে উঠছিল আরো ভয়াবহ এবং যেন আতংকের চ্ডান্ড সীমায় পেণিছিয়ে হঠাং থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিংকার যে থেমে গেল। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না লেভিনের, কিন্তু চিংকার যে থেমে গেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শৃথু মৃদ্ধ ব্যস্ততা, থসথসানি আর চকিত নিশ্বাসের শব্দ, কিটির ভাঙা ভাঙা, জীবন্ত, সূথী, কোমল কণ্ঠ আন্তে করে বললে: 'শেষ হল।'

মাথা তুললেন লেভিন। কম্বলের ওপর দর্বল হাত এলিয়ে অসাধারণ স্বন্দরী, স্বাদ্দ কিটি নীরবে চেয়েছিল তাঁর দিকে, হাসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না।

আর যে ভয়াবহ রহস্যময়, অপাথিব জগতে লেভিনের এই বাইশ ঘণ্টা কাটল, সেখান থেকে তিনি হঠাৎ ফিরে এলেন আগেকার প্রাত্যহিক জগতে, কিস্তু তাতে স্বথের একটা নতুন, অসহ্য ভাতি। টান-টান তন্দ্রীগবলো সব ছি'ড়ে গেল। আনন্দের ফোঁপানি আর চোথের জল যা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি, তা এমন প্রবল বেগে তাঁর দেহ কাঁপিয়ে উচ্ছবিসত হয়ে উঠল যে বহুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না তিনি।

শয্যার কাছে নতজান্ হয়ে দ্বীর হাত টেনে নিলেন ঠোঁটের কাছে, চুন্বন করলেন আর আঙ্বলের ক্ষীণ চাপে কিটি সাড়া দিলে সে চুন্বনে। ইতিমধ্যে ওদিকে, খাটের শেষে লিজাভেতা পেরভনার স্ক্রিনপ্রণ হাতে মোমবাতির শিখার মতো দপদপ করছিল একটি মানব জীবন, যে জীবন আগে ছিল না, সবার মতো একই অধিকারে, নিজের কাছে একই তাৎপর্য নিয়ে যে বেন্চে থাক্বে, বংশ বিস্তার করবে।

'বে'চে আছে! বে'চে আছে! তাতে আবার খোকা! ভাবনা করবেন না!'

লেভিন শ্বনলেন লিজাভেতা পেত্রভনার গলা, কাঁপা কাঁপা হাতে যিনি পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন শিশ্বর।

'মা, সত্যি?' কিটি শ্বধাল। জবাব দিল শব্বে প্রিন্সেসের ফোঁপানি।

আর ঘরের ভেতর নীরবতার মাঝখানে, তার চাপা গলা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কণ্ঠম্বর সন্দেহাতীত জ্বাব দিল মায়ের প্রশ্নে। এ হল কে জানে কোথা থেকে আবিভূতি নতুন এক মানব সন্তার দ্বঃসাহসী, স্পর্ধিত, অব্যথা চিংকার।

কিছ্ আগে যদি লেভিনকে বলা হত যে কিটি মারা গেছে, তিনিও মারা গেছেন তার সঙ্গে, তাঁর সন্তানেরা দেবদ্ত, ঈশ্বর তাঁদের সামনে — একটুও অবাক হতেন না তিনি। কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে চিন্তার প্রবল প্রয়াসেই তাঁকে ব্রুতে হল কিটি বে'চে আছে, ভালো আছে, অমন মারিয়া চিংকার করা প্রাণীটি তাঁরই ছেলে। কিটি বে'চে আছে, শেষ হয়েছে যন্তা। আর তিনি অবর্ণনীয় স্থা। এটা তিনি ব্রুতে পার্রছিলেন, এবং সেই জনাই তিনি স্থে ভরপ্র। কিন্তু শিশ্বটি? কোথেকে, কী জন্য, কে সে?.. এটা তিনি ব্রুতে পার্রছিলেন না কিছ্বতেই, স্বাভাবিক হতে পার্রছিলেন না ব্যাপারটায়। এটা তাঁর মনে হল অবান্তর, অতিরিক্ত, তাতে অভাস্ত হতে তাঁর লেগেছিল অনেক দিন।

## n 56 n

ন'টার পর বৃদ্ধ প্রিন্স, সেগেই ইভানোভিচ আর শ্রেপান আর্কাদিচ লেভিনের ঘরে বসে প্রস্তিকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা হল। আর এই কথাবার্তাগ্যুলোয় লেভিনের অজাস্তে মনে পড়ছিল কী ঘটেছে আজ সকাল অর্বাধ, মনে পড়ল এর আগে কাল কেমন তিনি ছিলেন। যেন একশ' বছর কেটে গেছে ভারপর। কী এক দুর্গম উচ্চতায় তিনি আছেন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর, সেখান থেকে তিনি চেন্টা করে নেমে আর্সছিলেন যাতে কথাবার্তা কইছিলেন যানের সঙ্গেক তাঁরা ক্ষুত্র না হন। তিনি আলাপে যোগ দিচ্ছিলেন আর অবিরাম ভেবে যাচ্ছিলেন তাঁর ক্ষ্মী, তার এখনকার অবস্থার খাটনাটি, তাঁর ছেলের কথা, তার অক্ষিডটা

মেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন। বিয়ের পর গোটা নারী জগৎ তাঁর কাছে নতুন একটা, তদবিধ অজানা অর্থ বহন করেছিল, এখন তাঁর বোধে তা এত উচুতে উঠে গেছে যে কল্পনায় তা ধরতে পারছিলেন না লেভিন। ক্লাবে গতকালের ডিনার নিয়ে আলাপ শ্নছিলেন তিনি আর ভার্বছিলেন: 'কী এখন হচ্ছে কিটির? ঘ্নিয়ে পড়েছে নাকি? কেমন আছে সে? কী সেভাবছে? ছেলে দ্মিত্তি কাঁদছে কি?' আর আলাপের মাঝখানে, বাক্যটা শেষ না হতেই উনি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাছিলেন ঘর থেকে।

প্রিন্স বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে জানিও কিটির কাছে আমার যাওয়া চলবে কিনা।'

'ঠিক আছে, এক্ষ্বনি' — না থেমে জবাব দিয়ে লেভিন গেলেন কিটির কাছে।

কিটি ঘুমাচ্ছিল না, মৃদ্বুস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল শিশ্বর আসম খিন্সট দীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে।

কিটি এখন পরিচ্ছয়, চুল তার আঁচড়ানো, মাথায় কী একটা নীল জিনিস দেওয়া নাইট ক্যাপ, কম্বলের ওপর হাত বার করে এনে চিত হয়ে শ্রেয় আছে সে, লেভিনের চোখে চোখ রেখে দ্বিট দিয়ে সে তাঁকে নিজের কাছে ডাকছিল। আর লেভিন যত কাছে আসছিলেন, কিটির এমনিতেই উড্জাল দ্বিট হয়ে উঠছিল আরো উজ্জাল। মাখে তার পাথিব থেকে অপাথিবে সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মামার্ম্বর্র ক্ষেত্রে; কিস্তু ওদের ক্ষেত্রে সেটা বিদায়, এক্ষেত্রে ম্বাগতম। প্রসবের মাহ্তের্ত যে ধরনের ব্যাকুলতা লেভিন অনাভব করেছিলেন, আবার তেমন একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল তাঁর বাকের মধ্যে। কিটি তাঁর হাত টেনে নিয়ে জিগ্যেস করলে তাঁর ঘামার হয়েছে কিনা। উত্তর দিতে পারলেন না লেভিন, নিজের দাব্রল্লায় মাখাফিরয়ে নিলেন।

কিটি বললে, 'আমি কিন্তু একটু ঘ্রমিয়ে নিয়েছি, কস্তিয়া! এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কিটি লেভিনকে দেখছিল, কিন্তু হঠাং পালটে গেল ওর মুখের ভাব। শিশনুর চি°চি° কামা শুনে সে বললে, 'ওকে আমার কাছে দিন লিজাভেতা পেগ্রভনা, স্মামার কাছে দিন, কপ্তিয়াও দেখবে।'

'তা বাবা দেখ্ক' — লালমতো, আঁকুপাঁকু করা, অন্তুত কা একটা বস্তু তুলে এনে বললেন লিজাভেতা পেরভনা; 'তবে দাঁড়ান, ওকে তৈরি করে নিই' — এবং আঁকুপাঁকু করা লাল জীবটিকে খাটের ওপর রেখে, তার আচ্ছাদন খুলে আবার নতুন করে মুড়ে, মান্ত একটা আঙ্কুল দিয়ে তাকে ঘ্রিরয়ে কী যেন ছিটালেন।

ক্ষ্বদে এই কর্ণ জীবটি দেখে লেভিন প্রাণপণে চেণ্টা করলেন প্রাণের মধ্যে ওর প্রতি পিত্স্লেহের কোনো লক্ষণ খৃজে পেতে। তিনি অন্ভব করলেন কেবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওর যখন আচ্ছাদন খোলা হল, ঝলক দিল জাফরান রঙের সর্ব, সর্ব, হাত, পা, তাতেও আবার আঙ্ক্ল, অন্যান্য আঙ্কল থেকে প্রকট হয়ে ওঠা এমনকি ব্বড়ো আঙ্কলও, যখন লেভিন দেখলেন লিজাভেতা পেগ্রভন। কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এই হাতগ্রলাকে নরম স্প্রিঙের মতো টিপে টিপে মোটা কাপড়ে জড়াচ্ছেন, তখন এই জীবটির জন্য এত কন্ট হল তাঁর, এত ভয় হল যে লিজাভেতা পেগ্রভনা ওর ক্ষতি করে ফেলবেন যে লেভিন হাত চেপে ধরলেন ওঁর।

লিজাভেতা পেত্রভনা হাসলেন।

'ভয় নেই, কোনো ভয় নেই!'

সাজগোজ হ্বার পর শিশন্টি যখন পরিণত হল আঁটসাঁট একটি প্রতুলে, লিজাভেতা পেগ্রভনা তখন যেন নিজেদের কাজের জন্য গর্ব নিয়ে তাকে দোলাতে দোলাতে তুলে ধরলেন যাতে লেভিন ছেলেকে দেখতে পান তার সমস্ত শোভায়।

আড়চোখে কিটিও তাকিয়ে ছিল সেদিকে।

'আমায় দিন, আমায় দিন!' বলে কিটি প্রায় উঠতেই যাচ্ছিল।

কী করছেন কাতেরিনা আলেক্সাম্প্রভনা, অমন কাজও করবেন না! সব্র কর্ন, দেব। এখন আমরা বাবাকে দেখাছি কেমন বাহ।দ্র খোক।!

এই বলে লিজাভেতা পেরভনা এক হাতে লেভিনের কাছে তুলে ধরলেন এই অস্কৃত লাল টলমলে জীবটিকে, অন্য হাতে শ্বধ্ আঙ্কা দিয়ে ঠেক দিলেন কাঁথায় ঢাকা পড়া তার নড়বড়ে মাথা। এর আবার দেখি নাকও, বাঁকা চোখ, প্তপ্ত করা ঠোঁট।

'সুন্দর খোকা!' বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেভিন। স্কুন্দর এই খোকাটি তাঁর মধ্যে কেবল বিত্ঞা আর কর্নাই জাগাচ্ছিল। যার আশা করেছিলেন তিনি, এটা মোটেই তা নয়। লিজাভেতা পেত্রভনা যখন শিশুকে মাই ধরতে শেখাচ্ছিলেন, লেভিন ঘুরে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে মাথা তুললেন তিনি। হাসছিল কিটি। শিশ্ব মাই টানতে পেরেছে।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে' — বললেন লিজাভেতা পেত্রভনা, কিন্তু কিটি শিশ্বটিকে ছাড়ল না। তার বুকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'এবার দ্যাখো' — লেভিন যাতে শিশ্বটিকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁর দিকে তাকে ফিরিয়ে কিটি বললে। শিশ্বটির ব্র্ড়োর মতো কুঞ্চিত ম্থ হঠাং আরো কুঞ্চিত করে হাঁচল সে।

হেসে, মমতার চোখের জল কোনোক্রমে চেপে লেভিন স্থাকৈ চুস্বন করে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারাচ্ছম ঘর থেকে।

তিনি যা আশা করেছিলেন, ক্ষুদ্র জীবটির জন্য তাঁর হদরাবেগ মোটেই তেমন হল না। তার ভেতর হাসিখ্নিশ আনন্দময় ছিল না কিছ্ই; বরং এটা নতুন একটা যন্ত্রণাকর ত্রাস, আঘাতপ্রবণতার নতুন একটা ক্ষেত্রের চেতনা। আর প্রথম দিকে এই চেতনাটা ছিল এত যন্ত্রণাদায়ক, অসহায় এই জীবটি যাতে কোনো কণ্ট না পায় তার জন্য আশংকা ছিল এত প্রবল যে শিশ্বটি যথন হাঁচে তথন অলক্ষ্যে একটা বিচিত্র বোধাতীত আনন্দ, এমনকি গর্বই হয়েছিল তাঁর।

#### n 29 n

স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল থারাপ।

বনের দ্বই-তৃতীয়াংশের টাকা ইতিমধ্যেই খেয়ে ভূণিটনাশ, আর শতকরা দশ ছাড় দিয়ে শেষ তৃতীয়াংশের প্রায় স্বটাই তিনি অগ্রিম নিয়েছিলেন কারবারীর কাছ থেকে। আরো টাকা স্বে দিতে চায় নি আরো এই জন্য যে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই প্রথম বার তাঁর সম্পত্তির ওপর সরাসরি অধিকার ঘোষণা ক'রে এই শীতে বনের শেষ তৃতীয়াংশের জন্য অর্থপ্রাপ্তির রিসদে সই দিতে অস্বীকার করেন। বেতনের সমস্ত টাকা চলে যাচ্ছিল সাংসারিক খরচায় আর নিরস্তর ছোটোখাটো দেনা মেটানোয়। মোটেই টাকা ছিল না।

শ্রেপান আর্কাদিচের মতে, ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, বিছািছার, এমনভাবে চলতে পারে না। তাঁর মতে এর কারণ তিনি বেতন পাচ্ছেন বড়ো কম। যে পদে তিনি আছেন সেটা স্পণ্টতই পাঁচ বছর আগে ছিল খুবই ভালো. কিন্তু এখন নয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পেত্রভ পাচ্ছে বারো হাজার: কোম্পানির একজন ডিরেক্টার দেভন্তিংশিক পাচ্ছে সতের হাজার: ব্যাঞ্কের প্রতিষ্ঠাতা মিতিন — পঞ্চাশ হাজার। 'বোঝাই যাচ্ছে যে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমার কথা ওরা ভূলেই গেছে' — নিজের সম্পর্কে ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এবং তিনি কান পেতে, চোখ মেলে রইলেন আর শীতের শেষে আবিষ্কার করলেন খ্রই ভালো একটা পদ, তার জন্য মাসি-পিসি, কাকা-জ্যাঠা, বন্ধবান্ধব মারফত প্রথমে আক্রমণ চালালেন মন্স্কো থেকে, তারপর ব্যাপারটা যখন পরিপক হয়ে উঠল, তখন বসস্তে নিজেই গেলেন পিটার্সবার্গে। বছরে হাজার থেকে পণ্ডাশ হাজার বেতনের তেমন সব চাকরির এটা একটা যা এখন আগেকার আরামে ঘূষ পাবার জায়গাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠেছে: এটা হল দক্ষিণ রেলপথ আর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-ব্যালান্স নিয়ে সন্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের পদ। অন্যান্য সমস্ত পদের মতো এখানেও দরকার ছিল বিপলে জ্ঞান আর সক্রিয়তা যা একটি মানুষের মধ্যে মেলানো ভার। আর যেহেত এই গুণগুলি কারো মধ্যে একতে মিলেছে এমন লোক ছিল না, তাই অসাধ্ব লোকের চেয়ে সাধ্ব লোকেরই চাকরিটা নেওয়। ভালো। আর স্তেপান আর্কাদিচ শুধু সাধু নন (বিনা স্বরাঘাতে) সাধুই (দ্বরাঘাতে জোর দিয়ে), অর্থাৎ সেই বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যাতে মন্দেকায যথন বলা হয়: সাধু কর্মকর্তা, সাধু লেখক, সাধু পত্রিকা, সাধু প্রতিষ্ঠান, সাধ্য ধারা, তখন ধরা হয় যে ঐ ক্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি শুধ্য অসাধ্য নয়, প্রয়োজন হলে সরকারকে খোঁচা দিতেও পারে। এই বিশেষ অর্থেই স্তেপান আর্কাদিচ সাধ্য। মন্ত্রের যেসব মহলে তিনি ঘ্রতেন সেখানে চাল, হয় কথাটা, তাঁকে ধরা হত সাধ্ব লোক বলে, তাই অন্যের চেয়ে পদটা পাবার বেশি অধিকার তাঁরই।

এ পদটায় বছরে সাত থেকে দশ হাজার প্রাপ্য আর অব্লোন্ স্কি নিজের সরকারি চাকরি না ছেড়ে সেটা নিতে পারেন। পদটা নির্ভার করছিল দর্নিট মন্দ্রক, একজন মহিলা আর দ্বেলন ইহুদির ওপর; এ'দের পটিয়ে রাখা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল পিটার্সবির্গে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। তা ছাড়া বোন আল্লাকে স্তেপান আর্কাদিচ কথা দিয়েছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে কারেনিনের চ্ড়ান্ত জবাব তিনি আনবেন। তাই ডাল্লর কাছ থেকে পঞ্চাশ রুব্ল চেয়ে নিয়ে উনি রওনা দিলেন পিটার্সবিকো।

কারেনিনের স্টাভিতে বসে রুশী ফিনান্সের দ্বরবস্থার কারণ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট শ্ননতে শ্ননতে স্তেপান আর্কাদিচ অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন যাতে তাঁর নিজের আর আল্লার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যায়।

পাঁশনে ছাড়া আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এখন পড়তে পারেন না। সেটা নামিয়ে রেখে তিনি যখন ভূতপূর্ব শ্যালকের দিকে জিজ্ঞাস্ক দৃষ্টিতে চাইলেন, স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা খ্বই ঠিক কথা, খ্টিনাটিতে খ্বই ঠিক, তাহলেও আমাদের কালের নীতি হল স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি স্বাধীনতাকে ধারণ করে অন্য একটা নীতি পেশ করছি' — 'ধারণ' কথাটার ওপর জাের দিয়ে, রিপােটের কােন জায়গায় সেটা বলা হয়েছে সেটা শ্রোতাকে পড়ে শােনাবার জন্য ফের পাঁশনে পরতে পরতে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং পাতাগনুলোর ধারে বড়ো করে ছাড় দেওয়া কারো সন্দর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটির অতি প্রত্যয়জনক জায়গাটা বার করে তা পড়ে শোনালেন।

'ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে নয়, সাধারণ কল্যাণের জন্যে — ধনীগরিব সমানভাবে সকলের জন্যে আমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী' - পাঁশনের ওপর দিয়ে অব্লোন্দ্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন; 'কিন্তু ওঁরা এটা ব্রুতে পারেন না, ওঁরা শর্ধ্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এবং ব্যলিতে ভেসে যান।'

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিন যখন ওঁরা, সেই লোকেরা যাঁরা তাঁর প্রকলপ গ্রহণ করতে চান নি, রাশিয়ার সমস্ত দুদাশার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা কী করছেন আর ভাবছেন সে কথা পাড়েন, তখন ব্বতে হবে যে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে; তাই স্বাধীনতার নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি সাগ্রহেই সায় দিলেন তাঁর কথায়। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চুপ করে গোলেন, চিন্তায় ভূবে গিয়ে ওলটাতে লাগলেন তাঁর পান্ডুলিপির পাতা।

'হ্যাঁ, ভালো কথা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'পমোস্কির সঙ্গে দেখা হলে তুমি যদি ওঁকে একটু বলো যে দক্ষিণ রেলপথের ক্রেডিট-ব্যালাম্স নিয়ে সম্মিলিত এজেন্সির কমিশন চেয়ারম্যানের যে পদটা খালি আছে, আমি তাতে যেতে চাই।'

বাঞ্ছিত পদটার নাম তাঁর কাছে এতই অভ্যন্ত যে ভুল না করে তা বলে গেলেন গড়গড় করে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন নতুন এই কমিশনের কাজটা কী, তারপর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন কমিশনের কাজকর্মে তাঁর প্রকল্পের বিরোধী কিছ্ম আছে কিনা। কিন্তু নতুন এই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অতি জটিল আর তাঁর প্রকল্প যেহেতু অতি বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র নিয়ে, তাই তক্ষ্মনি ভেবে দেখা সম্ভব হল না, পাঁশনে খ্লে বললেন:

'হাাঁ, ওঁকে আমি বলতে পারি অবশ্যই। কিন্তু তুমি নিজে এ পদটায় যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ভালো বেতন, নয় হাজার অবধি, আর আমার সঙ্গতি...'

'নয় হাজার' — কথাটার প্রনর্বক্তি করে ভুর্ব কোঁচকালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মোটা বেতনটায় তাঁর মনে হল যে এদিক থেকে স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রকল্পের প্রধান কথার বিরোধী, যার ঝোঁক সর্বদাই মিতব্যয়ের দিকে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এ খসড়াটায় লিখেওছি যে আমাদের কালে মোটা বেতন হল আসলে আমাদের পরিচালনার ভুল অর্থনৈতিক assiette\*-র লক্ষণ।'

'কিন্তু কী চাও তুমি?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নয় ধরলাম যে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পাচ্ছে দশ হাজার — সে তার যোগ্য। কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে বিশ হাজার। যা বলবে বলো কাজের মতো কাজ তো!'

'আমি মনে করি যে বেতন হল পণ্যের দাম, তাকে মেনে চলা উচিত জোগান আর চাহিদার নিয়ম। বেতন যদি ধার্য হয় এ নিয়মের বাইরে. যেমন আমি যখন দেখি যে দ্বাজন ইঞ্জিনিয়ার বের্ল একই ইনিস্টিটিউট থেকে, একই তাদের জ্ঞান ও গ্রণ, অথচ একজন পাচ্ছে চল্লিশ হাজার, অন্যজনকে সন্তুণ্ট থাকতে হচ্ছে দ্বই হাজারে: কিংবা যখন ব্যাৎক কোম্পানির ডিরেক্টার পদে বহাল করা হয় কোনো আইনজীবী বা হ্বসারকে, যাদের

<sup>\*</sup> নীতি (ফরাসি)।

ও ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে বেতন ধার্য হচ্ছে জোগান ও চাহিদার নিয়ম না মেনে। এটা একটা অন্যায় স্কৃবিধা এমনিতেই তা গ্রুত্প্ণ, তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় সেবায় তা কৃষ্ণল ফলায়। আমি মনে করি...'

জামাতাকে বাধা দেবার সুযোগ করে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু তুমি মানবে যে এক্ষেত্রে নতুন এবং নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। যা বলবে বলো, কাজের মতো কাজ! সেটা যাতে সাধ্তার সঙ্গে চলে জোর দেওয়া হচ্ছে তার ওপর' — 'সাধ্তা' কথাটার ওপর জোর দিয়ে বললেন স্থেপান আর্কাদিচ।

কিন্তু 'সাধ্' কথাটার মন্কো অর্থ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বোধগম্য ছিল না।

'সাধ্যতা হল শ্ব্ধ্ব নেতিবাচক একটা গ্র্ণ' - - বললেন তিনি।

'তাহলে তুমি আমার বড়ো উপকার করবে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যদি আমার জন্যে প্রোম্কিকে দুটো কথা বলো। এর্মান কথায় কথায়…'

'কিন্তু এটা মনে হয় বেশি নির্ভার করছে বলগারিনভের ওপর' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'তাঁর পক্ষ থেকে বলগারিনভের এতে প্ররো মত আছে' -- স্তেপান আক্রািদ্য বললেন লাল হয়ে।

বলগারিনভের উল্লেখে তিনি লাল হয়ে উঠেছিলেন কারণ সেদিন সকালেই তিনি গিয়েছিলেন ইহ্বিদ বলগারিনভের কাছে আর সাক্ষাণ্টা একটা বিছছিরি ছাপ রেখে গেছে তাঁর মনে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কাজটা তিনি চাইছেন সেটা নতুন, জীবস্ত আর সং কাজ; কিন্তু আজ সকালে, বোঝা যায় ইচ্ছে করেই বলগারিনভ তাঁকে অন্যান্য উমেদারদের সঙ্গে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসিয়ে রেখেছিলেন দ্বেণ্টা, তখন হঠাৎ অম্বস্থি হয়েছিল তাঁর !

অম্বন্তি হয়েছিল কি এই জন্য যে ওঁকে, রিউরিকের বংশধর প্রিণ্স অব্লোন্স্কিকে দ্'ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে ইহুদির প্রতীক্ষা-কক্ষে; নাকি শুধ্ব সরকারি চাকরিতে যাবার যে রেওয়াজ প্র্বপ্রেরের রেখে গেছেন তা ভঙ্গ করে নতুন একটা ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বলে — সে যাই হোক, ভারি অম্বন্তি বোধ করেছিলেন তিনি। এই দ্'ঘণ্টা ফুর্তি করে প্রতীক্ষা-কক্ষে পায়চারি চালিয়ে, গালপাট্টা ঠিক করে, অন্য উমেদারদের সঙ্গে কথা বলে এবং ইহ্নিদর জন্য বেহ্নদা অপেক্ষার যে কোতৃকটা পরে বলবেন সেটা ভেবে ভেবে তিনি প্রাণপণে চেন্টা করেছিলেন অপরের, এমনকি নিজের কাছেও তাঁর অস্বস্থি চাপা দিতে।

কিন্তু কেন এই গোটা সময়টা তাঁর অস্বস্থি আর বিরক্তি লাগছিল: সেটা কি এই জন্য যে 'ইহ্বিদর জন্য বেহ্বদা অপেক্ষার' কোতৃকটা তেমন উৎরাল না, নাকি অনা কিছ্বর জন্য সেটা তিনি জানতেন না। শেষ পর্যস্ত বলগারিনভ যখন তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি সসম্ভ্রমে, দপণ্টতই তাঁকে হেয় করতে পেরে উল্লাসিত হয়ে এবং প্রায় অগ্রাহ্য করলেন তাঁর আর্জি, তখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভুলে যাবার চেণ্টা করেছিলেন স্থেপান আর্কাদিচ। শ্ব্ব এখন সেটা মনে পড়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

### n skn

'এখন তোমার কাছে আরো একটা ব্যাপার আছে' — কিছ্কুণ চুপ করে থেকে এবং এই অপ্রীতিকর অন্তর্ভূতিটা ঝেড়ে ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার ব্যাপার।'

অব্লোন্ স্কি আমার নাম করতেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মুখখানা বদলে গেল একেবারে: আগেকার সঞ্জীবতা হারিয়ে তাতে ফুটে উঠল ক্লান্থি, প্রাণহীনতা।

'কী আপনি চাইছেন আমার কাছে?' আরাম-কেদারায় ঘ্রুরে বসে পাঁশনেটা ক্লিক করে বললেন তিনি।

'সিদ্ধান্ত, যেকোনো একটা সিদ্ধান্ত. আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন আমি তোমার কাছে আবেদন করছি' ('অপমানিত স্বামী হিশেবে নয়' — বলতে চেয়েছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ কিন্তু তাতে সব মাটি হবে এই ভয়ে তার বদলে বললেন): 'রাজ্বীয় কর্মকর্তা হিশেবে নয়' (এ কথাটাও তেমন দাঁড়াল না), 'নিতান্ত মান্ষ, সহদয় লোক আর খিন্সটান হিশেবে। ওকে তোমার কর্ণা করা উচিত' — বললেন তিনি।

'মানে, ঠিক কিসের জন্যে?' মৃদ্যুস্বরে জিগ্যেস করলেন কারেনিন। 'হ্যাঁ, কর্ণা। তুমি যদি দেখতে যা আমি দেখেছি — সারা শীত আমি কার্টিয়েছি ওর সঙ্গে — তাহলে কর্না করতে ওকে। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তার, হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।'

'আমার মনে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন সর্, প্রায় চিল্লানির গলায়, 'আলা আর্কাদিয়েভনা যা চেয়েছিলেন সবই তো পেয়েছেন।'

'আহ্, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, অনুযোগ অভিযোগ এখন বাদ দাও! যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। জানো কী সে এখন চাইছে, প্রতীক্ষা করছে তার — বিবাহবিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে ছেলেকে আমার কাছে রাখার প্রতিশ্রুতি দাবি করলে আহ্না আর্কাদিয়েভনা বিবাহবিচ্ছেদে আর্পান্ত করবেন। আমি সেই জবাবই দিয়েছি এবং ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটা চুকে গেল। আমি মনে করি ব্যাপারটা চুকে গেছে' — তীক্ষ্য কপ্ঠে চেচিয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রাভচ।

'দোহাই ভগবান, উত্তেজিত হয়ো না' — জামাতার জান্ ছ্রা বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'ব্যাপারটা চুকে যায় নি। তুমি অন্মতি করলে আমি ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছি — ব্যাপারটা ছিল এই: তোমাদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার আচরণ ছিল মহং, যতটা মহং হওয়া সম্ভব; ওকে তুমি সবিকছ্ম দিয়েছিলে, মাজি, এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও। সে এটার কদর করে। না, না, সাত্য বলছি, এটার কদরই করে সে। এমন মাল্রায় যে তোমার প্রতি নিজের অপরাধ বোধের এই প্রথম মাহাত্তিগালোয় সে সবিকছ্ম ভেবে দেখেনি, দেখতে পারতও না। সবিকছ্ম সে ত্যাগ করল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি, সময় দেখাল যে তার অবস্থা যক্ষ্যণাদায়ক। দঃসহ।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনার জীবনে আমার আগ্রহ নেই' — ভুর্ তুলে কথায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না' — নরম স্বরে আপত্তি করলেন স্থেপান আর্কাদিচ; 'ওর অবস্থাটা ওর পক্ষে যদ্যণাকর আর কারো কোনো লাভ নেই তাতে। তুমি বলবে যে ওর যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে। ও সেটা জানে এবং তোমার কাছে কিছ্ চাইছে না। সোজাস্বজি সে এই কথাই বলে যে কিছ্ চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি, আমরা সমস্ত আত্মীয়রা, যারা তাকে ভালোবাসে তারা অন্বরোধ করছি, মিনতি করছি তোমায়। কেন ও কন্ট পাবে? তাতে কার কী উপকার?'

'মাপ কর্ন, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আমায় অভিষ্ক্তের পর্যায়ে ফেলছেন' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আরে না, না, একটুও না, তুমি আমায় ব্বঝে দেখো' — ফের জামাতার হাত ছারে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, যেন তিনি নিঃসন্দেহ যে এই ছোঁয়াটায় উনি নরম হয়ে আসবেন; 'আমি শ্বধ্ব একটা কথা বলব: ওর অবস্থাটা যন্দ্রণাকর, সেটা তুমি সহজ করে দিতে পারো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, তোমার নজরেই পড়বে না। তুমি তো কথা দিয়েছিলে।'

'কথা দিয়েছিলাম আগে। ধরে নিয়েছিলাম ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি আশা করেছিলাম যে আন্না আর্কাদিয়েভনার যথেষ্ট মহান্ভবতা থাকবে...' বিবর্ণ হয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অতি কণ্টে কথাটা উচ্চারণ করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'সবিকছ্ব সে তোমার উদারতার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সে শ্ব্র্ একটা অন্বরোধ করছে, মিনতি করছে, যে দ্বঃসহ অবস্থার মধ্যে সে আছে, তাথেকে উদ্ধার করো তাকে। ছেলেকেও এখন আর সে দাবি করছে না। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তুমি দয়াল্ব মান্ব। ওর অবস্থায় নিজেকে একটু কল্পনা করে দ্যাখো। ওর অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ ওর কাছে জীবনমরণের প্রশন। তুমি যদি আগে কথা না দিতে, তাহলে ও অবস্থাটা মেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকত। কিস্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছে তোমায়, মস্কোয় এসেছে। ওখানে প্রতিটি সাক্ষাং ওর ব্বেকে ছর্রির মতো বেখে, থাকে সে ছয় মাস ধরে, সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে প্রতিদিন। এ যে মৃত্যুদন্ডিতকে গলায় ফাস পরিয়ে হয় মৃত্যু নয় মার্জনার আশ্বাস দিয়ে মাসের পর মাস ধরে রাখার মতো। মায়া করো ওকে, তারপর সবিকছ্ব ব্যবস্থা করার দায়িছ আমি নিচ্ছি... Vos scrupules. . . \*\*

'আমি ও কথা বলছি না, ও কথা নয়…' জঘন্যভাবে বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'কিস্তু হয়ত আমি যে কথা দিয়েছিলাম তার অধিকার আমার ছিল না।'

'তার মানে কথা ফেরত নিচ্ছ?'

'যা সম্ভব তা পূর্ণ করতে আমি কখনো আপত্তি করি নি, কিন্তু

তোমার খ্তখ্তি.. (ফরাসি।)

প্রতিশ্রতিটা কী পরিমাণে সম্ভবপর তা ভেবে দেখার জন্যে সময় চাই আমার।'

'না, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ!' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অব্লোন্ স্কি, 'এটা আমি বিশ্বাস করতে পার্রছি না। নারীর পক্ষে আদৌ যা হওয়া সম্ভব তেমনি অভাগা সে, তুমি আপত্তি করতে পারো না যে...'

'প্রতিশ্রন্তি যে পরিমাণে সম্ভবপর। Vous professez d'être un libre penseur.\* কিন্তু আমি ধর্মবিশ্বাসী, গ্রন্থপূর্ণ এমন একটা ব্যাপারে খি-স্টীয় নীতির বিপরীতে যেতে আমি পারি না।'

'কিন্তু খি দুটান সম্প্রদায়ে, এবং আমাদের এখানেও, যতদরে আমি জানি বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমাদের গির্জাও তা অনুমোদন করেছে। এবং আমরা দেখছি…'

'অনুমোদিত, কিন্তু এই অর্থে নয়।'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমায় এখন চেনাই দায়' — কিছ্কণ চুপ করে থেকে বললেন অব্লোন্দিক; 'তুমিই কি সব ক্ষমা করো নি (আমরা তার মূল্য দিয়েছি), খি.স্টীয় অনুভূতিতে চালিত হয়ে আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলে না কি? তুমিই তো বলেছিলে, কামিজ নিলে, কাফতানটাও দিয়ে দেবে। আর এখন...'

'অন্রোধ করছি' — হঠাং উঠে দাঁড়িয়ে, বিবর্ণ হয়ে, কম্পিত চিব্রক চি'চি' করে বলে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ. 'আপনাকে অন্রোধ করছি এ আলোচনা... বন্ধ কর্ন।'

'আহ্ বটে! তবে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমায়' –- বিরতভাবে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; 'তবে আমি হলাম গে দ্ত, যা বলতে বলা হয়েছিল, শ্ধ্ব তাই বলেছি।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাত বাড়িয়ে দিয়ে খানিক ভেবে বললেন:

'সবটা ভেবে দেখে কিছ্ম একটা নিদেশি পেতে হবে আমায়। আমার চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে জানাব পরশ্ম' — কিছ্ম একটা কথা চিন্তা করে বললেন উনি।

তোমায় মৃক্ত চিন্তার লোক বলে জানি (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় কর্নেই এসে খবর দিলে:

'সেগেই আলেক্সেয়িচ!'

'কে এই সের্গেই আলেক্সেয়িচ?' জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল তাঁর।

বললেন 'ও, সেরিওজা! 'সেগেই আলেক্সেরিচ' — আমি ভেবেছিলাম কোনো ডিপার্টমেন্ট কর্তা হবে ব্রিঝ।' মনে পড়ল তাঁর, 'আলা ওকে দেখে যেতে বলেছিল।'

মনে পড়ল, ওঁকে বিদায় দেবার সময় ভীর্-ভীর্ কর্ণ নয়নে চেয়ে আলা বলেছিলেন: 'যতই হোক, তুমি দেখা ক'রো ওর সঙ্গে। সবিস্তারে জেনে নিও কোথায় সে আছে, কে দেখাশ্না করছে তার। আচ্ছা স্থিভা... যদি সম্ভব হয়! সম্ভব কি?' 'যদি সম্ভব হয়' কথাটার মানে স্থেপান আর্কাদিচ ব্রেছিলেন যে ছেলেকে তাঁর কাছে দিয়ে যদি বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হয়... এখন স্থেপান আর্কাদিচ দেখতে পাচ্ছেন, ও নিয়ে ভাবাই চলে না, তাহলেও ভাগেকে দেখতে পাবেন বলে তিনি খ্রিশ।

শ্যালককে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মনে করিয়ে দিলেন যে ছেলেকে মা'র কথা কখনো বলা হয় না এবং অন্রোধ করলেন যে আমার কথা তিনি যেন মনে না পড়িয়ে দেন।

'মায়ের সঙ্গে ওই যে সাক্ষাংটা আমরা ক-ল্প-না করি নি, তারপর খ্বই অস্ত্রু হয়ে পড়ে সে' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমরা তো ভয় করছিলাম ব্রিঝ বাঁচবেই না। তবে বিচক্ষণ চিকিংসা আর গ্রীছ্মে সম্দ্র স্থান তাকে ভালো করে তোলে। এখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওকে স্কুলে ভার্তি করা হয়েছে। সা্তাই, বন্ধুদের ভালো প্রভাব পড়েছে ওর ওপর। এখন সে একেবারে সৃত্রুষ্ঠ, পড়াশুনাও করছে ভালো।'

'আরে, কী স্কুদর নওলকিশোর! সেরিওজা আর নয়, একেবারে গোটাগর্টি সের্গেই আলেক্সেরিচ!' নীল জ্যাকেট আর লম্বা প্যান্ট পরা চওড়া-কাঁধ স্কুশী যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল উদ্দাম ভঙ্গিতে, অকুপ্ঠে, তার উদ্দেশে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ছেলেটিকে স্কুস্থ, হাসিথ্লি দেখাছিল। মামার উদ্দেশে সে মাথা নোয়াল যেন উনি অচেনা কোনো লোক, কিন্তু তারপর চিনতে পেরে লাল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি করে সরে গেল সে, যেন

কিছ্ম একটায় সে আহত, দ্রম্ম বোধ করছে। বাপের কাছে গিয়ে স্কুলে পাওয়া মার্ক-শীট সে দেখাল।

'তা ভালোই তো' — পিতা বললেন, 'এখন যেতে পারো।'

'রোগা হয়ে ও বেড়ে উঠেছে, এখন আর শিশ্ব নয়, বালক। এটা আমি ভালোবাসি' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমায় চিনতে পারছ?'

ছেলেটি চকিত দ্ভিট নিক্ষেপ করলে পিতার দিকে।

'পারছি, মামা' — ওঁর দিকে চেয়ে এইটুকু বলে আবার সংকুচিত হয়ে উঠল ছেলেটি।

মামা তাকে কাছে ডেকে তার হাত ধরলেন।

'তা কেমন চলছে?' ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে কিন্তু কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লাল হয়ে ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে সন্তর্পণে মামার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল। দ্রেপান আর্কাদিচ ওর হাত ছেড়ে দিতেই সপ্রশন দ্ভিতৈ পিতার দিকে চেয়ে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো দ্রত পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাকে সেরিওজা শেষ দেখার পর একবছর কেটেছে। সেই থেকে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথা সে শোনে নি। এই বছরেই তাকে স্কুলে দেওয়া হয়, ভাব হয় বয়্বদের সঙ্গে, তাদের সে ভালোবাসে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেসব কল্পনা আর স্মৃতি তাকে অস্কুস্থ করে তুলেছিল, তা আর তার মনে আসত না। যথন মনে আসত, হস্তে তা সে মন থেকে তাড়াত, মনে করত ওটা লজ্জার কথা, মেয়েদেরই তা সাজে, বালক এবং সঙ্গী পদবাচ্যদের নয়। সে জানত যে পিতামাতার কলহ আর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে. এও জানত যে পিতার কাছেই তাকে থাকতে হবে, চেণ্টা করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার।

মায়ের মতো দেখতে মামাকে যখন সে দেখল, ভালো লাগে নি তার, কেননা তাতে সেই সব স্মৃতিই জাগছিল যা সে মনে করত লঙ্জাকর। ভালো লাগে নি আরো এই কারণে যে স্টাডির দরজার কাছে অপেক্ষা করার সময় কতকগনুলো কথা তার কানে এসেছিল, বিশেষ করে পিতা ও মাতুলের মুখভাব দেখে সে অনুমান করতে পেরেছিল যে ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে মাকে নিয়ে। যে পিতার সঙ্গে সে আছে, যাঁর ওপর সে নির্ভরশীল, তাঁর কোনো দোষ ধরতে না চেয়ে এবং প্রধান কথা, যে ভাবালন্তাকে সে অত হীন বলে গণ্য করত তাতে আত্মসমর্পণ না করার জন্য, এই যে মামা

এসেছেন তার শান্তি ভঙ্গ করতে তাঁর দিকে না তাকাবার, যেসব কথা তিনি মনে পড়িয়ে দিছেন তা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু তার পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যখন তাকে দেখতে পেলেন সি'ড়িতে, কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন স্কুলে অবসর সময়গন্নো কিভাবে সে কাটায়, পিতা না থাকায় সে তখন কথা কইতে লাগল মামার সঙ্গে।

প্রশেনর উত্তরে সে বললে, 'এখন আমাদের রেল-রেল খেলা চলছে। জানেন, খেলাটা এইরকম: দ্ব'জন বসে বেণিন্তর ওপর। এরা হল প্যাসেন্জার। একজন বেণিন্তর ওপরে দাঁড়ায়। বাকি সবাইকে জোতা হয়। গাড়ি টানা চলে হাত দিয়েও কিংবা বেল্ট দিয়েও। সমস্ত হলের মধ্যে দিয়ে চলি। দরজা খোলা হয় আগে থেকেই। কিন্তু কনডাক্টর হওয়া তখন সহজ নয়!

'যে দাঁড়িয়ে থাকে?' হেসে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।
'হ্যাঁ, এতে দরকার যেমন সাহস তেমনি চটপটে চাল, বিশেষ করে গাড়ি
যদি হঠাৎ থামে, কিংবা যদি কেউ পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়' — এখন আর শিশ্বর মতো নয়, প্রেরা অকপট নয়, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সজাগ চোখদ্টির দিকে বিষন্ন দ্বিটপাত করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। আর আমার কথা পাড়বেন না বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে আশ্বাস দিলেও, তিনি আর পারলেন না।

হঠাং জিগ্যেস করলেন, 'মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'না, পড়ে না' — লাল টকটকে হয়ে চোখ নামাল সে। তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না মামা।

আধ ঘণ্টা বাদে স্লাভ দেশীয় গৃহশিক্ষক সেরিওজাকে দেখতে পেল সিশ্চিতে, অনেকখন ধরতে পারল না সে রাগে ফু'সছে নাকি কাঁদছে।

'নিশ্চয় চোট থেয়েছ, কথন পড়ে গিয়েছিলে?' জিগ্যেস করল গ্রহিশক্ষক, 'আমি তো বলেছিলাম যে খেলাটা বিপম্জনক। অধ্যক্ষকে বলা দরকার।'

'क्तां त्थाल कारता नकरत भर्फ नि । निम्हस करत वर्ना । । 'ठारुल ?'

'আমার রেহাই দিন! মনে পড়ে, নাকি পড়ে না... তাতে ওঁর কী দরকার? কেন আমার মনে পড়বে? শান্তিতে থাকতে দিন আমার!' এখন আর শ্ব্ধ্ গৃহশিক্ষককে নয়, বললে সে গোটা দ্বনিয়াকে। পিটার্সবিন্থর্গ স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো খামকা সময় কাটান নি। বোনের বিবাহবিচ্ছেদ আর নিজের চাকুরির ব্যবস্থা করা ছাড়াও পিটার্সবিন্থ্যে বরাবরের মতো, যা তিনি বলতেন, মস্কোর ভ্যাপসা হাওয়ার পর তাঁর তাজা হয়ে নেওয়া দরকার ছিল।

মন্দেন তার বিলাসী কাফে আর ওমনিবাসগুলো সত্ত্বেও ছিল এক বদ্ধ জলা। এটা সর্বদাই অনুভব করতেন স্তেপান আর্কাদিচ। মন্দেনার বাস করে, বিশেষত তাঁর পরিবারের সামিধ্যে থেকে তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর মন দমে যাচ্ছে। কোথাও না গিয়ে মন্দেনার দীর্ঘদিন কটোলে দ্বীর চড়া মেজাজ আর তিরদ্কার, ছেলেমেয়েদের দ্বাস্থ্য আর শিক্ষা, নিজের কর্মস্থলের ছোটোখাটো দ্বার্থ নিয়ে তিনি অস্থিরই হয়ে উঠতেন; এমনিক ওর যে খণ আছে, সেটা পর্যন্ত অস্থির করে তুলত তাঁকে। কিন্তু পিটার্সবৃর্গে যে মহলটার তিনি ঘ্রতেন, লোকে যেখানে জীবন যাপনই করে, মন্দেনার মতো উদ্ভিদ হয়ে বেন্টে থাকে না, সেখানে আসা মাত্র আগ্রনের স্পর্শে মোমের মতো তাঁর সমস্ত দুশিন্ডা মিলিয়ে যেত, উধাও হত।

পা ?.. আজকেই তিনি প্রিন্স চেচেন্ স্কির সঙ্গে কথা কয়েছেন। প্রিন্স চেচেন্ স্কির পা আর সংসার আছে, পেজ কারে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে; প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্ স্কি নিজেকে বেশি স্থা বোধ করতেন দিতীয় সংসারে। বড়ো ছেলেকে তিনি দিতীয় সংসারে নিয়ে গেছেন। স্তেপান আর্কা দিচকে তিনি বললেন যে ছেলের এতে মঙ্গল হবে, সে জীবনের অভিজ্ঞতা পাবে বলে তিনি মনে করেন। মস্কোর লোকেরা কী বলত এতে?

ছেলেমেয়ে? পিটার্সবির্গে পিতার জীবনযাপনে ছেলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে আর মন্কোতে, দৃষ্টাস্তম্বর্প প্রিণ্স ল্ভভ — বিদঘ্টে এই যে ধারণাটা চাল্ব আছে যে জীবনের সমস্ত বিলাস দিতে হবে ছেলেমেয়েদের, মা-বাপের জন্য খাটুনি আর দর্শিচ্ন্তা, এ ধারণাটা নেই এখানে। লোকে এখানে বোঝে যে স্বৃশিক্ষিত মানুষের যা উচিত সেভাবে জীবন কাটাতে হবে নিজের জন্য।

চাকুরি? চাকুরিও এখানে সেই ভারবাহী নৈরাশ্যজনক জোয়াল নয় যা সবাই টেনে যায় মস্কোয়; চাকুরিতে আকর্ষণ আছে এখানে। দেখাসাক্ষাং, আন্কুলা, অব্যর্থ রসিকতা, মুখে নানারকমের ভাব ফুটিয়ে তোলার নৈপ্না — বাস, লোকে হঠাং তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়, যেমন ফিরিয়ে নিলেন ব্রিয়ান্ংসেভ। তাঁর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচের দেখা হরেছিল গতকাল, এখন উনি একজন বড়ো কর্তা। এ চাকুরিতে আকর্ষণ আছে।

বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে পিটার্সবি,গাঁ দ্ভিউঙ্গির প্রভাব প্রসন্ন করে দিত স্তেপান আর্কাদিচকে। এ ব্যাপারে চমংকার একটা কথা বলেছিলেন বার্ণনিয়ান্ ক্লি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল — ওঁর যা হালচাল, তাতে বছরে অস্তত পণ্ডাশ হাজার উনি খরচ করেন নিশ্চয়।

ডিনারের আগে কথোপকথনের মধ্যে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁকে বলেছিলেন:

'মনে হয় তোমার যেন মদ্'ভিন্ স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার হয়ে
দ্বটো কথা বলবে তাকে। একটা চার্কার খালি আছে, সেটা আমি পেতে
চাইছিলাম। এজেন্সির চেয়ারম্যান...'

'কী জানি, আমার মনে পড়ছে না। রেলওয়ের ওই ইহ্বিদদের নিয়ে কী দায় ঠেকল তোমার?.. যাই বলো, জঘন্য লোক সব!'

স্ত্রেপান আর্কাদিচ বলেন নি যে কাজ্বটা কাজের মতো; বাংনিয়ান্ স্কিসেটা বুঝতেন না।

'টাকা দরকার, দিন চলছে না।'

'দিন তো চালাচ্ছ?'

'দেনার ওপর বে'চে আছি।'

'কী বলছ? অনেক?' সহান ভূতি দেখিয়ে বললেন বাংনিয়ান্ স্কি। 'অনেক, হাজার বিশেক।'

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন বার্ণনিয়ান্ স্কি।

বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান লোক হে! আমার দেনা পনের লাখ আর হাতে কিছু নেই। তাহলেও দেখছ তো দিন কেটে ষাচ্ছে!'

আর শ্রেপান আর্কাদিচ শ্বাধ্ব মুখের কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটার সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। জিভাখভের দেনা তিন লাখ, ঘরে কানাকড়িটিও নেই, তব্ব দিন তো কাটাচ্ছেন আর কাটাচ্ছেন কী চালে! অনেকদিন আগেই কাউণ্ট ক্রিভ্ংসভের বারোটা বেজে গেছে বলে ধরা হয়েছিল, অথচ দ্বাধ্বন রিক্ষতা রেখেছেন উনি। পেত্রভ্ক্তিক পঞ্চাশ লাখ উড়িয়ে দেন, কিন্তু চলেছেন হ্বহ্ব একই হালে, তার ওপর ফিনান্সের কর্তৃপদে বেতন পাচ্ছেন বিশ হাজার। এ ছাডাও পিটার্সব্রেরের দৈহিক প্রভাব পড়ত স্তেপান আর্কাদিচের

ওপর। বয়স যেন কমে যেত তাঁর। মস্কোতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পাকা চুল দেখতেন, হাত-পা ছড়িয়ে ঘ্রনিয়ে পড়তেন ডিনারেব পরই, আড়মোড়া ভাঙতেন, এক-পা এক-পা করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতেন সি'ড়ি দিয়ে, তর্ণীদের সালিধ্যে বেজার লাগত তাঁর, বলনাচে যোগ দিতেন না। পিটার্সব্রেগ কিন্তু দশ বছর বয়স কমে গেছে ব'লে তাঁর বোধ হত।

ষাট বছরের বৃদ্ধ প্রিন্স পিওত্র অব্লোন্দিক তাঁকে কাল যা বলেছিলেন, পিটার্সবিক্র্গে তেমনিই মনে হত তাঁর। সবে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন।

পিওত্র অব্লোন্ স্কি বলেছিলেন, 'এখানে আমরা বে'চে থাকতে শিখি নি। বিশ্বাস করবে কি, গ্রীষ্মটা আমি কাটাই বাডেনে; আর সতি্য বলছি, নিজেকে জোয়ান বলে মনে হত। যুবতী দেখলে আনচান হত মন... খানা পিনা হত অনায়াসে — শক্তি, প্রফুল্লতা। রাশিয়ায় এলাম, স্মীর কাছে যেতে হল, তাও আবার গ্রামে। বিশ্বাস করবে না — দ্বেসপ্তাহের মধ্যেই ড্রেসিংগাউন পরেই খেতাম, ডিনারের আগে বেশভ্ষাটাও করতাম না। যুবতীদের কথা ভাববার সুযোগ কই! একেবারে ব্রিড়য়ে গেলাম। বাকি ছিল শুখু আজাটা বাঁচানো। চলে গেলাম প্যারিস — ফের চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।'

পিওত্র অব্লোন্ স্কির মতো শুেপান আর্কাদিচও বােধ করতেন একই পার্থক্য। মস্কোয় তিনি এমন নেতিয়ে পড়তেন যে বেশি দিন সেখানে থাকতে হলে ব্যাপারটা গড়াত সত্যিই আত্মা বাঁচানাের পর্যায়ে; পিটার্সবিগে কিন্তু তিনি আবার দিবিয় মানুষ হয়ে উঠতেন।

প্রিল্সেস বেট্সি ত্ভেরস্কায়া আর স্ত্রেপান আর্কাদিচের মধ্যে অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা সম্পর্ক। স্ত্রেপান আর্কাদিচ বরাবর রহস্য করে তাঁর সঙ্গে ছিনালি করতেন এবং রহস্য করেই অতি অপ্পাল এমন সব কথা বলতেন যা শ্নতে বেট্সির সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে বলে তিনি জানতেন। কার্রেনিনের সঙ্গে কথাবার্তাটার পর দিন ওঁর কাছে গিয়ে নিজেকে তাঁর এতই যুবক বলে বোধ হচ্ছিল যে এই ছিনালি আর মুখ খারাপিতে অজ্ঞাতসারে এতই দ্রে গিয়ে পেশছালেন যে ফেরার পথ খারুজে পাচ্ছিলেন না তিনি, অথচ দ্বংথের বিষয় প্রিল্সেসকে তাঁর ভালো লাগত না শুখ্ন নয়, বিছছিরেই লাগত। এই স্বরটা বাধা হয়ে গিয়েছিল কারণ বেট্সি সাতিশয় পছন্দ করতেন তাঁকে। তাই প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া আসায় তাঁদের হৈত নিভৃতি ছিড্যে যাওয়ায় তিনি খাশি হয়েছিলেন খ্বই।

স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'আ, আর্পনি এখানে। আপনার বেচারি বোনের খবর কী? ওভাবে চাইবেন না আমার দিকে' — তারপর যোগ দিলেন। 'যে লোকেরা ওঁর চেয়ে লক্ষ গ্ল খারাপ তারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর তখন থেকে আমি মনে করে এসেছি যে খ্ল ভালো কাজই তিনি করেছেন। উনি যে পিটার্সাব্রেগ এসেছিলেন, সে খবর আমায় না দেওয়ায় শ্রন্সিককে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তাহলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সর্বাহ্য যেতাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, কেমন? ওঁর কথা আমায় বল্ন।'

'আপনার বোনের কথা আমায় বলন্ন' হৃদয়ের সরলতাবশে প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়ার এই কথাটাকে অকপট জ্ঞানে স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শ্রুর্ করেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবস্থা ওর সহ্যাতীত…' কিন্তু প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়ার যা অভ্যাস, তংক্ষণাং তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে শ্রুর্ করলেন।

'আমি ছাড়া সবাই যা করে থাকে কিন্তু লন্নকিয়ে রাখে তাই উনি করেছেন; প্রতারণা করতে উনি চান নি এবং চমৎকার কাজ করেছেন। কাজটা আরো ভালো হয়েছে এই জন্যে যে ত্যাগ করেছেন আপনার ঐ ক্ষীণব্দি জামাতাকে। মাপ করবেন, সবাই বলত উনি ব্দিমান, বৃদ্ধিমান, কেবল আমি বলেছিলাম উনি নির্বোধ। আর এখন তিনি যখন নিজেকে জড়ালেন লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদোর সঙ্গে, তখন সবাই বলছে উনি ক্ষীণবৃদ্ধি, সব কথায় আপত্তি করে আমি আনন্দই পাই, কিন্তু এক্ষেত্রে অপারক।'

আছো, বলনে তো আমায়, কী এর মানে?' বললেন শুেপান আর্কাদিচ, 'গতকাল আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার বোনের ব্যাপার নিরে এবং চ্ডান্ড জবাব চেয়েছিলাম। উনি জবাব দিলেন না, বললেন ভেবে দেখবেন, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেলাম সন্ধ্যায় লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে যাবার নিমন্ত্রণপত।'

'বটে, বটে!' সহর্ষে বললেন প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া, 'ওরা লাঁদোর প্রামর্শ নেবে।'

'नांमात काष्ट किन? की जता? এই नांमारे वा क?'

'সে কি, Jules Landau, le fameux, Jules Landau, le clairvoyant\* আপনি চেনেন না? এটিও একটি ক্ষীণবৃদ্ধি প্রাণী, কিন্তু আপনার

বিখ্যাত জ্বল লাদো, দিবাদ্খি জ্বল লাদোকে (ফরাসি)।

বোনের ভাগ্য নির্ভার করছে ওর ওপর। এই দেখনে, মফ্বলে দিন কাটালে কী হয়, কোনোই খবর রাখেন না আপনি। মানে, প্যারিসের এক দোকানকর্মচারী এই লাঁদো একদিন ডাক্তারের কাছে আসে আর অভ্যর্থনা-কক্ষে ঘর্নায়ে পড়ে। তারপর ঘর্মের মধ্যেই অন্য রোগীদের উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে। আর আশ্চর্য সব পরামর্শ। ইউরি মেলেদিন্ স্কি — জানেন তো, তিনি অসম্ছ – তাঁর বউ লাঁদোর কথা শর্নে তাকে নিয়ে আসেন স্বামীর কাছে। স্বামীর চিকিৎসা করলে লাঁদো। আমার মতে কিস্তু কোনো উপকার হয় নি, কেননা একইরকম দর্বল থেকে গেছেন তিনি। তবে ওর ওপর এ'দের বিশ্বাস আছে, নিজেদের সঙ্গে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। রাশিয়াতেও নিয়ে এলেন। এখানে সবাই ছে'কে ধরলে তাকে, সেও সবার চিকিৎসা শ্রুর, করলে। কাউন্টেস বেজজ্ববোভাকে সে সারিয়ে তোলে। উনি এত তার অনুরাগিণী হয়ে ওঠেন যে তাকে পোষাপন্ত করে নেন।'

'পোষ্যপত্র মানে?'

'পোষ্যপর্ক্ত আর কি, ও আর এখন লাঁদো নয়. কাউণ্ট বেজজর্বোভ। তবে ওটা কোনো কথা নয়, কিস্তু লিদিয়া — ওকে আমি খ্রই ভালোবাসি, কিস্তু মাথার ঠিক নেই ওর — বলাই বাহর্ল্য, লিদিয়া এখন লাঁদোর পেছনে ধরনা দিচ্ছে, ওকে ছাড়া লিদিয়া বা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, তাই আপনার বোনের ভাগ্য এখন এই লাঁদোর বা কাউণ্ট বেজজর্বোভের হাতে।'

# แรงท

বাংনিয়ান্ স্পির ওখানে চমংকার একটা ডিনার সেরে, প্রচুর পরিমাণ কনিয়াক টেনে স্তেপান আর্কাদিচ কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার বাড়ি পেশছলেন নির্দিষ্ট সময়ের কিছ্ম পরে।

'কাউন্টেসের ওখানে আরো কে আছেন? ফরাসি?' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পরিচিত ওভারকোট আর ফিতেটিতে বাঁধা অস্কুত একটা বাতুল গোহের কোটের দিকে দ্ণিটপাত করে শ্বোলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

হল-পোর্টার কাটখোট্রা জব।ব দিলে, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন আর কাউণ্ট বেজজ্ববোভ।' 'প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া ঠিকই ধরেছিলেন তো' — সিণ্ডিতে উঠতে উঠতে ভাবলেন স্থেপান আর্কাদিচ; 'আশ্চর্য'! তবে ওঁর নেকনজরে থাকা ভালো। অগাধ ওঁর প্রভাব। উনি যদি পমোস্কিকে দ্বটো কথা বলেন, তাহলেই সব পাকা।'

আঙিনায় তখনো বেশ আলো ছিল, কিন্তু বাতি জ্বলছিল কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর্দা নামানো ছোট ড্রায়ং-রুমটায়।

বাতির নিচে গোল টেবিলটার কাছে বসে কাউন্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলেন মৃদ্ফবরে। ড্রায়ংর্মের অন্য প্রান্তে বে'টে রোগা একটি লোক দেয়ালের পোর্ট্রেটগ্লো দেখছিলেন দাঁড়িয়ে। পাছা তাঁর মেয়েদের মতো, পা হাঁটুর কাছে চুকে যাওয়া, দেখতে স্প্র্য্, খ্বই বিবর্ণ, স্কার জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে ফ্রক-কোটের কলারের ওপর। গৃহকর্তা আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করার পর স্তেপান আর্কাদিচের দ্রিট আপনা থেকেই আবার পড়ল অপরিচিত লোকটির ওপর।

'ম'সিয়ে লাঁদো!' যে কোমলতা আর সন্তর্পণতা নিয়ে কাউণ্টেস তাঁকে ডাকলেন তাতে চমক লাগল অব্লোন্স্কির। দ্ব'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

লাঁদো তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে কাছে এলেন, হেসে স্তেপান আর্কাদিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে নিজের ঘর্মাক্ত, অনড় হাত রেখেই তংক্ষণাং ফিরে গেলেন পোর্টেট দেখতে। কাউন্টেস আর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অর্থময় দ্বিটতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'বিশেষ করে আজ আপনার দেখা পেয়ে আমি অতান্ত আনন্দিত' — কার্রোননের পাশে তাঁর আসনটা দেখিয়ে স্থেপান আর্কাদিচকে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

ফরাসিটির দিকে আর তৎক্ষণাৎ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে মৃদ্ফবরে তিনি বললেন, 'আমি ওঁকে লাঁদো বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজজ্ববোভ, যা আপনি জানেন নিশ্চয়। শুখু এই খেতাব উনি ভালোবাসেন না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, শ্রেনছি কাউপ্টেস বেজজ্ববোভাকে উনি একেবারে সারিয়ে দিয়েছেন।'

'আজ আমার এখানে এসেছিলেন তিনি, এমন কর্ণ লাগছিল!'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউন্টেস, 'এটা গুর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচন্ড একটা আঘাত!'

'নি•িচতই উনি যাচ্ছেন?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, যাচ্ছেন প্যারিসে। কাল উনি কণ্ঠস্বর শ্ননেছেন' — স্তেপান আর্কাদিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'আহ্ কণ্ঠদ্বর!' কথাটার প্রনরাবৃত্তি করলেন অব্লোন্ দ্কি, অন্তব করলেন ষে এই মহলটায় অসাধারণ কিছ্ব একটা ঘটছে, অথবা ঘটার কথা, তার চাবি নেই তাঁর হাতে, এখানে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে।

নামল এক মিনিটের নীরবতা, তারপর কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা যেন কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গে যাবার জন্য মিহি হেসে অব্লোন্স্কিকে বললেন:

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি, আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল। Les amis de nos amis sont nos amis.\* তবে বন্ধন্ হতে হলে অপরের মন কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা দরকার। কিন্তু আমার আশংকা আছে যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বেলায় আপনি সেটা করছেন না। আপনি বৃশ্বতে পারছেন কী বলতে চাইছি' — তাঁর অপ্র্ব ভাবালা, চোখ তুলে বললেন তিনি।

'অংশত, কাউণ্টেস, আমি বৃঝি যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থাটা...' ব্যাপারটা কী ভালো না বৃঝে, স্বতরাং ভাসা ভাসা উক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়ে বললেন অব্লোন্স্ক।

'পরিবর্তনটা বাইরের অবস্থার নর' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠে চলে যাচ্ছিলেন লাদোর কাছে, সপ্রেম দ্ভিতৈ তাঁকে অন্সরণ করে কড়া করে বললেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'অন্তর ওঁর বদলে গেছে, নতুন অন্তর পেরেছেন তিনি, আর আমার আশংকা ওঁর মধ্যে এই যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা নিয়ে আপনি পরের ভাবেন নি।'

'মানে, আমি সাধারণভাবে এই বদলটা কল্পনা করতে পারি। আমরা বরাবরই বন্ধ্ব ছিলাম আর এখন…' কোমল দৃষ্টিতে কাউপ্টেসের দৃষ্টির প্রত্যুক্তর দিয়ে স্ত্রেপান আর্কাদিচ ভাবতে লাগলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দৃই মন্দ্রীরু

আমাদের বন্ধর বন্ধরা আমাদের বন্ধ (ফরাসি)।

মধ্যে কার কাছে ওঁর হয়ে দ্বটো কথা বলতে অন্বরোধ করবেন সেটা জানা যায় কিভাবে।

'ওঁর মধ্যে যে পরিবর্তনিটা ঘটেছে, তাতে নিকটতমদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ক্ষীণ হতে পারে না; বরং এ পরিবর্তনিটায় সে ভালোবাসা বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি ব্রুতে পারছেন না আমায়। চা খাবেন না?' ট্রে'তে করে চা নিয়ে আসছিল যে চাপরাশিটি তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'পরুরোটা নয়, কাউপ্টেস। বলাই বাহরুল্য ওঁর দর্ভাগ্য...'

'হাাঁ, ওঁর দর্যথ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিমান্তায় এক স্ব্থ, যথন হৃদয় হয়ে উঠেছে নতুন, ভরে উঠেছে সেই স্ব্থে' — প্রেমাতুর দ্ভিতৈ স্তেপান আর্কাদিচের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

'মনে হচ্ছে দ্'জনের কাছেই স্পারিশ করতে অন্রোধ করা সম্ভব' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বললেন, 'নিশ্চয় কাউণ্টেস, তবে এই পরিবর্তনগঢ়লো এতই গহন ব্যক্তিগত যে অতি ঘনিষ্ঠেরাও তা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে না।'

'বরং উলটো! আমাদের তা নিয়ে কথা বলে সাহাষ্য করতে হবে পরস্পরকে।'

'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যয়ের খ্বই পার্থক্য থাকে তো, তা ছাডা...' কোমল হাসি হেসে বললেন অব লোন স্কি।

'পবিত্র সভ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে না।'

'হাাঁ, সে তো বটেই. কিন্তু...' বিব্রত হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে ব্যাপারটা ধর্ম নিয়ে।

আমার মনে হয় এখানি উনি ঘামিয়ে পড়বেন' -- লিদিয়া ইভানোভনার কাছে এসে অর্থপূর্ণে অর্থস্বরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে দেখলেন। জানলার কাছে বসে লাঁদো আরাম-কেদারার হাতলে দ্ব'হাত রেখে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ওঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে লক্ষ করে, মাথা তুলে শিশ্বর মতো সরল হাসি হাসলেন তিনি।

'ওঁর দিকে নজর দেবেন না' — লঘ্ম ডঙ্গিতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা; 'আমি লক্ষ্ক করেছি...' কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময়

চাপরাশি ঘরে ঢুকল চিঠি নিয়ে। লিদিয়া ইভানোভনা দ্রত চিঠিটা পড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় জবাব লিখে দিয়ে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'আমি লক্ষ করেছি' — যে কথাটা শ্রু করেছিলেন তা বলে চললেন, 'মঙ্গের লোকেরা, বিশেষত প্রুষেরা ধর্মের ব্যাপারে একাস্ত উদাসীন।'

'না, না, কাউপ্টেস, আমার মনে হয়, অতি নিষ্ঠাবান বলে মক্ষোর লোকেদের নাম-ডাকই তো আছে' –- জবাব দিলেন স্থেপান আর্কাদিচ।

তবে আমি যতটা ব্রেছে আপনি দৃঃথের বিষয় উদাসীনদের দলে'— ক্লান্ত হাসিতে তাঁকে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'উদাসীন হয়ে আবার থাকা যায় নাকি!' লিদিয়া ইভানোভনা বললেন।
'এ ব্যাপারে আমি ঠিক উদাসীন নই, তবে প্রতীক্ষমাণ' -- সবচেয়ে
মোলায়েম হাসি হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমার মনে হয় না যে
এই সব প্রশ্ন নিয়ে বাস্ত হবার সময় এসেছে আমার।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

'সময় হয়েছে কিনা সেটা জানা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়' -কড়া করে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'তৈরি কি তৈরি নই.
সে চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। ঐশীশক্তি মানুষের বিচার-বৃদ্ধি
মেনে চলে না: যারা খুব সচেষ্ট, মাঝে মাঝে তা কুপা করে না তাদের,
আবার মাঝে মাঝে তার আবিভাবি হয় সেই লোকের অন্তরে যে মোটেই তৈরি
ছিল না।'

'না, মনে হচ্ছে এখনো হয় নি' — বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, এই সময়টা তিনি লক্ষ করছিলেন ফরাসিটির ভাবভঙ্গি।

লাঁদো উঠে এলেন তাঁদের কাছে।

'আপনাদের কথা আমার শোনায় আপত্তি করছেন না তো?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

'শন্নন বৈকি, আমি আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি' — সল্লেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'বসনে আমাদের সঙ্গে।'

'শাধ্য জ্যোতি থেকে যাতে বঞ্চিত না হই তার জন্যে চোথ খালে রাখা দরকার' — তাঁর আগের কথার খেই ধরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আমাদের প্রাণের মধ্যে তিনি যে আছেন সেটা অন্ভব করে কী যে স্থ পাই তা যদি জানতেন!' অতীন্দ্রিয় হাসি হেসে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'কিন্তু লোকের তো মনে হতে পারে যে অত উচ্চতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। ধর্মীয় উচ্চতা মেনে নিয়ে তিনি যে হদয়ের সঙ্গে কপটতা করছেন সেটা টের পেলেও প্যোস্কিক যিনি একটি কথা বললেই বাঞ্ছিত পদটা তিনি পেতে পারেন, তাঁর কাছে নিজের মৃক্ত চিন্তা কবৃল করার সাহস পেলেন না তিনি।

'তার মানে, বলতে চান যে নিজের পাপ সে লোককে বাধা দিছে?' বললেন লিদিয়া ইভানোভনা, 'কিন্তু সেটা একটা মিথ্যে ধারণা। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পাপ নেই, পাপ ক্ষমা পেয়ে গেছে, মাপ করবেন' — আরেকটা চিঠি নিয়ে চাপরাশিকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন। সেটা পড়ে লিখিত নয়, মৌখিক জবাব দিলেন: 'বলে দাও কাল গ্র্যাণ্ড প্রিন্সেসের ওখানে। — বিশ্বাসীদের পাপ থাকে না' — আগের কথার জের টেনে বললেন তিনি।

'কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস নিষ্প্রাণ' — প্রশ্নোন্তর বচনাম্ত থেকে এই কথাটা সমরণ করে, এখন শা্ধ্য হাসি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বললেন স্ত্রেপান আর্কাদিচ।

'এঃই, আবার সেই সেন্ট জেম্সের বাণী থেকে উদ্ধৃতি' — কিছুটা ভংশনার স্বরে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং চাইলেন লিদিয়া ইভানোভনার দিকে; বোঝা গেল যেন ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর। আলোচনা করেছেন একাধিক বার। 'কত ক্ষতিই যে করেছে এই জায়গাটার ভূল ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যাটার মতো বিশ্বাস থেকে লোককে আর কিছু সরিয়ে দেয় না। 'আমি কাজ করছি না, অতএব আমি বিশ্বাসহীন' কোথাও এ কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে বিপরীতটাই।'

'ঈশ্বরের জন্যে খাটা, খেটে উপবাস দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ' — বিষাক্ত ঘেন্নায় বললেন কাউপ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আমাদের সাধ্সস্তদের এ এক বিটকেলে চিস্তা... তদ্পরি এটা যখন কোথাও বলা নেই। ব্যাপারটা অনেক সহজ-সরল' — উৎসাহ দানের যে হাসিতে তিনি দরবারের নতুন আবহাওয়ায় অপ্রতিভ তর্ণী রাজ্ঞী-সহচরীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই হাসি নিয়ে তিনি অব্লোন্স্কির দিকে চাইলেন।

'আমাদের ত্রাণ করেন খিক্রট, আমাদের জন্যে যিনি যদ্রণা ভূগেছেন।

আমাদের ত্রাণ করে বিশ্বাস' — দ্বিউপাতে উৎসাহ দিয়ে কাউন্টেসের কথাকে সমর্থন করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'আপনি ইংরেজি বোঝেন?' জিগ্যেস করলেন লিদিয়া ইভানোভনা এবং সদর্থক উত্তর পেয়ে তাকে বই খংজতে লাগলেন।

'ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, 'নিরাপদ ও স্থুখী' নাকি 'পক্ষতলে'?' কারেনিনের দিকে সপ্রশন দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন। তারপর বইটা বার করে ফের আসনে বসলেন, খুললেন বইটা: 'খ্বই সংক্ষিপ্ত। কী করে বিশ্বাস লাভ করা যায়, সে পথের বর্ণনা আছে, আর তখন যে স্থুখ পার্থিবের উধের্ব তাতে চিন্ত ভরে ওঠে। বিশ্বাসপ্রাণ লোক অস্থুখী হতে পারে না, কেননা তখন সে আর একা নয়। এই দেখুন।' পড়ে শোনাবার উপক্রম করতেই ফের চাপরাশি এল। 'বরোজ্দিনা? বলে দাও কাল দ্'টোর সময়। — হাাঁ' — বইয়ের পাতায় আঙ্বল রেখে অপর্কুপ ভাবাল্ব চোখে সামনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই দেখুন, সত্যিকারের বিশ্বাস কাজ করে কিভাবে। সানিনা মারিকে চেনেন তো? ওর দ্ভাগোর কথা শ্বনেছেন? একমাত্ত সন্থানকে সে হারায়। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কী হল? বিশ্বাস সে পেল। এখন নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সম্বাকে। এমনি স্থুখই দেয় বিশ্বাস!'

'হাাঁ, এটা খ্বই...' স্তেপান আর্কাদিচ খ্রিশ হয়ে বললেন, কারণ এইবার পড়া শ্বর্ হবে এবং তাঁর খানিকটা স্যোগ হবে সন্বিত ফিরে পাবার। 'না, দেখা যাচ্ছে আজ কোনো অন্যোধ না করাই ভালো' — ভাবলেন তিনি, 'বেকুবি কিছ্ব না করে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়তে পারলেই হল।'

'আপনার বোধ হয় বেজার লাগবে' — লাঁদোকে বললেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা, 'আপনি তো ইংরেজি জানেন না, তবে জিনিসটা খ্ব ছোটো।'

'ও, আমি ব্ৰুবতে পারব' -- ঐ একই হাসি নিয়ে কথাটা বলে চোখ মুদলেন লাঁদো।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর লিদিয়া ইভানোভনা অর্থপর্ণ দ্বিউতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন এবং শ্রু হল পড়া। তাঁর কাছে নতুন, অধ্বৃত যেসব কথা তিনি শ্নলেন, তাতে একেবারে হতভদ্ব হয়ে গিয়েছিলেন শ্রেপান আর্কাদিচ। পিটার্সব্দাঁ জীবনের বৈচিন্তা সাধারণত তাঁকে চাঙ্গা ক'রে মন্কোর অচলতা থেকে টেনে তুলত; তবে এ বৈচিন্তা তিনি ব্রুতেন আর ভালোবাসতেন চেনাপরিচিত ও ঘনিষ্ঠাদের মহলে। কিন্তু এই অনান্ধীয় পরিমন্ডলে তিনি হতভদ্ব, স্তান্তিত হয়ে যান, কিছ্নই তিনি ব্রেথ উঠতে পারছিলেন না। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পঠন শ্নতে শ্নতে আর নিজের ওপর লাঁদোর স্কুদর, সরল নাকি ধ্র্ত দ্র্ণিট (নিজেই তিনি জানতেন না ঠিক কী) অনুভ্ব করে স্তেপান আর্কাদিচের মাথার মধ্যে কেমন একটা ভার বোধ হতে থাকল।

হরেকরকম চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল তাঁর মাথার মধ্যে। 'মারি সানিনা আহ্মাদিত যে তার শিশ্সস্তান মারা গেছে... এখন একটু ধ্মপান করলে হত... ত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্বাস, কিন্তু কী করে তা পাওয়া যায়, সাধ্সন্তেরা জানে না, জানেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা... কিন্তু আমার মাথা এত ভার-ভার লাগছে কেন? কনিয়াক থেকে, নাকি এ সব অতি উদ্ভট বলে? তাহলেও মনে হয় এতক্ষণ পর্যস্ত আমি অশোভন কিছু করি নি। কিন্তু তবুও তাঁকে অনুরোধ করা আর চলে না চাকরির জন্যে। শনেছি ওরা লোককে বাধ্য করে প্রার্থনা করতে। আমাকেও আবার বাধ্য না করে। সেটা হবে বড়ো বেশি নিবৃদ্ধিতা। কী ছাইভঙ্গ পড়ছে. কিন্ত উচ্চারণ করছে ভালো। লাঁদো — বেজজ,বোভ। কিন্ত বেজজ,বোভ কেন?' হঠাৎ স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করলেন যে তাঁর নিচের চোয়াল অবাধ্য হয়ে ঝলে পডছে হাই তোলায। হাইটা তিনি চাপা দিলেন তাঁর গালপাটা ঠিক ক'রে। গা-ঝাডা দিলেন তিনি। কিন্তু এর পরে তিনি টের পেলেন যে ইতিমধ্যেই ঘ্রমিয়ে পড়েছেন, নাক ডাকার উপক্রম হচ্ছে। 'উনি ঘুমোচ্ছেন' — কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গলা শুনতে পাওয়া মাত্র *फ़िर*ा छेठेत्वन जिनि।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ জেগে উঠলেন আতংকে, তিনি দোষী, দোষ ধরা পড়েছে এমন একটা অস্বস্থিতে। কিন্তু 'উনি ঘ্নমাচ্ছেন' কথাটা যে তাঁর সম্পর্কে নয়, লাঁদো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা দেখতে পেয়ে তক্ষ্বনি শাস্ত হয়ে এলেন তিনি। ফরাসিটিও ঘ্রমিয়ে পড়েছেন স্ত্রোপান আর্কাদিটের মতো। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ ভেবেছিলেন তাঁর ঘ্রুমে ওঁরা অপমানিত বোধ করবেন (তবে সবই এমন অন্তুত ঠেকছিল যে এটা তিনি ভাবেন নি), ওদিকে লাঁদোর ঘ্রম ওঁদের, বিশেষ করে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে অসাধারণ খুনি করে দিলে।

'Mon ami'\* — শব্দ না করে তাঁর সিল্ক গাউনের ভাঁজ সঙপ'ণে ঠিক করতে করতে লিদিয়া ইভানোভনা কারেনিনকে তাঁর অভ্যন্ত সম্ভাষণ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উত্তেজনাবশে ভূলে গিয়ে ডাকলেন 'mon ami' বলে, 'donnez lui la main. Vous voyez?\*\* শ্শ্।' চাপরাশিকে তুকতে দেখে তাকে সাবধান করে দিলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হবে না।'

আরাম-কেদারার পিঠে মাথা হেলিয়ে ফরাসিটি ঘ্মোচ্ছিলেন অথবা ঘ্মের ভান করছিলেন, হাঁটুর ওপরে রাখা ঘর্মাক্ত হাতের ক্ষীণ নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল কী যেন ধরতে চাইছেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ উঠলেন, ভেবেছিলেন উঠবেন সাবধানে, তাহলেও হোঁচট খেলেন টেবিলে। ফরাসিটির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। স্তেপান আর্কাদিচও ঘ্মিয়ে থাকলে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য উঠলেন, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগলেন কখনো একজনকে কখনো অন্যজনকে। না, সবই দেখছেন জাগ্রত অবস্থায়, টের পেলেন মাথার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।

চোখ না মেলে ফরাসিটি বললেন, 'যে এসেছে সবার শেষে, যে কিছ্ চাইবে ভাবছে সে চলে যাক! চলে যাক!'

'মাপ করবেন, কিন্তু দেখছেন তো... আসন্ত্রন দশটা নাগাদ, আরো ভালো হয় কাল।'

'চলে যাক!' অসহিষ্ট্ হয়ে প্নরাব্তি করলেন ফরাসিটি।
'এটা আমার সম্পর্কে', তাই না?'

সমর্থনস্কে জবাব পেয়ে লিদিয়া ইভানোভনার কাছে কী চাইবেন ভাবছিলেন ভুলে গিয়ে, বোনের ব্যাপারটাও বিস্মৃত হয়ে, শুধু যথাসম্বর এখান থেকে কেটে পড়ার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ পা টিপে টিপে বেরুলেন, তারপর যেন সংক্রামিত একটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছেন

<sup>•</sup> বন্ধবর (ফরাসি)।

<sup>\*\*</sup> হাত বাড়িয়ে দিন ওঁর দিকে। দেখছেন না? (ফরাসি।)

এমনভাবে ছনুটে গেলেন রাস্তায়। নিজেকে তাড়াতাড়ি স্কৃষ্পির করে তোলার জন্য অনেকখন ধরে কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন রসিকতা করে।

ফরাসি থিয়েটারে শেষ অংকে পেণছে, তারপর তাতার সরাইয়ে শ্যাম্পেন থেয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যেন খানিকটা হাঁপ ছাড়লেন তাঁর নিজের বাতাসে। তাহলেও এ সন্ধ্যাটায় তিনি স্বাভাবিক হতে পার্রছিলেন না।

পিটার্সবিংগে তিনি উঠেছিলেন পিওত্র অব্ধুলান্ স্কির ওখানে, সেখানে ফিরে তিনি বেট্সির চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন, যে আলাপটা শ্র্ব হয়েছিল সেটা শেষ করতে তিনি ভারি ইচ্ছ্কে, স্তেপান আর্কাদিচ যেন কাল আসেন। চিঠিটা পড়ে ম্থ কোঁচকাতে না কোঁচকাতেই নিচে থেকে কানে এল বোঝা নিয়ে ওঠা লোকেদের ভারী পদশব্দ।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ দেখতে বেরলেন। বোঝাটা — জোয়ান হয়ে ওঠা পিওত্র অব্লোন্দিকর। এতই তিনি মাতাল যে সিণ্ড় দিয়ে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু স্ত্রেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি লোকেদের হ্নুকুম করলেন তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং তাঁকে ধরে গেলেন তাঁর ঘরে। ঘরে গিয়ে সন্ধোটা কেমন কাটালেন, সে গলপ শ্রু করেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

স্ত্রেপান আর্কাদিচ ছিলেন মনমরা, যা তিনি হন কদাচিৎ, ঘ্নাতে পারলেন না অনেকখন। যা কিছ্ই তাঁর মনে পড়ছিল, সবই জঘন্য লাগছিল, কিন্তু সবার চেয়ে জঘন্য কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে সন্ধেটা কাটানোর স্মৃতি, যেন সেটা একটা লম্জাকর ব্যাপার।

পরের দিন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে তিনি পেলেন আমার বিবাহবিচ্ছেদে চ্ড়ান্ত প্রত্যাখ্যান এবং ব্রুকলেন, কাল তাঁর সত্যিকার অথবা ভান করা ঘুমে ফরাসিটা যা বলেছেন সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে।

# n es n

পারিবারিক জীবনে কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হলে প্রয়োজন স্বামী-দ্বীর মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল, নয় প্রেমময় মিল। স্বামী-দ্বীর মধ্যে সম্পর্কটা যখন এর কোনোটাই নয়, রয়েছে তা একটা অনিদিন্টি অবস্থায়, তখন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যায় না। কোনো কোনো পরিবার যে দ্ব'জনের কাছেই অসহ্য একটা জায়গায় দিন কাটিয়ে যায় বছরের পর বছর, তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে প্রুরো মিল বা অমিল নেই।

স্থ যখন আর বসন্ত নয়, গ্রীষ্মকালের মতো কিরণ দিচ্ছে, ব্লভারের সব গাছ অনেকদিন আগেই যখন পাতায় ঢাকা আর পাতাগ্রলো ধ্লিধ্সর, তখন এই উত্তাপ আর ধ্লোয় দ্রন্দিক আর আল্লার কাছে মদ্কো জীবন হয়ে উঠোছল অসহা; কিন্তু তাঁরা ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে গোলেন না, যা অনেক আগেই স্থির হয়ে ছিল, বিরক্তিকর মদ্কোতেই থাকতে লাগলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে মিল ছিল না ইদানীং।

যে জনালাটা তাঁদের তফাং করে দিচ্ছিল, বাইরের কোনো কারণ ছিল না তার, বোঝাবনুঝির সমস্ত চেন্টায় তা দরে না হয়ে বেড়েই উঠছিল। এটা ছিল আভ্যন্তরীণ জনালা, আমার পক্ষে তার কারণ দ্রন্দিকর প্রেমে ভাটা, দ্রন্দিকর পক্ষে — উনি যে নিজেকে একটা দ্বঃসহ অবস্থায় ফেলেছেন, আমা যে সেটাকে সহনীয় না করে বরং আরো দ্বঃসহ করে তুলছেন তার জন্য অনুশোচনা। দ্ব'জনের কেউ তাঁদের জনালার কারণ বলেন নি, কিন্তু দ্ব'জনেই মনে করতেন যে অন্যায় করছে অপরে এবং ছ্বতো পেলেই চেন্টা করতেন পরস্পরের কাছে তা প্রমাণ করার।

আন্না মনে করতেন, দ্রন্স্কি তাঁর আচার-অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, তাঁর চিন্ত ও দেহের গঠন, সব নিয়ে উদ্দিষ্ট কেবল একটা জিনিসের জন্য — নারীর প্রতি প্রেম, আর এই যে প্রেম কেবল তাঁর প্রতিই উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি বােধ করতেন, সেটা হ্রাস পাচ্ছিল; স্ত্তরাং, তাঁর যাক্তি অনুসারে এই প্রেমের একাংশ তিনি নিশ্চয় সরিয়ে দিচ্ছেন এক বা একাধিক অন্য নারীতে — এবং ঈর্ষা হত তাঁর। ঈর্ষা হত কোনো একজন নারী উপলক্ষে নয়, দ্রন্স্কির প্রেম কমে যাচ্ছে বলে। ঈর্ষার উপলক্ষ না থাকায় সেটা তিনি খাজতেন। সামান্য একটু আঁচ পেলেই তাঁর ঈর্ষা সরে যেত একজন থেকে অনাজনে। কখনো তাঁর ঈর্ষা হত সেই সব বিশ্রী নারীদের জন্য, নিজের অবিবাহিত অবস্থার দর্ন দ্রন্দিক অমন সহজে যাদের সঙ্গে মিলন সম্পর্কে যেতে পারতেন; কখনো ঈর্ষা করতেন উচ্চ সমাজের নারীদের, যাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি; কখনো ঈর্ষা হত কল্পিত এক বালিকাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দ্রন্স্কি যাকে বিয়ে করতে চান। এই শেষ ঈর্ষাটা বেশি যক্ষণা দিত তাঁকে, বিশেষ করে এই জন্য যে

মনখোলা একটা মৃহ্তে দ্রন্স্কি নিজেই অসাবধানে বলে ফেলেছিলেন যে মা তাঁকে এতই কম বোঝেন যে প্রিন্সেস সরোকিনাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন।

আর ঈর্যাবশে দ্রন্দিকর ওপর রাগ হত আমার এবং স্বকিছ্বতে সেরাগের অজ্বহাত খ্রুজতেন তিনি। আমার সমস্তই যে দ্বঃসহ, তার স্বকিছ্বর জন্য তিনি দায়ী করতেন দ্রন্দিককে। প্রতীক্ষার যে যল্যাকর পরিস্থিতিতে তিনি আকাশ-মাটির মাঝখানে ভাসমান জীবন কাটাচ্ছেন মন্কোর, আলেক্সেই আলেক্সাল্রভিচের দীর্যস্তিতা আর সিদ্ধান্তে অক্ষমতা, তাঁর নিঃসঙ্গতা — স্বকিছ্বর দায় তিনি চাপাতেন দ্রন্দিকর ওপর। যদি তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, তাহলে ব্রুতেন তাঁর অবস্থার অসহ্যতা এবং এ থেকে উদ্ধার করতেন তাঁকে। আমা যে গ্রামে নয়, মন্কোয় রয়েছেন, সে তো ওরই দোষ। গ্রামে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারেন না তিনি, যেটা আমা চাইছিলেন। উচ্চ সমাজ তাঁর আবশ্যক, তাই আমাকে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তিনি রেখেছেন, যার দ্বঃসহতা তিনি ব্রুতে চান না। ছেলের সঙ্গে তাঁর চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সেটাও ওরই দোষ।

মমতার যে বিরল মৃহত্তগন্লো দেখা দিত তাঁদের মধ্যে, তাতেও শান্তি পেতেন না আল্লা; দ্রন্স্কির মমতায় আলা এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রশান্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছায়া যা আগে ছিল না, এতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

তখন গোধ্লি। আন্না একা, দ্রন্দিক গিয়েছিলেন অবিবাহিতদের ডিনারে, সেখান থেকে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় তাঁর স্টাডিতে (রাস্তার গোলমাল যেখানে শোনা যায় সবচেয়ে কম) আগে-পিছে পায়চারি করতে করতে আন্না ভাবছিলেন গতকালের ঝগড়াটার খর্টিনাটি কথা। কলহের সমস্ত অপমানকর উক্তিগ্রেলা থেকে তাদের উপলক্ষে ফিরে আন্না শেষ পর্যন্ত কথাবার্তার শ্রন্টায় পেণছিলেন। বহ্কণ তাঁর বিশ্বাস হল না যে কলহ শ্রন্ হতে পারে এমন নিরীহ, কারো মনে ঘা না-দেওয়া কথাবার্তা থেকে। অথচ আসলে হয়েছিল তাই-ই। শ্রন্ হয়েছিল এই থেকে যে দ্রন্দিক হাসাহাসি করছিলেন নারী জিমন্যাসিয়াম নিয়ে, তাঁর মতে ওগর্লো নিজ্পয়োজন, আর আন্না তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সাধারণভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অশ্রন্ধা ছিল দ্রন্দিকর, বললেন যে হান্না নামে যে ইংরেজ

বালিকাটিকে আল্লা নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, পদার্থবিদারে জ্ঞান তার দরকার নেই।

এতে চটে ওঠেন আল্লা। নিজের কাজের ওপর একটা অবজ্ঞা এতে দেখতে পেলেন তিনি। এবং ভেবেচিন্তে এমন একটা কথা তিনি বলেন যাতে তাঁর দেওয়া আঘাতটার শোধ দেওয়া যায়।

'এমন আশা করি না যে আপনি আমাকে, আমার অন্ভূতিকে ব্রুবেন যে ভালোবাসে সে যেভাবে ব্রুতে পারে, তবে সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু আশা করেছিলাম' — বলেছিলেন আমা।

এবং বাস্তবিকই বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠেন দ্রন্দিক, কী একটা অপ্রীতিকর কথা বলেন তিনি। আন্নার মনে পড়ল না তিনি নিজে কী জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময় স্পণ্টতই তাঁর মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছাতেই বলেন:

'ও মেয়েটির প্রতি আপনার যা টান তাতে আমার উৎসাহ নেই তা সতিা, কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওটা অস্বাভাবিক!'

দ্বর্শহ জীবনকে সইবার জন্য অত কন্টে আন্না যে জগংটাকে গড়ে তুর্লোছলেন তাকে চুরমার করে দেবার এই নিষ্ঠুরতা, তাঁকে কপট, অস্বাভাবিক বলার এই অন্যায়টায় আন্না ফেটে পড়েন।

'খ্বই দ্বংখের কথা যে কেবল স্থ্ল আর বৈষয়িক বদপারগন্লোই আপনার কাছে বোধগম্য আর স্বাভাবিক' — এই বলে আল্লা বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

গত সন্ধ্যায় দ্রন্দিক যখন আসেন আন্নার কাছে, কলহটার কথা তাঁরা তোলেন না, কিন্তু দ, জনেই টের পাচ্ছিলেন যে ঝগড়াটা চাপা পড়েছে মাত্র, চুকে যায় নি।

আজ সারা দিন দ্রন্দিক বাড়ি ছিলেন না, আন্নার এত একলা-একলা লাগছিল, দ্রন্দিকর সঙ্গে ঝগড়াটায় এত ভার বোধ হচ্ছিল যে সর্বাকছ্ব ভূলে যেতে, ক্ষমা করতে, ওঁর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চাইছিলেন তিনি, চাইছিলেন নিজেকে দোষী করে দ্রন্দিককে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে।

'আমার নিজেরই দোষ। আমি খিটখিটে, অসম্ভব ঈর্ষাপরায়ণ। ওর সঙ্গে মিটিয়ে নেব, চলে যাব গ্রামে, সেখানে শান্তিতে থাকব আমি' — মনে মনে বললেন তিনি। 'অস্বাভাবিক' — হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর, যা কথায় ততটা অপমানকর নয়, যতটা তাঁকে ব্যথা দেবার সংকলেপ।

'জানি কী বলতে চেয়েছিল ও; বলতে চেয়েছিল নিজের মেয়েটিকে ভালো না বেসে পরের শিশ্বকে ভালোবাসা অস্বাভাবিক। শিশ্বদের ভালোবাসা, যে সেরিওজাকে আমি ওর জন্যে ত্যাগ করেছি তাকে আমার ভালোবাসার কী বোঝে সে? না, এ শ্বধ্ব আমাকে ব্যথা দেওয়ার অভিসন্ধি! না, অন্য নারীকে সে ভালোবাসে, তা ছাড়া হতে পারে না!'

আর নিজেকে শাস্ত করতে গিয়ে তিনি বহুবার অতিক্রান্ত চক্র আবার পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আগের সেই তিতিবিরক্তিতে; তা দেখে নিজেকেই ভয় পেয়ে যান তিনি। 'সত্যিই কি হবার নয়? দোষ মেনে নিতে সত্যিই কি আমি অক্ষম?' মনে মনে বলে তিনি আবার শ্রু করলেন গোড়া থেকে; 'ও সং, ন্যায়নিষ্ঠ, আমায় ও ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি ওকে, দিন কয়েকের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিসের আর দরকার থাকল? দরকার শাস্তি, আস্থা, দোষ মেনে নেব। এবার ও এলে বলব যে আমার দোষ, যদিও দোষ আমার নয়, তারপর চলে যাব।'

এবং আরো ভাবনা যাতে থামে, মনের জনলন্নি যাতে চাপা পড়ে, তার জন্য ঘণ্টি ব্যাজিয়ে দাসীদের ডেকে ট্রাঙ্কগন্লো এনে গ্রামে যাবার জন্য প্যাক কবতে বললেন।

দ্রন দিক এলেন দশটার সময়।

## n 28 n

'কী, জমেছিল তো?' দোষী-দোষী বশীভূত ভাব নিয়ে আল্লা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

'যেমন সচরাচর' — এই বলে আন্নার দিকে একবার চাইতেই ব্রুঝলেন যে আন্নার মেজাজ অতি প্রসন্ন। এই মেজাজ-বদলে তিনি অভ্যস্তই, আজ তাতে তাঁর খুবই আনন্দ হল, তাই নিজেও অতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এ কী দেখছি! হাাঁ, এটা ভালো!' হলঘরে ট্রাঙ্কগন্লোকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'হাাঁ চলে যাওয়াই দরকার। আজ আমি গাড়ি করে বেড়াতে

বেরিয়েছিলাম, এত ভালো লাগছিল যে গ্রামের জন্যে মন কেমন করে উঠল। এখানে তোমার তো আটকে থাকার কিছু নেই?'

'শর্ধর ওইটেই আমার বাসনা। পোশাক বদলে এক্ষর্নি আসছি, কথাবার্তা কইব। চা দিতে বলো।'

দ্রন্দিক গেলেন তাঁর স্টাডিতে।

শিশ্ব যখন দ্বভূমি থামায় তখন লোকে তাকে যা বলে, সেভাবে 'হাাঁ, এটা ভালো' বলার মধ্যে অপমানকর কিছ্ব একটা ছিল; আরো বেশি অপমানকর ছিল আলার দোষী-দোষী আর ওঁর আর্থানিশ্চিত ভাবের মধ্যে বৈপরীত্য। আলা টের পেলেন তাঁর মধ্যে সংগ্রামের একটা ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; কিন্তু নিজের ওপর জাের খাটিয়ে আলা সেটা দমন করলেন, দ্রন্শিকর সামনে রইলেন একইরকম হাসিখর্শি।

দ্রন্দিক যখন তাঁর কাছে এলেন, তাঁকে তিনি বললেন অংশত আগে থেকে তৈরি করা কথার প্রনরাবৃত্তি করে, দিনটা তাঁর কেমন কেটেছে, কী তাঁর পরিকল্পনা গ্রামে চলে যাবার।

'জানো, প্রায় প্রেরণা এসে গেছে আমার। বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে কী দরকার এখানে অপেক্ষা করার? গ্রামেও তো পারে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আশা করতে চাই না আমি, বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছ্ম শ্বনতে চাই না। ঠিক করে ফেলেছি ওটায় আর কিছ্ম এসে যাবে না আমার জীবনে। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই !' আন্নার উত্তোজিত মুখের দিকে অস্বস্থিভরে তাকিয়ে বললেন দ্রন্স্কি।

'ভোমর। কী করলে ওখানে? কে কে ছিল?' একটু চুপ করে থেকে শুধালেন আন্না।

অতিথিদের নাম করলেন দ্রন্দিক।

'ডিনার ছিল চমংকার, বাইচ-টাইচ দৌড়, সবই বেশ ভলো, কিন্তু মন্ফেনায় একটা-না-একটা ridicule\* ছাড়া কিছ্ম ঘটে না। উদিত হলেন কে এক মহিলা, স্মুইডিশ রানির সম্ভরণ শিক্ষিকা, দেখালেন তাঁর বিদ্যে।'

'সেকি? সাঁতরাল?' ভুর কু'চকে জিগ্যেস করলেন আমা।

হাস্যকর ব্যাপার (ফরাসি)।

'কী একটা লাল costume de natation,\* ব্র্বিড়, বদখত চেহারা। তাহলে কবে যাচ্ছি?'

'কী যে পাগলামি! সাঁতরায় অসাধারণ কিছ্ন?' প্রশেনর জবাব না দিয়ে জিগোস করলেন আহা।

'মোটেই অসাধারণ নয়। আমি বলব সাংঘাতিক হাঁদামি। তাহলে কবে যাবে ভাবছ?'

আন্না মাথা ঝাঁকালেন, যেন বিছছিরি ভাবনাটা তাড়াতে চান।
কবে যাচ্ছি? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কাল গ্রাছিয়ে ওঠা
যাবে না, পরশ্ব।

'বেশ... না, সম্ভব হবে না। পরশ্ব রবিবার, মায়ের কাছে যেতে হবে'—
দ্রন্দিক বললেন অস্বস্থিভরে, কেননা মায়ের নাম করা মাত্র তিনি অন্ভব
করলেন তাঁর ওপর স্থির সন্দিদ্ধ দৃণ্টি নিবদ্ধ। তাঁর অস্বস্থিতে পৃণ্ট হল
আন্নার সন্দেহ। লাল হয়ে উঠে তিনি সরে গেলেন ওঁর কাছ থেকে। এখন
আর স্বইডিশ রানির সম্ভরণ শিক্ষিকা নয়, মনে তাঁর ভেসে উঠল প্রিন্সেস
সরোকিনার ছবি, মস্কোর উপকন্ঠে গ্রামে যিনি থাকেন কাউন্টেস দ্রন্স্কায়ার
সঙ্গে।

'তুমি তো কালও যেতে পারো?' আহ্না বললেন।

'আরে না, যে ব্যাপারটার জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, অনুমতিপত্র আর টাকা. সেটা কালকে পাওয়া যাবে না' — উনি বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে আদৌ আমরা যাব না।' 'কেন?'

'এর পরে আমি যাব না। হয় সোমবার নতুবা কদাচই নয়!'

'কেন?' যেন অবাক হয়ে বললেন স্রন্সিক, 'এর তো কোনো মানে হয় না!'

'তোমার কাছে মানে হয় না, কারণ আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার জীবনটা তুমি ব্রুতে চাও না। এখানে একমাত্র যেটা আমায় বাস্ত্র রেখেছে, সে — হান্না। তুমি বলো ওটা ভান। কালই তো তুমি বলেছ যে আমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি না আর ভান করি যে ইংরেজ খ্রিচিটকে

স্ইমিং কস্টিউম (ফরাসি)।

ভালোবাসি, এটা অস্বাভাবিক; জানতে চাই এখানে কোন জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে!

মন্থ্রের জন্য আমার চৈতন্য হয়েছিল, নিজের সংকল্প ভঙ্গ করছেন দেখে ভর পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেই যে নিজের সর্বনাশ করছেন তা জেনেও সংযত থাকতে পারলেন না, দ্রন্স্কিরই যে অন্যায় সেটা না দেখিয়ে পারলেন না, পারলেন না ওঁর কাছে নত হতে।

'আমি ও কথা কখনো বলি নি; বলেছিলাম এই আকস্মিক ভালো-বাসাটায় আমার সহান্ভৃতি নেই।'

'তুমি তোমার স্পণ্টতার বড়াই করো, কিন্তু সত্যি কথাটা বলছ না কেন?' 'বড়াই আমি কখনো করি নি, অসত্য আমি বলি না' — ডেতরে যে রাগটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেটাকে চেপে রেখে মৃদ্বস্বরে বললেন তিনি; 'খুবই দ্বঃখের কথা যে তুমি সম্মান করছ না…'

'সম্মান কথাটা বানানো হয়েছে শুন্য জায়গাটা আড়াল করার জন্যে যেখানে প্রেম থাকার কথা। কিন্তু তুমি যদি আর ভালো না বাসো, তবে সেটা বলাই হবে বেশি ভালো আর সং।'

'না, একেবারে অসহা হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চে'চিয়ে বললেন দ্রন্দিক। তারপর আন্নার সামনে থেমে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'আমার সহাশক্তিকে কেন তুমি পরীক্ষা করো বলো তো' — বললেন এমন ভাব করে যেন আরো অনেককিছন বলতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলছেন না. 'ওর একটা সীমা আছে।'

'কী আপনি বলতে চান এতে?' আতংকে আম্রা চেচিয়ে উঠলেন তাঁর সারা মুখে, বিশেষ করে নিষ্ঠর ভীষণ চোখে স্কুস্পট ঘূণা দেখে।

'আমি বলতে চাই ...' শ্বর্ করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু থেমে গেলেন। 'আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত কী আপনি চান আমার কাছে।'

'কী আমি চাইতে পারি? আমি শ্বেষ্ চাইতে পারি যে আপনি আমার যেন ত্যাগ না করেন, যেটা আপনি ভাবছেন' — দ্রন্দিক যা সম্পূর্ণ করে বলেন নি, সেটা ব্বে নিয়ে আদ্রা বললেন; 'তবে ওটা আমি চাই না, ওটা গোণ। আমি চাই ভালোবাসা কিন্তু সেটা নেই। তার মানে সব শেষ হয়ে গেছে!'

দরজার দিকে গেলেন তিনি।

'দাঁড়াও! দাঁ-ড়াও!' ভুরুর অন্ধকার কুণ্ডন বজায় রেখেই তবে হাত দিয়ে

আমাকে থামিয়ে দ্রন্স্কি বললেন, 'কী এমন হল? আমি বললাম যে যাওয়াটা তিন দিন পেছিয়ে দিতে হবে, আর তুমি আমায় বললে যে আমি মিথ্যে বলছি, আমি অসাধ্য লোক।'

'হাাঁ,আবার বলছি, এমন লোক যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে বলে ভংশনা করে আমায়' — আমা বললেন আরো আগেকার একটা কলহে বলা কথাটা সমরণ করে, 'অসাধ্ব লোকের চেয়েও এ খারাপ, এ হৃদয়হীন লোক।'

'নাহ', সহ্যের একটা সীমা আছে!' চে'চিয়ে উঠে উনি ঝট করে আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

'আমায় ও ঘ্ণা করে, এটা পরিষ্কার' — জান্না ভাবলেন এবং ফিরে না চেয়ে নীরবে স্থালিত পদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'অন্য নারীকে ও ভালোবাসে, এটা আরো পরিষ্কার' — নিজের ঘরে চুকে আন্না ভাবলেন মনে মনে; 'আমি চাই ভালোবাসা, সেটা নেই। তাহলে সব শেষ' — আগে বলা নিজের কথাগনলোর পন্নরাব্তি করলেন তিনি, 'আর শেষ করে দেওয়াই উচিত।'

'কিস্তু কী করে?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, বসলেন আয়নার সামনেকার আরাম-কেদারায়।

কোথায় তিনি এখন যাবেন, পিসির কাছে, যিনি তাঁকে মান্য করেছেন, ছিল্লর কাছে, নাকি একলা বিদেশে, কী এখন দ্রন্দিক করছেন একলা তাঁর স্টাডিতে, ঝগড়াটা কি চ্ড়ান্ত নাকি মিটমাট হওয়া এখনো সম্ভব, তাঁর সম্পর্কে কী এখন বলাবলি করবে পিটার্সব্রেগ তাঁর ভূতপূর্ব পরিচিতেরা. আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ব্যাপারাটা কিভাবে দেখবেন, এই সব এবং বিচ্ছেদের পর কী হবে তা নিয়ে নানান চিন্তার উদয় হল তাঁর মনে। কিন্তু এতে তিনি একেবারে ভেসে গেলেন না। প্রাণের মধ্যে অম্পন্ট আরো একটা চিন্তা ছিল, শ্রু সেটাই অকর্ষণ করছিল তাঁকে, কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন হতে পার্রাছলেন না তিনি। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কথা আর একবার ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছিল প্রসবের পরে তাঁর পীড়া এবং যেসব অনুভূতি তাঁকে তখন রেহাই দিচ্ছিল না, তার কথা। 'কেন আমি মরলাম না?' মনে পড়ল তাঁর তখনকার কথা আর তখনকার চিন্তাবেগ। আর হঠাং আল্লা ব্রুতে পারলেন কী রয়েছে তাঁর প্রাণের গভীরে। হাাঁ, এটা সেই চিন্তা শ্রু যেটাই স্বকিছরের সমাধান করবে। 'হাাঁ, মরতে হবে!..'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আর ছেলের লঙ্জা ও কলংক, আর আমার ভরঙ্কর লঙ্জা — সব মৃছে যাবে মৃত্যুতে। মরব — আর ও পরিতাপ করবে, দৃঃখ করবে, ভালোবাসবে, কণ্ট পাবে আমার জন্যে।' নিজের ওপর সমবেদনার একটা হাসি লেগে রইল তাঁর ঠোঁটে, আরামকেদারায় বসে বাঁ হাতের আংটিটা খুলতে আর পরতে লাগলেন তিনি, মৃত্যুর পর নানা দিক থেকে ওর মনোভাব জীবস্ত হয়ে ভেসে উঠতে থাকল তাঁর মনে।

দ্রন্দিকর এগিয়ে আসা পদক্ষেপ, ওঁর পদক্ষেপ জাগিয়ে তুলল তাঁকে। যেন নিজের আংটিগ্রলো রাখা নিয়েই তিনি ব্যস্ত, এমন ভাব করে আল্লা তাঁর দিকে এমনকি চেয়েও দেখলেন না।

আমার কাছে এসে তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে দ্রন্ফিক মৃদ্ফবরে বললেন: 'আমা, যদি চাও পরশই যাব। আমি সবকিছুতে রাজি।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

'কী?' জিগ্যেস করলেন দ্রন্সিক।

'তুমি নিজেই জানো' — এই বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আন্না তুকরে উঠলেন।

কাশ্বার দমকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ত্যাগ করে। আমায়, ত্যাগ করে। কালই আমি চলে যাব... তারও বেশি কিছু করব। কে আমি? ব্যভিচারিণী নারী। তোমার গলায় একটা পাথর। তোমায় কণ্ট দিতে আমি চাই না. চাই না! তোমায় মৃতি দেব আমি। তুমি আমায় ভালোবাসো না. ভালোবাসো অন্য কাউকে!'

শান্ত হবার জন্য অন্নয় করতে লাগলেন দ্রন্সিক, নিশ্চয় করে বললেন যে তাঁর ঈর্ষার সামান্যতম ভিত্তি নেই, ওঁকে ভালোবাসায় কখনো তিনি ক্ষান্ত হন নি, হবেন না, এখন তাঁকে ভালোবাসছেন আগের চেয়েও বেশি।

'আন্না, কেন অমন যন্ত্রণা দাও নিজেকেও. আমাকেও?' তাঁর করচুম্বন করে বললেন দ্রন্ফিন। এখন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে কোমলতা আর আন্নার মনে হল তিনি যেন কানে শ্রনছেন তাঁর কণ্ঠম্বরে অশ্রবর্ষণধর্নি, হাতে অন্ভব করছেন তার আর্দ্রতা। মুহুর্তে আন্নার মরিয়া ঈর্ষা পরিণত হল মরিয়া, আবেগমথিত কোমলতায়। দ্রন্ম্কিকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা, গলা, হাত তিনি ছেয়ে দিলেন চুম্বনে। প্রোপ্রি মিটমাট হয়ে গেছে অন্ভব করে আল্লা সকাল থেকে সোংসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যদিও চ্ছির হয় নি যাওয়া হবে সোমবার নাকি মঙ্গলবার, কেননা কাল দ্'জনেই দ্'জনের ওপর তার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাহলেও আল্লা সমস্তে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, যাওয়া হবে একদিন আগে কি পরে তাতে তাঁর একেবারেই কিছ্ম এসে যায় না। খোলা একটা ট্রান্ডেকর ওপর ঝু'কে জিনিসপত্র বাছছিলেন তিনি, এমন সময় পোশাক আশাক পরে, সচরাচরের চেয়ে আগে দ্রন্দিক এলেন তাঁর কাছে।

বললেন, 'এর্থান মায়ের কাছে যাচ্ছি, টাকা উনি আমায় পাঠাতে পারেন ইয়েগরভের হাত দিয়ে। কালই যাবার জন্যে আমি তৈরি।'

মন যত ভালোই থাক, মায়ের উল্লেখমাত্রই আন্নার বৃকে যেন ছোরা বি°ধল।

'না, আমি নিজেই গ্রাছিয়ে উঠতে পারব না' — আল্লা বললেন এবং তক্ষ্বান ভাবলেন: 'তাহলে আমি যা চেয়েছিলাম, তার ব্যবস্থা করা যেত দেখছি।' — 'না, তুমি যা চেয়েছিলে তাই করো। ডাইনিং-র্মে যাও, আমি শ্ব্ব এই নিষ্প্রয়োজন জিনিসগ্লো বেছে এক্ষ্বান আসছি' — এই বলে তিনি আল্ল্য্শ্কার হাতে আরো কিসব তুলে দিতে লাগলেন, এর মধ্যেই সে হাতে জমে উঠেছিল ন্যাতাকানির ডাঁই।

আল্লা যখন ডাইনিং-র্মে এলেন, দ্রন্দিক তথন বিফস্টিক খাচ্ছিলেন।
'তুমি ভাবতে পারবে না এই ঘরগ্লায় কিরকম ঘেলা ধরে গেছে
আমার' — দ্রন্দিকর পাশে বসে নিজেব কফি টেনে নিয়ে বললেন তিনি:
'এই সব chambres garnies\*-এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছ্ম হতে পারে না।
ওদের কোনো চেহারা নেই, প্রাণ নেই। এই সব ঘড়ি, পর্দা, বিশেষ করে
ওই ওয়াল-পেপারগ্লো — বীভংস। ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-র কথা যখন ভাবি,
মনে হয় প্রতিশ্রত দেশ। তুমি ঘোড়াগ্লোকে এখনো পাঠাও নি?'

'না, ওরা আসবে আমাদের পরে। কেন, যাবে কোথাও?'
'উইলসনের কাছে যাব ভাবছিলাম। কিছু পোশাক নিয়ে যেতে হবে

আসবাব সমেত ভাড়া করা ঘর (ফরাসি)।

ওর জন্যে। তাহলে কাল যাওয়াই ঠিক?' খ্রাশর গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি; কিন্তু হঠাৎ মুখভাব তাঁর বদলে গেল।

দ্রন্দির সাজ-ভৃত্য পিটার্সবৃর্গ থেকে আসা একটা টেলিগ্রামের রিসদ চাইতে এসেছিল। দ্রন্দিকর কাছে টেলিগ্রাম আসায় অস্বাভাবিক কিছুন্নেই, কিন্তু উনি যেভাবে বললেন যে রিসদ আছে স্টাডিতে, তাতে মনে হল উনি আন্নার কাছ থেকে কিছুন্ একটা যেন ল্বাকিয়ে রাখতে চাইছেন, তাড়াতাড়ি করে আন্নাকে বললেন:

'কাল আমি অবশ্যই সব শেষ করে ফেলব।'

ওঁর কথায় কান না দিয়ে আল্লা জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছ থেকে টেলিগ্রাম?'

'গ্রিভার কাছ থেকে' — অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন দ্রন্স্কি।

'আমায় দেখালে না যে? স্থিতা আর আমার মধ্যে গোপন কিছ্ব থাকতে পারে?'

সাজ-ভ্তাকে ফিরিয়ে দ্রন্দিক তাকে টেলিগ্রামটা আনতে বললেন।
'আমি দেখাতে চাই নি কারণ টেলিগ্রাম করার একটা দ্বর্শলতা আছে
স্থিভার। টেলিগ্রাম পাঠাবার কী আছে যখন সিদ্ধান্ত হয় নি কিছ্রেই?'
'বিবাহবিচ্ছেদের?'

'হাাঁ, ও লিখেছে: এখনো কিছ্ম করে উঠতে পারি নি। দিন কয়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলেছে। নাও, পড়ো।'

কাপা-কাপা হাতে টেলিগ্রামটা নিয়ে দ্রন্দিক যা বলেছেন, তাই পড়লেন আল্লা। শেষে আরেকটু বোগ করা ছিল: আশাকম, তবে আমি সম্ভব অসম্ভব স্বাকিছ্ব করব।

'কালই তো আমি বলেছি যে বিবাহবিচ্ছেদ কবে পাব, আদৌ পাব কিনা, আমার কাছে সবই সমান' — লাল হয়ে আন্না বললেন, 'আমার কাছ থেকে ল্বকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না।' — 'এইভাবেই তো অন্য নারীদের সঙ্গে পদ্যালাপ সে ল্বকিয়ে রাখতে পারে আর ল্বকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে' — আন্নার মনে হল।

'ও হাাঁ, ইয়াশ্ভিন আর ভোইতভ আজ সকালে আসবে ভাবছিল' — দ্রন্দিক বললেন, 'মনে হয় পেভ্ংসভের কাছ থেকে সবকিছ্ব ও জিতে' নিয়েছে, ও যা শোধ দিতে পারবে, তারও বেশি — প্রায় ষাট হাজার।' 'না, বলো' — কথাবার্তার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে দ্রন্দিক যে স্পন্টতই

দেখাতে চাইলেন যে আন্না চটেছেন, তাতে চটে উঠে আন্না বললেন, 'কেন তুমি ভাবলে যে খবরটা আমার কাছে এতই আগ্রহোদ্দীপক যে ল, কিরেই রাখতে হবে? আমি বলেছি যে ও নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, আমার মতো তোমারও যাতে এতে কম আগ্রহ থাকে, তাই আমার ইচ্ছে।'

'আমি আগ্রহ বোধ করি কারণ আমি ভালোবাসি স্কুসপন্টতা' — প্রন্সিক বললেন।

'ম্পণ্টতাটা বাহ্যর্পে নয়, ভালোবাসায়' — দ্রন্দিকর কথায় নয়, যে নির্ত্তাপ স্কৃষ্ট্র কপ্টে তিনি তা বললেন তাতে আরো চটে উঠে আমা বললেন, 'এ ম্পণ্টতা তুমি কেন চাও?'

'ভগবান, ফের ভালোবাসা' — মুখ কুণ্চকে ভাবলেন দ্রন্স্কি। বললেন, 'তুমি তো জানো কিসের জন্যে: তোমার জন্যে আর যে ছেলেমেয়েরা হবে, তাদের জন্যে।'

'ছেলেমেয়ে হবে না।'

'খুবই দুঃখের কথা' — উনি বললেন।

'তোমার ওটা দরকার ছেলেমেয়েদের জন্যে, আর আমার কথা তুমি ভাবছ না?' উনি যে 'তোমার জন্যে আর ছেলেমেয়েদের জন্যে' বলেছেন সে কথা একেবারে ভূলে গিয়ে এবং কানে না তুলে বললেন আন্না।

ছেলেমেয়ে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটা বহু দিন থেকে আন্নাকে কলহে টানছে, চটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেমেয়ের জন্য দ্রন্দিকর আকাঞ্চার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ছিল এই যে উনি তাহলে তাঁর রূপে মূল্য দিচ্ছেন না।

'আহ্, আমি বললাম: তোমার জন্যে, সবচেয়ে বেশি তোমার জন্যে...' যেন যাতনায় কুণ্ডিত মুখে প্রনরাকৃত্তি করলেন ভ্রন্দিক, 'কারণ আমার সন্দেহ নেই যে তোমার জন্মলার বেশির ভাগটা আসছে অবস্থার অনিদিভিতা থেকে।'

'হ্যাঁ, ভান করা থামাতে এখন আমার প্রতি তার কঠোর ঘৃণাটা সম্হ দেখা যাচ্ছে' — ভাবলেন আন্না। ওঁর কথা কানে না তুলে তিনি আতংকে তাকিয়ে রইলেন সেই নিম্প্রাণ নিষ্ঠুর বিচারকের দিকে যে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে চেয়ে ছিল চোখের কোণ থেকে।

বললেন, 'ওটা কারণ নয়, বৃঝি না, যাকে তুমি আমার জনালা বলছ, কেমন করে তার কারণ হতে পারে যে আমি প্ররোপ্রির তোমার অধীনে। অবস্থার অনিদিশ্টিতা এখানে কোথায়? বরং বিপরীত।' 'খ্বই দ্বঃখ হচ্ছে যে তুমি ব্ঝতে চাইছ না' — নিজের ভাবনাটা প্রো বলবার জেদে আল্লাকে বাধা দিয়ে বললেন দ্রন্দিক, 'অনিদিণ্টিতা এইখানে যে তোমার মনে হচ্ছে আমি স্বাধীন।'

'এ ব্যাপারে তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো' — বলে আল্লা ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কফি খেতে লাগলেন।

কড়ে আঙ্বলটা ছেড়ে রেখে কফির কাপ মুখে তুর্লোছলেন আলা। কয়েক ঢোক খাওয়ার পর আলা চাইলেন ভ্রন্সিকর দিকে, তাঁর মুখভাব দেখে পরিষ্কার তিনি ব্ঝলেন যে তাঁর হাত, হাতের ভঙ্গি, কফিতে চুম্ক দেবার শব্দ, সবই তাঁর কাছে কদর্য লাগছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালা নামিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার মা কী ভাবেন, কিভাবে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে একেবারে বয়ে গেল আমার!'

'কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে কথা বলছিলাম না।'

'না, এই নিয়েই। আর তোমার বলে রাখি. হৃদয়হীন কোনো নারী, বৃদ্ধা সে হোক বা না হোক, তোমার মা কি অপরের, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে।'

'আল্লা, অনুরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না।'

'যে নারী হৃদয় দিয়ে ধরতে পারে নি তার ছেলের স্থ-সম্মান কিসে, তার হৃদয় নেই।'

'ফের অন্বরোধ করছি, আমার মা'কে অসম্মান করে কথা ব'লো না, তাঁকে আমি সম্মান করি' — ভ্রন্ম্কি বললেন গলা চড়িয়ে, আল্লার দিকে কঠোর দ্বিটতে চেয়ে।

আন্না জবাব দিলেন না। ওঁর দিকে, ওঁর মুখ, হাতের দিকে স্থিরদ্দিটতে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল গতকাল তাঁদের মিটমাট আর দ্রন্দিকর সাবেগ আদরের সমস্ত খ্র্টিনাটি কথা। 'ঠিক একই রকম আদর উনি দিয়েছেন, দেবেন, দিতে চান অন্য নারীদের!' ভাবলেন তিনি।

'মাকে তুমি ভালোবাসো না। এটা কেবল ফাঁকা কথা, কথা আর কথা!' বিদ্বেধভরে দ্রন্দিকর দিকে চেয়ে আন্না বললেন।

'তাই যদি হয়, তাহলে...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আমি নিয়েছি' — এই বলে আমা

চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এইসময় খরে ঢুকলেন ইয়াশ্ভিন। আহ্না সম্ভাষণ বিনিময় করে রয়ে গেলেন।

কেন, ব্কের মধ্যে যখন ঝড় ফু সছে, যখন টের পাচ্ছেন যে তিনি জীবনের এমন একটা মোড়ের মুখে এসে পড়েছেন যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ, তখন কেন এই মুহুতে প্রয়োজন পড়ল অপর লোকের সামনে ভান করার, যে আজ হোক, কাল হোক সবই জানবে — এটা আমা বলতে পারতেন না; কিন্তু তক্ষ্মনি ব্কের ভেতরকার ঝড় চাপা দিয়ে আমা বসে কথাবার্তা কইতে লাগলেন অতিথির সঙ্গে।

'তা আপনার খবর কী? দেনা শোধের টাকা পেরেছেন?' ইয়াশ্ভিনকে জিগ্যেস করলেন আমা।

'চলছে একরকম; মনে হচ্ছে সব টাকাটা পাব না, ওদিকে চলে যাচ্ছি ব্ধবার। আর আপনারা কবে যাচ্ছেন?' ভুর্ কু'চকে দ্রন্ফির দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন ইয়াশ্ভিন, বোঝা যায় একটা ঝগড়া যে হয়ে গেছে, সেটা তিনি অনুমান করেছেন।

'সম্ভবত পরশ্' — প্রন্দিক বললেন।

'তবে আপনারা যাব-যাব করছেন অনেকদিন থেকেই।'

'কিন্তু এখন একেবারে ভি্র' — আহ্না বললেন দ্রন্স্কির দিকে সোজাস্ক্রি যে দ্থিতৈ চেয়ে, তা বলছিল মিটমাটের কথা তিনি যেন স্বপ্লেও না ভাবেন।

'হতভাগ্য ওই পেভ্ংসভের জন্যে কণ্ট হয় না আপনার?' ইয়াশ্ভিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন আল্লা।

'কণ্ট হয় কি হয় না, আলা আর্কাদিয়েভনা, ভেবে দেখি নি কখনো। আমার সমস্ত সম্পত্তি যে এখানে' — নিজের পাশ পকেট দেখালেন তিনি, 'এখন আমি ধনী লোক; আর আজ ক্লাবে যাব, বের্ব হয়ত ভিখিরি হয়ে। আমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে, আমিও ওকে। কিন্তু আমরা লড়ছি, সেই তো আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত হতেন' — আল্লা বললেন, 'কেমন লাগত আপনার স্থানীর ?'

ইয়াশ ভিন হেসে উঠলেন।

'বোঝা যাচ্ছে সেই জন্যেই আমি বিয়ে করি নি এবং কখনো করার বাসনাও নেই।' 'আর হেলসিঙ্গফোর্স'?' কথাবার্তায় যোগ দিয়ে হাস্যময়ী আন্নার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ভ্রন্ফিক।

সে দ্ছিট লক্ষ্য করে আমার ম্খভাব হয়ে উঠল হঠাং শীতল-কঠোর। যেন তা দ্রন্দিককে বলছিল: 'কিছ্ই ভোলা হয় নি। সবই রয়েছে আগের মতন।'

ইয়াশ্ভিনকে তিনি জিগ্যেস করলেন. 'সতিয়ই প্রেমে পড়েছিলেন নাকি?'

'হে ঈশ্বর! কতবার! কিন্তু মনে রাখবেন, একজন তাসে বসে শ্ব্যু ততটা, যাতে rendez-vous\*-এর সময় উঠে পড়া যায়, কিন্তু আমি প্রেম নিয়ে মেতে থাকতে পারি শ্ব্যু ততটা, যাতে সন্ধ্যার জ্বুয়ায় দেরি না হয়। সেই ব্যবস্থাই আমি করি।'

'না, ও কথা আমি জিগ্যেস করছি না, সত্যিকারের' — হেলসিঙ্গফোর্স কথাটা বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু দ্রন্স্কির উচ্চারিত কথাটা বলার ইচ্ছে হল না তাঁর।

ভোইতভ এলেন, একটা মর্দা ঘোড়া কিনছিলেন তিনি। আল্লা উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাড়ি থেকে বের বার আগে শুন্ স্কি এলেন তাঁর কাছে। আন্না ভেবেছিলেন টেবিলে কিছ্ একটা যেন খংজছেন এমন ভাব করবেন। কিন্তু ভান করায় লম্জা বোধ করে সোজাস জি তাঁর দিকে তাকালেন নির ্তাপ দুম্ভিতে।

'কী আপনার চাই?' জিগ্যেস করলেন ফরাসিতে।

'গান্বেত্-এর জন্যে সাটি ফিকেট। আমি ওকে বেচে দিলাম' — ভ্রন্ স্কিবললেন এমন স্বরে যাতে পরিন্কার প্রকাশ পেল: 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমার. কোনো ফলও নেই তাতে।'

মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'ওর কাছে আমি তো কোনো দোষ করি নি। যদি নিজেকে সে শাস্তি দিতে চায়, tant pis pour elle.\*\*' কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় ওঁর মনে হল আল্লা কী যেন বললেন, সমবেদনায় বৃক তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল হঠাং।

জিগ্যেস করলেন, 'এগাঁ, কী বলছ আনা?'

- অভিসার (ফরাসি)।
- \*\* এর পক্ষে তাতে আরো খারাপ (ফরাসি)।

'কিছ,ই না' — একইরকম শীতল ও শাস্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'কিছ্ই না যদি, তাহলে tant pis' — ফের শীতল হয়ে মনে মনে ভাবলেন প্রনৃত্নিক। তারপর ফিরে চলে গেলেন। বেরবার সময় আয়নায় চোখে পড়ল বিবর্ণ একটা মুখ, কম্পমান ঠোঁট। ভেবেছিলেন থামবেন, সাম্বনার দুটো কথা বলবেন ওঁকে, কিস্তু কী বলবেন ভেবে উঠতে না উঠতেই পাদুটো তাঁকে বার করে আনল ঘর থেকে। সারাটা দিন তিনি কাটালেন বাড়ির বাইরে, রাতে যখন ফিরলেন, দাসী তাঁকে জানালে যে আল্লা আকর্ণিদেয়েভনার মাথা ধরেছে, তাঁর কাছে যেতে মানা করেছেন তিনি।

#### ॥ २७॥

সারা দিন কলহে কেটেছে, আগে এমন হয় নি কখনো। আজই প্রথম বার। আর এটা কলহও নয়। ভালোবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা তার পরিষ্কার স্বীকৃতি। সার্টিফিকেটের জন্য ঘরে চুকে যেভাবে তিনি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেভাবে তাকানো চলত কি? হতাশায় ব্বক ওঁর ফেটে যাছে এটা চেয়ে দেখেও অমন নির্বিকার নির্বাদ্ধ মুখে নীরবে চলে যাওয়া? ওঁর প্রতি প্রেম শৃধ্ব তাঁর জর্বাড়য়ে যায় নি, তাই নয়, তাঁকে তিনি ঘৃণা করেন কারণ ভালোবাসেন অন্য নারীকে, এটা পরিষ্কার।

আর যেসব নিষ্ঠুর কথা দ্রন্দিক বলেছেন তা স্মরণ করে, এবং আরো যেসব কথা তিনি স্পন্টতই বলতে চাইছিলেন এবং বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে আল্লা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হযে উঠতে লাগলেন।

দ্রন্দিক বলতে পারতেন, 'আমি আপনাকে ধরে রাখছি না, যেখানে খর্নশ আপনি যেতে পারেন। স্বামীর সঙ্গে আপনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছিলেন না, সম্ভবত তাঁর কাছে ফিরবেন বলে। ফিরে যান। আপনার যদি টাকার দরকার থাকে, আমি দেব। কত রব্বল চাই আপনার?'

র্ত একজন মান্য যত নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে, আন্নার কল্পনায় দ্রন্দিক তাই বললেন তাঁকে, আর সে জন্য আন্না তাঁকে ক্ষমা করলেন না, যেন কথাগুলো সত্যিই তিনি বলেছেন।

'এই কালই কি শপথ করে সে বলে নি যে ভালোবাসে: এই ন্যায়নিষ্ঠ

সং মান্বটা? অনেকবার কি আমি অনর্থক হতাশায় পেণছই নি?' এরপর নিজেকে জিগ্যেস করলেন আলা।

উইলসনের কাছে যাবার দ্'ঘণ্টা ছাড়া সারাটা দিন আহ্নার কাটল এই সন্দেহে: সবই কি শেষ, নাকি মিটমাটের আশা আছে। এখনি কি চলে যাওয়া দরকার, নাকি ওঁকে আরো একবার দেখবেন। সারা দিন ওঁর পথ চেয়ে ছিলেন আহ্না, আর সন্ধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ধরেছে — দাসীকে এই কথা ওঁকে বলতে বলে দিয়ে নিজের দিক থেকে স্থির করলেন: 'দাসীর কথা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তার মানে এখনো সে ভালোবাসে। যদি না আসে তার মানে সব শেষ, তখন আমি ঠিক করব কী আমায় করতে হবে!..'

সন্ধ্যায় আলা শ্নলেন: তাঁর গাড়ির আওয়াজ থামল, ঘণ্টা দিলেন; শ্নলেন তাঁর পদশব্দ, দাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, দ্রন্স্কি যা শ্নলেন তা বিশ্বাস করলেন, আর কিছ্ জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তাহলে সব শেষ।

এবং তাঁর প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসা ফের জাগিয়ে তোলা, তাঁকে শাস্তি দেওয়া, অলক্ষ্মী তাঁর বৃকে ঠাঁই নিয়ে যে লড়াই চালাচ্ছে দ্রন্দিকর সঙ্গে তাতে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় হিশেবে মৃত্যু তাঁর সামনে যেন দেখা দিল পরিষ্কার, জীবস্ত মৃতিতি ।

ভজ্দ্ভিজেনস্কয়ে-তে যাওয়া আর না যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া আর না পাওয়া — এখন সবই সমান, সবই নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু একটা — ওঁকে শাস্তি দেওয়া।

আফিমের রোজকার ডোজ ঢেলে যখন তিনি ভাবলেন কেবল ওই প্রেরা দিশিটা খেলেই মৃত্যু হবে, জিনিসটা তখন তাঁর কাছে এত সহজ মনে হল যে ফের তৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কিভাবে উনি যন্ত্রণা পাবেন, বিলাপ করবেন, ভালোবাসবেন তাঁর স্মৃতিকে যখন বড়োই দেরি হয়ে গেছে। চোখ মেলে বিছানায় শ্রেয় শ্রেয় ফুরিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় তিনি দেখতে লাগলেন সিলিঙের ঢালাই কাজ আর স্ফিনের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার একাংশ এবং পরিষ্কার দেখতে পেলেন, তিনি যখন থাকবেন না, ওঁর জন্য যখন থাকবে শ্রেষ্ তাঁর স্মৃতি, তখন কী তাঁর মনে হবে। 'এই সব নিষ্ঠুর ক্ষ্যু আমি কী করে বলতে পেরেছিলাম?' বলবেন তিনি, 'ওকে কিছু না বলে কী করে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছিলাম ঘর থেকে? এখন সে আর নেই,

চিরকালের মতো সে ছেড়ে গেছে আমাদের, সে ওখানে...' হঠাং স্ফিনের ছায়া দপদিপয়ে উঠে গ্রাস করে নিলে গোটা ঢালাই কাজটা, গোটা সিলিঙ, অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য ছায়া এগিয়ে এল তাঁর দিকে; মৃহ্তের জন্য ছোটাছ্টি করল ছায়ারা, তারপর নতুন দ্রুততায় এগিয়ে গেল, দপদপাল, একাকার হয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল সর্বাকছ্ব। 'মৃত্যু!' মনে হল আয়ায়। আর এতই তাঁর আতংক হল যে অনেকখন ভেবে পেলেন না কোথায় তিনি আছেন, যে মোমবাতিটা প্রুড়ে নিবে গেছে, তার জায়গায় নতুন একটা জন্মলাবার জন্য কম্পিত হাতে দেশলাই খর্জে পেলেন না অনেকখন। 'না, না, যাই হোক শ্রুদ্ বাঁচা! আমি তো ওকে ভালোবাসি, ও তো আমায় ভালোবাসে! এমন আগেও ঘটেছে, এটাও কেটে যাবে' — আয়া বলছিলেন, টের পাচছলেন জীবনে প্রত্যাবর্তনের আনন্দাশ্র গড়িয়ে পড়েছে তাঁর গাল বেয়ে। আর আতংকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাড়ি করে গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

প্টাডিতে দ্রন্দিক গভীর ঘ্রমে আছেন। আমা তাঁর কাছে গিয়ে ওপর থেকে আলো ধরে বহ্ন্দণ দেখলেন তাঁকে। এখন ঘ্রমন্ত অবস্থায় তাঁকে এতই তিনি ভালোবাসছিলেন যে কোমলতার অশ্র্র্বাধা মানল না; কিন্তু আমা জানতেন যে জেগে উঠলে দ্রন্দিক একইরকম শীতল, নিজের সত্যতায় সজাগ দ্ভিতে তাকাতেন তাঁর দিকে; আর নিজের ভালোবাসার কথা বলার আগে আমাকে দেখাতে হবে যে তাঁর কাছে দ্রন্দিক কত দোষী। আমা তাঁকে জাগালেন না, নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ডোজ আফিম খেয়ে ভোরের দিকে ঢলে পড়লেন একটা দ্বঃসহ অর্ধনিদ্রায়, যার ভেতর চেতনা তাঁর মিলিয়ে যাছিলে না।

সকালে ভয়াবহ একটা দ্বঃম্বপ্ন, দ্রন্ম্কির সঙ্গে পরিচয়ের আগেও
যা তিনি একাধিকবার দেখেছেন, জাগিয়ে দিলে তাঁকে। এলোমেলো
দাড়িওয়ালা এক ব্রড়ো লোহার ওপর ঝু'কে পড়ে কী যেন করছে, বিড়বিড়
করছে অর্থহীন ফরাসি কথা আর এই দ্বঃম্বপ্লটার ক্ষেত্রে বরাবরের মতো
(এইটেই তার ভয়ংকরতা) আয়া টের পাচ্ছেন যে চাষীটা তাঁর দিকে মন
দিচ্ছে না, কিস্তু লোহা নিয়ে তাঁর জন্যই ভয়ংকর কিছ্ব একটা করছে।
ঠান্ডা ঘামে জেগে উঠলেন আয়া।

যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, আগের দিনের ঘটনাগনুলো কুয়াশার মতো ঝাপসা মনে পড়ল তাঁর। 'ঝগড়া হয়েছিল। যা হয়েছিল তা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। আমি বলেছিলাম আমার মাথা ধরেছে, ও ঘরে ঢোকে নি। কাল আমরা চলে যাছি, তার সঙ্গে দেখা করতে আর তৈরি হতে হবে যাত্রার জন্যে — নিজেকে আলা বললেন। দ্রন্দিক তাঁর স্টাডিতে আছেন জেনে গেলেন তাঁর কাছে। দ্রািয়ং-র্ম দিয়ে যাবার সময় আলা শ্নতে পেলেন দেউড়িতে একটা গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি, বেগ্নিন টুপি পরা একটি তর্ণী তার ভেতর থেকে ম্খ বাড়িয়ে কা যেন হ্কুম করছিল ঘণ্টি দেওয়া চাপরাশিকে। হলঘরে কথাবার্তার পর কে যেন ওপরে উঠেগেল, দ্রায়ং-র্মের পাশে শোনা গেল দ্রন্দিকর পদশন্দ। দ্রত পায়ে তিনি নামছিলেন সিণ্ড় দিয়ে। আলা আবার জানলার কাছে এলেন। দ্রন্দিক খোলা মাথায় গাড়ি-বারান্দা দিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। বেগ্নিন টুপি পরা তর্ণী একটা লেফাফা দিলে তাঁকে। দ্রন্দিক হেসে কা যেন তাকে বললেন। গাড়ি চলে গেল; দ্রুত সিণ্ড় দিয়ে উঠতে লাগলেন দ্রন্দিক।

যে কুয়াশা কেবলি বিছিয়ে যাচ্ছিল আল্লার মনে, হঠাং তা কেটে গেল। গতকালের অন্ভূতি আরো তীক্ষা হয়ে বি'ধল তাঁর র্ম হদয়ে। এখন তিনি ব্রত পারছিলেন না নিজেকে তিনি এত হীন করলেন কেমন করে যে সারা দিন একই বাড়িতে কাটালেন ওঁর সঙ্গে। নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন। তিনি স্টাড়িতে গেলেন তাঁর কাছে।

'সরোকিনা আর তাঁর মেয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা আর দলিল দিয়ে গেল। কাল তা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তোমার মাথা কেমন, ভালো?' আমার মুখে অন্ধকার বিজয়ের ভাব দেখতে আর ব্রুতে না চেয়ে শাস্তভাবে বললেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলা নীরবে স্থির দ্ভিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ল্রন্দিক ওঁর দিকে তাকিয়ে মৃহ্তের জন্য ভূর্ কোঁচকালেন, তারপর পড়ে যেতে লাগলেন চিঠি। আলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে। ল্রন্দিক তথনো তাঁকে ফেরাতে পারতেন, কিন্তু আলা দ্রোর পর্যন্ত গোলেও তিনি চুপ করে রইলেন, শোনা যাচ্ছিল কেবল পাতা ওলটানোর খড়খড় শব্দ।

'ও হা!' — আন্না ষখন দ্যোরে পেণছে গেছেন, তখন উনি বললেন, 'কাল আমরা যাচ্ছি, ঠিক তো? তাই না?'

'আপনি যাবেন, আমি না' — ওঁর দিকে ফিরে আল্লা বললেন।

'আমা, এভাবে চলা যায় না…' 'আপনি যাবেন, আমি না' — প্রনর্রাক্ত করলেন আমা। 'এ যে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

'আপনি... আপনি এর জন্যে অন্বতাপ করবেন' — এই বলে আমা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

যে মরিয়া হতাশায় কথাগনলো বলা হয়েছিল তাতে ভয় পেয়ে দ্রন্দিক
লাফিয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন ছয়টে যাবেন তাঁর পেছনে, কিন্তু সন্বিত
ফিরতে ফের বসলেন, ভূর্ম কোঁচকালেন দাঁতে দাঁত চেপে। এই অভদ্র,
দ্রন্দিকর তাই মনে হয়েছিল, হয়েকিটা কেন জানি ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাঁকে।
'আমি সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি' — ভাবলেন তিনি, 'বাকি আছে শয়ধ্ম
একটা — ওর দিকে কোনো মন না দেওয়া।' তিনি তৈরি হতে লাগলেন
শহরে যাওয়া এবং ফের মায়ের কাছে যাবার জন্য। দলিলে তাঁর সই নেওয়া
দরকার ছিল।

স্টাডিতে এবং ডাইনিং-রুমে তাঁর পদশব্দ শুনলেন আন্না। ড্রায়ং-রুমে তিনি থামলেন। কিন্তু আন্নার ঘরের দিকে না ফিরে তিনি শুখু এই আদেশ দিয়ে বলেন যে তিনি না থাকলেও ঘোড়া যেন দেওয়া হয় ভোইতভকে। তারপর আন্নার কানে এল গাড়ি এনে দাঁড় করাবার আওয়াজ, দরজা খুলল, আবার তিনি বেরুলেন। আবার তিনি গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলেন, কে যেন ছুটে গেল ওপরে। এটা ওই ভুলে ফেলে আসা দস্তানার জন্য গিয়েছিল তাঁর সাজ-ভৃত্য। জানলার কাছে গেলেন আন্না, দেখতে পেলেন চোখ তুলে না চেয়েই তিনি দস্তানা নিলেন, কোচোয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। তারপর জানলার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসলেন তাঁর অভ্যন্ত ভাঙ্গতে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে. তারপর দস্তানা পরে আড়ালে গেলেন।

## 11 99 11

'চলে গেল! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললেন আমা আর জবাবে নিভন্ত মোমবাতির অন্ধকার আর ভয়াবহ দ্বঃস্বপ্নটা একসঙ্গে মিলে হিম তাসে বুক তাঁর ভরে তুলল। 'না, এ হতে পারে না!' ঘরটা পেরিয়ে তিনি সজোরে ঘণ্টি দিলেন। এখন একা থাকতে তাঁর এত ভয় করছিল যে চাপরাশি আসা পর্যস্ত অপেক্ষা না করে নিজেই গেলেন তার কাছে।

বললেন, 'কাউণ্ট কোথায় গেছেন জেনে আস্কুন।' লোকটা বললে যে কাউণ্ট গেছেন আস্তাবলে।

'হ্কুম আছে যে আপনি বের তে চাইলে গাড়ি এক্ষর্ন ফিরবে।'

'তা বেশ। দাঁড়ান। এক্ষ্মনি আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে মিখাইলকে পাঠান আস্তাবলে। জলদি।'

আমা চেয়ারে বসে লিখলেন:

'আমি দোষী। বাড়ি ফিরে এসো। বোঝাব্ ঝি হওয়া দরকার। ভগবানের দোহাই ফিরে এসো। ভয় করছে আমার।'

সীলমোহর করে সেটা দিলেন ভূত্যকে।

এখন একলা থাকতে ভয় হচ্ছিল তাঁর, লোকটার পেছনু পেছনু তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিশনুকক্ষে।

'সে কী, এ যে সে নয়! কোথায় তার নীল চোখ, ভীর্-ভীর্ মিষ্টি হাসি?' গোলমেলে চিন্তায় শিশ্কক্ষে যে সেরিওজাকে দেখবেন ভেবেছিলেন তার বদলে কোঁকড়া কালো-চুল, গোলগাল তাঁর মেয়েকে দেখে এই কথাটাই তাঁর মনে এসেছিল প্রথম। মেয়েটি টেবিলের কাছে বসে একরোখার মতো তার ওপর সজোরে ঠুকছিল একটা ছিপি। কালো বৈ'চির মতো মিণতে সে মায়ের দিকে তাকাল শ্না দ্ছিত। তিনি বেশ ভালো আছেন, কাল গ্রামে চলে যাছেন ইংরেজ মহিলাটিকে এই বলে আলা বসলেন মেয়ের কাছে, জলপারের ছিপিটা ঘোরাতে লাগলেন তার সামনে। কিন্তু মেয়ের উচ্চ বমব্যমে হাসি আর ভূর্ তোলার ভঙ্গি এমন জীবস্ত করে মনে পড়িয়ে দিল দ্রন্দিককে যে কালা ঠেকাবার জন্য তিনি বট করে উঠে চলে গেলেন। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, এ হতে পারে না' — ভাবলেন তিনি, 'সে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর এই হাসি, এই সজীবতার কারণ সে আমায় বোঝাবে কী ক'রে? না, বোঝাতে পারবে না, তাহলেও বিশ্বাস করব। বিশ্বাস না করলে আমার করার আছে শ্ব্রু একটাই, আর

ঘড়ি দেখলেন আমা। বারো মিনিট কেটেছে। 'চিঠিটা সে পেয়েছে, ফিরে আসছে; আর বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিট... কিন্তু যদি না আসে? না, এটা হতে পারে না। আমার কাশ্লাভেজা চোখ ওকে দেখানো উচিত নয়। যাই, মৃথ ধৃয়ে আসি। আর হাাঁ, আজকে কি আমি চুল আঁচড়েছি, নাকি আঁচড়াই নি?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। চুলে হাত দিয়ে দেখলেন। 'হাাঁ, আঁচড়েছি, কিন্তু কখন মনে পড়ছে না তো।' নিজের হাতকে বিশ্বাস না করে তিনি আয়নার কাছে দেখতে এলেন সতিয়ই চুল আঁচড়েছেন কিনা। হাাঁ, চুল আঁচড়ানো, কিন্তু কখন আঁচড়েছেন, পারলেন না সেটা মনে করতে। 'কে এটা?' আয়নায় আতপ্ত মৃথে অন্তুত জনলজনলে চোখে ভীতভাবে যে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল তাকে দেখে ভাবলেন তিনি; 'আরে, এ তো আমি' — সহসা চৈতন্য হল তাঁর, এবং নিজেকে আগাগোড়া দেখে হঠাৎ দ্রন্ফির চুন্বন অন্ভব করে কে'পে উঠে কাঁধ কোঁচকালেন। তারপর হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্ম খেলেন।

'এ যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি' — এই ভেবে শোবার ঘরে গেলেন তিনি, আল্লুশ্কা সেথানে ঘর পরিষ্কার করছিল।

'আল্লন্শ্কা' — এই বলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে থামলেন তার সামনে, কিন্তু ভেবে পেলেন না কী বলবেন পরিচারিকাকে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে আপনি যেতে চাইছিলেন' — পরিচারিকা বললে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? হ্যাঁ, যাব।'

'পনের মিনিট যেতে, পনের মিনিট আসতে। ও রওনা দিয়েছে, এখননি এসে পড়বে' — ঘড়ি বার করে দেখলেন আল্লা: 'কিস্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে যেতে পারল সে? আমার সঙ্গে মিটমাট না করে কিভাবে সে থাকতে পারে?' জানলার কাছে গিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁব ফেরার কথা। কিস্তু হিসাবে ভুল হতে তো পারে। ফের তিনি মনে করতে লাগলেন কখন তিনি গেছেন, গন্নতে লাগলেন কত মিনিট কাটল।

যেসময় তিনি নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখার জন্য বড়ো ঘড়িটার কাছে যাছিলেন, কে যেন এল। জানলা দিয়ে আন্না দেখলেন তাঁর গাড়ি। কিন্তু কেউ সি'ড়ি দিয়ে উঠল না। নিচে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যে গাড়ি নিয়ে এসেছে এটা তার গলা। আন্না গেলেন তার কাছে।

'কাউণ্টকে পাওয়া যায় নি। উনি চলে গেছেন নিজনি নভগোরদ রেল স্টেশনে।' 'কী, কী দরকার তোমার?..' রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ মিখাইলকে জিগ্যেস করলেন তিনি, চিঠিটা ফেরত দিচ্ছিল সে।

'কিন্তু চিঠিটা সে তো পায় নি' -- মনে পড়ল তাঁর।

'এই চিঠিটা নিয়েই চলে যাও গ্রামে, কাউপ্টেস দ্রন্স্কায়ার কাছে, জানো তো? আর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আনবে' — বললেন তিনি মিখাইলকে। 'আর আমি নিজে? কী আমি করব?' ভাবলেন তিনি, 'হাাঁ, আমি যাব ডল্লির কাছে। সেটা ঠিকই। নইলে পাগল হয়ে যাব। টেলিগ্রামও পাঠানো যেতে পারে।' এবং টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন:

'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার, এক্ষ্মীন চলে আস্মন।'

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে তিনি সাজপোশাক করতে গেলেন। টুপি মাথায় দেবার পর তিনি মর্টিয়ে ওঠা আল্ল্যুশ্কার শাস্ত চোখের দিকে চাইলেন। তার ছোটো ছোটো ধ্সর মায়াময় চোখে আল্লার জন্য স্কুপণ্ট সমবেদনা।

'আন্নৃশ্কা কী আমি করি?' অসহায়ের মতো আরাম-কেদারায় এলিয়ে ডুকরে উঠলেন আন্না।

'অত অস্থির হবার কী আছে আল্লা আর্কাদিয়েভনা! এ তো ঘটেই থাকে। যান, হালকা হয়ে নিন' — বললে পরিচারিকা।

'হাাঁ, আমি যাব' — সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আল্লা বললেন : 'আমি না থাকতে কোনো টোলগ্রাম এলে লোক পাঠিও দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে... না. নিজেই আমি ফিরে আসব।'

'হার্ন, ভেবে লাভ নেই, কিছ্ম একটা করা দরকার, চলে যেতে হবে, প্রধান কথা এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' — ব্যকের ভয়ংকর চিপচিপ শ্রেন নিজেকে বললেন তিনি, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা?' কোচবাক্সে ওঠার আগে জিগ্যেস করলে পিওত্র।

'জ নামেন কায়, অব লোন স্কিদের ওখানে।'

#### n & v n

আবহাওয়াটা ছিল পরিষ্কার। সারা সকাল ঝিরি ঝিরি বৃণ্টি পড়েছে ধান । কিছ্কুণ আগে ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাড়ির চাল, ফুটপাথের টালি, পাথরবাঁধানো রাস্তা, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা আর পেতল —

সবই ঝকঝক করছিল মে মাসের রোদে। বেলা তখন তিনটে, রাস্তায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা।

ছাইরঙের যোড়াদ্বটোর দ্রুতগতিতে স্প্রিঙের ওপর গাড়িটা দ্বলছিল, রাস্তায় গাড়ির অবিরাম ঘর্ঘর, নির্মাল হাওয়ায় দুতে বদলে যাচ্ছে দ্শা; গাড়ির কোণে বসে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিচার করে আল্লা দেখলেন ষে বাড়িতে যা মনে হয়েছিল, তা থেকে অবস্থা তাঁর একেবারেই অন্যরকম। এখন মৃত্যুচিন্তা অমন ভয়াবহ আর প্রকট ঠেকল না। খোদ মৃত্যুটাই মনে হল না অনিবার্য। যে হীনতায় তিনি নেমেছিলেন, তার জন্য ধিকার দিলেন নিজেকে। 'আমি ওর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছি। আমি ওর বশীভৃত হয়েছি। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছি। কেন? ওকে ছাড়া কি থাকতে আমি পারি না?' এবং ওঁকে ছাড়া কিভাবে তিনি থাকবেন সে প্রদের জবাব না দিয়ে সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন। ''অফিস ও গ্রদাম', 'দাঁতের ডাক্তার'। হ্যাঁ, ডল্লিকে আমি সব বলব। দ্রন্স্কিকে সে পছন্দ करत ना। लण्जा कतरत, कच्छे शरत, किन्छ भर वलव जारक। आभाग्न स्म ভালোবাসে, ওর পরামর্শ মেনে আমি চলব। দ্রন্স্কির অধীন হয়ে থাকব না : ওকে সর্দারি করতে দেব না আমি। 'ফিলিপভের পাঁউ-রুটি'। লোকে वरन अता भाशा भरामात जान निरास यास भिग्रोर्भा पुर्व । भरम्कात जन की ভালো। মিতিশার কুয়ো, সর্চাকলিও।' আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগে, যখন তাঁর বয়স সতের বছর, পিসির সঙ্গে গিয়েছিলেন ত্রইৎসে-সেগি রেভ স্কি মঠে। 'তাতে আবার ঘোড়ার গাড়িতে। সে কি আমি, লাল नान यात राज? जथन या मान्मत आत आग्रस्तुत वारेरत वर्स भरन रूज, তেমন কত জিনিস হয়ে গেছে তুচ্ছ, আর তখন যা ছিল তা আজ চিরকালের মতো আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন কি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এতটা হীনতায় নামা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার চিঠি পেয়ে কী গবিতি আর আত্মসস্তুষ্টই না সে হবে! কিন্তু আমি ওকে দেখাব... কী দুর্গন্ধ এই রংটায়। সবাই কেন বাড়ি বানায় আর রং করে? 'টুপি আর গাউন'' --- আল্লা পড়লেন। একজন লোক তাঁর উদ্দেশে মাথা নোয়ালে। লোকটা আলু শ্কার স্বামী। মনে পড়ল জন্ স্কি যা বলতেন: 'আমাদের গলগ্রহ। আমাদের? কেন আমাদের? কী ভরংকর যে অতীতকে সম্লে উৎপাটন করা যায় না। উৎপাটন করা যায় না, তবে তার স্মৃতি গোপন করা বার। আমিও গোপন করি।' আন্নার মনে পড়ল আলেক,সেই

আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন, যা তিনি মুছে দিয়েছেন সমৃতি থেকে। 'ডিল্লি ভাববে যে আমি দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করছি। স্ত্তরাং নিশ্চর অন্যায় করছি আমি। আমি কি ন্যায় করতেই চাই? পারি না আমি!' বিড়বিড় করলেন আমা আর কামা পেল তাঁর। কিন্তু তখনই তিনি ভাবলেন মেয়েদ্র্টি হাসতে পারছে কী কারণে? 'নিশ্চয় ভালোবাসার কথায়? ওরা জানে না এটা কতখানি আনন্দহীন, নীচ... ব্লভার আর শিশ্র। তিনটি ছেলে ছুটছে ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়। সেরিওজা! আমি সব হারাব কিন্তু ওকে ফিরে পাব না। হাাঁ, সব হারাব যদি ও না ফেরে। ও হয়ত ট্রেন ফেল করেছে, ফিরে এসেছে বাড়িতে। ফের অপমান চাইছ!' নিজেকে বললেন তিনি; 'না, আমি ডল্লির কাছে যাব, তাকে আমি সোজাস্কি বলব: আমি অভাগা, তাই হওয়া আমার উচিত। আমি দোষী, তাহলেও আমি অভাগা, সাহায্য করো আমাকে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, নিজেকেই আমার ঘেমা হচ্ছে এই গাড়িতে — সবই ওর; কিন্তু এ সব চোখে দেখার পালা এবার আমার শেষ।'

কিভাবে ডল্লিকে সব বললেন তা ভাবতে ভাবতে এবং ইচ্ছে করে হৃদয়কে বিষে ভরে তলে আল্লা উঠলেন সি'ড়িতে।

হলে তিনি জিগ্যেস করলেন: 'বাইরের কেউ আছে?'

'কাতেরিনা আলেক্সান্দুভনা লেভিনা' — চাপরাশি বললে।

'কিটি! সেই কিটি যার প্রেমে পড়েছিল দ্রন্দিক' — আন্না ভাবলেন, 'সেই মেরেটি যার কথা দ্রন্দিক স্মরণ করত ভালোবাসা নিয়ে। ওর আফশোস হচ্ছে যে ওকে সে বিয়ে করে নি। আর আমার কথা সে স্মরণ করে বিশ্বেষভরে, আফশোস করে যে আমার সঙ্গে সে আছে।'

আন্না যখন আসেন শিশ্বকে খাওয়ানো নিয়ে দ্বই বোনের মধ্যে তখন পরামর্শ চলছিল। আলাপে বাধা দেওয়া অতিথিকে স্বাগত করতে ডব্লি বেরিয়ে এলেন একা।

'আরে, তুমি চলে যাও নি এখনো? আমি নিজেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম' — ডল্লি বললেন, 'আজ চিঠি পেয়েছি গ্রিভার।'

'আমরাও টেলিগ্রাম পেরেছি' — কিটিকে দেখার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে আলা বললেন।

'লিখেছে, ব্যুতে পারছে না আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠিক কী চান। তবে জবাব আদায় না করে ফিরবে না।' 'আমি ভেবেছিলাম তোমার এখানে কেউ এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি?'

'হাাঁ, কিটি' — অস্বস্থিভরে বললেন ডল্লি, 'ও রয়ে গেছে শিশ্কক্ষে। ভারি অস্ক্রে হয়েছিল সে।'

'শ্রনেছি। চিঠিটা পডতে পারি?'

'এক্ষ্বনি নিয়ে আসছি। তবে উনি প্রত্যাখ্যান করেন নি: বরং উলটো, স্থিভা আশা করে আছে' — ডল্লি বললেন দোরগোডায় থেমে।

'আমি কে।নো আশা করি না এবং চাই না' — বললেন আলা।

ভিল্ল চলে গেলে আলা ভাবলেন, 'কী ব্যাপার, আমার সঙ্গে সাক্ষাং কি কিটি অপমানজনক বলে মনে করে? হয়ত সে ঠিক। কিন্তু ঠিক হলেও নিজেই যে প্রন্দিকর প্রেমে পড়েছিল, তার পক্ষে এটা আমায় দেখানো চলে না। আমি জানি যে আমার বর্তমান অবস্থায় কোনো স্শালা নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। ওর জন্যে সবকিছ্ব ত্যাগ করার সেই প্রথম মৃহ্তে থেকে এটা আমি জানি। আর এই তার প্রক্রার! ওহ্, কী ঘৃণাই না দ্রন্দিককে করি! আর কেনই বা এলাম এখানে? আমার শৃর্ধ্ব আরো খারাপ, আরো দ্বঃসহ লাগছে।' অন্য ঘর থেকে দ্বই বোনের কথাবার্তার শব্দ কানে এল তাঁর। 'কী আমি এখন বলব ডল্লিকে? কিটিকে এই বলে আশ্বস্ত করব যে আমি অভাগা, তার আন্কূল্য মেনে নিচ্ছি? না, আর ডল্লিও ব্রুবে না কিছ্ব। ওকে আমার বলবারও কিছ্ব নেই। শৃর্ধ্ব কিটির সাক্ষাং পোলে আমি যে সবাইকে কত ঘৃণা করি, আমার কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সেটা ওকে দেখাতে পারলে হত।'

ডল্লি ঢুকলেন চিঠি নিয়ে। আল্লা সেটা পড়ে নীরবে ফেরত দিলেন। বললেন, 'এ সবই আমি জানি। এতে আমার কোনো আগ্রহও নেই।'

'সে কী? আমি এদিকে বরং আশা করে আছি' — ডব্লি বললেন আমার দিকে উৎসাক চোখে চেয়ে। আমাকে এমন অন্তুত উত্তাক্ত অবস্থায় তিনি আগে কখনো দেখেন নি। জিগোস করলেন, 'কবে যাচ্ছ?'

আন্না চোথ কু'চকে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে, উত্তর দিলেন না।

'কিটি আমার কাছ থেকে ল,কিয়ে থাকছে যে?' দরজার দিকে চেয়ে
লাল হয়ে বললেন আন্না।

'আহ্, যত বাজে কথা! ছেলেকে দ্বধ দিচ্ছে সে, ওর সব ভালো চলছিল না. আমি কিছু উপদেশ দিলাম... ও খুব খুশি। এখুনি সে আসবে' — অসত্য বলার অভ্যাস না থাকায় আনাড়ির মতো ডব্লি বললেন : 'হাাঁ, ওই তো সে।'

আন্না এসেছেন জানতে পেরে কিটি বের্তে চাইছিল না ঘর থেকে। কিন্তু ডাল্ল তাকে ব্রিয়য়ে রাজি করান। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কিটি এসে হাত বাড়িয়ে দিলে আন্নার দিকে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ভারি আনন্দ হল।'

দ্রন্দা এই নারীর প্রতি বিদেষ এবং তাঁর প্রতি অন্কুল হবার বাসনার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল তার মধ্যে, তাতে অস্বস্থি হচ্ছিল কিটির; কিস্তু আল্লার সন্দের প্রিয়দর্শন মুখখানা দেখা মাত্র বিদেষ মিলিয়ে গেল তার।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে না চাইলে আমি কিন্তু অবাক হতাম না। সবকিছ্মতেই আমি এখন অভ্যস্ত। আপনার অসম্থ করেছিল? হাাঁ, অন্যরকম দেখাছে আপনাকে' — আল্লা বললেন।

কিটি টের পেল যে আল্লা তাকে দেখছেন বিদেষ নিয়ে। যে আল্লা আগে তার প্রতি আন্কুল্য দেখিয়েছেন, আর এখন তিনি তার সামনে যে অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ছেন, বিদ্বেষটা তারই ফল বলে ধরলে কিটি। তাঁর জনা কট হল তার।

কিটির অস্থ, শিশ্বটি, স্থিভাকে নিয়ে কথাবার্তা হল ওঁদের মধ্যে, কিন্তু বোঝা গেল কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই আম্লার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম তোমার কাছে বিদায় নিতে।'

'কবে তোমরা যাচ্ছ?'

কিন্তু তার জবাব না দিয়ে আমা ফিরলেন কিটির দিকে।

হেসে বললেন, 'সত্যি, আপনাকে দেখতে পেলাম বলে ভারি খ্রিশ হলাম। সবার কাছ থেকে আমি আপনার কথা কত যে শ্রনছি, এমনকি আপনার স্বামীর কাছ থেকেও; উনি এসেছিলেন আমাদের ওখানে, আমার বেশ লাগল ওঁকে' -- স্পন্টতই দ্রভিসন্ধি নিয়ে কথাটা যোগ করলেন আলা। 'এখন উনি কোথায়?'

'উনি গ্রামে চলে গেছেন' — লাল হয়ে কিটি বললে। 'আমার হয়ে অভিনন্দন জানাবেন ওঁকে, অবশ্য-অবশ্যই জানাবেন।', 'অবশ্যই জানাব' — সরলভাবে কিটি বললে আমার চোথের দিকে সহান্ভূতির দ্ভিতৈ চেয়ে। 'তাহলে বিদার ডব্লি!' ডব্লিকে চুম্ খেয়ে আর কিটির করমর্দন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন আলা।

'সেই একইরকম, তেমনি আকর্ষণীয়, ভারি সন্দর!' আন্না চলে গেলে দিদিকে একা পেয়ে কিটি বললে; 'কিন্তু ওর মধ্যে কর্মণ কী একটা যেন আছে! সাংঘাতিক কর্মণ!'

'নাঃ, আজ সে অনারকম' — ডল্লি বললেন; 'ওকে যখন হল পর্যস্ত পেণছৈ দিই, মনে হল এই বৃঝি কে'দে ফেলবে।'

## n 25 n

বাড়ি থেকে বের,বার সময় আমার যে মনের অবস্থা ছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় তিনি বসলেন গাড়িতে। আগেকার যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হল অপমান আর অস্পৃশ্যতার ছোঁয়া যা তিনি পরিষ্কার অন্ভব করেছিলেন কিটির উপস্থিতিতে।

'কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা? বাড়ি?' জিগ্যেস করলে পিওত্র।
'হাাঁ, বাড়ি' — কোথায় যেতে হবে, এখন সে কথা না ভেবেই বললেন আয়া।

'আমার দিকে ওরা চাইছিল কেমন করে, যেন আমি একটা ভয়াবহ, দ্বেধা, কোত্ইলজনক বস্তু'—দ্ব'জন পথচারীর দিকে চেয়ে আয়া ভাবলেন: 'আহ্, সোংসাহে সে কী বলতে পারে অন্যকে। নিজের যা অন্ভূতি, সে কি অন্যদের বলা যায়? ডাল্লকে আমি সব বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্যিস বলি নি। আমার দ্বর্ভাগ্যে কী খ্রুশিই না সে হত! সেটা সে চেপে রাখত অবিশ্যি; তবে প্রধান কথা, যে উপভোগের দর্ন আমায় সে হিংসে করে, তার জন্যে শাস্তি পেয়েছি বলে আনন্দ হত তার। কিটি, সে তো আরো খ্রিশ হত। আমি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি! সে জানে যে ওর স্বামীর প্রতি আমায় সৌজনা ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। তাই আমায় সে ঈর্ষা করে, দেখতে পারে না। তদ্বপরি ঘ্লাই করে। ওর চোখে আমি দ্নেনীতিপরায়ণ নারী। দ্বনীতিপরায়ণ হলে আমি ওর স্বামীকে আমার প্রেমে পড়াতে পারতাম... যদি চাইতাম। হাাঁ, চেয়েইছিলাম। আর এই যে আত্মসপ্তুণ্ট লোকটা'— মোটা সোটা রক্তিমগণ্ড এক ভদ্রলোক সম্পর্কে তিনি ভারলেন। ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টা দিক থেকে. তিনি আয়াকে পরিচিত

মনে করে চকচকে টেকো মাথা থেকে চকচকে টুপিটা তুর্লোছলেন, পরে ভূল ব্রুতে পারেন। 'ও ভেবেছিল আমায় সে চেনে। অথচ দ্বনিয়ায় যত লোক আমায় যতটুকু চেনে, ও চেনে ততটুকুই কম। নিজেই আমি চিনি না নিজেকে। ফরাসিরা যা বলে, আমি জানি আমার খিদে। এই তো, ওরা ওই নোংরা কুল্পি বরফ খেতে চাইছে। এটা ওরা নিশ্চয় জানে' — ভাবলেন উনি দুটি ছেলেকে দেখে। বরফওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সে তার भाषा थ्या भाषा भूता निरा तुभाता भूते पिरा भूत्य पाम भूष्टिल। 'আমাদের সবারই ইচ্ছে মিঘ্টি, স্ক্রাদ্ব কিছ্ব। চকোলেট না থাকলে নোংরা কল পি বরফই সই। কিটিও তাই, দ্রন্ স্কি নেই তাহলে লেভিনই সই। আর আমায় সে ঈর্ষা করে। ঘূণা করে আমাকে। সবাই আমরা ঘূণা করি পরস্পরকে। আমি কিটিকে. কিটি আমাকে। এটা ঠিক কথা। 'কেশপ্রসাধক জ্যুৎকিন'। Je me fais coiffer par Tutkin...\* ও এলে কথাটা আমি ওকে বলব' — ভেবে হাসলেন তিনি। কিন্তু তক্ষ্মনি মনে পড়ল হাসির কথা শোনাবেন এখন এমন কেউ নেই তাঁর। 'তা ছাড়া মজার বা হাসিরই কিছু, নেই। সবকিছু, জঘন্য। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে আর কী নিখৃত করে দ্রুশ করছে বেনিয়াটা! যেন কিছু বৃঝি খোয়া যাবে বলে ভয় পাচ্ছে। কেন এই গিন্ডা, এই ঘণ্টা, এই মিথ্যা? শুধু গোপন করার জন্যে যে আমরা সবাই ঘূণা করি প্রস্পরকে, ঠিক ওই ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো, যারা অমন খেপে গালিগালাভ করে নিজেদের মধ্যে। ইয়াশ্ভিন বলে. সে চায় আমাকে ন্যাংটা করে ছাড়তে. আমিও ওকে। এই হল সত্যি!

এই যেসব চিন্তায় তিনি নিজের অবস্থার কথা ভূলে গিয়েছিলেন তা ভাবতে ভাবতে তিনি এসে থামলেন নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। তাঁর দিকে হল-পোর্টারকে আসতে দেখেই কেবল তাঁর মনে পড়ল যে তিনি চিঠি আর টেলিগাম পাঠিয়েছিলেন।

জিগ্যোস করলেন, 'জবাব এসেছে?'

'এখনি দেখছি' — হল-পোর্টার তার ডেম্কে গিয়ে টেলিগ্রামের পাতলা চোকো একটা থাম এগিয়ে দিলে। আন্না পড়লেন: 'দশটার আগে আসতে পারব না। দ্রন্দিক।'

'আর যে লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরেছে?' 'এখনো ফেরে নি' — বললে হল-পোর্টার।

আমি তাংকিনের কাছে কেশ প্রসাধন করি... (ফরাসি।)

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি জানি কী আমায় করতে হবে' — আয়া বললেন নিজেকে; নিজের ভেতর অনিদিপ্ট একটা ক্রমবর্ধমান রোষ আয় প্রতিহিংসার তাগিদ অন্ত্বত করে তিনি ছুটে গোলেন ওপরে। 'আমি নিজেই যাব তার কাছে। চিরকালের মতো ছেড়ে যাবার আগে আমি তাকে সর্বাকছ্ম বলে যাব। এই লোকটার মতো আর কখনো কাউকে আমি এত ঘ্লা করি নি!' ভাবলেন তিনি। হ্যাঙ্গারে ওঁর টুপি দেখে আয়া কে'পে উঠলেন বিতৃষ্ণায়। আয়া ভেবে দেখেন নি যে দ্রন্স্কির টেলিগ্রামটা ছিল তার টেলিগ্রামের জবাব, চিঠিটা তিনি তখনো পান নি। তার মনে ভেসে উঠল যে এখন তিনি শান্তভাবে মা আর সরোকিনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আনন্দ পাচ্ছেন তাঁর কছে। 'হাাঁ, তাড়াতাড়ি যেতে হয়' — মনে মনে ভাবলেন আয়া কোথায় যাবেন না জেনেই। ভয়ংকর এই বাড়িতে তাঁর যে অনুভৃতিগ্রলো হয়েছে তা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন তিনি। এ বাড়ির চাকরবাকর, দেয়ালগ্রলা, জিনিসপত্র — সবই তাঁর মনে যেয়া আর রাগের উদ্রেক করছিল, কেমন একটা চাপে পিণ্ট করছিল তাঁকে।

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার রেল স্টেশনে, সেখানে যদি ও না থাকে, তাহলে ওখানেই যাব, ছি'ড়ে ফেলব ওর মনুখোশ।' খবরের কাগজে ট্রেনের সময়নিঘণ্ট দেখলেন আল্লা। সন্ধ্যা আটটা দুই মিনিটে ট্রেন ছাড়ছে। 'হ্যাঁ, সময়
আছে।' ঘোড়া বদলে অন্য ঘোড়া জোতার হৃকুম দিলেন তিনি, দিন করেকের জন্য যা প্রয়োজন তেমন সব জিনিসপত্র ভরতে লাগলেন ব্যাগে। তিনি জানতেন যে এখানে আর ফিরবেন না। মাথায় যতরকম পরিকল্পনা আসছিল, তার মধ্যে ঝাপসাভাবে তিনি স্থির করলেন যে স্টেশনে বা কাউন্টেসের মহালে যাই ঘটুক, নিজনি নভগোরদ রেলপথে প্রথম শহর পর্যন্ত তিনি সেখানে থামনেন।

টোবলে খাবার দেওয়া ছিল; সেখানে গিয়ে র্টি আর পনীর শ্কে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে সমস্ত খাবারের গন্ধ তাঁর কাছে ন্যকারজনক, গাড়ি দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গোটা রাস্তা জ্ড়ে ছায়া পড়েছে বাড়ির, সন্ধ্যাটা ঝরঝরে, রোদে তখনো উষ্ণ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে আসছিল আন্ন্শ্কা, গাড়িতে জিনিসপত্র রাথছিল পিওত্র আর সহিস দাড়িয়েছিল স্পন্টতই বেজার হয়ে — স্বাই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল, তাদের কথাবাত্যি আর ভাবভঙ্গিতে বিরক্তি ধরছিল তাঁর।

'আমার তোমাকে দরকার নেই, পিওত্র।'

'কিন্তু টিকিট?'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, আমার কিছ্ব এসে যায় না' — বিরক্তিভরে বললেন আলা।

পিওত্র কোচবাক্সে উঠে কোমরে হাত রেখে হ,কুম দিলে স্টেশনে যেতে।

#### n oo n

'ফের আমি, সেই আমি! ফের সবকিছ্ব আমি ব্রুতে পারছি' — গাড়ি ছাড়তে, খোয়া পাথরে বাঁধানো রাস্তায় ঘর্ঘর শব্দ তুলে দ্বলতে দ্বলতে এগনো মাত্র আন্না ভাবলেন, ফের একের পর এক ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

'আচ্ছা, কী ভাবনাটা অমন চমংকার এসেছিল?' মনে করতে চাইলেন তিনি, 'কেশপ্রসাধক ত্যুণিকন? না, ওটা নয়। হ্যাঁ, ইয়াশ্ভিন যা বলে, সেই কথাটা: অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম আর ঘূণা — কেবল এইটেই লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। উব্হ, থামকা যাচ্ছেন আপনারা' — চার ঘোড়ায় টানা গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ করে মনে মনে বললেন তিনি, বোঝা যায় দলটা চলেছে শহরের বাইরে ফুর্তি করতে। 'আর যে কুকুরটা আপনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাকে দিয়েও কোনো সাহাষ্য হবে না। নিজের কাছ থেকে তে। পালাতে পারবেন না।' পিওত্র যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন নেশায় আধমরা এক মজ্বরকে। মাথা নড়বড় করছে, প্রিলশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়। 'এই যেমন এটি পারবে' — আল্লা ভাবলেন, 'কাউণ্ট ভ্রন্দিক আর আমি তপ্তি খ'জে পেলাম না, যদিও অনেক আশা ছিল তার।' আর এই প্রথম আমা উল্জব্বল আলোয় দেখতে পেলেন দ্রন স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বর্খানি যা নিয়ে আগে তিনি এড়িয়ে যেতেন ভাবতে। 'আমার মধ্যে কী খ'জেছিল সে? ভালোবাসা ততটা নয়, যতটা আত্মগরিমার সাফল্য।' তাঁর মনে পড়ল তাঁদের সম্পর্কের প্রথম দিকটায় তাঁর কথা, তাঁর মুখভাব ছিল একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। এখন স্বাক্ছনতেই তা সমার্থত হচ্ছে। 'হ্যা, আত্মগরিমার বিজয় পেয়েছিল সে।, বলা বাহ, লা, ভালোবাসাও ছিল বৈকি, কিন্তু বেশির ভাগটা ছিল আত্মগরি-মার সাফলা। আমাকে নিয়ে সে গর্ব করেছে। এখন এটা গেছে। গর্ব করার

কিছু নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে সে যা পেরেছে সব নিয়েছে, এখন আমাকে আর দরকার নেই ওর। আমি ওর ওপর একটা বোঝা, আমার সঙ্গে সম্পর্কে ও সম্মান রেখে চলতে চায়। কাল সে বলে ফেলেছিল, ও চায় বিবাহ বিচ্ছেদ আর বিয়ে যাতে ফেরার সাঁকোটা পর্বাড়য়ে দেওয়া য়য়। ও আমায় ভালোবাসে, কিন্তু কেমন ভাবে? উৎসাহ নিবে গেছে। এ লোকটা সবাইকে তাক লাগাতে চায়, ভারি আখ্যসন্তুষ্ট' — ভাড়া করা ঘোড়ায় চাপা লাল-গাল একজন দোকান কর্মচারীকে দেখে আয়া ভাবলেন; 'হাাঁ, আমার মধ্যে সে স্বাদ ওর কাছে আর নেই। আমি যদি ওকে ছেড়ে যেতে চাই, ভেতরে ভেতরে সে খুশিই হবে।'

এটা শ্বধ্ব অন্মান নয়, যে অন্তর্ভেদী আলোয় এখন তাঁর কাছে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থ ধরা পড়ছিল, তাতে তিনি এটা স্পন্ট দেখতে পেলেন।

'আমার ভালোবাসা ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে প্রক্ষর্নলত. আত্মকেন্দ্রিক, আর ওর নিভে যাচ্ছে ক্রমেই, এই জন্যই আমরা তফাং হয়ে পর্জাছ' -- ভাবনার জের টেনে চললেন আল্লা, 'এখানে সাহায্য করার কিছু নেই। আমার সর্বাকছ, ওর জন্যে আর আমি চাই সে যেন ক্রমেই বেশি করে আমার কাছে উজাড় করে তার সর্বাকছু। আর ওচাইছে ক্রমেই আমার কাছ থেকে সরে যেতে। আমাদের মিলন হবার আগে পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত পরম্পরের কাছে এগিয়েছি, তারপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরে যাচ্ছি বিভিন্ন দিকে। এটাকে বদলানো যায় না কিছুতেই। ও আমায় বলে যে আমি অর্থহীন রক্মে ঈর্যান্বিত, আমিও নিজেকে বলেছি যে আমার যা ঈর্ষা হচ্ছে তার কোনো মানে হয় না: কিন্তু সেটা ঠিক নয়, আমি ঈর্ষান্বিত নই, অসম্ভণ্ট। কিন্ত...' হঠাৎ আসা একটা চিন্তার উত্তেজনায় মুখ হাঁ করে তিনি সরে বসলেন গাড়িতে, 'যদি তার আদরের আকুল কাম,কী এক নাগরী ছাডা অন্য কিছ্ম হতে পারতাম; কিন্তু অন্যকিছ্ম হতে আমি পারি না, চাই না। আমার এই কামনায় তার বিতৃষ্ণা হয়, আর তাতে সে আমাকে রাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া অনাকিছ, হতে পারে না। আমি কি জানি না যে আমাকে ও প্রতারণা করছে না, সরোকিনার ওপর তার চোখ নেই, কিটির অনুরক্ত সে নয়, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার অবস্থা সহনীয় হচ্ছে না। যদি সে ভালো না বেসে আমার ওপর সদয় আর কোমল থাকে. কিন্তু আমি যা চাই সোটা থাকছে

না, তাহলে তা বিদ্বেষের চেয়েও হাজারগাণ খারাপ! সেটা নরক! আর এই নরকই রয়েছে। অনেকদিন থেকেই সে আমায় আর ভালোবাসে না। আর रयथारन ভाলোবাসার শেষ, সেখানে ঘূণার শুরু। এই রাস্তাগুলো আমার একেবারে অজ্ঞানা। কি সব ঢিপি, কেবল বাড়ি আর বাড়ি... আর বাড়িতে লোক আর লোক... কত যে লোক তার ইয়ন্তা নেই। আর সবাই ঘ্ণা করে পরস্পরকে। কিন্তু ভাবা যাক, সুখী হতে হলে আমার কী চাই। বেশ, আমি বিবাহবিচ্ছেদ পেলাম, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ আমায় দিলেন র্সোরওজাকে. দ্রন্স্কিকে বিয়ে করলাম আমি ।' আলেক সাম্দ্রভিচের কথা ভাবতেই তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তাঁর ভীর্ ভীর নিজীব নিভস্ত চোখ, শাদা হাতে শিরা, আঙ্কল মটকানি, কথার টান নিয়ে অসাধারণ স্পষ্টতায় জীবস্ত, আর তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল. যাকেও ভালোবাসা বলা হত, তা মনে পড়ে ঘেন্নায় শিউরে উঠলেন তিনি। 'त्रम, आमि विवार्शवत्ष्ट्रम (भारत विराय करालाम सन् म्कित्क। की रूत, किंछि আজকের মত্যে আমার দিকে কি আর চাইবে না? না। আমার দুই স্বামী নিয়ে প্রশ্ন করতে বা ভাবতে ক্ষান্ত থাকবে সেরিওজা? আর দ্রন্দিক এবং আমার মধ্যে নতুন কী সম্পর্ক আমি ভাবতে পারি? সূত্র্থ আর নয়, কিস্তু যন্ত্রণার অবসান কি আদৌ আর সম্ভব? না, না!' নিজেকে এবার তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়: 'না. না! সে অসম্ভব! জীবনেই আমর। তফাৎ হয়ে বাচ্ছি, আমি ওকে অসুখী কর্রাছ, সে আমাকে, এটা বদলানো ওর বা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চেণ্টা করা হয়েছে, খুলে এসেছে ইস্কুপ। হাাঁ, ছেলের সাথে ভিখারিণী, সে ভাবছে লোকে ওকে করুণা করবে। কিন্তু সবাই আমরা দ্বনিয়ায় আসি নি কি কেবল পরম্পরকে ঘূণা করতে আর তাতে করে নিজেকে আর অন্যদের কণ্ট দিতে? স্কুলের ছাত্ররা যাচ্ছে, হাসাহাসি করছে। র্সোরওজা?' মনে পড়ল তাঁর, 'আমিও ভেবেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, মন ভিজে উঠত শ্লেহে। অথচ রইলাম তো তাকে ছাড়াই, তাকে বিনিময় করে গোলাম অন্য একটা ভালোবাসার পেছনে, আর বতদিন সে ভালোবাসায় পরিতৃপ্তি পেয়েছি, ক্ষোভ করি নি এ বিনিময়ের জন্যে ৷' আর যেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন ভালোবাসা সে কথা মনে পড়ে ঘেলা হল তাঁর। আর যে স্পষ্টতায় এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর এবং অন্য সব লোকের জীবন, তাতে আনন্দ বোধ করলেন তিনি। 'আমি, পিওত্র, সহিস ফিওদর, আর সেই সমস্ত লোক যারা থাকে ভলগা পাড়ে, যেখানে যাবার জন্যে ডাক দিচ্ছে

বিজ্ঞাপনটা, সবাই আমরা ওইরকম' — নিজনি নভগোরদ স্টেশনের নিচু দালানটার কাছে যথন পেণছে গেছেন, ছুটে আসছে মুটেরা, তখন এই কথা ভাবছিলেন তিনি।

'আজ্ঞা কর্ন, ওবিরালোভ্কা-র টিকিট কাটব?' জিজ্ঞেস করলে পিওত্র।

আন্না একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় এবং কেন তিনি যাচ্ছেন। বহু চেণ্টা করে প্রশ্নটার মানে বোধগম্য হল তাঁর।

'হাাঁ' — ওকে একটা মানি-ব্যাগ দিয়ে আন্না বললেন, তারপর নিজের ছোটো লাল থালিটা নিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং-র্মের দিকে ষেতে যেতে একটু একটু করে তাঁর মনে পড়ল নিজের অবস্থার খাটনাটি আর ষেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি দোল থেয়েছেন, তার কথা; এবং ফের পারনো আর্ত জায়গাগানুলো নিয়ে কখনো আশা কখনো হতাশা আঁচড়াচ্ছিল তাঁর জর্জারিত, সাংঘাতিক দপদপ করা হদয়ের ক্ষতগন্লাকে। ট্রেনের অপেক্ষায় পঞ্চমাখা সোফায় বসে, যে লোকগালো ঢুকছিল আর বের্ছিছল, ঘ্ণায় তাদের দিকে চেয়ে (এখন সবাই তাঁর কাছে জঘন্য) আলা ভাবছিলেন কিভাবে গন্তব্যে পেণছে তিনি ওঁকে চিঠি পাঠাবেন, তাতে কী লিখবেন, ভাবছিলেন কিভাবে এখন তিনি মায়ের কাছে নিজের ভাগ্য নিয়ে অন্যোগ করছেন (আলার ফল্যণাটা না ব্রে), কিভাবে তিনি ঘরে ঢুকবেন আর কী তিনি বলবেন ওঁকে। তারপর ভাবলেন জীবন কত স্থের হতে পারত আর কী ফল্যণায় আলা তাঁকে ভালোবাসেন ও ঘূণা করেন, কী ভয়ংকর টিপটিপ করছে তাঁর ব্রক।

#### 11 05 11

ঘন্টা পড়ল। কী সব কুংসিত, বেহায়া, হস্তদস্ত তবে সেইসঙ্গে কী ছাপ তারা ফেলছে সে সম্পর্কে সচেতন যুবকেরা বেরিয়ে গেল; ভোঁতা, পশ্বং মুখে চাপরাশ আর বোতাম-আঁটা বুট পরা পিওত্র তাঁকে ট্রেনে চাপিয়ে দেবার জন্য ওয়েটিং-র্ম পেরিয়ে এল তাঁর কাছে। প্ল্যাটফর্মে কোলাহল করা যুবকদের পাশ দিয়ে আল্লা যখন যাচ্ছিলেন, চুপ করে গেল তারা। একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন বললে — বলাই বাংলা, জঘন্য

কোনো মন্তব্য। আনা উচ্চু সি'ড়ি দিয়ে উঠে একলা বসলেন একটা গদি আঁটা দাগ ধরা সোফায়, যা একসময় ছিল শাদা। ব্যাগটা স্প্রিঙের ওপর লাফাতে লাফাতে কাত হয়ে পড়ল। জানলার কাছে এসে বোকার মতো হেসে বিদায় জানাবার জন্য সোনালী ফিতে দেওয়া টুপি তুললে পিওত্র। অভদ্র কনডাক্টর ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে হ্রড়কো দিলে। বাস্ল পরা জনৈক কুংসিত মহিলা (আনা মনে মনে মহিলাটিকে বিবন্দ্র করে ছন্তিত হলেন তার কুশ্রীতায়) আর অস্বাভাবিক হাসি হাসতে হাসতে একটি মেয়ে ছ্রটে নেমে গেল প্লাটফর্মে।

'কাতেরিনা আন্দ্রেয়েভনার সব আছে, আমার খুড়ি!'

'থ্বিক — আর সেও কিনা বিকৃত, ন্যাকামি করছে' — ভাবলেন আন্না। কাউকে যাতে আর দেখতে না হয় তার জন্য আন্না ঝট করে উঠে ফাঁকা ওয়াগনে বসলেন উলটো দিকের জানলার কাছে। এ জানলার সামনে দিয়ে সরে গেল তেল-কালি লাগা কুর্ণসিত একটা লোক, মজ্বরের টুপির তল থেকে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, নিচু হয়ে ওয়াগনের চাকাগ্বলোয় কী যেন সে করছিল। 'এই কুর্ণসিত লোকটার মধ্যে কী যেন চেনা-চেনা ঠেকছে' — ভাবলেন আন্না। আর তাঁর স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতে আতংকে শিউরে উঠে গেলেন অন্য দরজার কাছে। দরজা খ্বলে একজোড়া স্বামী-স্বীকে ভেতরে চুকতে দিল কনডাক্টর।

'আপনি কি বের্বেন?'

আন্না জবাব দিলেন না। অবগ্র-ঠনের তলে তাঁর মুখের আতংক নবাগত বা কনভাক্টর — চোখে পড়ে নি কার্রই। আন্না ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের কোণটিতে। স্বামী-স্ন্নী উলটো দিকে বসে মন দিয়ে তবে গোপনে গোপনে লক্ষ করছিলেন তাঁর পোশাক। স্বামী-স্ন্নী দ্ব'জনকেই জঘন্য লাগল আন্নার। স্বামী জিগ্যেস করলেন ধ্মপান করা চলবে কি? স্পণ্টতই ধ্মপানের জন্য নয়, আন্নার সঙ্গে কথা ফাঁদার জন্য। সম্মতি পেয়ে তিনি স্নীর সঙ্গে এমন বিষয়ে ফরাসি ভাষায় কথা কইতে লাগলেন যা তাঁর কাছে ধ্মপানের চেয়েও নিরথক। বোকামির ভান করে তাঁরা কথা কইছিলেন শ্ব্র আন্নার কানে যাতে তা যায়। আন্না পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন পরস্পরের ওপর কিরকম বিরক্তি ধরে গেছে তাঁদের, কী ঘ্ণাই না তাঁরা করেন পরস্পরকে। আর এই ধরনের কুশ্রী জীবদের ঘ্ণা না করেও পারা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, তার পরেই শোনা গেল মাল ঠেলা, চেটার্মেচি,

গোলমাল, হাসির শব্দ। আন্নার কাছে খ্বই পরিজ্জার যে কারো আনন্দ করার কিছ্ব নেই, হাসিটা তাঁকে বিরক্ত করে তুলল যন্ত্রণার মান্রায়, তা যাতে শ্বনতে না হয় তার জন্য কানে আঙ্বল চাপা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অবশেষে পড়ল তৃতীয় ঘণ্টা, শোনা গেল হ্বইসিল, ফোস করে উঠল ইঞ্জিন, টান পড়ল শেকলে, স্বামী ক্রুশ করলেন। 'কী ভেবে এটা সে করছে, জিগ্যেস করলে হত' — আক্রোশে লোকটার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন। যারা টেনে চাপিয়ে দিতে এসেছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মহিলার পাশ থেকে জানলা দিয়ে তাদের দেখতে লাগলেন আন্না। ঠিক যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সবাই। আন্না যে ওয়াগনটায় বসেছিলেন, রেল লাইনের জোড়গব্বলায় তা সমতালে কে'পে কে'পে পেরিয়ে যেতে লাগল প্ল্যাটফর্ম, পাথরের দেয়াল, সিগন্যাল পোস্ট, অন্যান্য ওয়াগন; টেনের চাকা হয়ে উঠল মস্ণ্, অনায়াস, মৃদ্ব আওয়াজ উঠতে লাগল তা থেকে, উজ্জ্বল সান্ধা কিরণে আলো হয়ে উঠল জানলা, পর্দায় খেলা করতে লাগল বাতাস। কামরায় তাঁর সহযান্ত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে টেনের সামান্য দ্বল্বনিতে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আন্না ফের ডবে গেলেন তাঁর ভাবনায়।

'কী যেন ভাবছিলাম? হ্যাঁ, আমি এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি না ধেখানে জীবন হবে না যন্ত্রণাকর, সবাই আমরা জন্মেছি কন্ট পেতে, আমরা সবাই এটা জানি আর আত্মপ্রতারণার উপায় খ্রিজ। কিন্তু সত্যকে যখন মুখোমুখি দেখি, কী তখন করব আমরা?'

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই তো বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে মান্যকে' ফরাসিতে বললেন মহিলাটি, স্পন্টতই নিজের বৃক্তনিতে খুশি হয়ে এবং ভাষার কেরদানি দেখিয়ে। কথাগুলো যেন আল্লার চিপ্তার জ্বাব।

'যা আমাদের অস্থির করে তোলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া' — কথাগন্লোর পন্রাবৃত্তি করলেন আলা। আর রক্তিমগণ্ড স্বামী আর শীর্ণ স্থার দিকে তাকিয়ে তিনি ব্রুলেন যে র্মা স্থা নিজেকে মনে করেন এক প্রহেলিকাময়ী নারী আর তাঁর নিজের সম্পর্কে ধারণাটায় ইশ্বন জন্গিয়ে স্বামী প্রতারণা করেন তাঁকে। আলা যেন আলো ফেলে তাঁদের সমস্ত কাহিনী, প্রাণের কোনাকানাচগন্লো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু ছিল না সেখানে, নিজের ভাবনা তিনি ভেবে চললেন।

'হাাঁ, আমাকে খ্বই অস্থির করে তোলে আর মান্ধকে বৃদ্ধি দেওয়া

হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তাহলে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বাতিটা কেন নিবিয়ে ফেলব না যথন দেখবার কিছু আয় নেই, যথন এই সর্বাকছর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে? কিছু কেমন করে? করিডোর দিয়ে কনডাক্টর ছুটে গেল কেন? ওই ওয়াগনে কেন চিংকার করছে ওয়া, ওই ছোকরারা? কেন কথা বলছে তারা? কেন হাসছে? সব বেঠিক, সব মিথ্যা, সবই প্রতারণা, সবই অশৃত্বভ!..'

আমার স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, অন্যান্য প্যাসেন্জারদের ভিড়ের সঙ্গে তিনিও নামলেন আর যেন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের ছোঁয়া এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্র্যাটফর্মের মাঝখানে, চেণ্টা করলেন স্মরণ করতে কেন তিনি এখানে এসেছেন, কী করার সংকল্প ছিল তাঁর। আগে যা তাঁর কাছে সম্ভব মনে হয়েছিল, এখন তা কল্পনা করাই কঠিন হল, বিশেষত এই হৈচে করা কদর্য লোকগন্নোর ভিড়ে, যারা তাঁকে শাস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। মাল বইবার আশায় মন্টেরা ছন্টে এল তাঁর কাছে, প্ল্যাটফর্মের তক্তায় হিলের দন্মদাম শব্দ করে ছোকরারা উচ্চেস্বরে কথা কইতে কইতে তাকাতে লাগল তাঁর দিকে, উল্টো দিক থেকে আসা যাত্রীর স্লোত তাঁকে ঠেলে দিলে অন্যাদকে জবাব না পেলে তিনি আরো এগিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেটা মনে পড়ায় একজন মন্টেকে থামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন কাউন্ট শ্রন্স্কির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবার মতো কোনো গাড়োয়ান এখানে পাওয়া যাবে কিনা।

'কাউণ্ট দ্রন্স্কি? ওঁদের কাছ থেকে এখানি গাড়ি এসেছিল প্রিন্সেস সরোকিনা আর তাঁর মেয়ের জন্যে। আচ্ছা, কোচোয়ান দেখতে কেমন?'

মুটেব সঙ্গে যখন আল্লা কথা বলছিলেন, তখন বুকের ওপর চেন ঝোলানো চটকদার নীল কোট পরা রাঙা-মুখ ফুর্তিবাজ কোচোয়ান মিখাইল এসে একটা চিঠি দিলে তাঁকে, বোঝা যায় এমন চমৎকার করে দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভারি গর্ব তার। চিঠি পড়তে গিয়ে বুক তাঁর আগের চেয়েও হিম হয়ে এল।

হেলাফেলা হস্তাক্ষরে প্রন্সিক লিখেছেন, 'ওখানে চিঠিটা পাই নি বলে খুবই দুঃখিত। দশটায় পেণছিব।'

'বটে! তাই আমি ভেবেছিলাম!' মনে মনে বললেন তিনি আন্দোশের বাঁকা হাসি নিয়ে।

'বেশ, তাহলে বাড়ি চলে যাও' — মিখাইলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন আন্তে করে। আন্তে করে বললেন কারণ ব্যকের দ্রত স্পন্দনে কণ্ট হচ্ছিল নিশ্বাস নিতে। 'না, আমাকে যন্ত্রণায় ভোগাতে তোমায় দেব না' — দ্রন্দ্বিকে নয়, নিজেকে নয়, যে তাঁকে যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে তাকে হ্মিকি দিয়ে বললেন তিনি, চলতে লাগলেন স্টেশন ঘর পেরিয়ে প্র্যাটফর্ম বরাবর।

প্র্যাটফর্মে পায়চারি করছিল দ্ব'জন চাকরানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে তাঁর সাজপোশাক সম্পর্কে নিজেদের মতামত তারা ব্যক্ত করলে শ্বনিয়ে শ্বনিয়ে: 'আসলী মাল' — তাঁর পরনের লেস সম্পর্কে বলাবলি করলে তারা। ছোকরারা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না তাঁকে। ফের তারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে অস্বাভাবিক গলায় কী একটা চিংকার করে চলে গেল পাশ দিয়ে। স্টেশন মাস্টার যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন আরো দ্রের তিনি যাবেন কিনা। যে ছেলেটি ক্ভাস বিক্রি করছিল, সে তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। 'ভগবান, কোথায় আমি যাব?' প্র্যাটফর্ম বরাবর ক্রমেই দ্রের চলে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি। প্র্যাটফর্মের শেষে থামলেন। চশমাধারী এক ভদ্রলোককে নিতে আসা মহিলা আর ছেলেপিলেরা সজোরে হাসাহাসি করে কথা কইছিল, আয়া তাদের কাছাকাছি যেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল তারা। দ্রুত পদক্ষেপে আয়া তাদের ছাড়িয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে। একটা মালগাড়ি আসছিল। থরথরিয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম আর আয়ার মনে হল আবার ট্রেনে চেপে তিনি যাচ্ছেন।

দ্রন্দিকর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন ট্রেনে যে লোকটা কাটা পড়েছিল, হঠাং তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ব্ঝলেন কী তাঁর করা দরকার। স্টেশনের সির্ণাড় গিয়েছিল জলের পাম্প থেকে রেল লাইন পর্যস্ত, ক্ষিপ্র লঘ্ পায়ে তা বেয়ে নেমে তিনি দাঁড়ালেন চলস্ত মালগাড়িটার একেবারে কাছ ঘে'ষে। ওয়াগনগ্লোর তলের দিকটা, ধীরে ধীরে যাওয়া প্রথম ওয়াগনটার বোল্ট, শেকল আর লোহার উণ্টু চাকাটার দিকে চাইলেন তিনি. চোখ আন্দাজে স্থির করার চেন্টা করলেন সামনের চাকা আর পেছনকার চাকার মাঝখানটা কোথায় আর কখন সে মাঝখানটা এসে পড়বে তাঁর সামনে।

'ওইখানে!' ওরাগনের ছায়া থেকে কয়লা আর বালি ছড়ানো চিলাপারগানোর দিকে চেয়ে ভাবলেন তিনি, 'ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।'

প্রথম ওয়াগনটার মাঝখানটা তার সামনাসামনি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন আমা। কিন্তু লাল ব্যাগটা হাত থেকে খুলতে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল: মাঝখানটা পেরিয়ে গেল তাঁকে। পরের ওয়াগনটার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। মান করতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাবার আগে যেমন লাগত, তেমন একটা অনুভতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, দ্রুস করলেন তিনি। ক্রস করার অভাস্ত ভঙ্গিটায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠল বাল্য ও কৌশরের একসারি স্মৃতি আর যে অন্ধকারটা তাঁর স্বাক্ছ্য ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ তা ফেটে চোচির হয়ে গেল, মুহুতেরি জন্য অতীতের সমস্ত ভাষ্বর আনন্দ নিয়ে জীবন ভেসে উঠল তাঁর সামনে। কিন্তু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় ওয়াগনটার চাকা থেকে দুটি সরালেন না তিনি। তারপর দুই চাকার মাঝখানটা তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি ছুড়ে ফেললেন লাল ব্যাগটা, কাঁধে মাথা গাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াগনের তলে দুই হাতের ওপর, আর যেন তক্ষ্বনি দাঁড়িয়ে পড়বেন এমন লঘ, ভঙ্গিতে উঠে বসলেন হাঁটুর ওপর। আর সেই মুহ,তে হৈ যা করেছেন তাতে আতংক হল তার। 'কোথায় আমি? কী করলাম ? কেন ?' তিনি চেয়েছিলেন উঠে দাঁডাবেন, লাফিয়ে ফিরে আসবেন: কিন্তু বিপত্নল, আমোঘ কোনো কিছু ঘা দিল তাঁর মাথায়, টেনে নিয়ে যেতে লাগল পিঠ ধরে। সংগ্রাম অসম্ভব টের পেয়ে আলা অস্ফুট মিনতি করলেন, 'ভগবান, আমার স্বকিছ্ব ক্ষমা করো!' চাষীটা কী যেন বিভূবিভ করে কাজ কর্রাছল লোহা নিয়ে। আর যে মোমবাতিটার আলোয় তিনি শংকা. প্রতারণা. দ্বঃখ আর অকল্যাণে ভরা বইখানা পর্ডাছলেন, তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কখনো হয় নি আগে যা ছিল অন্ধকারে তা সব আলো করে তলল. তারপর দপদপ করে উঠে ম্লান হয়ে আসতে লাগল, নিভে গেল চিরকালের क्रमा ।



# অফ্টম অংশ



nsn

প্রায় দৃই মাস কেটে গেছে। আতপ্ত গ্রীন্মের মাঝামাঝি তখন, অথচ সের্গেই ইভানোভিচ কেবল এখনই মন্ফেন থেকে বের্বার আয়োজন করলেন।

এই সময়ের মধ্যে

সের্গেই ইভানোভিচের জীবনে নিজম্ব কতকগ্নলো ঘটনা ঘটে গেছে। ছয় বছর ধরে পরিপ্রমের ফল, 'ইউরোপ ও রাশিয়ায় রাজ্রপাটের ভিত্তি ও রুপ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা' নামে তাঁর বই সমাপ্ত হয়েছিল এক বছর আগেই। এ বইয়ের কিছ্ব কিছ্ব অধ্যায় ও ভূমিকা প্রকাশিত হয় সাময়িক পত্রাদিতে, অন্যান্য অংশ সের্গেই ইভানোভিচ পড়ে শোনান নিজ মহলের লোকেদের কাছে। ফলে এ বইয়ে বিবৃত ধ্যান-ধারণা পাঠকসমাজের কাছে একেবারে অভিনব ঠেকা সম্ভব ছিল না; তাহলেও সের্গেই ইভানোভিচ আশা করেছিলেন যে বইটি প্রকাশিত হলে সমাজের ওপর গ্রুর্তর ছাপ ফেলবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব না ঘটালেও বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলবে প্রচণ্ড।

স্বত্ন পরিমার্জনার পর বইটি প্রকাশিত ও প্রন্তকবিক্রেতাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল গত বছর।

বইটি সম্পর্কে কারো মতামত জিগ্যেস না করলেও, বইটা কেমন কাটছে বন্ধন্দের এ প্রশ্নেন অনিচ্ছায় এবং কৃত্রিম ঔদাসীনো উত্তর দিলেও, বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, এমনকি প্রেকবিক্রেতাদের কাছেও সে প্রশ্ন না করলেও সমাজে ও সাহিত্যজগতে বইটির যে প্রাথমিক ছাপ ফেলার কথা, সেটা তীক্ষ্যা দ্ঘিটতে, অসহ্য মনোযোগে অন্সরণ করছিলেন তিনি।

কিন্তু কাটল এক সপ্তাহ, দ্বই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, — সমাজের ওপর ছাপ লক্ষিত হল না। তাঁর বন্ধরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বইটির কথা বলতেন স্পন্টতই সৌজন্যবশে। তাঁর অন্য পরিচিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাঁর কাছে বইটার কথা বলতেন না আদপেই। তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত সমাজ রইল সম্পূর্ণ নির্বিকার। সাহিত্যেও এক মাসের মধ্যে কোনো লেখা বেরয় নি বইটা সম্পর্কে।

সমালোচনা লেখার জন্য কত সময় দরকার সেটা খাঁটিয়ে হিসাব করেছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ, কিন্তু দুমাসও কেটে গেল, সমালোচনা একইরকম নীরব।

শুধু গলা বসে যাওয়া অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে উত্তরী গ্রেরে পত্রিকার একটি পরিহাস প্রবন্ধে কথায় কথায় কজ্নিশেভের বই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যস্চক কয়েকটা মন্তব্য করে বোঝানো হয় যে বহু আগেই বইটি সবার চোথে নিন্দিত হয়ে একটা সাধারণ হাসাহাসির উপলক্ষ ঘটিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে ভারিক্কী এক পত্রিকায় বের্ল সমালোচনা প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখককে সেগেই ইভানোভিচ চিনতেন। গল্বংসভের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

প্রবন্ধলেথক খ্রই তর্ণবয়সী, অস্তুর রম্য লেথক, লেখায় খ্র তুথোর, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ কম, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীর্।

লেখকটি সম্পর্কে সেগেই ইভানোভিচের একান্ত তাচ্ছিল। থাকলেও প্রবন্ধটি তিনি পড়তে শ্বর্ করেন একান্ত শ্রদ্ধাভরে। দেখা গেল ভয়াবহ প্রবন্ধ।

বোঝাই যায় যে রম্য লেখক গোটা বইটাকে এমনভাবে ব্ঝেছেন যা বোঝা চলে না। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো তিনি বাছাই করেছেন এমন কায়দা করে যে বইটা যারা পড়ে নি (বোঝা যাছে প্রায় কেউ-ই তা পড়ে নি) তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বইটি গুরুগন্তীর. তদ্পরি অপ্রাসঙ্গিক (যা দেখানো হয়েছে প্রশ্ন চিহুগ্লো দিয়ে) শব্দের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছ্ নয়, এবং লেখক অকাট একটি মুর্খ। এবং সবই বলা হয়েছে এমন রসিকতা করে যে সেগেই ইভানোভিচ নিজেই অমন রসিকতায় পরাঙ্ম্খ হতেন না: আর সেইটেই হল ভয়ংকর ব্যাপার।

যে একান্ত সততার সঙ্গে সেগেই ইভানোভিচ সমালোচকের যাক্তিগারীলর ন্যায্যতা খতিয়ে দেখছিলেন, তা সঞ্জেও তাঁকে হাস্যাম্পদ করার জন্য তুলে ধরা ভুলন্টিতে ম্হ্তের জন্যও থামছিলেন না, — এ তো বোঝাই যাচ্ছিল যে ওগ্নলো বাছা হয়েছে ইচ্ছে করেই — কিন্তু তখনই প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং ও আলাপের সমস্ত খ্রিটনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন অজ্ঞাতসারেই।

নিজেকে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'ওর মনে কি আমি আঘাত দিয়েছি কিছ্বতে?'

এবং সাক্ষাতের সময় তিনি যে তর্বটির ব্যবহৃত একটি শব্দের অজ্ঞতা শ্বধরে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ায় সের্গেই ইভানোভিচের কাছে প্রবন্ধটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রবন্ধের পর বইটা সম্পর্কে মুখে এবং মুদ্রণে উভয়তই নামল মৃত্যুসম নীরবতা এবং সের্গেই ইভানোভিচ দেখলেন যে অত দরদে আর খেটে ছয় বছর ধরে যা তিনি রচনা করেছেন, তা নিশ্চিক্তে ভেসে গেছে।

সের্গেই ইভানোভিচের অবস্থা আরো দ্বঃসহ দাঁড়িয়েছিল এই জন্য যে বইটা শেষ করার পর টেবিলে বসে করার মতো কাজ তাঁর আর ছিল না, আগে সেইটেতেই তাঁর সময় যেত বেশি।

সেগেই ইভানোভিচ ছিলেন ব্রিদ্ধমান, স্বিশিক্ষিত, স্কু, কর্মাঠ, ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর এই সক্রিয়তা কোথায় কাজে লাগাবেন। ড্রায়িং-র্মে, কংগ্রেসে, সম্মেলনে, কমিটিতে — যেখানে কথাবার্তা বলা যেত তেমন সবংখানেই কথাবার্তা বলে কাটত তাঁর সময়ের একাংশ। কিন্তু বহুকালের নাগরিক হওয়ায় তাঁর কুঠা হত শ্ব্যু কথাবার্তা কয়ে যেতে (মঙ্কোয় এসে তাঁর অনভিজ্ঞ দ্রাতাটি যা করেছেন), ফলে আরো অনেক অবসর ও মানসিক শক্তি তাঁব বয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পক্ষে সোভাগ্যের কথা যে বইয়ের ব্যর্থতা হেতু তাঁর এই দ্বঃসময়টায় ভিল্লধমাঁর প্রশন, মার্কিন বন্ধ্ব, সামারা দ্বভিক্ষি, প্রদর্শনী, প্রেততত্ত্বের স্থান নিল স্লাভ প্রশন, সমাজে আগে যা জব্বলছিল মাত্র ধিকিধিকি, এবং সেগেই ইভানোভিচও — যিনি আগেই ছিলেন এ প্রশেনর অন্যতম উত্থাপক, তিনি এতে প্ররোপ্রার আত্মনিবেদন করলেন।

সের্গেই ইভানোভিচ যে মহলের লোক সেখানে স্লাভ প্রশ্ন ও সাবীয় যুদ্ধ নিয়ে যত লেখালেখি ও আলোচনা হত তেমন আর কিছু নিয়ে নয়। সময় কাটাবার জন্য অবসরভোগী জনতা সাধারণত যা করে থাকে, তা এখন করা হতে লাগল স্লাভদের সাহায্যার্থে। বলনাচ, কনসার্ট, ডিনার ভাষণ.

মহিলাদের পোশাক, বিয়ার, শ্বিড়খানা — সবই স্লাভদের প্রতি সহান্ভৃতির সাক্ষ্য বহন করতে থাকল।

এই উপলক্ষে সে সময় যা বলাবলি ও লেখালেখি হত তার অনেকগর্নালর খ্রাটনাটিতে সায় ছিল না সেগেই ইভানোভিচের। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন স্লাভ প্রশ্ন পরিণত হচ্ছে তেমনি এক হ্রজ্বগে যা সর্বদা একটার পর অন্যটা এসে সমাজকে ব্যস্ত রাখার উপলক্ষ হয়: এও দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ ব্যাপারে অনেক লোকই জুটেছে দ্বার্থগৃধ্যু, উচ্চাহংকারী উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি স্বীকার করতেন যে পত্রিকায় নিষ্প্রয়োজন ও অতিরঞ্জিত অনেক্রিছা ছাপা হচ্ছে শুধা নিজের দিকে দুষ্টি আকর্ষণ আর চিৎকার করে অন্যদের হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সমাজের এই সাধারণ জোয়ারে সামনে লাফিয়ে এসে সবার চেয়ে বেশি চিংকার জ্বড়ছিল তারা যারা জীবনে ব্যর্থকাম, ক্ষোভ প্রয়ে রেখেছে মনে: ফৌজ ছাড়া সর্বাধিনায়ক, মন্ত্রক ছাড়া মন্ত্রী, সংবাদপত্র ছাড়া সাংবাদিক, পার্টি অনুগামী ছাডা পার্টি কর্তা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে লঘুচিত্ত ও হাস্যকর অনেককিছ, আছে এর মধ্যে: কিন্ত স্বীকার করে নিতেন সন্দেহাতীত ক্রমবর্ধমান উন্দীপনাকে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে একরে মেলাচ্ছে, যার প্রতি সহান,ভূতি পোষণ না করে পাবা যায় না। একই ধর্মবিশ্বাসী স্লাভ দ্রাতাদের রক্তন্নানে জার্গছিল উৎপীডিতের প্রতি সহানুভতি আর উৎপীডকদের প্রতি রোষ। বড়ো একটা আদর্শের জন্য সংগ্রামী সার্ব আরু মণ্টেনেগ্রীনদের বীর্য সারা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল শুধু কথায় নয়, কাজে দ্রাতাদের সাহায্য করার আকাৎক্ষা।

তবে সের্গেই ইভানোভিচের কাছে আনন্দজনক একটা দিকও ছিল এর মধ্যে: সেট। হল জনমতের আত্মপ্রকাশ। জনসমাজ স্মৃনিদিষ্ট রূপে ব্যক্ত করল তার বাসনা। সের্গেই ইভানোভিচ যা বলতেন. স্ফ্তি পেয়েছে জনগণের প্রাণ। আর এ ব্যাপারটায় যত তিনি জড়ালেন, ততই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এটা এমন একটা সাধনা যা বিশাল আয়তন লাভ করে যুগান্তর ঘটাতে বাধ্য।

এই মহতী সাধনায় প্রোপ্রির আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, বইয়ের ভাবনা ভূলে গেলেন।

এখন তাঁর সমস্ত সময়ই এত কর্মব্যস্ত যে তাঁর কাছে লেখা সমস্ত চিঠি ও দাবির জবাব দিতে পারছিলেন না তিনি। সারা বসন্ত ও গ্রীচ্মের একাংশ এ সবে ব্যাপ্ত থেকে কেবল জ্বলাই মাসে গ্রামে ভাইয়ের কাছে যাবার তোড়জোড় করলেন।

গেলেন দ্বসপ্তাহ বিশ্রাম নেবেন আর সেইসঙ্গে জনগণের মধ্যে যা প্তাধিক প্ত, গ্রামের দ্রান্ত বিজনে জাতীয় প্রাণের সে উচ্ছনাস দেখে মন্ধ হবেন বলে যার সম্পর্কে রাজধানী ও শহরের লোকেরা নিঃসন্দেহ। কাতাভাসোভ লেভিনকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর ওখানে যাবেন। বহুদিন থেকে কথাটা রাখার চেন্টা করার পর এখন সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনিও গেলেন।

### n e n

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ আজ অসাধারণ জনাকীর্ণ কুর্র্ন্বল স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে চাপরাশি এল কিনা দেখতে না দেখতেই চারটে ছ্যাকড়া গাড়িতে এসে পড়ল স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকেরা। ফুল নিয়ে মহিলারা বরণ করলেন তাদের, পেছন পেছন ভিড় ঢুকে পড়ল স্টেশনে।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বরণ করতে এসেছিলেন যে মহিলারা, তাঁদের একজন হল থেকে বেরিয়ে সেগেই ইভানোভিচের দিকে ফিরে জিগোস করলেন ফরাসি ভাষায়।

'আপনিও বিদায় জানাতে এসেছেন?'

'না প্রিন্সেস, আমি নিজেই যাত্রী। ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। আপনি সর্বদাই বিদায় জানাতে আসেন ব্রব্ধ?' প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি নিয়ে জিগোস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'সে কি আর পারা যায়!' প্রিন্সেস বললেন, 'আমাদের এখান থেকে আটশ' জন গেছে, তাই না? মালভিনস্কি বিশ্বাস করলে না আমার কথা।' 'আটশ'র বেশি। সরাসরি যাদের মস্কো থেকে পাঠানো হয় নি তাদের ধরলে হাজারের বেশি' -- বললেন সেগেঁই ইভানোভিচ।

'এই তো দেখন। আমি তাই বলেছিলাম' — সহর্ষে তাঁর কথা লংফে নিলেন মহিলা, 'আর এখন চাঁদা উঠেছে প্রায় দশ লাখ, তাই না?'

'তারও বেশি, প্রিন্সেস।'

'আর আজকের তারবার্তাটা কেমন, দেখেছেন? ফের পরাস্ত হল তুকাঁরা।'

'হ্যাঁ পড়েছি' — সেগেই ইভানোভিচ জবাব দিলেন। শেষ সংবাদ নিয়ে কথা কইছিলেন ওঁরা। তাতে সমর্থিত হয়েছে যে পর পর তিন দিন সমস্ত পয়েশ্টে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছে তুকাঁরা এবং চরম একটা সংঘর্ষের আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।

'ও হ্যাঁ, একটি নওজোয়ান, চমংকার লোক, যুদ্ধে যেতে চায়। জানি না কিসব প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছে। আমি ওকে জানি, অনুরোধ করি একটা চিঠি লিখে দিন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জানিয়েছেন।'

যে লোকটি যুদ্ধে যেতে চায় তার সম্পর্কে প্রিলেসস যা জানেন বিস্তারিত জেনে নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ প্রথম শ্রেণীর ওয়টিং-রুমে গিয়ে যাঁর ওপর ব্যাপারটা নির্ভার করছিল তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রিলেসসের হাতে।

'জানেন কাউণ্ট ভ্রন্দিক, সেই থে... এই ট্রেনেই যাচ্ছেন' — চিঠিটা নিয়ে বিজয়গবে বহু অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে তিনি বললেন।

'আমি শ্নেছিলাম যে উনি যাবেন, কিন্তু জানতাম না কবে। এই ট্রেনেই?'
'আমি দেখেছি ওঁকে। এইখানেই আছেন তিনি। একলা মা বিদায়
জানাতে এসেছেন। যাই বল্ন, এর চেয়ে ভালো কিছ্ন উনি করতে পারতেন
না।'

'ও হ্যাঁ. বটেই তো।'

উরা যখন কথা কইছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে জনস্রোত চলল ভোজনালয়ের দিকে। তাঁরাও এগিয়ে গেলেন, শ্নলেন পানপার হাতে একজন ভদ্রলেকে স্বেচ্ছাসৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'ধর্মের জন্যে, মানবজাতির, আমাদের ভাইদের সেবায়' — ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে বললেন ভদ্রলোক; 'মহাকর্মে আপনাদের আশীর্বাদ করছে মস্কো মা-জননী। জিভিও!\*' চিৎকার করে সজল চোথে তিনি শেষ করলেন।

সবাই চিংকার করল: 'জিভিও!' আরো একদল জনতা হর্ডমর্ডিয়ে হলে ঢুকে প্রিন্সেসকে প্রায় উলটে ফেলে দিচ্ছিল আর-কি।

<u>'আরে, প্রিন্সেস যে, কেমন আছেন!' ভিড়ের মধ্যে হঠাং আবিভূতি</u>

জিন্দাবাদ! (সাবাঁয়।)

হয়ে এক গাল হেসে সানন্দে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সত্যি, চমংকার বললে, দরদ ঢেলে, তাই না? রেভো! আর সের্গেই ইভানোভিচ, আপনিও আপনার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বললে পারতেন, মানে, সমর্থন করে আর-কি? এটা আপনার এত ভালো আসে' — কোমল শ্রদ্ধাশীল সন্তপণ হাসি হেসে যোগ দিলেন তিনি, সের্গেই ইভানোভিচের হাত টেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনলেন।

'না, আমি এখনন চলে যাচ্ছ।' 'কোথায়?'

'গ্রামে, ভাইয়ের কাছে' -- জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'তাহলে আমার দ্বার সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আপনিই বোধ হয় আগে পে'ছিবেন। বলে দেবেন — এটা, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সব অল রাইট। কী তা সে ব্রুবে। তবে দয়া করে ওকে বলবেন যে আমি সংযুক্ত... কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছি। মানে, সে ব্রুবেত পারবে।জানেন তো les petites misères de la vie humaine\*'—যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরলেন প্রিল্সেসের দিকে, 'আর প্রিল্সেস মিয়াগ্কায়া — লিজা নয়, বিবিশ পাঠাচ্ছেন এক হাজার রাইফেল আর বারোজন নার্স, আমি বলেছি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, শ্রেছে' -- অনিচ্ছায় উত্তর দিলেন কজ্নিশেভ।

'দ্বঃখের কথা যে আপনি চলে যাচ্ছেন' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ; কাল আমরা ডিনার দিচ্ছি দ্ব'জন স্বেচ্ছাসৈনিকের জন্যে — পিটাস'ব্বর্গের দিমের্-বাংনিরান্সিক আর আমাদের ভেসেলোভস্কি, গ্রিশা। দ্ব'জনেই লড়াইয়ে যাচ্ছে। ভেসেলোভস্কির বিয়ে হল এই সেদিন। বাহাদ্বর ছেলে! তাই না প্রিন্সের?' মহিলাকে জিগোস করলেন তিনি।

জবাব না দিয়ে প্রিন্সেস তাকালেন কজ্নিশেভের দিকে। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিন্সেস যেন তাঁকে এড়াতে চাইছেন এতে এতটুকু দমলেন না স্ত্রেপান আর্কাদিচ। হেসে তিনি চাইছিলেন কখনো প্রিন্সেসের টুপির পালকের দিকে, কখনো অন্য কোথাও, যেন কী একটা মনে করতে চাইছেন। মগ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা, তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে পাঁচ রুব্লের একটা নোট ফেল্লেন মগে।

মানবিক জীবনের ছোটোখাটো দ্বঃখকণ্ট (ফরাসি)।

'যতক্ষণ পরসা আছে, এই মগগ্রলোকে দেখলে আমি ক্থির থাকতে পারি না' — বললেন তিনি: 'আহু কী খবর আজকের। বাহবা মণ্টেনেগ্রীন!'

প্রিলেসস যখন বললেন যে দ্রন্দিক এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, স্তেপান আর্কাদিচ চেচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আর্পান!' মুহুতের জন্য দ্বংখ ফুটে উঠল তাঁর মুখে, কিন্তু এক মিনিট বাদেই যখন প্রতি পায়ের ওপর দ্বলতে দ্বলতে আর গালপাট্টা ঠিক করতে করতে তিনি ঢুকলেন যে ঘরে দ্রন্দিক ছিলেন, ততক্ষণে বোনের শবদেহের ওপর তাঁর ব্কভাঙ্গা কামাটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়ে দ্রন্দিককে দেখছিলেন কেবল বীর আর প্রনো বন্ধ হিশেবে।

'সমস্ত দোষত্রনিট সত্ত্বেও ওর ভালো দিকটারও কদর করা উচিত' — অব্লোন্দিক চলে যেতেই প্রিম্পেস বললেন সেগেই ইভানোভিচকে, 'একেবারে পর্রোপর্নির রুশী, দ্লাভ চরিত্র! শর্ধর আমার আশংকা আছে যে ওকে দেখে ভালো লাগবে না দ্রন্দিকর। যতই বল্লন, লোকটার জীবন আমার কাছে মর্মদ্পশাঁ। টেনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্লন-না' — অন্রোধ করলেন প্রিম্পেস।

'হ্যাঁ সুযোগ পেলে হয়ত বলব।'

'ওঁকে কখনো পছন্দ হয় নি আমার। কিন্তু এই ব্যাপারটায় অনেক পাপ ধ্রে যায়। উনি শ্ব্ধ নিজে যাচ্ছেন না, একটা স্কোয়াড্রনও সঙ্গে নিচ্ছেন নিজের খরচায়।'

'হ্যা, শ্বনেছি।'

ঘণ্টি শোনা গেল, সবাই ভিড করল দরজাগুলোর দিকে।

'ওই যে উনি' — দ্রন্স্কিকে দেখিয়ে বললেন প্রিল্সেস। পরনে তাঁর দীর্ঘ ওভারকোট, চওড়া কানার কালো টুপি, যাচ্ছিলেন মায়ের হাত ধরে। তাঁর পাশে যেতে যেতে অবলোন স্কি কী যেন বলছিলেন উর্ব্যেজত হয়ে।

ভূর্ কু'চকে দ্রন্সিক তাকিয়ে ছিলেন সামনে, স্তেপান আর্কাদিচ যা বলছিলেন, তা যেন শ্নেছিলেন না।

সের্গেই ইভানোভিচ আর প্রিল্সেস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিশ্চয় অব্লোন্স্কির ইঙ্গিতেই সেদিকে তাকিয়ে নীরবে টুপি তুললেন দ্রন্স্কি। ব্ডিয়ে আসা যক্তণার্ত মুখ তাঁর মনে হল পাথর হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে এসে মায়ের জন্য নীরবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ওয়াগনের ভেতর দিকে। প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল: 'জারকে রক্ষা করো, ভগবান' সঙ্গীত, তারপর 'হ্রররে!' আর 'জিভিও!' চিংকার। ব্ক-বসে যাওয়া অতি তর্ণ ঢাঙো একজন স্বেচ্ছাসৈনিক মাথার ওপর ফেল্ট টুপি আর ফুলের গোছা দ্বিলয়ে কুর্নিশ করছিল খ্বই চোখে পড়ার মতো। তার পেছন থেকে এগিয়ে এল দ্'জন অফিসার আর তেলচিটে টুপি পরা দেড়েল এক প্রোচ, তারাও কুর্নিশ করলে।

#### n o n

প্রিলেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কাতাভাসোভকে সঙ্গে করে উঠলেন লোকে ঠাসাঠাসি একটা ওয়াগনে।

ত্সারিংসিনো স্টেশনে ট্রেনকে অভ্যর্থনা করলে 'গৌরব তব' গান গেয়ে তর্ণ একটি দলের ছিমছাম কোরাস। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ফের মাথা বাড়িয়ে কুর্নিশ করলে, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ সেদিকে মন দিলেন না; স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে তাঁকে এত খাটতে হয়েছিল যে তাদের সাধারণ টাইপ তার জানা হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর: কাতাভাসোভ কিন্তু তাঁর বিদ্যচর্চায় ব্যস্ত থাকায় স্বেচ্ছাসৈনিকদের লক্ষ করার স্থ্যোগ পান নি, ভয়ানক উৎস্ক হয়ে তিনি সের্গেই ইভানোভিচকে জিগ্যেস করতে লাগলেন তাদের সম্পর্কে।

সের্গেই ইভানোভিচ পরামর্শ দিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিরে নিজেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্দ। পরের স্টেশনে কাতাভাসোভ তাই করলে। ট্রেন থামতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পরিচয় করে নিলেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে। ওয়াগনের এক কোণে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছিল তারা। বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জানে যে যাত্রী এবং আগন্তুক কাতাভাসোভের মনোযোগ তাদের দিকেই। সবচেয়ে চেণ্চিয়ে কথা কইছিল ব্ক-বসা

তর্ণটি। বোঝা যায় সে টেনে এসেছে, বলছিল তাদের শিক্ষায়তনে কী একটা ঘটনার কথা। তার সামনে বসে ছিল অস্ট্রীয় গার্ড উদির গেঞ্জি পরা একজন অফিসার, এখন আর তাকে য্বক বলা যাবে না। হাসিম্থে কাহিনীটা শ্নাছিল সে, আবার কথককে থামিয়েও দিছিল। গোলন্দান্ত

উর্দি পরা তৃতীয় জন তাদের কাছে বসে ছিল স্ফাকৈসের ওপর। চতুর্থ জন ঘুমাচ্ছিল।

তর্ণটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসোভ জানলেন যে এটি মন্ফোর এক ধনী সওদাগর। বাইশ বছর বয়স না হতেই বিশাল সম্পত্তি উড়িয়েছে। তাকে কাতাভাসোভের ভালো লাগল না, কারণ সে ছিল আহ্মাদ-পাওয়া, ক্ষীণদেহী, মেয়েলী গোছের এক মান্ষ; এখন, বিশেষ করে মদ্যপানের পর সে যে একটা বীরত্ব দেখাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বড়াই করছিল অতি কুৎসিত ধরনে।

দিতীয় জন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকেও বিশ্রী লাগল কাতাভাসোভের। বোঝা গেল লোকটা সর্বাকিছ্বতেই হাত পাকিয়েছে। রেলওয়ের কাজে ছিল সে, হয় সে কর্মাধ্যক্ষ, নিজেই একটা কারখানা চাল্ব করে এবং এ সব কথাই সে বলছিল নেহাৎ অকারণে আর পশ্ডিতী শব্দের অপব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় জন গোলন্দাজকে কাতাভাসোভের খ্বই ভালো লাগল। লোকটি নিরহংকার চুপচাপ মান্য, অবসরপ্রাপ্ত গার্ড অফিসারের জ্ঞান আর বেনিয়া-প্রের বীর্যবান আন্মোৎসর্গের কাছে স্পণ্টতই নতশির, নিজের কথা কিছ্ই বলছিল না। কাতাভাসোভ যথন শ্ধান সার্বিয়ায় সে যাচ্ছে কোন প্রেরণায়, বিনীতভাবে সে বললে:

'সবাই যে যাচ্ছে। সার্বদেরও তো সাহায্য করা দরকার। ওদের জন্যে কণ্ট হয় বৈকি।'

'বিশেষ করে ওখানে গোলন্দাজ কম' -- বললেন কাতাভাসোভ।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি আছি বেশি দিন নয়; আমায় পদাতিক কি ঘোডসওয়ার বাহিনীতেও বহাল করতে পারে।'

'পদাতিক কেন, যখন সবচেয়ে বেশি দরকার গোলন্দাজদের?' গোলন্দাজটির বয়স আন্দাজ করে কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তার পদস্থ সৈনিক হবার কথা।

'গোলন্দাজ বাহিনীতে আমি বেশি দিন নই। আমি হলাম পদচ্যুত শিক্ষার্থী অফিসার' — এই বলে সে বোঝাতে লাগল কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

সব মিলিয়ে এগনলো বিশ্রী একটা ছাপ ফেলে কাতাভাসোভের ওপর। স্বেচ্ছাসৈনিকেরা যথন পান করার জন্য স্টেশনে নেমে যায়, কাতাভাসোভ তখন কারো সঙ্গে কথা বলে নিজের বিরুপ মনোভাবটা যাচাই করে দেখতে চান। ফোজী ওভারকোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে কাতাভাসোভের কথাবার্তা শ্রুনছিলেন সারাটা সময়। তাঁকে একলা পেয়ে কাতাভাসোভ বললেন:

'হ্যাঁ, ওখানে এই যেসব লোক যাচ্ছে, তাদের অবস্থা কত হরেকরকমের'— নিজের মত প্রকাশ, আর সেইসঙ্গে ব্দ্ধের মতামত জানার জন্য অনিদিশ্টি একটা মন্তব্য করলেন তিনি।

বৃদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোক, দ্ব'টো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। সৈনিক কী বস্তু সেটা তিনি জানতেন এবং এই লোকগ্বলোর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শ্বনে, আর যে উৎসাহে তারা মদের ফ্লাম্ক শ্বন্য করছিল তাতে বৃদ্ধ তাদের খারাপ সৈনিক বলেই গণ্য করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মফম্বল শহরের লোক। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল বলবেন তাঁর শহরের একটি লোক, চোর এবং মদ্যপ, কেউ যাকে কাজে নিচ্ছিল না, সে চলে গেছে বিনা মেয়াদের সৈনিক হয়ে। কিন্তু জনসমাজের বর্তমান মেজাজ জানা থাকায় সমাজের বিরোধী মত প্রকাশ, বিশেষ করে স্বেচ্ছার্সেনিকদের নিন্দা যে বিপজনক সেটা বৃথ্যে তিনিও অনুসরণ করলেন কাতাভাসোভকে।

চোথে হাসির ঝিলিক নিয়ে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, লোকের দরকার আছে ওখানে।' এবং যুদ্ধের শেষ সংবাদ নিয়ে কথাবার্তা কইতে শ্রুর্ করলেন তাঁরা, শেষ খবর অনুসারে তুকাঁরা যখন সমস্ত পয়েন্টে বিধন্ম তখন আগামী কাল সংঘাতের আশা করা যায় কিভাবে, তা নিয়ে নিজেদের বিহ্নলতা দ্'জনেই ল্কিয়ে রাখলেন পরস্পরের কাছ থেকে। দ্'জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ না করে চলে গেলেন যে যার ওয়াগনে।

নিজের ওয়াগনে ফিরে সত্যের অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করে সের্গেই ইভানোভিচকে কাতাভাসোভ বললেন স্বেচ্ছাসৈনিকদের দেখে কী তাঁর মনে হয়েছে; মনে হয়েছে চমংকার লোক এরা।

শহরের বড়ো স্টেশনটায় ফের গান আর হর্ষধর্নিতে অভিনন্দন জানানো হল স্বেচ্ছাসৈনিকদের, ফের মগ নিয়ে দেখা দিলেন চাঁদা-তুলিয়েরা, স্বেচ্ছাসৈনিকদের ফুল দিলেন স্থানীয় মহিলারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ব্যুফতে: তবে এ সবই ছিল মস্কোর তুলনায় অনেক সামান্য ও ক্ষীণ। মফস্বল শহরের স্টেশনটার ট্রেন থামলে সের্গেই ইভানোভিচ ব্রফেতে না গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মে।

প্রথম বার দ্রন্দিকর ওয়াগনের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে জানলা পর্দায় ঢাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যেতে জানলার কাছে দেখলেন বৃদ্ধা কাউণ্টেসকে। কজ্নিশেভকে তিনি কাছে ডাকলেন। বললেন, 'এই যাচিছ, ওকে পেণছৈ দেব কুর্ন্ক পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, শ্বনেছি' — জ্ঞানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে চেয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ। কামরায় দ্রন্স্কি নেই দেখে তিনি যোগ দিলেন, 'ওঁর পক্ষ থেকে কী চমংকার কাজ।'

'ওর ওই দ্বর্ভাগ্যের পর আর কীই-বা ওর করার ছিল?' 'কী সাংঘাতিক বাাপার!' সেগেই ইভানোভিচ বললেন।

'কী যে আমি সয়েছি! ভেতরে আসন্ন-না...' সের্গেই ইভানোভিচ ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে সোফায় বসার পর পন্নর্ক্তি করলেন তিনি, 'কী যে আমি সয়েছি! কল্পনা করা যায় না! ছয় সপ্তাহ ও কারো সঙ্গে কথা বলে নি আর কিছ্ মন্থে তুলেছে কেবল আমি যথন কার্কুতি-মিনতি করেছি। এক মিনিটও ওকে একলাছেড়েরাখাচলতনা। যাদিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব এমন সর্বাকছ্ সরিয়ে নিই আমরা; থাকতাম আমরা নিচের তলায়, তাহলেও কিছ্ বলা তো যায় না। আপনি তো জানেন, ওই নারীর জন্যে একবার সে গ্লিল করে নিজেকে' — ঘটনাটা সমরণ করে ভূর্ কুঞ্ভিত হয়ে উঠল ব্দ্ধার; 'হাাঁ, এমন নারীর যেভাবে শেষ হবার কথা সেইভাবেই তারও শেষ হয়েছে। এমনকি যে মৃত্যুটা সে বেছে নেয়, সেটা পর্যন্ত হীন, কদর্য।'

'বিচারের ভার আমাদের নয়, কাউপ্টেস' — দীর্ঘপ্রাস ফেলে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমি ব্রাঝ আপনার পক্ষে কী কঠিন হয়েছিল।'

'আহ্, সে কথা আর বলবেন না! আমি ছিলাম আমার মহাল বাড়িতে। ও আসে আমার কাছে। একটা চিঠি এল, ও জবাব লিখে পাঠিরে দিলে। আমরা তখন জানতামই না যে সে এইখানে, স্টেশনে। সন্ধ্যার আমি সবে শ্তে গেছি, দাসী খবর দিলে যে স্টেশনে একজন মহিলা ট্রেনের তলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেমন যেন বজ্রাঘাত হল! ব্রুতে পরিছিলাম এ সেই-ই। প্রথম যা বললাম, সেটা — ওকে যেন না বলা হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব বলা হয়ে গেছে। তার কোচোয়ান সেখানে ছিল। সব ও দেখেছে। আমি যখন ছ্টে গেলাম তার ঘরে, ও আর তখন স্বম্তিতে নেই — দেখে ভয় হয়। একটা কথাও না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সেখানে। কী সেখানে হরেছিল জানি না, লোকেরা ওকে নিয়ে এল একেবারে যেন মরা। আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ভাক্তার বললে সম্পূর্ণ হতবল। তারপর শ্রু হল প্রায় মিন্তিক বিফুতি। আহু, বলার আর কী আছে! হাতের ঝটকা মেরে বললেন কাউণ্টেস; 'সাংঘাতিক সময়! না, যাই বল্ল, বদ নারী। কী এই মরিয়া কামাবেগ! নিজেকে অসাধারণ বলে দেখানো। তাই দেখালে। ধ্বংস করলে নিজেকে, আর দ্বিট চমংকার মান্ধকে — নিজের স্বামী আর আমার অভাগা ছেলেটিকে।

'দ্বামী আছে কেমন?' জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

উনি আয়ার মেরেটিকে নিয়েছেন। প্রথম দিকে আমার আলেক্সেই রাজি হয়ে যায় সবকিছবতেই। কিন্তু এখন খ্ব কন্ট পাছে, নিজের মেরেটিকে তো দিয়ে দিয়েছে পরকে। কিন্তু কথা ফেরত নিতে ও পারে না। অন্তোন্টিতে কারেনিন এসেছিলেন। কিন্তু আমরা চেন্টা করি যাতে দ্বজনের দেখা না হয়। তাঁর পক্ষে, স্বামীর পক্ষে এই বরং ভালো। আয়া ওঁকে ম্বিক্ত দিয়েছে। কিন্তু আমার বেচারা ছেলেটি সব দিয়েছিলে তাকে। তার জন্যে ও ত্যাগ করে সবকিছব — কেরিয়ার, আমাকে, অথচ সে একটুও মায়া করলে না, ইছে করে ওকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়লে। না, যাই বল্বন, তার মৃত্যুটাই হল ধর্মহীনা দ্বাত্বা নারীর মৃত্যু। ভগবান আমায় ক্ষমা কর্বন, কিন্তু আমার ছেলের সর্বনাশ দেখে তার স্মৃতিকে আমি ঘ্ণা না করে পারি না।'

'এখন কেমন আছে ও?'

'ঈশ্বর সাহাধ্য করেছেন আমাদের — সার্বিয়ার এই যাদ্ধটা। আমি বাড়ি মানা্য, এ ব্যাপারের কিছাই বাঝি না, কিন্তু ওর জন্যে এই যাদ্ধটা পাঠিয়েছেন ভগবান। মা হিশেবে বলাই বাহাল্য ভয় পাই আমি; প্রধান কথা শানাছি নাকি cc n'est pas très bien vu à Pétersbourg.\* কিন্তু

পিটার্স বুর্গে এটাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে (ফরার্স)।

কী করা যাবে! শ্ব্ধ্ এই জিনিসটাই চাঙ্গা করে তুলতে পারে তাকে।
ইয়াশ্ভিন — ওর বন্ধ্, জ্বয়ায় সব হেরেছে, সার্বিয়ায় যাবে ঠিক করে।
ও আসে আলেক্সেইয়ের কাছে, ওকেও ব্ঝিয়ে য়াজি করায়। এখন এই
নিয়ে মেতে উঠেছে সে — আপনি ওর সঙ্গে কথা বল্বন দয়া করে, আমি
ওকে অন্যদিকে ফেরাতে চাই। ভারি ও মনমরা। তার ওপর আরো বিপদ—
দাঁত ব্যথা করছে। আপনাকে দেখলে খ্বই সে খ্লি হবে। ওর সঙ্গে কথা
বল্বন। ও হাঁটছে অন্য দিকে।

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন যে তিনি কথা বলতে পেরে খ্রাশিই হবেন এবং ট্রেনের উল্টো দিকে চলে গেলেন।

#### nen

প্ল্যাটফর্মের ওপর স্ত্র্পাকৃতি বস্তাগ্র্লো থেকে যে তীর্যক সান্ধ্য ছায়া এসে পড়েছিল, সেখানে লম্বা ওভারকোট আর নরম টুপিপরিহিত ভ্রন্ কি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো পায়চারি করছিলেন— বিশ পা এগিয়ে আবার ঝট করে ফিরছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতে সেগেই ইভানোভিচের মনে হল ভ্রন্ ক্লি তাঁকে দেখতে পেয়েছেন কিস্তু ভান করছেন যে দেখেন নি। তাতে কিছ্ব এসে যায় না সেগেই ইভানোভিচের, ভ্রন্ ক্লির প্রতি কোনো ব্যক্তিগত ক্লোভের উধের্য তিনি।

এই মৃহতে সেগেই ইভানোভিচের চোখে দ্রন্দিক হলেন বিপ্লে এক সাধনায় গ্রুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, তাঁকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা নিজের কর্তব্য বলে ধরেছিলেন তিনি। গেলেন দ্রন্দিকর কাছে।

দ্রন্স্কি থামলেন, সের্গেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন তাঁকে, তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে করমর্দন করলেন।

'সম্ভবত আমার সঙ্গে দেখা হোক, এটা আপনি চান নি' — বললেন সেগেঁই ইভানোভিচ, 'কিন্তু আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি না কি?'

'এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সাক্ষাং আমার কাছে এত কম অপ্রীতিকর মনে হবে' — দ্রন্দিক বললেন, 'মাপ করবেন। আমার জীবনে প্রীতিকর আর কিছু নেই।'

'আমি ব্রুতে পারছি, কিন্তু আমি চাইছিলাম আপনার কাজে লাগতে'— দ্রন্দিকর স্কুপন্ট বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ; 'রিস্তিচ কি মিলানের কাছে একটা চিঠি দেব কি আপনার জনো?'

'আজ্ঞে না!' যেন কণ্ট করে কথাটার মানে ধরতে পেরে বললেন প্রন্ িক, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আসন্ন, হাঁটা যাক। ওয়াগনের ভেতরে বড়ো গ্রেমাট। চিঠি? না, ধন্যবাদ আপনাকে; মরবার জন্যে কোনো সন্পারিশ পত্ত লাগে না। হয়ত তুকাঁদের কাছে…' প্রন্ িক বললেন শ্বধ্ মুখ দিয়ে হেসে, চোখে রয়েই গেল ক্র্দ্ধ-আর্ত ভাবটা।

'হাাঁ, কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে তো আপনাকে যেতেই হবে, সেটা সহজ হয় যদি লোকটা তৈরি থাকে। তবে আপনার যা অভিরুচি। আপনার সংকল্পের কথা শ্বনে খ্বই আনন্দ হয়েছিল আমার। স্বেচ্ছার্সৈনিকদের এত সমালোচনা হচ্ছে যে আপনার মতো লোক তাতে যোগ দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

শ্রন্দিক বললেন, 'মানুষ হিশেবে আমি এই জন্যে ভালো যে নিজের জীবনের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আর আক্রমণে যাওয়া, খুন করা বা হওয়ার মতো দৈহিক উদ্যম আমার যথেষ্ট — এটা আমি জানি। নিজের জীবন দান করার মতো একটা উপলক্ষ আছে বলে আমি খুদি। এ জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু নয়, আমার কাছে তা ঘুণ্য। কারো হয়ত আমার জীবনে প্রয়োজন থাকতে পারে' — দাঁতের ক্ষান্তিহীন ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি মুখ বিকৃত করলেন, তাঁর উক্তিতে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, ব্যথাটার দর্ন তা পেরে উঠছিলেন না।

আপনি নবজন্ম লাভ করবেন, এই আমি বলে রাখছি' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন মর্মাপ্ত হয়ে; 'জোয়াল থেকে নিজের ভাইদের মর্ক্তি এমন একটা লক্ষ্য যার জন্যে মৃত্যু ও জীবন দুই-ই বরণীয়। ভগবান আপনাকে বাইরের সাফল্য আর অস্তরের শাস্তি দিন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে যোগ করলেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে সঞ্জোরে চাপ দিলেন দ্রন্দিক।

'হ্যাঁ, অস্ত্র হিশেবে আমি কোনো কাজে লাগতে পারি। কিন্তু মান্ষ হিশেবে আমি — বিধন্ত' — থেমে থেমে তিনি বললেন। শক্ত দাঁতের টনটনে ব্যথা মুখ লালায় ভরে তুলে কথা কইতে বাধা দিচ্ছিল। রেল লাইনের ওপর ধারে ধারে মস্ণভাবে গড়িয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চাকার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

হঠাৎ অন্য একটা জিনিস, যন্ত্রণা নয়, ভেতরকার একটা কন্টকর অস্বস্থি মৃহত্রের জন্য তাঁকে ভুলিয়ে দিলে দাঁতের ব্যথা। লোকোমোটিভ আর রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে যে পরিচিতের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন, মর্মান্তিক ঘটনাটার পর যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, তারই প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ আম্লাকে মনে পড়ে গেল তাঁর, মানে উন্মন্তের মতো স্টেশনের ব্যারাকে যখন তিনি ছুটে ঢোকেন, তখন যেটুকু অর্বান্দি ছিল আম্লার, সেইটে: ব্যারাকের টেবিলের ওপর নির্লাজ্জের মতো পরের দ্ভির সামনে শায়িত রক্তাক্ত দেহ যা কিছু আগেও ভরপুর ছিল জীবনে; অক্ষত মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঘন কেশগ্রুছে, রগের কাছে কেন্ত্রণনা চুল, অপর্পে আননে আধ্থোলা লাল মুখে ঠোঁটের কাছে কর্ণ আর ব্রজিয়ে-না-দেওয়া চোখে স্থির হয়ে যাওয়া সাংঘাতিক মুখভাব যেন সেই ভয়ংকর কথাটা বলছে — কলহের সময় দ্রন্দিককে আম্লা যা বলেছিলেন: অনুতাপ করতে হবে তাঁকে।

প্রথম বার, সেও রেল স্টেশনে, আমাকে যেমন দেখেছিলেন, সেই ম্তিতে তাঁকে সমরণ করার চেণ্টা করলেন দ্রন্সিক — রহস্যময়ী, অপর্পা প্রেমদেবী, স্থের অন্বেষী ও তার বরদা, শেষ ম্হত্টায় তাঁকে যেমন লেগেছিল, তেমন কঠোরা-প্রতিহিংসিকা নয়। তাঁর সঙ্গে সেরা ম্হত্গালো মনে করতে চাইলেন তিনি; কিন্তু সে ম্হত্গালো বিষিয়ে গেছে চিরকালের মতো। সবার কাছেই যা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু অমোঘ অন্তাপের শাসানি কার্যকর করার বিজয়োল্লাসেই শ্ব্রু মনে পড়ল তাঁকে। দাঁতের ব্যথা আর টের পাচ্ছিলেন না তিনি, কামার দমকে বিকৃত হয়ে উঠল ম্থ। বস্তাগ্লোর কাছ দিয়ে নীরবে দ্বাবার গিয়ে নিজেকে সংযত করে

তিনি শান্তভাবে জিগ্যেস করলেন সেগেই ইভানোভিচকে:

'কালকের তারবার্তার পর আপনি আর কিছু পান নি? হাাঁ, তিনবার
পরান্ত হয়েছে, কিন্ত চ.ডান্ত সংঘর্ষ আশা করা হচ্ছে আগামী কাল।'

আর মিলানকে রাজা ঘোষণা আর তা থেকে কী বিপর্ল ফলাফল সম্ভর্ব তা নিয়ে আলোচনা করে দ্বিতীয় ঘণ্টির পর তাঁরা যে যাঁর ওয়াগনের দিকে চলে গোলেন। মন্দের থেকে ঠিক কখন বের্তে পারবেন জানা না থাকায় সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর জন্য লোক পাঠাতে বলে টেলিগ্রাম করেন নি ভাইকে। কাতাভাসোভ আর সের্গেই ইভানোভিচ যখন স্টেশনে একটা কাটখোট্টা গাড়ি ভাড়া করে সর্বাঙ্গে ধ্বলো মেখে কালো হয়ে বেলা বারোটায় পক্রোভ্স্কয়ে ভবনের গাড়ি-বারান্দায় পেশছলেন, লেভিন বাড়ি ছিলেন না। অলিন্দে পিতা আর দিদির সঙ্গে বসে ছিল কিটি, ভাশ্বরকে চিনতে পেরে ছবটে সে নিচে নেমে এল।

'লঙ্জা হয় না আপনার, একটা খবরও দিলেন না' — সের্গেই ইভানোভিচের করমর্দন করে তাঁর চুম, পাবার জন্য লল্যট এগিয়ে দিয়ে বললে কিটি।

'চমংকার চলে এসেছি আমরা, আপনাদেরও বিরক্ত করতে হল না' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি এমন ধ্লোমাখা যে ছ'তে ভর পাচছি। অনেক কাজ ছিল, জানতাম না কখন ছাড়া পাব।' তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আর আপনারা সেই আগের মতোই স্লোতের বাইরে নিজেদের শাস্ত খাঁড়িতে উপভোগ করছেন শাস্ত স্থা। ইনি আমাদের বন্ধ্ব ফিওদর ভাসিলিচ, শেষ পর্যস্ত সময় করে এলেন যা হোক।'

'না, আমি কৃষ্ণকায় নই, গা ধ্বলেই হয়ে যাব মান্ষ' — নিজের প্রভাবসিদ্ধ রসিকতার স্বরে কিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন কাতাভাসোভ। মুখ নোংরা থাকায় খ্বই ঝকঝক করে উঠল তাঁর দাঁত। 'কস্তিয়া ভারি খ্লি হবে। গেছে খামার বাড়িতে। এখনই তো এসে পডার কথা।'

'সেই কৃষিকর্ম' নিয়েই আছে। ঠিক এই খাঁড়িতেই' — কাতাভাসোভ বললেন, 'আর শহরে আমরা সাবাঁর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা আমার বন্ধবর কী ভাবছে এ নিয়ে? নিশ্চয় জনমনিষ্যি যা ভাবে তেমন নয়।'

'হার্ন, ওই এমনি, মানে, সব লোকের মতোই' — খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে সেগেই ইভানোভিচের দিকে দ্ভিপাত করে কিটি বললে, 'তাহলে আমি ওকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। বাবাও আমাদের এখানে আছেন। উনি সম্প্রতি ফিরেছেন বিদেশ থেকে।'

লেভিনের জন্য লোক পাঠিয়ে, ধ্লিধ্সের অতিথিদের হাত-মুখ

ধোয়া, একজনকে স্টাডিতে, অন্যজনকে ডল্লির বড়ো ঘরটায় তোলা এবং তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে কিটি ক্ষিপ্রগতিতে ছন্টে উঠল ঝুল-বারান্দায়, অস্তঃসত্তা অবস্থায় এ অধিকারটা থেকে বঞ্চিত ছিল সে।

বললে, 'এ'রা সেগেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ, প্রফেসার।' 'ওই, এই গরমে বরদাস্ত হবে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা, স্কুদর মিণ্টি লোক উনি, কপ্তিয়াও ওঁকে খ্ব পছন্দ করে'— পিতার মুখে উপহাসের একটা ভাব লক্ষ করে হেসে কিটি তাঁকে যেন বললে মিনতি করে।

'আমাকে নিয়ে ভাবনা নেই।'

'শোনো লক্ষ্মিটি, ওঁদের কাছে যাও তুমি' — দিদিকে বললে কিটি. 'ওঁদের নিয়ে থাকো। স্টেশনে ওঁরা স্থিভাকে দেখেছেন, ভালো আছে সে। আমি চললাম মিতিয়ার কাছে। কী যে হয়েছে, চায়ের পর থেকে ওকে দ্বধ দিই নি। এখন জেগে উঠেছে, নিশ্চয় কাদছে' — স্তনে দ্ধের সঞ্চার টের পেয়ে দ্বত পায়ে সে চলে গেল শিশ্বকক্ষে।

এবং সত্যিই, কিটি শৃধ্ব অনুমান করেছিল তাই নয় (শিশ্ব সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি তখনো), নিজের ব্বকে দ্ধের স্ফীতি থেকে সে নিশ্চিতই জানত যে শিশ্বটির পেট খালি।

শিশ্বকক্ষের কাছে আসাব আগেই সে জানত যে ছেলেটি কাঁদছে। আর সত্যিই কাঁদছিল সে। তার গলা শ্বনতে পেয়ে গতি বাড়াল কিটি। কিন্তু যত দ্বত সে যাচ্ছিল, ততই সে কাঁদছিল জোরে জোরে। কণ্ঠদ্বর স্ক্রের, সৃষ্ট্, শ্ব্যু ক্ষ্র্যার্ড ও অধীর।

'অনেকখন ধরে, ধাই-মা, অনেকখন ধরে?' চেয়ারে বসে দুর্ধ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে কিটি বললে হড়বড় করে। 'আহ্, দিন-না আমায় তাড়াতাড়ি, ইস, বড়ো ধীর আপনি, টুপির ফিতেটা পরেই নয় বাঁধতেন!' ক্ষুধার্ত চিৎকারে ঝটকা দিলে শিশু।

'অমন করতে নেই যে মা' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা, প্রায় সবসময় তিনি এখন কটোন শিশ্বকক্ষেই, 'ওকে ঠিকমতো গৃহছিয়ে তো দিতে হবে। হাত ঘোরালে নাড়্ব দেব, নইলে নাড়্ব কোথায় পাব' — মায়ের দিকে কোনো মন না দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন শিশ্বটির উন্দেশে।

মায়ের কাছে মিতিয়াকে এনে দিলে ধাই-মা। স্নেহকোমল মুখে আগাফিয়া মিখাইলোভনাও এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'চিনতে পারছে। ভগবানের দিব্যি, বৌমা কাতেরিনা আলেক্সাম্প্রভনা, চিনতে পেরেছে আমায়!' শিশ্বর চিৎকারের ওপর গলা চড়িয়ে বললেন আগাফিয়া মিথাইলোভনা।

কিন্তু কিটি তাঁর কথা শন্মছিল না। শিশন্টির অধৈর্যের মতো বেড়ে উঠছিল তারও অধৈর্য।

অধৈর্যের ফলে ব্যাপারটা অনেকখন উৎরাচ্ছিল না। যা দরকার সেটা না ধরতে পেরে রেগে উঠছিল শিশ্বটি। অবশেষে স্তন্যপানের ব্যর্থতার রুদ্ধশ্বাস মরিয়া চিৎকারের পর সড়গড় হল ব্যাপারটা। মা আর ছেলে দ্ব'জনেই একই সঙ্গে সুক্ষির হয়ে চুপ করে গেল।

'আহা বেচারি, ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছে' — শিশ্বে গা হাতড়ে ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'কেন আপনি ভাবছেন যে ও চিনতে পাবছে?' টুপির তল থেকে বেরিয়ে আসা, কিটির যা মনে হয়েছিল, দ্বুট্ দ্বুট্ চোখ, সমান তালে ফুলে ফুলে ওঠা গাল আর গোলাপী তাল্ব নিয়ে যে হাতটা শ্বেন্য ব্ত রচনা করছিল তার দিকে কটাক্ষে চেয়ে যোগ দিল সে। 'হতে পারে না' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা চিনেছে বলায় কিটি বললে

হতে পারে না — আগাফরা নিম্বাহলোভনা চিনেছে বলার কাচ বল হেসে, 'কাউকে যদি চিনতে পারে তাহলে আমাকেই চিনত আগে।'

কিটি হাসলে, কেননা যদিও সে বলছিল যে চেনা সম্ভব নয়, তাহ'লেও তার প্রাণ বলছিল যে তার মিতিয়া শ্যু আগাফিয়া মিখাইলোভনাকেই চিনতে পারে তাই নয়, সবকিছ্ব ও জানে আর বোঝে। এবং সে জানে আর বোঝে এমন অনেককিছ্ব যা আর কেউ জানে না, এবং কিটি তা জেনেছে, ব্রুতে শ্রু করেছে শ্রু ওরই কল্যাণে। আগাফিয়া মিখাইলোভনা, ধাই-মা, দাদ্ব, এমনকি পিতার কাছেও মিতিয়া শ্রু একটি জীবস্ত সন্তা যা কেবল বৈয়িয়ক পরিচর্যা দাবি করে; কিন্তু মায়ের কাছে সে অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটি নৈতিক সন্তা, যার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের একটি গোটা ইতিহাস জডিত।

'বেশ, ও যখন উঠবে, ভগবান দেন তো নিজেই দেখতে পাবেন। আমি যদি এমনি করি, অমনি সে জেগে উঠবে, সোনা আমার, এমন জবলজবল করে উঠবে যেন রোদঝলমল দিনটি' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'বেশ, বেশ, তখন দেখা যাবে' — ফিসফিসিয়ে কিটি বললে, 'এখন যান, ও **ঘ**নিয়ে পড়ছে।' পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা; ধাই-মা পর্দা নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ার নেটের ভেতর ঢুকে পড়া মাছিগুলো আর জানলার শার্সিতে ঝটপট করা ভীমর্লটাকে ভাগিয়ে দিয়ে বসলে, বার্চ গাছের একটা শ্কনো পল্লব দিয়ে হাওয়া করতে লাগল মা আর ছেলেকে। বললে, 'গরম বাপ্র, কী গরম! ভগবান যদি এক পশলা ব্ভিউও দিতেন।'

'হাাঁ, হাাঁ, শ্-শ্-শ্…' সামান্য জবাব দিয়ে শিশ্বকে মৃদ্ব দোলাতে দোলাতে, কবিজন কাছে যেন স্বতোয় টানা নাদ্বসন্দ্স যে হাতথানা সেকখনো চোথ মেলে কথনো বৃজে সামান্য দোলাছিল সেটাকে সঙ্গ্লেহে চেপে ধরছিল কিটি। হাতটায় অন্থির লাগছিল কিটির; ইছে হছিল তাতে চুম্ব খায়, কিন্তু ভয় পাছিল পাছে জেগে যায় যদি। শেষ পর্যন্ত হাতটার নড়নচড়ন থেমে গেল, মুদে এল চোখ। শ্ব্র মাঝে মধ্যে ছেলেটা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, লম্বা লম্বা বাঁকা আঁখিপল্লব কিছ্বটা তুলে যে চোথ মেলে সে মায়ের দিকে তাকাছিল, অন্ধকারে তা মনে হছিল কালো আর সজল। ধাই-মা হাওয়া করা বন্ধ করে চুলতে লাগল। ওপর থেকে ভেসে এল বৃদ্ধ প্রিন্সের গ্রহ্মুব্র কণ্ঠস্বর আর কাতাভাসোভের হাসির শব্দ।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই এদের আলাপ জমে উঠেছে' — কিটি ভাবলে; 'তাহলেও দ্বঃখের কথা যে কন্তিয়া নেই। নিশ্চয় ফের গেছে মিক্ষশালায়। ওথানে সে যে ঘন ঘন যায়, তাতে মন থরাপ লাগলেও আমি খ্লি। অন্য ব্যাপার থেকে এতে মন গেছে ওর। এখন সে বসন্ত কালের চেয়ে অনেক ভালো, হাসিখ্লি। তখন সে হয়ে ওঠে এমন মনমরা, এমন কন্ট পাচ্ছিল যে ওর জন্যে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী মজার লোক বাপ্র' — হেসে ফিসফিস করলে কিটি।

সে জানত কীসে কণ্ট পাচ্ছিলেন তার স্বামী। এটা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস নিয়ে। কিটির কাছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত ঈশ্বরে বিশ্বাস না রাখলে তিনি ভবিষ্যতে ধরংস পাবেন বলে সে মনে করে কিনাং তাহলে তাকে সায় দিতেই হত যে হাাঁ, ধরংস পাবেন। তাঁর অবিশ্বাসে অসুখী হয় নি কিটি: এবং অবিশ্বাসীর যে মোক্ষলাভ হতে পারে না,

সেটা মানলেও স্বামীর অন্তরটাকে দ্বনিয়ায় সবকিছ্বর চেয়ে ভালোবাসায় সে তাঁর অবিশ্বাসের কথা ভেবেছিল হাসি নিয়ে, মনে মনে বলেছিল তিনি মজার লোক।

'সারা বছর ধরে দর্শনের বইগালো সে পড়ছে কেন?' কিটি ভাবলে. 'এ সব বইয়ে সবই যদি লিখে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা ওর আয়ন্ত হয়ে যাবার কথা। আর তাতে যদি অসত্য থাকে, তাহলে কী দরকার পড়ার? নিজেই সে তো বলেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সে চায়। তাহলে কেন বিশ্বাস করছে না? অনেক ভাবে বলেই কি? আর ভাবা সম্ভব কেবল একলা থাকলে। কেবলি একা. একা। আমাদের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা অতিথিদের ওর ভালো লাগবে. বিশেষ করে কাতাভাসোভকে। ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে সে ভালোবাসে' — ভাবলে সে আর তক্ষ্মনি চিন্তাটা সরে গেল কাতাভাসোভের শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা ভালো, সেই প্রশ্নে, — আলাদা নাকি সেগেই ইভানোভিচের সঙ্গে একরে। অর্মান এমন একটা ভাবনা এসে গেল যাতে চমকে উঠল সে. এমনকি মিতিয়াকেও ব্রস্ত করে তুলল। এতে চোথ খুলে সে কড়া চাউনিতে তাকাল কিটির দিকে। 'মনে হচ্ছে ধোপানি এখনো বিছানার চাদর-টাদরগলো দিয়ে যায় নি, আর অতিথিদের সমস্ত চাদরই ব্যবহৃত হচ্ছে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে বলে না রাখলে তিনি হয়ত ব্যবহৃত চাদরই দিয়ে বসবেন সেগে ই ইভানোভিচকে' - এ ভাবতেই মুখে রক্তোচ্ছনস দেখা দিল তার।

'হ্যাঁ, বলে রাখব' — এই ভেবে সে ফিরল আগের চিন্তার এবং তার মনে পড়ল গ্রেক্প্র্ণ আধ্যাত্মিক কী একটা ব্যাপার প্রেরা ভেবে দেখা হয় নি, সেটা কী মনে করার চেষ্টা করল সে। 'হ্যাঁ, কন্তিয়া অবিশ্বাসী'— মনে পড়তেই আবার মুখে তার হাসি ফুটল।

'নয় অধার্মিক! মাদাম শ্টাল অথবা তখন আমি বিদেশে থাকতে ষা হতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বরং এর্মনিই থাক বরাবর। না, ও ভান করবে না কখনো।'

তাঁর সদাশয়তার আরেকটা দিক সম্প্রতি যা লক্ষ করেছে কিটি সেটা মনে পড়ল তার। দ্'সপ্তাহ আগে স্তেপান আর্কাদিচের কাছ থেকে একটা অন্তপ্ত চিঠি পান ডল্লি। তাতে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য ডল্লির মহাল বেচে তাঁর সম্মান বাঁচানোর মিনতি করেছেন তাঁকে। ডিয়া একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঘেরা হয়েছিল শ্বামীর ওপর, রাগ হয়েছিল, মায়াও হচ্ছিল, ভেবেছিলেন বিচ্ছিল হয়ে যাবেন, না করে দেবেন, তবে শেষ পর্যন্ত মহালের একাংশ বিক্রি করতে রাজি হলেন। অগোচরে মন ভিজে ওঠা হাসিতে কিটির মনে পড়ল তার নিজের শ্বামী তখন পড়েছিলেন কী হতভদ্ব অবস্থায়, তাঁর মনে যে চিন্ডাটা ছিল, কিটির কাছে কতবার সেটা পাড়তে গেছেন আনাড়ির মতো, শেষ পর্যন্ত ডল্লির অভিমানে আঘাত না দিয়ে তাঁকে সাহাযোর একমাত্র উপায় হিশেবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিটি তার নিজের অংশটা বিক্রি করে দিক। আগে এটা কিটির খেয়াল হয় নি।

'কী সে অধার্মিক? কাউকে, এমনকি শিশ্বকেও যেন দৃঃখ না দিতে হয় তার জন্যে এত তার উৎকণ্ঠা! নিজের জন্যে কিছু নয়, সবই পরের জন্যে। সের্গেই ইভানোভিচ তো মনেই করেন যে কন্তিয়ার কর্তব্য হল তাঁর গোমস্তা হওয়া। ওর দিদিও তাই। এখন ডল্লি তার ছেলেপিলে নিয়ে ওরই আশ্রয়ে। আর এই সব চাষী রোজই আসে তার কাছে, যেন ওদের উপকার করতে সে বাধা।'

'হ্যাঁ. শা্ব্য তোর বাপের মতো হবি, শা্ব্য ওর মতো' — এই বলে. ছেলেব গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে মিতিয়াকে ধাই-মার কাছে দিল কিটি।

#### n v n

তাঁর আদরের দাদাকে মরতে দেখার মৃহ্ত থেকে, লেভিনের মতে তাঁর বিশ থেকে চোঁরিশ বছরের মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের যে সমস্ত বিশ্বাসকে শ্বানচ্যুত করেছিল যেসকল নতুন প্রত্যয়, তার ভেতর দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নটাকে প্রথমবার দেখে তাঁর ভয় হয়েছিল মরণে ততটা নয়, জীবনেই, কোখেকে তা এল, কোন লক্ষ্যে, কেন, জীবনটাই বা কী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকায়। দেহসন্তা, তার বিনাশ, বন্তুর অক্ষয়তা, শক্তির নিত্যতার নিয়ম, বিকাশ — এই সব কথাই তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসের শ্বান নিয়েছিল। কথাগুলি আর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোধ মননের ক্ষেত্রে খ্রুই ভালো; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল, না, নিজেকে লেভিনের মনে হচ্ছিল সেই লোকের মতো যে একটা মসলিন পোশাকের জন্য বিনিময় করেছে তার গরম ফারকোট আর হিমে প্রথম

বেরিয়েই কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা দা রেখে নিজের গোটা শরীর দিয়েই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে নগ্ন, যক্ষণাকর অমোঘ মৃত্যু তার শিরোধার্য।

সেই মুহুর্ত থেকে, নিজে সচেতন না হয়ে আগের মতো জীবন কাটালেও নিজের অজ্ঞানতায় এই ভয়টা অনুভব না করে লেভিন পারতেন না।

তা ছাড়া তিনি ঝাপসাভাবে টের পেতেন, যেগর্নলকে তিনি প্রত্যয় বলেছেন, সেগর্নল শ্ব্যু অজ্ঞানতাই নয়, এগর্নল এমন একটা চিন্তাধারা যাতে তাঁর যা দরকার সে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

বিবাহের পর প্রথম সময়টায়, নতুন আনন্দ আর যেসব কর্তব্য তিনি দ্বীকার করে নিচ্ছিলেন, সেগনিলতে এই সব ভাবনা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু দ্বীর প্রসবের পর মন্কোয় যে সময়টা তিনি কাটিয়েছেন বিনা কাজে, তখন থেকে লেভিনের কাছে ঘন ঘন, একাগ্র একটা প্রশ্ন উত্তর দাবি করেছে।

তাঁর কাছে প্রশ্নটা এইরকম: 'আমার জীবনের প্রশ্নে খ্যিস্টধর্ম যেসব উত্তর দেয়, তা যদি স্বীকার না করি, তাহলে কোন উত্তর আমি মানব?' এবং তাঁর প্রতীতির অস্ত্রাগারে শ্ব্যু উত্তর নয়, উত্তর গোছের কিছ্ব একটাও তিনি খ্রুজে পেলেন না।

তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খেলনা আর বন্দ্বকের দোকানে খাবার কিনতে যাওয়া লোকের মতো।

আপনা থেকে, নিজের অগোচরে তিনি এখন প্রতিটি বই, প্রতিটি আলাপ, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে খ্জছিলেন এই সব সমস্যা সম্পর্কে কী তাদের মনোভাব, কী তাদের সমাধান।

এ ব্যাপারে তাঁর সবঢ়েয়ে অবাক লাগছিল, পীড়িত বােধ হচ্ছিল এই দেখে যে তাঁর মহল ও বয়সের অধিকাংশ লােকে ওঁরই মতাে আগেকার বিশ্বাস বর্জন করে, ওঁরই মতাে নতুন প্রত্যয় গ্রহণ করলেও এতে কােনাে সর্বনাশ দেখছেন না, খ্বই তুষ্ট আর শান্ত তাঁরা। তাই প্রধান প্রশন্টা ছাড়াও অন্যান্য প্রশন্ত লেভিনকে জবালাচ্ছিল: 'এই লােকগর্লা কি অকপট? ভান করছে না তারা? নাকি যেসব প্রশেন তিনি ভাবিত তাতে বিজ্ঞান যে উত্তর দেয় সেটা ওরা তাঁর চেয়ে অন্যরক্ষভাবে পরিষ্কার করে বােঝে?' আর এই সব লােকের মতামত, যেসব বইয়ে তার উত্তর আছে, সেগর্লি স্বয়ে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শ্বন্ব করার পর থেকে তিনি একটা জিনিস দেখলেন যে নিজের তার্ণা ও বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধবান্ধবদের কথা স্মরণ করে তিনি যে ধরে নির্মেছিলেন ধর্মের কাল ফুরিয়েছে, তা আর নেই, সেটা ভুল। তাঁর জীবনে যত ভালো লোক আর আপনজন তিনি দেখেছেন, সবাই ধর্মবিশ্বাসী। বৃদ্ধ প্রিন্স, তাঁর যে অত অন্বাগী সেই ল্ভভ, সের্গেই ইভানিচ, সমস্ত নারীই — সবাই ধর্মপ্রাণা, তিনি বাল্যকালে যেরকম বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্বাও তের্মান বিশ্বাসী। শতকরা নিরানব্বই জন র্শী, যে চাষীদের জীবন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান জাগিয়েছে, তারা সবাই থ্যিস্টবিশ্বাসী।

অনেক বই পড়ার পর আরেকটা জিনিসে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেসব লোক মানেন, তার ভেতর অন্যকিছ্র সন্ধান তাঁরা পান না, এবং যেসব প্রশেনর উত্তর ছাড়া তাঁর কাছে জীবন ধারণ অসম্ভব, সেগ্নলো তাঁরা বিনা ব্যাখ্যায় নাকচ করে দিতেন, আর যাতে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়, উত্তর দিতেন তেমন সব প্রশেনর: যেমন, জীবদেহের বিকাশ, অস্তরাত্মার যান্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

তা ছাড়া স্থার প্রসবকালে আরো একটা আশ্চর্য জিনিস তাঁর ঘটেছিল। অধার্মিক তিনি প্রার্থনা করতে শ্রের করেন আর যতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু সে মৃহ্তটো কেটে যেতেই তিনি তখনকার এই ভাবাবেগকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।

তথন তিনি সত্য জেনেছিলেন আর এখন ভূল করছেন, এ কথা তিনি মানতে পারেন নি, কেননা শাস্তাচিত্তে এটা ভাবতে গেলেই সব ছরাকার হয়ে যায়; আবার তখন তিনি ভূল করেছিলেন এটাও মানতে পারেন নি, কেননা তখনকার আত্মিক দশা তাঁর কাছে ছিল ম্ল্যবান, সেটাকে দ্বর্ণলতা বলে মানলে সে ম্হত্গিলোর অপমান করা হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক যন্ত্রণাকর ছন্দের মধ্যে ছিলেন তিনি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করেন তাঁর সমস্ত চিত্তাশক্তি।

#### n & n

এই সব চিন্তায় তিনি কখনো অম্প, কখনো বেশি কণ্ট পেতেন, কিন্তু চিন্তাগ্মলো কখনো ছেড়ে যেত না তাঁকে। বই পড়তেন তিনি, ভাবতেন, আর যত পড়তেন আর ভাবতেন, ততই অনুভব করতেন যে তিনি তাঁর লক্ষা থেকে অনেক দুরে।

ইদানীং মম্পের থাকাকালে এবং গ্রামে বস্তুবাদে তিনি তার উত্তর খ্যুক্তে পাবেন না বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ফের পড়েন প্লেটো, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট, শেলিঙ, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, অর্থাং সেই সব দার্শনিকের রচনা যাঁরা জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তবাদী ভিত্তিতে নয়!

যখন তিনি পড়তেন অথবা নিজেই অন্যান্য মতবাদ, বিশেষ করে বছুবাদ খণ্ডনের যৃত্তি ভেবে বার করতেন, তখন চিন্তাগৃলো তাঁর কাছে মনে হও কার্যকরী; কিন্তু প্রশেনর মীমাংসা তিনি বইয়ে পড়ে অথবা নিজে ভেবে বার করার পর দাঁড়াত সেই একই ব্যাপার। আত্মা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, সার প্রভৃতি অস্পণ্ট শব্দগুলোর নির্দিণ্ট সংজ্ঞা অনুসরণ করে দার্শনিকদের অথবা তাঁর নিজেরই পাতা এই সব শব্দের ফাঁদে তিনি যখন ইচ্ছে করে ধরা দিতেন, তখন কিছু একটা যেন ব্রুতে শ্রুর করছেন বলে মনে হত। কিন্তু নির্দিণ্ট স্তু অনুসরণ করে ভেবে যাতে তিনি সস্তোষ লাভ করেছিলেন, চিন্তার সেই কৃত্রিম ধারা ভূলে গিয়ে জীবন থেকে তাতে ফেরা মাত্র কৃত্রিম এই সব গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ত আর পরিষ্কার হয়ে উঠত যে বৃদ্ধি ছাড়া জীবনের গ্রুরত্বপূর্ণ অন্যকিছ্বর ওপর যা নির্ভরশীল নয় তেমন সব শব্দেরই প্রুন্বিন্যাস থেকে গড়ে উঠেছিল গঠনগুলি।

একবার শোপেনহাওয়ার পড়ার সময় তিনি তাঁর ইচ্ছার স্থানে প্রেম শব্দটি বসান এবং এই নতুন দর্শন ঝেড়ে না ফেলা পর্যস্ত দিন দ্বারেক তাঁকে তা সাম্ভুনা দিয়েছিল; কিন্তু পরে জীবন থেকে দ্ভিটপাত করা মাত্র তাও ধ্লিসাং হয়ে যায়, দেখা গেল সেটা শীতে মসলিন পোশাকের মতো অকেজো।

দাদা সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে খোমিয়াকভের আধ্যাত্মিক রচনাবলি পড়ার পরামর্শ দেন। লেভিন খোমিয়াকভের দ্বিতীয় খণ্ড পড়লেন এবং তাঁর তার্কিক, মার্জিত, স্কুর্রাসক চাল তাঁকে প্রথমটা বির্পে করে তুললেও গির্জা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তাঁকে অভিভূত করল। প্রথমে তাঁকে অভিভূত করল এই ভাবনা যে ঐশ্বরিক সত্য মান্যের লভ্য নয়। লভ্য প্রেমে সম্মিলিত নির্দিষ্ট একদল মান্যের, যথা গির্জার কাছে। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে বিদামান, সক্রিয় যে গির্জাগ্বলি সবরকম বিশ্বাসের লোক নিয়ে চলছে, যার শীর্ষে ঈশ্বর, সন্তরাং যা পবিত্র, নিগ্পাপ, তাতে বিশ্বাস রাথা কত সহজ; সন্দরে তুরীয় এক ঈশ্বর, রহ্মাণ্ড স্টেট ইত্যাদি দিয়ে শর্র্ন না করে এই গির্জার কাছ থেকেই ঈশ্বর, স্টিট, পতন, পাপমোচনে বিশ্বাস লাভ করে এগানো সম্ভব। কিন্তু পরে ক্যাথলিক লেখক রচিত গির্জার ইতিহাস আর র্শী সনাতনী লেখকের গির্জার ইতিহাস পড়ে এবং মর্মাথেরি দিক থেকে অকল্মষ দ্টি গির্জাই পরস্পরকে খণ্ডন করছে দেখে তিনি খোমিয়াকভের গির্জা মতবাদেও বিশ্বাস হারলেন এবং দার্শনিক ইমারতটার মতো এটাও ধ্লিসাং হয়ে গেল।

সারা এই বসস্তটা তিনি আত্মন্থ ছিলেন না, দার্ণ মার্নাসক যল্যণায় ভোগেন।

'কে আমি, কেন আমি এখানে, তা জানা না থাকলে বাঁচা চলে না। আর জানতে আমি পারছি না, স্বৃতরাং বাঁচা চলে না আমার' — মনে মনে ভাবতেন লেভিন।

'অনন্ত কালে, অনন্ত বন্তুপিন্ডে, অনন্ত শ্ন্যদেশে জেগে উঠল জীবসন্তার বৃহ্দ, কিছ্মুক্ষণ টিকে থেকে তা ফেটে যাবে, আর সে বৃদ্ধদ আমি।'

এ সিদ্ধান্তটা যল্তণাকর একটা অসতা, কিন্তু এই নিয়ে য্গেয্গের মার্নাবক চিন্তার শেষ ও একমাত্র পরিণাম এইটেই।

এ শেষ বিশ্বাসটার ওপর গংড় উঠেছে মানবিক চিন্তার অন্বেষার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু, এটা ছিল আধিপত্যকারী প্রতায়, অন্য সমস্ত ব্যাখ্যার চেয়ে যতই হোক এটা ছিল বেশি পরিষ্কার, আর অজ্ঞাতসারে, কখন, কেমন করে নিজেই না জেনে লেভিন এইটেকেই গ্রহণ করেন।

কিন্তু এটা শ্ব্ধ্ব অসত্য ছিল তাই নয়, এটা ছিল কী একটা অশ্বভ শক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রুপ, এমন একটা অশ্বভ, বিরক্তি জাগানো শক্তি, যার কাছে নতিস্বীকার করা চলে না।

এ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর সে উদ্ধার সকলেরই আয়ত্তে। অশ্বভের ওপর এই নির্ভারশীলতা ছিম্ন করা দরকার। আর তার একটাই উপায় — মৃত্যু।

এবং বিবাহে স্থী, প্রাস্থ্যবান প্রেষ লেভিন বার কয়েক আত্মহত্যার এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে দড়িগ্নলো সব লাকিয়ে রাথতে লাগলেন যাতে গলায় ফাঁস না দিতে হয়, ভয় পেতেন বন্দক্ক নিয়ে চলতে, পাছে নিজেকে গালি করে বসেন। কিন্তু লেভিন নিজেকে গ্রনিও করলেন না, দড়িও দিলেন না গলায়। বে'চেই থাকতে লাগলেন।

## 11 20 H

কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লেভিন কোনো উত্তর পেতেন না, হতাশ হয়ে উঠতেন; কিন্তু এ নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা যখন তিনি বন্ধ করতেন, তখন মনে হত যেন তাঁর জানা আছে কে তিনি, কেন তিনি বে'চে আছেন, কেননা দঢ়েভাবে স্ফানির্দণ্ট কাজ করে তিনি বে'চে থাকছিলেন; ইদানীং তিনি খাটছেন এমনকি আগের চেয়েও স্ফানির্দণ্ট ও দঢ়েভাবে।

জন্বের গোড়ায় গ্রামে এসে তিনি ফেরেন তাঁর অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপে। ক্রিমকর্মা, চাষী আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কা, সংসার দেখাশোনা, দিদি আর দাদার বিষয়-আশয়, স্ফ্রী, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কা, ছেলেটির জন্য যত্ন, আর এ বসস্তে মৌমাছি শিকারের যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাতেই খেয়ে যেত তাঁর গোটা সময়।

এই সব কাজে তিনি ব্যাপপ্ত থাকতেন এই জন্য নয় যে আগের মতো কোনো একটা সাধারণ নীতি দিয়ে তা সমর্থন করছিলেন নিজের কাছে; উল্টে বরং, এখন একদিকে সাধারণের উপকারার্থে তাঁর প্রের্বকার উদ্যোগগর্নালর নিচ্ছলতায় আশাভঙ্গ হয়ে এবং অন্যাদিকে নিজের ভাবনা আর প্রচুর পরিমাণ যে কাজ চারিদিক থেকে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ছিল তাতে বাস্ত থেকে সাধারণ উপকারের সবরকম ভাবনা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন, এ কাজগ্রলায় তিনি বাস্ত থাকতেন শ্বদ্ব এই জন্য যে তিনি যা করছেন সেটা করা উচিত বলে তাঁর মনে হত — অন্য কিছ্ব পারেন না তিনি।

আগে (আর সেটা প্রায় শৈশব থেকে গোটা প্র্পবয়স্কতা পর্যন্ত)
যখন তিনি সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, রাশিয়ার জন্য, গোটা গ্রামের
জন্য কিছু একটা মঙ্গল করার চেষ্টা করেন, তখন দেখেছেন যে এ নিয়ে
ভাবনাটা বেশ স্থপ্রদ, কিন্তু কাজটা সর্বদাই হত বেখাপ্পা, ওটা অবশ্যই
প্রয়োজন এমন পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া ষেত না, আর খাস যে কাজটা প্রথমে

অত বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল, তা কমতে কমতে মিলিয়ে যেত শ্নে; বিবাহের পর এখন কিন্তু জীবনকে যখন তিনি দ্রুমেই সংকুচিত করে আনছিলেন নিজের গণ্ডিতে, তখন নিজের কাজকর্মের ভাবনাটা তাঁকে স্থ না দিলেও এই নিশ্চয়তা অনুভব করতেন যে তাঁর কাজের প্রয়োজন আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন যে আগের চেয়ে কাজগ্লো চলছে অনেক স্ফুতিতি, দ্রুমেই বৃহদাকার হয়ে উঠছে তা।

এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা না টেনে তিনি আর মুক্তি পাবেন না।

পিতা-পিতামহেরা যেভাবে দিন কাটিয়ৈছেন, শিক্ষার সেই পরিবেশে, ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করে যে পরিবারকে চলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। খিদে পেলে খাদ্য গ্রহণের মতো তা প্রয়োজন, আর তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমান প্রয়োজন ছিল পক্রে।ভ্স্কয়ের বিষয়কর্মটা এমনভাবে চালানো যাতে আয় হয়। এতেও সন্দেহ ছিল না যে ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে, বংশস্ক্রে প্রাপ্ত জমিকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে হবে যে ছেলে তার উত্তরাধিকার পেয়ে তেমনিভাবে ধন্যবাদ জানাবে যেভাবে দাদ্কে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেভিন, তিনি যা কিছ্ম গড়েছেন, রোপণ করেছেন, তার জন্য। এর জন্য দরকার জমি খাজনায় বিলি না করা, দরকার নিজেই তা চষা, গর্বাছ্রের রাখা, জমিতে গোবর সার দেওয়া, বন বসানো।

সেগেই ইভানোভিচ ও দিদির সম্পত্তি না দেখা, যেসব চাষী উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতে অভান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাজগুলো করে না দেওয়াও চলে না, যেমন চলে না কোলে ধরে রাখা শিশ্বকে ফেলে দেওয়া। সন্তানাদি সমেত আমন্ত্রিত শ্যালিকা এবং নিজের স্ত্রী-প্রের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে না কাটিয়েও চলত না।

এবং এই সবের সঙ্গে পাখি শিকার আর মক্ষিকা ম্গয়ার নতুন নেশাটা মেলায় ভরে উঠেছিল লেভিনের গোটা জীবন, ভাবতে গেলে যার কোনো অর্থ থাকত না তাঁর কাছে।

কিন্তু কী করতে হবে সেটা দ্র্ভাবে জানা ছাড়াও তিনি ঠিক তেমনিশ জানতেন কিভাবে এ সব করতে হবে, আর কোন কাজটা অন্যগন্নোর চেয়ে জর্মার। তিনি জানতেন যে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব শস্তায়; কিন্তু আগেই তাদের মজ্বরির চেয়ে শস্তা টাকা দাদন দিয়ে খংবন্দী করা চলবে না, যদিও সেটা খ্বই লাভজনক। গবাদির খাবার ফুরিয়ে এলে চাষীদের কাছে খড় বেচা চলতে পারে, যদিও কন্ট হয় তাদের জন্য। কিন্তু সরাইখানা আর পানশালায় বেশ আয় হলেও তা তুলে দিতে হবে। গাছ কাটার জন্য শান্তি দিতে হবে যথাসম্ভব কড়া করে, কিন্তু গর্ চরাবার জন্য জরিমানা নেওয়া চলে না; আর পাহারাদারদের খেদ বৃদ্ধি আর চাষীদের ভয় হ্রাস পেলেও চারণরত পশ্বদের আটকে রাখা চলে না।

মহাজনকে মাসে মাসে শতকরা দশ হারে সন্দ দিচ্ছে পিওত্র, দেনাটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাকে ধার দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীদের বকেয়া পড়া খালাসি খাজনা মাপ করা বা তা শ্ধবার মেয়াদ পেছিয়ে দেওয়া চলবে না। ঘেসো জমির সবটাই কাটা হয়েছে, এবং ঘাস বেচা হয়েছে লাভে, এটা দেখতে গোমন্তার অবহেলা করা চলবে না ঠিকই, কিন্তু যে আশি দেসিয়াতিনায় কচি বন লাগানো হয়েছে সেখানকার ঘাস কাটা বারণ। বাপ মারা গেছে বলে কাজের মরশ্মে যে শ্রমিক বাড়ি চলে যায়, তার জন্য কন্ট হলেও সেটা মাপ করা চলে না, একমাস কাজে অন্পশ্ছিতির দর্ন টাকাটা কেটে রাখতে হবে তার পাওনা থেকে; ওদিকে বৃদ্ধ আর একেবারে অকর্মণ্যদের মাসোহারা না দেওয়াটা কিন্তু অনুচিত।

লেভিন এও জানতেন যে বাড়ি ফিরে প্রথমে যেতে হবে স্মীর কাছে যে খানিকটা অস্কু; তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে চাষীরা তারা আরো খানিক অপেক্ষা করতে পারে। জানতেন যে মৌচাক বসাবার সমস্ত আনন্দ সত্ত্বেও কাজটা তিনি ব্জোকে দিয়ে সে আনন্দ থেকে বিশুত থাকবেন, আর যে চাষীরা মিক্ষকালয়ে তাঁর পাস্তা পেল কথা কইবেন তাদের সঙ্গে।

ভালো করছেন কি খারাপ করছেন সেটা তিনি জানতেন না এবং এখন তা নিয়ে য্বন্তিশ্বিস্তার তো দ্বেরর কথা, সে সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বা ভাবনাও এড়িয়ে যেতেন।

বিচার করতে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত, কোনটা উচিত কোনটা অন্বচিত তা স্থির করতে পারা হত মৃশকিল। ষখন তিনি কিছু না ভেবেচিন্ডে শ্বধ্বই জীবনযাপন করতেন, প্রাণের মধ্যে তিনি এক অদ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি টের পেতেন যিনি ঠিক করে দিতেন আচরণের দ্বই বিকম্পের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যেমন উচিত তেমন কিছ্ব একটা না করলে তৎক্ষণাৎ টের পেতেন সেটা।

কে তিনি, কেন দুনিয়ায় দিন কাটাচ্ছেন তা না জেনে, জানার সম্ভাবনাটুকু না দেখতে পেয়ে বে'চে থাকছিলেন তিনি, আর এ অজ্ঞেয়তা তাঁকে এত পণীড়ত করত যে আত্মহত্যা করে বসবেন বলে ভয় পেতেন. অথচ সেইসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট, স্ফ্রিদিণ্ট জীবনপথ পেতে চলছিলেন।

#### n > > n

সেগেই ইভানোভিচ যেদিন পক্রেভ্স্কয়েতে আসেন, লেভিনের কাছে সে দিনটা খুবই ক**ণ্টক**র।

কাজে তাড়া করার একটা জোর মরশ্ম তখন, শ্রমে আত্মদানের অসাধারণ একটা তীরতা দেখার লোকে, যা জীবনের অন্য পরিস্থিতিতে দেখা যায় না, তাকে খ্বই ম্ল্যবান বলে ধরা চলত যদি এই গ্রণগ্রনি যে লোকেরা প্রকটিত করছে তারা নিজেরাই তার কদর করত, যদি প্রতি বছর তার প্রনরাব্তি না ঘটত, যদি এই তীরতার পরিণাম না হত অমন সাধাসিধে।

রাই আর ওট শস্য কাটা, আঁটি বাঁধা, গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো, ঘেসো জমি প্রেরা ছাঁটা, পতিত জমিতে হাল দেওয়া, বীজ মাড়াই করা, শীতকালীন বপন — এ সবই মনে হবে সহজ, সাধারণ; কিস্তু এগ্র্বলি করে উঠতে পারার জন্য দরকার গ্রামের ছেলেব্র্ডো সবাই যেন খাটে, আর এই তিন-চার সপ্তাহ খাটে যেন সচরাচরের চেয়ে তিনগ্রণ বেশি, শ্র্ব্র্ব্র্ডাস, কালো রুটি আর পেশ্রাজ খেয়ে যেন ঝাড়াই করে, মাড়াই করে, পাঁজ যেন বয়ে নিয়ে যায় রাতে, সারা দিনরাতে যেন না ঘ্রমায় দ্র'তিন ঘণ্টার বেশি। এবং প্রতি বছর এই চলে সারা রাশিয়ায়।

জীবনের বেশির ভাগটা গ্রামে এবং কৃষকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকায় লেভিন টের পেতেন যে কাজের সময়ে এই সাধারণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যেও।

ভোরে তিনি যান প্রথম রাই বপন আর ওট গাদা করে নিয়ে যাওয়া দেখতে, দ্বী এবং শ্যালিকার শয্যাত্যাগ নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণি খান এবং ফের পায়ে হেবটে যান খামার বাড়িতে, যেখানে বীজ তৈরির জন্য বসানো একটি নতুন ঝাড়াই যলু চালু হবার কথা।

সারা দিনটা লেভিন গোমস্তা আর চাষীদের সঙ্গে কথা কইলেন, বাড়িতে দ্বী, ডল্লি, তাঁর ছেলেপিলে, শ্বশ্বরের সঙ্গে কথা বলে নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও শ্বধ্ব একটা কথাই ভাবছিলেন, স্বকিছ্বতে খ্রুজছিলেন তাঁর এই প্রশ্নের সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ: 'কে আমি, কোথায় আমি, কেন আমি এখানে?'

শস্যাগার নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, সদ্য চাঁছা অ্যান্সেন কড়ি আর তখনো পল্লব লেগে থাকা হাজেল ডালের চৌখনিপ পাতাগন্লো থেকে গন্ধ আসছে, এখানে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে লেভিন তাকালেন খোলা ফটক দিয়ে: সেখানে মাড়াই আঙিনা থেকে শ্বকনো কটু খ্লো দাপাদাপি করছে, খেলছে; তপ্ত রোদে জবলজবলে আঙিনার ঘাসের দিকে, গোলা থেকে সদ্য নিয়ে আসা তাজা খড়ের দিকে, ফুটকি-মাথা ধবলী-ব্ক যে চাতকগ্লো শিস দিয়ে সাঁ করে চালার নিচে উড়ে গিয়ে দোরের কাছে দপদপে সিল্রেট রচনা করছিল তাদের দিকে, শস্যাগারের অন্ধকার আর খ্লোর মধ্যে যে মান্যগ্লো কাজ করছে তাদের দিকে চাইলেন আর অভুত একটা চিস্তা মনে এল তাঁর।

ভাবলেন, 'কেন এ সব করা হচ্ছে? কেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের খাটাচ্ছি? কত যে ওদের চাড়, সবাই ওরা আমাকে তা দেখাবার জন্য অত ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছে কী কারণে? বর্ড়ি মারেনা (অগ্নিকান্ডে কড়ি খসে পড়ে তার ওপর, আমি তখন তার চিকিৎসা করি) কেন অত খাটছে' — শীর্ণ যে বৃদ্ধা আঁকশি দিয়ে দানা সরাতে সরাতে অসমান শক্ত মেঝের ওপর রোদপোড়া কালচে খালি পায়ে ছটফট করছিল তার দিকে চেয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তখন সে সেরে উঠেছিল; কিন্তু আজ না হোক, কাল না হোক, দশ বছরের মধ্যে গোর দেওয়া হবে ওকে, কিছুই তার থাকবে না, লাল স্কার্টে সাজগোজ করা ওই মেয়েরও না, যা থেকে থেকে অমন নিপ্রণ নরম ভঙ্গিতে ঝেড়ে ফেলছে মঞ্জরির খ্রদ। ওটাও মারা যাবে, ওই দাগ-দাগালি ঘোড়াটা, ব্রুক যার নুয়ে এসেছে মাটি অবধি আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে নাসারশ্ধ কিম্ফারিত করে, তার পায়ের তল থেকে অবনত চাকাটা ডিঙিয়ে যাছেছ। ওকেও গোর দেওয়া হবে, আর কোকড়া-চুল, খ্রদে ভরাট নরম দাড়ি আর শাদা কাঁধের ওপর ছেড্যা কামিজটা সমেত

যোগানদার ফিওদরকেও। অথচ ও শস্যের আঁটি খুলছে, কী সব হুকুম দিছে, ধমকাছে মেয়েদের আর চটপট বেল্ট পরাছে চাকায়। আর প্রধান কথা শহুধ্ব ওদের নয়, আমাকেও গোর দেবে, কিছুই অবশিণ্ট থাকবে না আমার। কী জন্যে?'

এই সব ভাবছিলেন তিনি আর সেইসঙ্গে ঘড়ি দেখে ঠিক করছিলেন ঘন্টায় মাড়াই হল কতটা। এটা জানা তাঁর দরকার, সেই অন্সারে আগামী দিনের কাজ দিতে হবে।

'এক ঘণ্টা হয়ে এল অথচ মাত্র শ্বর হচ্ছে তৃতীয় গাদিটা' — এই ভেবে লেভিন গেলেন যোগানদারের কাছে আর যন্তের ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন যেন শস্য দেয় অলপ করে।

'অলপ অলপ করে দিবি ফিওদর! দেখছিস — আটকে যাচ্ছে, কাজ তাই তরতরিয়ে চলছে না। সমান সমান কর!'

যোগানদারের ঘর্মাক্ত মুখে ধুলো লেপটে গিয়ে তা কালো হয়ে উঠেছে। সেও চিংকার করে কী জবাব দিলে, কিস্তু কাজ চালাতে লাগল লেভিন যা চাইছিলেন সেভাবে নয়।

লেভিন যশ্তের কাছে গিয়ে ফিওদরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শস্য যোগাতে লাগলেন।

চাষীদের বড়ো হাজরির সময় হতে আর সামান্য বাকি। ততক্ষণ পর্যস্ত কাজ করে তিনি যোগানদারের সঙ্গে শস্যাগার থেকে বেরিয়ে, বীজ তৈরী করার জন্য মেঝের ওপর পরিপাটি করে রাখা হলদে রাইশস্যের গাদির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তার সঙ্গে।

যোগানদার দরে গ্রামের লোক, যেখানে লোভন প্রথমে জমি দিয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে। এখন তা খাজনায় দেওয়া হয়েছে সরাইখানার মালিককে।

এই জাম সম্পর্কে লেভিন কথাবার্তা কইতে লাগলেন ফিওদরের সঙ্গে, জিগ্যেস করলেন সামনের বছর প্লাতন জামটা নেবে কিনা। প্লাতন ঐ গাঁরেরই সমৃদ্ধ কমিষ্ঠি চাষী।

'দর বেশি। প্লাতন পেরে উঠবে না, কনস্তান্তিন দ্মিগ্রিচ' — ঘর্মাক্ত বুক থেকে মঞ্জরি ঝেড়ে ফেলে জবাব দিলে ফিওদর।

'তাহদে কিরিল্লোভ কী করে পারছে?'

'মিতিউখা' (কিরিল্লোভকে চাষীরা ঘেন্না করে এই নামে ডাকত) 'লাভ ওঠাতে কেন পারবে না, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ! লোকটা শুষে নিজের টুকু বার করে নেয়। চাষাভূষাকে কোনো দয়া করে না গো। আর ফোকানিচ খ্রেড়ো' (বৃদ্ধ প্লাতনকে সে এই বলে ডাকে) 'সে কি লোকের গা থেকে ছাল খসাতে যাবে? কাউকে ঋণ দেয়, কাউকে ছেড়ে দেয় এমনি। পেরে উঠবে না। মনিষ্যির মতো ব্যবহার।'

'কেন সে এমনি ছেড়ে দেয়?'

'মানে লোক তো নানান রকমের; কেউ দিন কাটায় কেবল নিজের অভাব মেটাবার জন্যে, যেমন মিতিউখা তার পেট ভাতি করে চলেছে, কিন্তু ফোকানিচ ব্র্ডো — হক্ মান্ব, আত্মার জন্যে ও বাঁচে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করে মানে? আত্মার জন্যে কিভাবে বাঁচে?' প্রায় চে'চিয়ে উঠলেন লেভিন।

'সে তো জানা কথা, ন্যায়মতে, ধর্মাতে চলা। লোক তো নানান রকমের। আপনাকেই ধর্ন কেনে, আপনিও লোকের প্রতি অন্যায় করবেন না...'

'হাাঁ, হাাঁ, ব্ঝলাম, চলি এবার!' উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে লেভিন বললেন, নিজের ছড়িটা নিয়ে দ্রত চলতে লাগলেন বাড়ির দিকে। ফোকানিচ বে'চে আছে আত্মার জন্য, চলে ন্যায়মতে, ধর্মমতে, চাষীটাব এই কথায় কোথাকার রুদ্ধ কক্ষ থেকে যেন ভেঙে বেরুল এক ঝাঁক অসপণ্ট কিন্তু গ্রুব্ত্বপূর্ণ চিন্তা, সবই একটা লক্ষ্যে পাক থেতে লাগল তাঁর মাথায়, চোথ ধাঁধিয়ে দিলে তাদের আলোয়।

## 11 5 2 11

বড়ো রাস্তায় লেভিন যাচ্ছিলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, কান পেতে ছিলেন তাঁর চিন্তাগন্লোর দিকে ততটা নয় (তখনো তিনি তা গন্ছিয়ে উঠতে পারেন নি), যতটা তাঁর প্রাণের অবস্থার দিকে, এমন অবস্থা তাঁর কথনো হয় নি।

চাষী যে কথাটা বললে সেটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ফুলকির কাজ করে প্ররো একঝাঁক বিচ্ছিন্ন, অশস্ত, প্থক প্রথক যে ভাবনাগুলো তাঁকে ছেড়ে যেত না কখনো, তাদের রুপাস্তরিত ও ঘনীভূত করলে একাকার অখন্ডতার। জমি দেওয়া নিয়ে যখন কথা কইছিলেন, তখনো এ ভাবনাগ্মলো তাঁর মন জমুড়ে ছিল তাঁরই অলক্ষ্যে।

প্রাণের মধ্যে নতুন কী একটা অন্ভব করলেন তিনি, কী সেটা তখনো তা না জেনেও সেই নতুনকে তিনি হাতড়ে দেখতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে।

'নিজের জন্যে নয়। ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা। কোন ঈশ্বর? ও যা বলেছে, তার চেয়ে বাজে কথা হয় কিছু? ও বললে, নিজের অভাব মেটাবার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, অর্থাৎ যা আমাদের বোধগম্য, যা আমাদের আকর্ষণ করে, যা আমরা চাই, তার জন্যে বাঁচা উচিত নয়, উচিত দ্বর্বোধ্য কিছু একটার জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে বাঁচা, যাঁকে কেউ বোঝে না, সংজ্ঞা দিতে পারে না তাঁর। কিন্তু কী হল? ফিওদরের এই বাজে কথাগ্রলো কি আমি ব্রিথ নি? আর ব্রেথ কি সন্দেহ করেছি তাদের ন্যাযাতায়? তাদের মনে হয়েছে নির্বোধ, অম্পর্ছট, অযথার্থ?

'না, আমি ওকে ব্রেছি, ঠিক ও যেমন বোঝে তেমনি, জীবনে যাকিছ্ব আমি ব্রেছি, এ কথাগ্রেলা ব্রুলাম তার চেয়ে পরিপ্রণ আর পরিছকার করে, জীবনে আমি এতে সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে পারি না। আর আমি শ্র্ব একা নই, স্বাই, সারা বিশ্ব প্ররোপ্ররি এটা বোঝে, শ্র্ব এই একটাতেই তারা নিঃসন্দেহ, সর্বদাই তা মেনে নেয়।

'ফিওদর বলছে যে কিরিল্লোভ বে'চে আছে তার পেটের জন্যে।
এটা বোধগম্য এবং যৃত্তিযুক্ত, যৃত্তিবাদী প্রাণী হিসেবে আমরা সবাই
পেটের জন্যে ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে
দিলে পেটের জন্যে বে'চে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে, ঈশ্বরের
জন্যে আর পলকেই আমি বৃন্ধতে পারলাম তাকে! এবং আমি আর অতীত
যুগের কোটি কোটি লোক, এখন যারা বে'চে আছে, চিত্তসম্পদে দীন
চাষীরা আর প্রাক্তরা যাঁরা এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, একই কথা
বলেছেন অস্পন্ট ভাষায়, সবাই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত: কিসের
জন্যে বাঁচা উচিত এবং কী ভালো। সমস্ত লোকের সঙ্গে দ্যুভাবে, পরিষ্কার
করে আমি একটা জিনিস জানি আর সে জানাটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা
করা যাবে না, তা যুক্তিবহির্ভূতি, তার পেছনে কোনো কারণ নেই, কোনোরক্ম ফলাফলও তার থাকতে পারে না।

'শ্বভের পেছনে যদি কারণ থাকে, তাহলে সেটা আর শ্বভ নয়; যদি

তার ফলাফল দেখা দেয় — পর্রম্কার, তাহলে সেটাও শহুভ নয় আর। দাঁড়াচ্ছে শহুভ কারণ পরিণামের পরম্পরাবহির্ভুত।

'আর শুভুকে তো আমি জানি, সবাই জানি আমরা।

'আমি যার খোঁজ করেছি, সে অলোকিককে পাইনি যা আমায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে পারত, তার জন্যে খেদ হয়। আর এই তো সে, অলোকিক, একমাত্র যা সম্ভবপর, নিরস্তর বিদ্যমান, সব দিক থেকে বেণ্টন করে আছে আমায়, অথচ আমি তা লক্ষ্য করি নি!

'এব চেয়ে বড়ো অলোকিক আর কী হতে পারে?

'সত্যিই কি আমি স্বকিছ্বর স্মাধান পেয়ে গেছি, সত্যিই কি আমার ভোগান্তির অবসান হল এবার?' ধ্লিময় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন লেভিন, গরম কি ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না তিনি, উপশম অন্ভব করছিলেন দীর্ঘ যন্দ্রণায়। সে অন্ভৃতি এত আনন্দময় যে মনে হচ্ছিল তা অবিশ্বাস্য। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, আর বেশি এগ্বার শক্তি না থাকায়, তিনি রাস্তা থেকে নেমে বনে ঢুকলেন, বসলেন অ্যাম্পেন গাছের ছায়াতলে না-কাটা ঘাসের ওপর। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে টুপিটা খ্লে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়লেন রসালো ঝাঁকড়া বন্য ঘাসের ওপর।

'হাাঁ, স্বৃষ্থির হয়ে ভাবা দরকার' — তাঁর সামনেকার অদলিত ঘাসগ্লোর দিকে একদ্দেউ চেয়ে, ডাঁটি বেয়ে উঠন্ত, আঙ্গেলিকার পাতায় পথর্দ্ধ একটা সব্দ্ধ পোকাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন লেভিন। 'সব গোড়া থেকে' — পোকাটাকে যাতে বাধা না দেয় আঙ্গেলিকার পাতাটা ঘ্রিয়ে আর পোকাটা যাতে অন্য ডাঁটিতে চলে যায় তার জন্য অন্য একটা ঘাস ন্ইয়ে নিজেকে বললেন তিনি। 'কেন আমার আনন্দ হচ্ছে? কী আবিষ্কার করলাম আমি?

'আগে আমি বলতাম যে আমার দেহে, ঐ ঘাসটার, ঐ পোকাটার দেহে (বটে, ও ডাঁটিতে যেতে চাইছিল না, ডানা মেলে উড়ে গেল) পদার্থবিদ্যক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয় নিয়ম অনুসারে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে। এই আ্যান্সেন গাছগুলো, মেঘ, কুয়াশার ছোপ, স্বাইকে নিয়ে আমাদের স্বার মধ্যে চলেছে বিকাশ। কী থেকে বিকাশ? কিসে বিকাশ? চিরন্তন বিকাশ আর সংগ্রাম?... চিরন্তনে যেন কোনো অভিমুখ আর সংগ্রাম থাকা সম্ভব! এই দিকে অতি প্রখর চিন্তা নিয়োগ করেও আমার জীবনের অর্থ, আমার প্রেরণা ও প্রয়াসের অর্থ উদ্ঘাটিত হচ্ছিল না দেখে অবাক লেগেছিল

আমার। অথচ আমার ভেতরকার প্রেরণার অর্থ এত পরিজ্কার যে সবসময় সেই অন্সারেই চলি, আর চাষীটা যথন বললে তার কথাটা: ঈশ্বরের জন্য, আত্মার জন্য বাঁচা, তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি, আনন্দ হল।

কিছ,ই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি যা জানতাম শৃথ্য সেইটে জানলাম। যে শক্তি শৃথ্য অতীতে নয়, এখনো আমায় জীবন দিয়ে যাচ্ছে তাকে ব্বলাম। আমি মৃত্তি পেয়েছি ছলনা থেকে, জেনেছি কর্তাকে।' এবং বিগত দুই বছরে তাঁর চিন্তার ধারাটা তিনি সংক্ষেপে আওড়ে নিলেন মনে মনে, নৈরাশ্যজনকর্পে পীড়িত প্রিয়জন দাদার মৃত্যুর পরিষ্কার, স্বতঃস্পান্ট ভাবনা দিয়ে যার শৃর্ত্ত।

তখন সেই প্রথম বার পরিষ্কার করে এইটে ব্রুতে পেরে যে প্রত্যেক মান্বের এবং তাঁরও সম্মুখে যন্ত্রণা, মৃত্যু, চিরবিস্মরণ ছাড়া আর কিছ্ব নেই, তিনি স্থির করেন যে এভাবে বাঁচা চলে না, হয় জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার যাতে তা কোনো এক পিশাচের জঘনা বিদ্রুপ বলে মনে না হয়, নতবা দরকার আত্মহত্যা।

কিন্তু এর কোনোটাই উনি করলেন না, বে'চে রইলেন তিনি, ভাবতে থাকলেন, অন্তব করে গেলেন, এমনকি এই সময়টাতেই বিবাহ করেন. অনেক আনন্দান্ভূতি হয়েছে তাঁর, নিজের জীবনের অর্থ কী তা না ভাবলে নিজেকে সুখীই বোধ করেছেন।

কী এর অর্থ ? এর অর্থ উনি ঠিকই জীবননির্বাহ করেছেন, কিন্তু ভেবেছেন ভূল।

মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব আত্মিক সত্যে পর্ট্ট হয়েছেন তিনি, বে'চে থেকেছেন তাই নিয়ে (যদিও সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে), অথচ চিস্তা করেছেন এই সব সত্যকে শর্ধ্ব গ্রহণ না করে নয়, সর্বোপায়ে তাদের এডিয়ে গিয়ে।

এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে তিনি যেসব বিশ্বাসে লালিত শুখু তারই কল্যাণে তিনি বে'চে থাকতে পারেন।

'কী আমি হতাম, কী জীবন কাটাতাম যদি না থাকত এই বিশ্বাসগ্লো, যদি না জানতাম যে নিজের প্রয়োজনের জন্যে নয়, জীবনধারণ করা উচিত ঈশ্বরের জন্যে? আমি হয়ত লঠে করতাম, মিথ্যে বলতাম, খ্ন করতাম। আমার জীবনের যা সর্বাধিক আনন্দ তার কিছুই থাকত না।' এবং কিসের জন্য বাঁচছেন তা না জানলে তিনি যে পার্শবিক সন্তায় পরিণত হতেন, প্রচুর কল্পনার্শক্তি প্রয়োগ করেও তিনি তা ধরতে পারলেন না।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব খ্রেছেছিলাম। কিন্তু চিন্তা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, তা খাপ খায় না প্রশেনর সঙ্গে। শ্বরং জীবনই আমায় জবাব দিয়েছে, কী ভালো, কী খারাপ তার জ্ঞানে। আর এ জ্ঞানটা আমি অর্জন করি নি, সকলের সঙ্গে তা প্রদত্ত হয়েছে আমায়, প্রদত্ত হয়েছে কারণ কোথা থেকেও আমি ৩। পেতে পারি না।

'কোখেকে তা পেলাম? যুক্তি দিয়ে কি আমি এই প্রতায়ে পেণছৈছি যে প্রতিবেশীকে টুণ্টি চিপে না মেরে ভালোবাসা উচিত? এ কথা আমায় বলা হয় আমার শৈশবে আর আমি সানন্দে তা বিশ্বাস করি, কারণ আমাকে তাই বলা হয়, যা ছিল আমার প্রাণে। আর কে আবিষ্কার করল এটা? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে অস্তিম্বের জন্যে সংগ্রাম, আমার ইচ্ছা প্রেণে যা বাধা দেয় তাদের নিম্লি করার নিয়ম। এটা যুক্তির সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্যকে ভালোবাসাটা যুক্তি আবিষ্কার করতে পারে না, কেননা সেটা যুক্তিহান।'

'হাাঁ, গর্ব' — উপন্তৃ হয়ে তিনি ঘাসের শিষ না ভেঙে তা দিয়ে বিন্নি ব্নতে ব্নতে মনে মনে ভাবলেন।

'আর মননের গর্ব শা্ধ্য নয়, নিব্যক্ষিতাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, ধ্ততি। মননের ধ্ততিাই। মননের কারচুপিই' — পা্নরাব্যক্তি করলেন তিনি।

## กรอก

লোভনের মনে পড়ল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডল্লির একটা দ্শোর কথা।
কেউ না থাকায় ছেলেমেয়েরা মোমবাতির আগন্নে র্যাম্পর্বের ভার্জছিল,
দ্বেধ খাচ্ছিল ফোয়ারার মতো করে। মা তাদের এই কর্মে দেখতে পেয়ে
লোভনের উপস্থিতিতে তাদের বোঝাতে শ্রুর করেন যে তারা যেটা ভাঙছে
সেটার জন্য বড়োদের কত খাটতে হয়েছে, খেটেছে তাদের জন্য; পেয়ালা
যদি তারা ভাঙে, তাহলে চা খাবার পাত্র থাকবে না, আর দ্বেধ যদি ফেলে
দেয়, তাহলে তাদের খাবার থাকবে না কিছুই, না খেয়ে মারা যাবে।

মায়ের এই কথাগ্নলো ছেলেমেয়েরা যে শাস্ত, বিষণ্ণ অবিশ্বাসে শ্নাছিল, সেটা অবাক করেছিল লেভিনকে। তাদের শা্ধ্য দঃখ হয়েছিল এই যে চমৎকার একটা খেলা বন্ধ হয়ে গেল, মা যা বলছিলেন তার একটা কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাদের ব্যবহারে যা লাগছে সে সব জিনিসের মোট পরিমাণ তাদের কল্পনাতীত, তারা ভাবতেই পারে না, ষে-জিনিসগ্লো তারা ভাঙছে, তাই দিয়েই তারা বে'চে আছে।

ওরা ভেবেছিল: 'এ সবই স্বতঃসিদ্ধ, এতে আগ্রহোন্দীপক বা গ্রুত্বপূর্ণ কিছু নেই, কেননা এ সবই সর্বদা থেকেছে ও থাকবে। সর্বদাই একইরকম। ও নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই, সর্বদা ওগ্লো তৈরি; অথচ আমাদের নিজস্ব নতুন কিছু একটা ভেবে বার করার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই আমরা কাপে র্যাম্পর্বের দিয়ে মোমবাতির আগ্রনে ভার্জছি, দুধ খাছি সোজা পরম্পরের মুখে ফোয়ারা ঢেলে। এটা মজার আর নতুন, কাপ থেকে দুধ খাওয়ার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়।'

'আমরা কি সবাই এইরকমই করি না, আমি কি করি নি, যখন বৃদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য আর মান্বের জীবনের অর্থ খ্জতে গেছি?' ভেবে চললেন লেভিন।

'সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব যখন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, বিচিত্র এক চিন্তাপথে তাকে সেই জ্ঞান দেয় যা সে অনেক দিন থেকে জানে, এত নিশ্চিতরপে জানে যে তা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন দর্শনগর্লাও কি সেই কাজই করছে না? সমস্ত দার্শনিকের তত্ত্বের বিকাশে কি পরিষ্কার করে এইটে দেখা যাছে না যে, চাষী ফিওদরের মতো আগে থেকেই তাদের নিঃসন্দেহে জানা আছে জীবনের প্রধান অর্থ কী এবং মোটেই বেশি স্পত্ট করে নয়। শুখু সন্দেহজনক মননের পথে তারা সেখানে ফিরতে চায় যা সকলেই জানে?

'কিস্তু শিশনের যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হর নিজেরাই তারা তাদের কাপ ইত্যাদি বানিয়ে, দ্বখ দ্রে নিক, তাহলে দ্বড়ুমি আর করবে কি? না খেয়ে মারা যাবে তারা। আমাদের ঝোঁক আর চিন্তা নিয়ে আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক একেশ্বর ও প্রন্থার কোনো বোধ ছাড়াই! কিংবা স্ব কী তা না ব্রেষ, কুকী তার নৈতিক ব্যাখ্যা না দিয়ে?

'এই বোধগুলি ছাড়া বানাও দেখি কিছু!

'আমরা **শ্ব্ধ ভাঙি, কেননা** প্রাণের দিক থেকে আমাদের পেট ভরা। ঠিক ওই **শিশ্**স্*লি*র মতো! 'চাষীটার সঙ্গে আনন্দময় একই সাধারণ জ্ঞান আমার হল কোথা থেকে যাতে প্রাণ জুড়োয়? কোখেকে আমি তা পেলাম?

'আমি ঈশ্বরের একটা ধারণায় লালিত খিন্দটান, খিন্দটধর্ম যা দের, সেই সব আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছি জীবন, সেই সব আশীর্বাদে আমি অনুপ্রাণিত, তার ওপরেই বেচে আছি, অথচ ওই শিশ্বদের মতো কিছু না ব্বে ওগ্লো ভাঙছি, অর্থাৎ তাই ভাঙতে চাইছি বার ওপর বেচে আছি। কিন্তু জীবনের গ্রুত্ব ধরে এমন মৃহ্ত্ আসা মাত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত শিশ্বদের মতোই আমি তাঁর কাছে যাই। নন্টামির জন্যে শিশ্বদের তো ধমক দের মা, আর তাদের চেয়ে আমি কম অন্ভব করি যে আমার বাসন ভাঙার ছেলেমান্যি চেন্টায় আমার দায়িত্ব ধরা হচ্ছে না।

'হাাঁ, যা আমি সঠিক জানি তা জেনেছি যুক্তি দিয়ে নয়, ওটা আমায় প্রদত্ত, আমার জন্যে আবিষ্কৃত, হৃদয় দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রধান জিনিসটা জানি যা প্রচার করে গিজা।

'গির্জা? গির্জা!' কথাটার পন্নরাবৃত্তি করলেন লেভিন, অন্য পাশে কাত হয়ে কন্ইয়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইলেন স্দৃরে, ওপার থেকে নদীর কাছে আসছিল যে গর্বর পাল, তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে।

'কিন্তু গির্জা যা প্রচার করে, তা সবই কি বিশ্বাস করতে পারি আমি?' নিজেকে পরখ করে, তাঁর বর্তমান প্রশান্তি নন্ট করতে পারে এমন সবিক্ছ্র্লেবে দেখে মনে মনে বললেন তিনি। ইচ্ছা করে তিনি গির্জার সেই সব শিক্ষা স্মরণ করতে লাগলেন, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে অভূত মনে হয়েছে, প্রলোভিত করেছে তাঁকে; 'স্বান্ট? কিন্তু অন্তিম্বের ব্যাখ্যা আমি করব কী দিয়ে? অস্তিম্ব দিয়েই? কিছ্ব দিয়েই নয়? — শয়তান আর পাপ? কু'য়ের কী ব্যাখ্যা আমি দেব?.. পাপস্থালনের?

'না, আমি কিছ্ম জানি না, জানতে পারি না, শা্ধ্ম সকলের মতো আমাকেও যা বলা হয়েছে সেইটে ছাডা।'

এখন তাঁর মনে হল গিজার এমন একটা শিক্ষাও ছিল না যা নষ্ট করছে প্রধান জিনিসটা — ঈশ্বরে, মান্বের একমাত্র কর্তব্য হিশেবে শ্ভেবিশ্বাস।

প্রয়োজন মেটানোর বদলে সত্যের সেবা করাটা থাকতে পেরেছে গির্জার প্রতিটি বিশ্বাসে। প্রতিটি শিক্ষা এটাকে লঙ্ঘন তো করেই নি, বরং যা প্রধাণ জিনিস, প্রথিবীতে নিত্য ঘটমান অলৌকিক যাতে ঘটতে থাকে তার জন্য সেটা প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ ভিন্ন প্রকৃতির মান্য, প্রাপ্ত আর ম্র্থ, শিশ্ব আর বৃদ্ধ — সকলের সঙ্গে, চাষীর সঙ্গে ল্ভভ কিটি, কাঙাল, আর রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে একই কথা বোঝা এবং চিত্তের সেই জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় এ অলোকিকে, শ্ব্ধ্ তার জনাই বাঁচা সার্থক, শ্ব্ধ্ তাকেই আমরা ম্লা দিই।

চিত হয়ে শ্রে তিনি উ'চু, নির্মেঘ আকাশ দেখাতে লাগলেন। 'আমি কি জানি না যে ওটা অসীম শ্নাদেশ, গোল গশ্ব্জ নয়? কিন্তু যতই আমি চোখ কু'চকে দ্ছিট শানিত করি, শ্নাদেশের অন্তহীনতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্ত্বেও ওটাকে গোল আর সমীম ছাড়া আর কিছ্ই দেখতে পাই না আমি, ওটাকে যখন আমি দেখি একটা কঠিনাকার নীল গশ্ব্জ হিশেবে, তখন আমি নিঃসন্দেহে সঠিক, আরো দ্রে দেখার চেন্টা করার চেয়ে বেশি সঠিক।'

ভাবনার ক্ষান্ত হলেন লেভিন, শ্ব্র রহস্যমর যে কণ্ঠস্বরগ্বলো কী নিয়ে যেন আনন্দে আর উদ্বেগে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল, কান পেতে রইলেন তাদের দিকে।

'সতাই কি এটা বিশ্বাস?' নিজেব স্বথে বিশ্বাস করতে ভয় পেয়ে তিনি ভাবলেন; 'ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমায়!' যে কান্না উদ্গত হতে যাচ্ছিল সেটা গিলে, দুই হাতে অগ্রন্থপূর্ণ চোথের জ্বল মুছে বিড়বিড় করলেন তিনি।

## 11 28 11

লেভিন সামনে তাকিয়ে গর্র পাল দেখছিলেন, তারপর দেখলেন তাঁর কেলে ঘোড়া জোতা গাড়িটা, কোচোয়ান পালের কাছে গিয়ে, কী যেন বললে রাখালকে; তারপর একেবারে কাছে শ্নতে পেলেন গাড়ির চাকার শব্দ আর তাগড়া ঘোড়ার ফোংফোং। কিস্তু ভাবনায় তিনি এমন ডুবে ছিলেন যে কোচোয়ান কেন তাঁর কাছে আসছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। সেটা তাঁর মনে হয়় কেবল পরে যখন কোচোয়ান একেবারে তাঁর কাছে এসে চিংকার করে বললে:

'মা-ঠাকর্ন পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা এসেছেন, আরো কে একজন ভদলোক।' লেভিন গাড়িতে উঠে বঙ্গে লাগাম টেনে নিলেন।

শ্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মতো অনেকখন সংবিং ফিরছিল না তাঁর। পাছার দিকে আর বল্গার ঘর্ষণে ঘাড়ের কাছে ফেনায়িত প্রুষ্ট ঘোড়ার দিকে চাইলেন তিনি, তাকালেন পাশে বসা কোচোয়ান ইভানের দিকে, মনে পড়ল যে তিনি দাদার আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপক্ষিতিতে নিশ্চয় অক্সির হয়ে উঠেছে স্বা, দাদার সঙ্গে অতিথি কে এলেন অনুমান করার চেন্টা করলেন। এবং দাদা, স্বা আর অভ্যাগতকে তাঁর লাগল আগের চেয়ে অনারকম। তাঁর মনে হল, সমস্ত লোকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক এখন অন্যরকম হবে।

'দাদা আর আমার মধ্যে সর্বদা যে পর-পর ভাবটা ছিল তা আর থাকবে না, তর্ক করব না আর; কিটির সঙ্গে ঝগড়া হবে না কখনোই; যে অতিথি এসেছেন তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর প্রতি হব মমতাময়, উদার; লোকেদের সঙ্গে, ইভানের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অন্যবিধ।'

অস্থিরতায় ফোঁংফোঁং করে প্রেন্থু যে ঘোড়াটা ছুটতে চাইছিল, তাকে কড়া লাগামে সংযত রেখে তিনি পাশে বসা ইভানের দিকে চাইলেন, কর্মহীন হাতদ্বটো দিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, নিজের কামিজ চেপে ধরছিল। লেভিন তার সঙ্গে কথা বলার অজ্বহাত খ্রুছিলেন। ভেবেছিলেন বলবেন খামোকাই ইভান ঘোড়াটা য্বতেছে বড়ো বেশি উ'চু করে, কিন্তু সেটা তিরস্কারের মতো শোনাবে, ওদিকে ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল দরদ দিয়ে কথা বলেন। অন্যকিছ্ব মাথায় আসহিল না তাঁর।

'আপনি ডান দিকে চালান, এখানে একটা কাটা গ‡ড়ি আছে' --লেভিনের লাগাম ঠিক করে দিয়ে কোচোয়ান বললে।

'মাপ করো, লাগাম ছুঁয়ো না, শেখাতে এসো না আমায়!' কোচোয়ানের এই হস্তক্ষেপে রেগে গিয়ে বললেন লেভিন। বরাবরের মতোই হস্তক্ষেপে রাগ হয়ে যায় তাঁর, আর তক্ষ্মিন সংখদে টের পেলেন যে তাঁর প্রাণের আবেগ তংক্ষণাং বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বদলে দিতে পারে ভেবে কী ভলই না তিনি করেছেন।

বাড়ি পেশ্ছতে যখন সিকি ভাস্ট বাকি লেভিন দেখলেন গ্রিশা আর তানিয়া ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

'কস্তিয়া মেসো! মা-ও আসছে, দাদ্বও, সেগেই ইভানিচ, আরো কে একজন' — গাড়িতে উঠে বললে তারা। '(本?'

'সাংঘাতিক ভয়ানক লোক! হাত দিয়ে এইরকম করে' — গাড়িতে উঠে দাড়িয়ে কাতাভাসোভের ভঙ্গি নকল করে বললে তানিয়া।

'বয়স্ক নাকি যাবক ?' তানিয়ার ভঙ্গিটায় কার কথা যেন মনে পড়ায় হেসে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'শুধু অসহা কেউ না হলে বাঁচি!' ভাবলেন তিনি।

কেবল রাস্তায় মোড় নিয়ে লেভিন দেখতে পেলেন কারা আসছে তাঁর দিকে, চিনতে পারলেন স্ট্র-হ্যাট মাথায় কাতাভাসোভকে, যিনি হাত দোলাচ্ছিলেন তানিয়া যা দেখিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই।

দর্শনের কথা বলতে খ্রই ভালোবাসতেন কাতাভাসোভ, যদিও তার ধারণাগ্রলো নিতেন প্রকৃতিবিদদের কাছ থেকে যাঁরা দর্শনের চর্চা কথনো করেন নি; সম্প্রতি মম্কোয় তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছিল লেভিনের।

আর তাঁকে চিনতে পেরে তেমন যে একটা আলাপের কথা লেভিনের প্রথম মনে পড়েছিল, তাতে স্পন্টতই কাতাভাসোভ ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি জিভেছেন।

লেভিন ভাবলেন, 'না, তর্ক করে লঘ্নচিত্তে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে যাব না কিছুতেই।'

গাড়ি থেকে নেমে দাদা আর কাতাভাসোভকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জিগোস করলেন স্কীর থবর :

'মিতিয়াকে সে নিয়ে গেছে কলোকে' (এটা বাড়ির কাছে একটা উপবন)। 'ওখানেই তাকে রাখতে চাইছিল, বাড়ির ভেতর বড়ো গরম' — ডপ্লি বললেন।

স্মীকে লেভিন সর্বাদা বলেছেন ছেলেকে বনে না নিয়ে যেতে, ভাবতেন ওটা বিপঙ্জনক, তাই সংবাদটা ভালো লাগল না তাঁর।

'জায়গা থেকে জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে' —- হেসে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'আমি ওকে পরামর্শ দিয়েছি ঠাণ্ডি ঘরে নিয়ে যেতে।'

'কিটি মক্ষিকালয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানে। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি' — ডব্লি বললেন।

'তা কী করছ তুমি?' অন্যদের কাছ থেকে সরে ভাইয়ের কাছে এসে বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'বিশেষ কিছু না। বরাবরের মতো কৃষিকর্ম নিয়ে আছি' — উত্তর

দিলেন লেভিন। 'কিন্তু তুমি কত দিনের জন্যে? আমরা অনেকদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।'

'সপ্তাহ দুয়েক থাকব। মম্কোয় কাজ আছে মেলা।'

এই কথায় চোখাচোখি হল দুই ভাইয়ের আর চিরকাল বন্ধর মতো, প্রধান কথা, সহজ সম্পর্কে থাকার বরাবরকার যে ইচ্ছেটা এখন বিশেষ তীর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও লেভিন টের পেলেন যে তাঁর দিকে চাইতে তাঁর অম্বস্থি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন।

কথোপকথনের এমন একটা প্রসঙ্গ লেভিন বাছছিলেন যা সের্গেই ইভানোভিচের ভালো লাগবে আর মস্কোয় তাঁর কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই সাবাঁর যুদ্ধ আর স্লাভ প্রশন থেকে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে। সের্গেই ইভানোভিচের বইয়ের কথা পাড়লেন লেভিন। শুখালেন:

'কী, সমালোচনা বেরুল আপনর বইয়ের?'

অভিসন্ধিম্লক প্রশ্নটায় হাসলেন সেগেই ইভানোভিচ। 'ও নিয়ে কেউ আর ভাবে না, আমি তো সবচেয়ে কম' — বললেন তিনি। তারপর আ্যাম্পেন গাছের মাথায় যে শাদা মেঘ জমেছিল, ছাতা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে যোগ দিলেন, 'ওই দেখন, দারিয়া আলেক সাম্প্রভনা, বৃষ্টি নামবে।'

আর শহতো নয়, পরস্পরের মধ্যে যে নির্ব্তাপ সম্পর্ক লেভিন অত এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন, এই কথাগুলো বলা মাত্র ভাইদের মধ্যে আবার ফিরে এল তা।

লেভিন গেলেন কাতাভাসোভের কাছে। বললেন:

'আপনি যে এলেন খুব ভালো করেছেন।'

'অনেকদিন থেকেই আসব-আসব কর্বছিলাম। এবার আলাপ করব, দেখব। স্পেনসার পড়েছেন?'

'না, শেষ করি নি' — লেভিন বললেন, 'তবে ওঁকে এখন আমার দরকার নেই আর।'

'সে কি, অতি মনোগ্রাহী। কেন বলনে তো?'

'মানে, আমি এই চ্ড়ান্ড নিশ্চয়তায় পেণছৈছি যে আমি যেসব প্রশন নিয়ে ভাবিত, তার উত্তর ওঁর বা অনুর্প ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এখন…'

কিন্তু কাতাভাসোভের শান্ত, আমুদে মুখভাবে হঠাৎ ভারি অবাক

লাগল লেভিনের এবং এই কথাবার্তাটায় স্পষ্টতই নিজের মানসিক অবস্থাটা বিঘ্যিত হয়েছে বলে এত কণ্ট হল তাঁর যে নিজের সংকল্পের কথা মনে হতে থেমে গেলেন।

'তবে সে নিয়ে পরে কথা হবে' — যোগ দিলেন তিনি; 'মক্ষিকালয়ে যেতে হলে এই হাঁটাপথটা ধরা ভালে।' — বললেন তিনি সবার উদ্দেশে।

সর্ হাঁটাপথটা দিয়ে তাঁরা পে'ছিলেন ঘাস-না-কাটা একটা মাঠে, তার একদিকে জন্বলজনলৈ কাউ-হা্ইটের নীরন্ধা ঝোঁপ, তার মাঝে মাঝে কালচে-সব্জ হেলেবােরের উ'চু উ'চু ঝাড়। সেখানে লেভিন কচি অ্যান্সেন গাছগ্রলাের তাজা ছায়ায় বসালেন অতিথিদের। যে আগস্তুকেরা মৌমাছিতে ভয় পায় তাদের জন্য ইচ্ছে করেই তিনি বেণ্ডি আর গণ্ণড় পেতেছিলেন সেখানে, আর নিজে পাশের পথ ধরে গেলেন ছেলেপিলে আর বড়োদের জন্য রাটি, শসা আর টাটকা মধ্য আনতে।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপ যথাসম্ভব কম করার চেণ্টা করে, ক্রমেই ঘন ঘন পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মৌমাছিদের গ্রেঞ্জন শ্নতে শ্নতে তিনি একটা কুটিরে পে'ছলেন। ঢোকবার ম্থেই একটা মৌমাছি তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে রেগে গোঁগোঁ করে উঠল, কিন্তু সাবধানে লেভিন তাকে ম্রুক্ত করলেন। ছায়াচ্ছল্ল অলিন্দের দেয়ালে টাঙানো জাল নিয়ে পরলেন, হাত ঢোকালেন পকেটে, তারপর ঢুকলেন বেড়া দেওয়া মক্ষিকালয়ে, সেখানে ঘাস-কাটা একটা জায়গায় সারি সারি মৌচাক, পত্যেকটি খ্রিটর সঙ্গে বাকলের ফালি দিয়ে বাঁধা, প্রত্যেকটি চাকই তাঁর পরিচিত, প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ ইতিহাস আছে: আছে প্রনান মৌচাক, আবার ছিটে বেড়ার গা বেয়ে এই বছরেই বসানো নতুনগালো। চাকের ম্খগন্লোয় চোখ ধাঁধিয়ে একই জায়গায় পাক দিয়ে গিজগিজ করছে প্রেষ্ আর অন্যান্য মৌমাছিয়া এবং সেখান থেকে কর্মী মাছিয়া বরাবর একই দিকে উড়ে যাছে ফুটন্ত লিন্ডেন গাছের লক্ষ্যে — আহরণের জন্য, আবার চাকে ফিরে আসছে আহরণ নিয়ে।

অবিরাম শোনা যাচ্ছিল নানা ধর্নন, কখনো কাজে ব্যস্ত দ্রুত উন্ডীয়মান কমা মাছির গ্রন্থন, কখনো পর্ব্ব মাছির ভে'প্র, কখনো শন্ত্র কাছ থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হ্ল ফুটাতে উদ্যত সান্ত্রী মাছিদের হ'লায়ারি। বেডার ওপাশে বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক একটা গোঁজ চাঁচছিল। লেভিনকে সে

দেখতে পায় নি। লেভিন তাকে না ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন মক্ষিকালয়ের মাঝখানে।

যে বাস্তবতা ইতিমধ্যেই তাঁর মেজাজকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, তা থেকে সংবিং ফিরে পাওয়ার জন্য একলা হবার সনুযোগ পেয়ে খ্রিশ হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ল যে ইভানের ওপর তিনি চটে উঠেছিলেন, দাদার প্রতি
শীতলতা দেখিয়েছেন, কাতাভাসোভের সঙ্গে কথা বলেছেন বাতুলের মতো।
'মানসিক ঐ অবস্থাটা কি ছিল সত্যিই ক্ষণিক, কোনো চিহ্ন না রেখে
তা মিলিয়ে খাবে?' ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সেই মৃহ্তে নিজের মনোভাব ফিরল তাঁর মধ্যে, সানন্দে তিনি অন্ভব করলেন তাঁর ভেতরে নতুন ও গ্রহ্বতর কিছু একটা ঘটেছে। প্রাণের যে প্রশান্তি তিনি পেয়েছেন, বাস্তবতা শৃধ্ব সাময়িকভাবে সেটাকে আচ্ছম করতে পারে, কিন্তু গোটাগান্টি সেটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে।

ঠিক যেমন মৌমাছিগ্নলো তাঁকে ঘিরে উড়ে উড়ে ভর দেখিয়ে আর আনমনা করে পরিপূর্ণ দৈহিক প্রশান্তি থেকে তাঁকে বণিত করতে চাইছিল, কু'কড়ে যেতে, ওদের পরিহার করতে তাঁকে বাধ্য করছিল, ঠিক তেমনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হরণ করে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ওদের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণই টিকে থেকেছে সেটা। মৌমাছিগ্নলো সত্ত্ও দৈহিক শক্তি তাঁর মধ্যে যেমন অক্ষ্যন্ত, সদ্য পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তিও ছিল তেমনি।

## n se n

'জানো কন্তিয়া, কার সঙ্গে সের্গেই ইভানোভিচ এখানে এসেছেন?' ছেলেমেয়েদের শসা আর মধ্য ভাগ করে দিতে দিতে ডক্লি বললেন, 'দ্রন্ফির সঙ্গে! উনি সার্বিয়ায় যাচ্ছেন।'

'তাতে আবার একলা নন, নিজের খরচায় প্রেরা এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে!' বললেন কাতাভাসোভ।

'এটা তাঁকে শোভা পায়' — লেভিন বললেন; 'এখনো স্বেচ্ছাব্রতী যাচ্ছে নাকি?' সেগেই ইভানোভিচের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি। সেগেই ইভানোভিচ কোনো উত্তর দিলেন না, ভোঁতা একটা ছ্র্রির দিয়ে সন্তর্পাণে কাপের কিনারায় মধ্যেয়াতে লেপটে যাওয়া তখনো জীবন্ত একটা মৌমাছিকে বার করার চেণ্টা করতে লাগলেন।

'থাচ্ছে মানে, সে কি যাওয়া! কাল স্টেশনে কী ঘটছিল যদি দেখতেন!' সশব্দে শসায় কামড় দিয়ে বললেন কাতাভাসোভ।

'কিন্তু এটা ব্রুতে হবে কিভাবে? খি, স্টের দোহাই, আমায় একটু ব্রিয়ের বল্ন সের্গেই ইভানোভিচ, কোথায় যাচ্ছে এই সব স্বেচ্ছাব্রতীরা, লড়ছে কার সঙ্গে?' স্পণ্টতই লেভিনের অনুপন্থিতিতে যে আলাপ শ্রুর্ হয়েছিল, সেটা চালিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'লড়ছে তুর্কীদের সঙ্গে' — শান্তভাবে হেসে, অসহায়ের মতো পা নাড়াচ্ছিল মধ্বতে কালো হয়ে আসা যে মোমাছিটা তাকে ছুরি থেকে একটা শক্ত অ্যাম্পেন পাতায় স্থানান্তরিত করে জবাব দিলেন সেগেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু তুকাঁদের সঙ্গে যদ্ধটা ঘোষণা করল কে? কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে মিলে ইভান ইভানিচ রাগোজভ?'

'যদ্ধে কেউ ঘোষণা করে নি, কিন্তু লোকে নিকট জনের দ্বঃথকণ্টে সহান্ত্তি বোধ করছে, সাহায্য করতে চায় তাদের' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কিন্তু প্রিন্স সাহায্যের কথা নয়, যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছেন' — শ্বশ্রের পক্ষ নিয়ে লেভিন বললেন, 'প্রিন্স বলছেন যে সরকারের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লোকে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না।'

'এই দ্যাখো কন্তিয়া, একটা মোমাছি! আমাদের সত্যিই হ্বল ফোটাবে।' একটা বোলতাকে ঝেডে ফেলে ডল্লি বললেন।

লোভন বললেন, 'আরে না, এটা মোমাছি নয়, বোলতা।'

'বটে, বটে, আপনার তত্ত্বটি বলনে দেখি' — হেসে লেভিনকে বললেন কাতাভাসোভ, স্পন্টতই তাঁকে তক্দ্বন্দে নামাতে চাইছিলেন তিনি, 'কেন লোকের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না?'

'আমার তত্ত্বটা এই: একদিকে যুদ্ধ এমন একটা পাশবিক, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে কোনো লোকও, খি. স্টান তো ততোধিক, যুদ্ধ দ শ্রুর দায়িত্ব নিতে পারে না, সেটা পারে কেবল সরকার। সেটা তার কাজ, অনিবার্যরূপে তারা গিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অন্যদিকে বিদ্যা এবং সুবুদ্ধি দর্ই-ই বলে যে রাজ্ঞীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করা।

সের্গেই ইভানোভিচ আর কাতাভাসোভ তাঁদের তৈরি আপব্তি নিয়ে কথা কয়ে উঠলেন একই সঙ্গে।

'কিন্তু সেইখানেতেই তো খি'চ যাদ্ম, এমন ঘটনা হতে পারে বে সরকার নাগরিকদের ইচ্ছা পালন করছে না, তখন সমাজ ঘোষণা করে তার ইচ্ছা'— বললেন কাতাভাসোভ।

কিন্তু বোঝা গেল এ আপস্তিটা সের্গেই ইভানোভিচের পছন্দ হল না। কাতাভাসোভের কথায় ভুরু কুচকে তিনি অন্য যুক্তি দিলেন:

'অনথ্ ক প্রশ্নটা তুই ওভাবে রাখছিস। এটা যুদ্ধের ঘোষণা নয়, স্লেফ মানবিক খিন্নটীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। খুন হচ্ছে ভাইয়েরা, একই ষাদের রক্ত, একই ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু ধরে নিচ্ছি ভাইও নয়, সমধ্যনীয়ও নয়, নিতান্ত শিশ্ব, নারী, বৃদ্ধ; বিক্ষবৃদ্ধ হয়ে ওঠে চিন্ত, এই বীভংসতা বদ্ধ করায় সাহাষ্য করার জন্যে ছুটে যাচ্ছে রুশীরা। কল্পনা কর, রান্তা দিয়ে যেতে যেতে তুই দেখতে পেলি এক মাতাল পেটাচ্ছে নারী কিংবা শিশ্বেক; আমি মনে করি, লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি হয় নি জিগোস না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বি তার ওপর। আর্তকে রক্ষা করবি।'

'তাই বলে খুন করব না তাকে।'

'না, খুনই করবি।'

'জানি না। ঘটনাটা যদি নিজে দেখতাম, তাহলে হয়ত সরাসরি ভেসে যেতাম নিজের আবেগে; তবে আগে থেকে কিছু বলতে আমি পারি না। কিন্তু স্লাভদের ওপর পীড়নে এমন একটা সরাসরি আবেগ দেখা দিচ্ছে না, দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তোর পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সে আবেগ আছে'—
অসন্তোষে ভূর্ কু'চকে বললেন সেগেহি ইভানোভিচ; ''দ্রাত্মা হাগর
সন্তানদের' জোয়ালের নিচে সনাতনী স্লাভদের নিগ্রহের কথা এখনো বে'চে
আছে কিংবদন্তিতে। জনগণ শ্বনেছে তাদের ভাইদের কণ্টের কথা এবং
কথা কইতে শ্রু করেছে।'

'হয়ত তাই' — এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন লেভিন, 'কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না; আমিও তো জনগণের একজন, কিন্তু তেমন কোনো অনুভূতি আমার হচ্ছে না।' 'আমারও না' — প্রিম্স বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম. খবরের কাগজ পড়তাম, কিন্তু স্বীকার করছি, এমনকি ব্লগারীয় বীভংসতার আগেও ব্রুতে পারতাম না হঠাং কেন স্লাভ ভাইদের জন্যে সমস্ত র্শীর ভালোবাসা জন্মাল আর আমি কোনো ভালোবাসাই টের পাছি না? ভারি বিছছিরি লাগত আমার, ভাবতাম হয় আমি একটা গর্ভস্লাব, নয় কার্লস্বাডের প্রভাব পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু এখানে ফিরে শান্ত হলাম, দেখলাম আমি ছাড়াও এমন অনেকে আছে যাদের আগ্রহ শৃধ্ব রাশিয়াকে নিয়ে, স্লাভ ভাইদের নিয়ে নয়। যেমন এই কনস্তান্তিন।

'ব্যক্তিগত মতামতে কিছ্ম এসে যায় না এক্ষেত্রে' — বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'গোটা রাশিয়া, জনগণ যখন তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে. তখন ব্যক্তিগত মত অর্থহীন।'

'মাপ করবেন, ওটা আমার চোখে পড়ছে না। জনগণ জানে না, জানতেও পারে না' — প্রিন্স বললেন।

'না বাবা... জানে না মানে! রবিবারে কী হল গির্জায়?' আলাপটা শন্নতে শ্নতে বললেন ডল্লি। বৃদ্ধ প্রিন্স ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, তাঁকে ডল্লি বললেন, 'তোয়ালেটা দাও-না। এটা হতে পারে না যে স্বাই...'

'রবিবারে কী হয়েছিল গিজার? প্রোহিতকে বলা হয়েছিল পড়ে শোনাতে, তিনি পড়ে শোনালেন। লোকে কিছ্ই ব্রুবল না, শুধু প্রত্যেকটা ধর্মোপদেশের সময় তারা যা করে থাকে সেভাবে দীর্ঘসা ফেললে' — বলে চললেন প্রিন্স, 'তারপর বলা হল আত্মা ত্রাণের জনো টাকা তোলা হচ্ছে গিজায়, ওরাও এক-এক কোপেক চাঁদা দিলে। কিন্তু কিসের জনো দিলে নিজেরাই তা জানে না।'

'জনগণ না জেনে পারে না; জনগণের মধ্যে সর্বদাই থাকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটা চেতনা আর বর্তমানের মতো এইরকম ম্হ্তে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়' — বৃদ্ধ মিক্ষকাপালকের দিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করলেন সেগেই ইভানোভিচ।

ব্দ্ধের দাড়ি ছাইরঙা, মাথায় ঘন রুপোলী চুল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মধ্র পার হাতে সঙ্গেহে শান্তভাবে সে তার উচ্চতা থেকে তাকিয়ে ছিল, ভদ্রলোকদের দিকে, স্পষ্টতই কিছ্ই সে ব্রুতে পারছিল না, চাইছিলও না।

সের্গেই ইভানোভিচের কথায় বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে সে বললে. 'ঠিক তাই বটে।'

'ওকে জিগ্যেস কর্ন-না। কিছ্ই ও জানে না, ভাবছেও না কিছ্ই'— লেভিন বললেন; 'যুদ্ধের কথা তুমি শ্নেছে মিখাইলিচ?' বৃদ্ধকে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'গিজায় কী পড়া হল? কী তুমি ভাবছ? খিন্দটানদের জন্যে আমাদের লভা উচিত কি?'

'আমাদের ভাববার কী আছে গো? সমাট আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ সব ব্যাপারে আমাদের হয়ে ভেবে থাকেন, ভাবছেন। উনি দেখতে পান আমাদের চেয়ে পরিষ্কার... আরো রুটি আনব কি? খোকাকে দিলে হয় না?' গ্রিশা রুটির চটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল, তাকে দেখিয়ে সে শ্রধাল দারিয়া আলেক সান্দ্রভনাকে।

'জিগোস করার প্রয়োজন নেই আমার' — বললেন সেগেই ইভানোভিচ, 'শত শত লোককে আমরা দেখেছি, দেখছি যারা সবিকছ্ম ফেলে রেখে আসছে ন্যায়ের সেবার জন্যে, আসছে রাশিয়ার সবখান থেকে, সোজাস্মজি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করছে তাদের ভাবনা আর লক্ষ্য। তারা নিয়ে আসছে তাদের ম্মিটভিক্ষা অথবা নিজেরাই চলে যাচ্ছে এবং সরাসরি বলছে কেন। কী এতে বোঝায়?'

'আমার মতে এতে বোঝায়'— উত্তেজিত হতে শ্রের্ করে লেভিন বললেন, 'আট কোটি মান্বের মধ্যে এখনকার মতো শত শত নয়, হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা খোয়া গেছে, বেপরোয়া সব লোক যারা প্রগাচোভের দস্যদলে যোগ দিতে, খিবায়, সার্বিয়ায় যেতে সর্বদাই রাজি...'

'তোকে বলছি শৃথে শত শত নয়, বেপরোয়াও নয়, জনগণের সেরা প্রতিনিধি!' সের্গেই ইভানোভিচ বললেন এমন বিরক্তিতে যেন তিনি তাঁর শেষ সম্পত্তিটুকু রক্ষা করছেন, 'আর চাঁদা? এখানে সমগ্র জনগণ সোজাস্কি ব্যক্ত করছে তাদের অভিপ্রায়।'

''জনগণ' কথাটা অতি অনিদিশ্ট। একজন কেরানি, শিক্ষক, হাজার পিছু একজন চাষী হয়ত জানে ব্যাপারটা কী নৈয়ে' — লেভিন বললেন; 'বাকি আট কোটি এই মিখাইলিচের মতো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত তো করছেই না, কী নিয়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। এটা জনগণের অভিপ্রায় এ কথা বলার কী অধিকার আছে আমাদের?' দ্বন্দ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ সেগেইি ইভানোভিচ আপত্তি না করে তৎক্ষণাৎ আলাপটা নিয়ে গেলেন অন্য এক ক্ষেত্রে।

'হাাঁ, তুই যদি পাটীগণিত দিয়ে জনগণের আত্মাকে ধরতে চাস, তাহলে বলাই বাহ্নলা, সেটা ধরা খ্বই কঠিন। এবং ভোটদানও আমাদের এখানে প্রবর্তিত হয় নি, হতে পারে না, কেননা তাতে প্রতিফলিত হয় না জনগণের ইচ্ছা; কিন্তু সেটা জানার জন্যে অন্য পথ আছে। বাতাসে সেটা টের পাওয়া যায়, টের পাওয়া যায় হদয় দিয়ে। যেসব অন্তঃস্রোত বইতে শ্রুর্ করেছে জনগণের অচল সাগরে, সংস্কারাচ্ছয় নয়, এমন প্রতিটি লোকের কাছে যা পরিক্কার তার কথা তো তুললামই না। সমাজকে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থে দ্যাখ। ব্যক্ষিজীবী জগতের অতিবিভিন্ন সমস্ত দল, যায়া আগে ছিল পরস্পর অতি শত্রুতাপরায়ণ, তারা মিলে গেছে এক হয়ে। শেষ হয়ে গেছে সমস্ত বিবাদ, সমস্ত সামাজিক ম্থপত্র একই কথা বলছে, একটা ভৌত শক্তি অন্তব করছে সবাই, সেটা তাদের জাপটে নিয়ে চলেছে একই দিকে।' 'হাাঁ, খবরের কাগজগ্রুলো একই কথা বলছে বটে' — প্রিন্স বললেন, 'তা ঠিক। একেবারে বজ্রুমেঘ দেখে ব্যাঙদের একইরকম ডাকের মতো, ফলে কিছুই আর শোনা যায় না।'

'ব্যাঙ হোক বা না হোক — খবরের কাগজ প্রকাশ করি না আমি. তাদের সমর্থন করতেও চাই না, আমি বলছি ব্যক্ষিজীবী জগতে একই চিন্তাধারার কথা' — সেগেই ইভানোভিচ বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে। লেভিন উত্তর দিতে চাইছিলেন, কিন্তু ব্দ্ধ প্রিন্স তাঁকে থামালেন। বললেন:

'ওই একই চিন্তাধারা নিয়ে অন্য কথাও বলা যায়। যেমন আমার ওই জামাতা, স্তেপান আর্কাদিচ, আপনি তো চেনেন ওকে। কী একটা কমিশনের কমিটি নাকি আরো কীসব নাম তার — মনে নেই আমার, সেখানে সে এখন কাজ পেয়েছে। শুধু সেখানে করবার কিছু নেই — কী হল ডল্লি, এটা তো গোপন কথা নয়! — অথচ বেতন আট হাজার। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন চাকরিটা প্রয়োজনীয় কিনা, ও প্রমাণ করে দেবে যে অতি প্রয়োজনীয়। অথচ ও সং লোক, কিন্তু আট হাজারের প্রয়োজনে বিশ্বাস না করে কি চলো।'

'शां. मात्रिया আলেক সান্দ্রভনাকে উনি বলতে বলেছেন যে চাকরিটা

উনি পেয়েছেন' — প্রিন্স অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়ায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'পরিকাগ্নলোর এক চিন্তাও সেই ব্যাপার। লোকে আমায় এটা ব্রিয়ের দিয়েছে: যৃদ্ধ বাধলেই তাদের ম্নাফা হয় দিগ্র্ণ। জনগণের ভাগ্য, স্লাভ... এ সব না ভেবে তারা পারে কি?'

'অনেক পত্রিকাই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথাটা অন্যায়' --- বললেন সেগেহি ইভানোভিচ।

'আমি শুধু একটা শর্ত রাখতে চাই' — প্রিন্স বলে গেলেন, 'প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আগে সেটা চমংকার বলেছিলেন আলফেশস কার। 'আপনারা মনে করেন যুদ্ধের প্রয়োজন আছে? চমংকার। বেশ, যারা যুদ্ধের প্রচার করছে তাদের একটা বিশেষ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সবার আগে পাঠান বঞ্চাক্রমণে!'

'বেশ দেখাবেন তাহলে সম্পাদকেরা' — সমবেদ হেসে উঠে বললেন কাতাভাসোভ। নির্বাচিত এই বাহিনীতে তাঁর পরিচিত সম্পাদকদের দশা কলপনায় ভেসে উঠেছিল তাঁর কাছে।

'কী আর হবে, পালিয়ে যাবে তারা' --- ডব্লি বললেন, 'শ্ব্ধ্ ব্যাঘাত ঘটাবে।'

'যদি পালাতে যায়, তাহলে পেছন থেকে গ্রন্থল কিংবা চাব্রক হাতে কসাক ঘোড়সওয়ার' --- প্রিন্স বললেন।

'এটা একটা রগড়, এবং মাপ করবেন প্রিন্স, তেমন ভালো রগড় নয়।' বললেন সেগেই ইভানোভিচ।

'আমার মনে হচ্ছে না এটা রগড়, আমি...' শ্র্র্ করতে যাচ্ছিলেন লেভিন, কিন্তু সেগেই ইভানোভিচ তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন:

সমাজের প্রতিটি সভাই তার উপযাক্ত কাজ করতেই আহতে। আর সামাজিক মতামত প্রকাশ ক'রে চিন্তা জগতের লোকেরা সেইটেই করছেন। এবং সামাজিক মতের অভিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই হল সংবাদপত্তের একটা বড়ো অবদান এবং সেইসঙ্গে তা একটা আনন্দজনক ঘটনা। বিশ বছর আগে আমরা মাখ বাজে থাকতাম, কিন্তু এখন শোনা যাছের রাশী জনগণের কণ্ঠ, এক হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত, নিপাঁড়িত ভাইদের জন্যে তারা আত্মদানে রাজি: এটা মস্তো একটা পদক্ষেপ এবং শক্তির ভাশ্ডার।

'কিন্তু শ্বধ্ব তো আত্মদান নয়, তুকীদের খ্ন করাও' — সসংকোচে

বললেন লেভিন, 'লোকে আত্মদান করছে, করতে রাজি নিজের আত্মার জন্যে, হত্যা করার জন্যে নয়' — যে চিন্তাগন্লো এখন তাঁর মন জন্তে আছে. তাদের সঙ্গে অগোচরে কথোপকথনটা যুক্ত করে যোগ দিলেন লেভিন।

'আত্মার জন্যে মানে? প্রকৃতিবিদের কাছে কথাটা দ্বর্বোধ্য। আত্মা কী জিনিস?' হেসে জিগ্যেস করলেন কাতাভাসোভ।

'আপনি তো সেটা জানেনই!'

'ভগবানের দিব্যি, সামান্যতম ধারণাও নেই!' কাতাভাসোভ বললেন উচ্চহাসো।

'খি দট বলেছেন, 'আমি শান্তি নয়, খড়গ এনেছি'' — নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বললেন সেগেই ইভানোভিচ। বাইবেলের এই যে কথাটা লেভিনকে সবচেয়ে বেশি হতভদ্ব করেছে, সেটা তিনি বললেন এমনি এমনি, যেন সেটা অতি বোধগম্য একটা ব্যাপার।

'ঠিক তাই' — ওঁদের কাছে দন্ডায়মান বৃদ্ধ মক্ষিকাপালক বললে তার প্রতি অকস্মাৎ একটা দূষ্টিপাতের জবাবে।

'না ভায়া, হেরে গেছেন, একেবারে হেরে গেছেন!' ফুর্তিতে চিৎকার কবলেন কাতাভাসোভ।

হেরে গেছেন বলে নয়, ক্ষান্ত না থেকে তর্ক করতে শ্রুর করেছেন বলে বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলেন লেভিন। ভাবলেন:

'না। ওঁদের সঙ্গে তক করা আমার চলে না। ওরা বর্মাচ্ছাদিত, আর আমি নগ্ন।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দাদা আর কাতাভাসোভকে বোঝানো যাবে না, আর তাঁদের কথায় সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো অসম্ভব। ওঁরা যা প্রচার করছিলেন, সেটা মননের সেই গরিমা যা তাঁকে প্রায় ধরংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে রাজধানী দিয়ে যাওয়া কয়েক শ' প্রগল্ভ স্বেচ্ছাসৈনিকের কথা শুনে পত্রিকাগ্লোর সঙ্গে তাঁর দাদা সমেত কয়েক ডজন লোকের এ কথা বলার অধিকার আছে যে তাঁরা জনগণের চিস্তা ও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তাও আবার এমন চিস্তা যা অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রতিহিংসা আর হত্যায়। এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ যে লোকগ্লোর মধ্যে তিনি বাস করছেন তাদের ভেতর এই রুসব চিস্তার প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে এরকম চিস্তা তিনি দেখেন নি (আর রুশ জনগণ যাদের নিয়ে গঠিত, নিজেকে তাদের একজন বলে ভাবতে

তিনি যে কারো চেয়ে কম যান না তা মনে না করে পারতেন না); এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রধানত এই কারণে যে, সাধারণ কল্যাণ কী বন্থু সেটা তিনি ও জনগণ জানেন না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা তিনি দ্টেভাবেই জানেন যে, এই সাধারণ কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব শ্ব্রু শ্বুভের যে নীতিগর্নলি প্রত্যেকেরই জানা তা কঠোরভাবে পালন ক'রে। আর তাই সাধারণ যে লক্ষ্যই থাক তার জন্য যুদ্ধ চাইতে বা তার প্রচার করতে তিনি পারেন না। মিখাইলিচ ও জনগণের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারাক্রিয়ানদের আমন্দ্রণের কিংবদিন্তিতে, তাদের সঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'আমাদের ওপর রাজত্ব কর্ন, শাসন কর্ন। সানন্দে আমরা পরিপ্র্ণ বশ মানছি। সমন্ত মেহনত, সমন্ত হীনতা, সমন্ত কোরবানি আমরা নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি; কিন্তু আমরা বিচারও করব না, সিদ্ধান্তও নেব না।' আর এখন, সেগেই ইভানিচদের কথায়, মহাম্লো কেনা এই অধিকার ত্যাগ করছে জনগণ।

তাঁর বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, জনমত যদি হয় অপাপবিদ্ধ বিচারক, তাহলে দলাভদের সাহায্যার্থে আন্দোলনের মতো বিপ্লব, কমিউনও ন্যায় হবে না কেন? কিন্তু এ সব চিন্তায় কিছুরই সমাধান হত না। শুখু একটা জিনিস নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল — এই মুহুতে তর্ক সেগেই ইভানোভিচকে চটিয়ে দিচ্ছে, তাই তর্ক করা খারাপ; লেভিনও চুপ করে গেলেন এবং অতিথিদের দ্ভি আকর্ষণ করে দেখালেন যে মেঘ জমছে, বৃদ্ধি নামার আগে বাডি ফেরা ভালো।

## 11 59 11

প্রিম্প আর সের্গেই ইভানিচ গাড়িতে বসে চলে গেলেন; বাকিরা পদক্ষেপ বাড়িয়ে হাঁটলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু কথনো শাদা, কথনো কালো মেঘ এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে ব্লিটর আগে বাড়ি পেণছতে হলে পদক্ষেপ আরো বাড়ানো দরকার। ঝুলকালি মাখা ধোঁয়ার মতো সামনের নিচু মেঘগ্রলো অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ছোটাছর্টি করছিল আকাশে। বাড়ি যেতে তথনো দ্র'শ পা বাকি, হঠাং বেগ উঠল বাতাসের। যেকোনো ম্হুত্র্ত তুম্ল বর্ষণ শ্রু হয়ে যেতে পারে। সশংকিত সহর্ষ চিৎকার তুলে সামনে ছুটল ছেলেমেয়েরা। পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্টের সঙ্গে কোনোদ্রমে য্ঝতে য্ঝতে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর হাঁটছিলেন না, ছেলেমেয়েদের দ্ছিট্যুত না করে শ্রু করলেন দৌড়তে। প্রুষ্বেরা মাথার টুপি চেপে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন। অলিন্দের কাছে পেশছতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ে ভেঙে যেতে লাগল টিনের পয়ঃপ্রণালীর কানায়। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাদের পেছ্র পেছ্র বড়োরাও ফুর্তিতে কথা কইতে কইতে ছ্টলেন চালের আশ্রয়ে।

শাল আর কন্বল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবেশ-কক্ষে, তাঁকে জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভনা?'

উনি বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আছেন।' 'আর মিতিয়া?'

'কলোক বনে থাকার কথা, আয়াও আছে তাদের সঙ্গে।' লেভিন কতকগুলো কম্বল নিয়ে ছুটলেন কলোক বনে।

এই দ্বল্প সময়ঢ়ুকুর মধ্যেই মেঘ তার ব্রুক দিয়ে স্থাকে এতটা চাপা দিয়েছিল যে হয়ে উঠল গ্রহণ লাগার মতো অন্ধকার। বাতাসের বেগ যেন নিজের জেদ ধরে একরোখার মতো থামিয়ে দিচ্ছিল লেভিনকে, লিশ্ডেন গাছের পাতা আর ফুল ঝরিয়ে, অঙ্ত আর বিশ্রীভাবে বার্চ গাছের শাদা ফেকড়ি নাংটা করে একদিকে ন্ইয়ে দিচ্ছিল সবকিছ্কে আ্যাকেসিয়া, ফুলগাছ, আগাছা, ঘাস, গাছের চুড়ো। বাগানে যে মেয়েরা কাজ করছিল তারা চিল্লিয়ে ছুটে গেল চাকরবাকরদের ডেরার চালার নিচে। দরদর ধারে ব্রুডির পর্দায় দ্রের বন আর কাছের মাঠের আধখানা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। দ্রুত তা এগিয়ে আসছিল কলোকের দিকে। ছোটো ছোটো ফোটো ফোটায় ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির আর্দ্রতা টের পাওয়া যাচ্ছিল বাতাসে।

ঝড়ে শাল খসে গেল হাত খেকে, সামনের দিকে মাথা ন্ইয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে লেভিন প্রায় এসে গিয়েছিলেন কলোক বনের কাছে. দেখতে পাচ্ছিলেন ওক গাছটার পেছনে শাদা কী একটা ধবধব করছে, এমন সময় হঠাং সব ঝলকে উঠল, আগ্নে লেগে গেল মাটিতে, মাথার ওপর যেন ফেটে গেল আকাশের গম্বুজ। ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ খুলে বৃষ্টির যে ঘন পর্দাটা এখন তাঁকে কলোক থেকে আলাদা করে ফেলেছে, তার, ভেতর দিয়ে তিনি সবার আগে সভয়ে দেখলেন বনের মাঝখানে তাঁর পরিচিত ওক গাছটার সব্জে চুড়োটার অবস্থান বদলে গেছে। 'সতাই বাজ

পড়েছে নাকি?' লেভিন কথাটা ভাবতে না ভাবতেই ওক গাছের চুড়োটা ক্রমেই দ্রুতবেগে হারিয়ে যেতে লাগল বাকি গাছের পেছনে, শোনা গেল অন্যানা গাছের ওপর বড়ো একটা গাছের পতনের শব্দ।

বিদ্যাতের ঝলক, বন্ধের নির্মোষ আর দেহে একটা ক্ষণিক শীতলতা বাধ লেভিনের কাছে মিলে গেল একটা আতংকে। 'ভগবান! ভগবান! যেন ওদের ওপর না পড়ে!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

যে ওক গাছটা এখন পড়ে গেছে তাতে ওরা যেন মারা না যায়, এ প্রার্থনা কতটা অর্থহান সেটা তক্ষ্মান তাঁর মনে হলেও তিনি এটা আওড়াতে লাগলেন এ কথা জেনেই যে, অর্থহান প্রার্থনার চেয়ে ভালো কিছ্ম আর তাঁর করার নেই।

যেথানেই ওরা সাধারণত থাকত, সে জায়গাটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তিনি তাদের দেখতে পেলেন না।

ওরা ছিল বনের অন্য প্রান্তে, ব্রুড়ো লিন্ডেন গাছের তলে, ডাকছিল তাঁকে। কালচে রঙের (আগে তাদের রঙ ছিল হালকা) ফ্রক পরা দ্র্টি মর্তি কিসের ওপর যেন গ্রুড়ি মেরে আছে। ওরা কিটি আর আয়া। লেভিন যথন ওদের কাছে ছ্রুটে গেলেন, ব্রিট ততক্ষণে থেমে গেছে, ফরসা হতে শ্রুর করেছে আকাশ। আয়ার স্কার্টের নিচুটা শ্রকনা, কিস্তু কিটির ফ্রক ভিজে জবজবে হয়ে তার সারা গায়ে লেপটে গেছে। বছ্রপাতের সময় তারা যেভাবে ছিল ব্ ছিট থেমে গেলেও এখনো তারা সেই অবস্থাতেই। দ্র'জনেই ঝুণকে আছে সব্রুজ ছাতা মেলা প্যারাম্ব্রুলেটারের ওপর।

'বে'চে আছো? অক্ষত? জয় ভগবান!' সরে না যাওয়া জ্বলে তাঁর জলভরা জুতো থপথপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললেন তিনি।

কিটির সিক্ত আরক্তিম মুখ তাঁর দিকে চেয়ে বিকৃত টুপির তল থেকে ভয়ে ভয়ে হাসছিল।

'লম্জা হয় না তোমার! ব্রুবতে পারি না কেমন করে এত অসাবধানী হতে পার!' স্ফ্রীর ওপর খেণিকয়ে উঠলেন লেভিন।

'সত্যি, আমার দোষ নেই। আমরা চলে ধাব ভাবছিলাম এমন সময় ও চেচিয়ে ওঠে। ওর কাঁথাকানি বদলাতে হল। আমরা সবে...' কৈফিয়ং দিতে লাগল কিটি।

মিতিয়া অক্ষত, শ্বকনো, দ্বর্যোগেও ঘ্রম তার ভাঙে নি। 'যাক গে, জয় ভগবান! কী বলছি খেয়ালই নেই!' ভেজা কাঁথাগ্বলো জড়ো করা হল। শিশ্বটিকে বার করে তাকে কোলে
নিয়ে চলল আয়া। নিজের রাগের জন্য দোষী-দোষী ভাব করে লেভিন
যাচ্ছিলেন স্থাীর পাশে পাশে, আয়াকে ল্বিকয়ে চাপ দিচ্ছিলেন কিটির
হাতে।

## # 7 R II

সারাটা দিন হরেক রকমের কথাবার্তায় লেভিন যেন যোগ দিচ্ছিলেন শাধ্য তাঁর মানসের একটা বহিভাগ দিয়ে, নিজের প্রতীক্ষিত পরিবর্তানটার ব্যাপারে হতাশ হলেও অস্তরের মধ্যে একটা প্রসন্ন মুর্ছানা তাঁর থামছিল না।

বৃষ্টির পর মাটি এত ভেজা যে বেড়াতে বের্নো যায় না; তা ছাড়া বক্ত্রগর্ভ কালো মেঘ দিগস্ত ছেড়ে চলে যায় নি, আকাশের কখনো এ কিনারায়, কখনো ও কিনারায় কালো হয়ে গর্জন করে ফিরছিল। বাকি দিনটা সবাই কাটালেন বাড়িতেই।

বিতর্ক আর বাধে নি, বরং ডিনারের পর সবাই ছিলেন শরীফ মেজাজে। প্রথমে কাতাভাসোভ মহিলাদের হাসালেন তাঁর মৌলিক ধরনের হাস্যকৌতুক দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সবারই ভারি ভালো লাগত, কিন্তু পরে সের্গেই ইভানোভিচের অন্রোধে তিনি শোনাতে লাগলেন ঘরোয়া মাছির বিভিন্ন স্বভাব, এমনকি মাদি-মর্দার চেহারায় পার্থক্য আর তাদের জীবন নিয়ে তাঁর অতি মনোগ্রাহী পর্যবেক্ষণের কথা। সের্গেই ইভানোভিচও বেশ খ্রিশতে ছিলেন এবং চায়ের পর ভাই শ্নতে চাওয়ায় তিনি প্রাচ্য প্রশেবর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতামত পেশ করলেন এমন সহজ আর সম্পর্ক করে যে সবাই তাঁর কথা শ্নতে লাগলেন।

শ্ব্ধ্ কিটির স্বটা শোনা হল না, মিতিয়াকে ল্লান করাবার জন্য ডাক পডেছিল তার।

কিটি বেরিয়ে যাবার কিছ্ম পরে লেভিনকেও ডাকা হল তার কাছে শিশকেক।

চা ফেলে রেখে, চিন্তাকর্ষক কথাবার্তাটায় ছেদ পড়ল বলে দৃঃখ, সেইসঙ্গে আবার ডাকা হয়েছে বলে উদ্বেগ (কেননা সেটা ঘটে কেবলু গ্রুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই) নিয়ে লেভিন ঢুকলেন শিশ্বকক্ষে।

মুক্তিপ্রাপ্ত চার কোটি স্লাভদের কী করে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে

ইতিহাসের একটা নবয়্গ শ্রু করতে হবে, সেগেই ইভানোভিচের প্রেরা না শোনা ঐ পরিকল্পনাটা তাঁর কাছে একদম অভিনব বলে তাতে তিনি উৎস্ক ও আকৃষ্ট বোধ করলেও, কেন তাঁকে ভাকা হল তার জন্য কৌত্হল ও অস্থিরতা তাঁকে উদ্বিগ্ধ করে তুললেও, ড্রারিং-র্ম থেকে বেরিয়ে একা হওয়া মাট্টই লেভিনের মনে পড়ল তাঁর সকাল বেলাকার চিস্তা। এবং তাঁর প্রাণের মধ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় বিশ্ব ইতিহাসে স্লাভ উপাদানের গ্রুত্ব নিয়ে এই সব যুক্তিবিস্তার তাঁর কাছে এতই তুচ্ছ মনে হল যে মৃহুতে তিনি সে সব ভলে চলে গেলেন সকাল বেলাকার মানসিকতায়।

আগে যা ঘটত, চিন্তার গতিধারা কিভাবে এগিয়েছিল সেটা মনে পড়ল না তাঁর, এখন তার আর প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে। এই সব চিন্তার সঙ্গে জড়িত যে অনুভূতিতে তিনি চালিত হয়েছিলেন তাতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাণের মধ্যে সে অনুভূতি আরো প্রবল ও স্ক্রনির্দিণ্ট। আগে তাঁর যা হত, কল্পিত একটা সান্ত্বনার জন্য চিন্তার প্ররো ধারাটা ঝালিয়ে নিয়ে অনুভূতি জাগাতে হত, সেটা হল না। এখন বরং আনন্দ ও প্রশান্তির বোধ আগের চেয়ে জনীবন্ত, চিন্তা তার নাগাল পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসা আকাশে দুটো তারা ফুটেছে, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল: 'আরে হাাঁ, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে গদ্বজ্জটা আমি দেখছি, সেটা অসত্য নয়। আর তাতে করে কী একটা যেন আমি পুরো ভাবি নি, কী একটা যেন লুকিয়ে রাখছিলাম নিজের কাছ থেকে' — ভাবলেন তিনি। 'তবে সে যাই হোক, আপত্তি করা চলবে না। পুরো ভাবতে পারলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে!'

শিশ্বদক্ষ ঢুকতে তাঁর মনে পড়ল নিজের কাছ থেকে কী ল্বিকয়ে রাথছিলেন তিনি। শ্ভ আছে তাঁর এই উন্মোচনটা যদি হয় ঐশী সন্তার প্রধান প্রমাণ, তাহলে কেন সে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল খিন্দটীয় গির্জায়? এই উন্মোচনের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকছে বৌদ্ধদের, ম্সলমানদের ধর্মবিশ্বাসের? তারাও তো শুভের প্রচার, শুভকর্ম আচরণ করে থাকে?

তাঁর মনে হল এ প্রশেনর জবাব তাঁর আছে; কিন্তু নিজের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারার আগেই এসে গেলেন শিশ্বকক্ষে।

আস্তিন গ্রাটিয়ে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল টবের কাছে, শিশ্রটিকে ধোয়াচ্ছিল তাতে। স্বামীর পদশব্দ শ্বনে তাঁর দিকে মূখ ফিরিয়ে হেসে সে কাছে ডাকলে তাঁকে। একটা হাতে সে চিং হয়ে ভাসন্ত হৃত্তপ**্ত** ছটফটে-পা ছেলের মাধার তলে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা দিয়ে পেশী টান করে স্পঞ্জ চেপে সমানে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর।

স্বামী কাছে আসতে কিটি বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিকই বলেছিলেন। চিনতে পারছে।'

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সেই দিন থেকেই মিতিয়া দ্পষ্টতই তার আপনজনদের সবাইকে চিনতে পারিছিল নিঃসন্দেহেই। লেভিন টবের কাছে যেতেই একটা পরীক্ষা দেখানো হল তাঁকে, ভালোই উৎরাল সেটা। এর জন্য বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছিল রাঁধ্নিকে, ঝু'কে পড়ল সে শিশ্র ওপর। শিশ্র চোখ কোঁচকাল, মাথা নাড়লে আপত্তি জানিয়ে। এবার কিটি ঝু'কে এল, হাসিতে জনলজনল করে উঠল শিশ্র, দ্বই হাতে দ্পঞ্জ চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে আত্মত্বপ্ত বিচিত্র সেই পতপত শব্দটা করতে লাগল যাতে শ্র্ধ্ব কিটি আর আয়াকে নয়, লেভিনকেও পেয়ে বসত অপ্রত্যাশিত একটা উচ্ছনস।

এক হাতে শিশ্বকে টব থেকে তুলে, জল ঢেলে, তোয়ালে জড়িয়ে, গা মূছে শিশ্বর তীক্ষা চিংকারের পর তাকে দেওয়া হল মায়ের কোলে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে ওকে তুমি ভালোবাসতে শ্রুর করেছ' — ছেলেকে ব্বে করে শান্তভাবে তার অভ্যন্ত জায়গাটিতে বসে কিটি বললে, 'থ্বই আনন্দ হচ্ছে। আমার তো দ্বঃথ হতেই শ্রুর করেছিল। তুমি বলেছিলে যে ওর জন্যে তোমার টান নেই।'

'উ'হ্ন, টান নেই বলেছিলাম কি? আমি শ্ধ্ বলেছিলাম যে হতাশ হয়েছি।'

'সে কি, ওর জন্যে হতাশা?'

'না, ওর জন্যে হতাশা নয়, হতাশাটা নিজের ক্লেহে; আমি আশা করেছিলাম আরো বেশি। আশা করেছিলাম, চমকের মতো আমার মধ্যে নামবে নতুন একটা সুখানুভূতি। আর তার বদলে বিতৃষ্ণা, অনুকম্পা...'

মিতিয়াকে চান করাবার জন্য যে আংটিগ্রাল কিটি খুলে রেখেছিল, সর্ সর্ আঙ্কলে তা পরতে পরতে শিশ্ব মাথার ওপর দিয়ে মনোযোগ সহকারে লেভিনের কথা শ্বনছিল কিটি।

'আর প্রধান কথা, তৃপ্তির বদলে ভয় আর কর্ন্বা অন্বভব করতায়ু বেশি। আজ বজ্লবঞ্জার সময় যে আতংক হয়েছিল তাতে ব্রক্তাম কত ভালোবাসি ওকে।' शामित्व উण्जन्म श्रा छेर्न किछि।

বললে, 'আর তুমি খ্ব ভর পেয়ে গিয়েছিলে, না? আমিও। কিন্তু যেটা ঘটে গেছে, সেটা আমার কাছে এখন বেশি ভয়াবহ। আমি গিয়ে ওক গাছটা দেখে আসব। কী মিন্টি লোক কাতাভাসোভ! হাাঁ, মোটের ওপর সারা দিনটা ভারি ভালো কাটল। আর তুমিও ইচ্ছে করলে সেগেহি ইভানোভিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো বেশ... নাও, যাও এখন। য়ানের পর জায়গাটা সর্বদাই গরম থাকে, ভাপ ওঠে...'

## n 22 n

শিশ্বকক্ষ থেকে বেরিয়ে লেভিন থামলেন। একলা হতেই তাঁর ভাবনাটায় যে কী একটা অস্পন্টতা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল তাঁর।

ড্রায়ং-র্ম থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি থামলেন বারান্দায়, রেলিঙে কন্টে ভর দিতে দেখতে লাগলেন আকাশ।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর দক্ষিণে, যেদিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সেখানে মেঘ ছিল না। মেঘ ছিল বিপরীত দিকে। সেখান থেকে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ, শোনা যাচ্ছিল দ্রের মেঘগর্জন। লেভিন কান পেতে শ্রনছিলেন লিশ্ডেন গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফেল ঝরার শব্দ। দেখছিলেন নক্ষত্রের পরিচিত ত্রিভুজ আর তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পল্লবিত ছায়াপথ। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকে শ্র্দ্ ছায়াপথ নয়, জবলজবলে নক্ষত্রগ্রলাও অদ্শা হচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতেই ফের স্বস্থানে দেখা যাচ্ছিল জাদের, যেন নিভুল লক্ষ্যে কেউ তাদের ছায়েড দিয়েছে।

'কিন্তু কী আমাকে জনালাচ্ছে?' নিজেকে জিগ্যোস করলেন লেভিন, যদিও আগে থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর সংশয়ের নিরসন হয়ে আছে তাঁর প্রাণের মধ্যেই, যদিও সেটা ঠিক কী, তখনো তাঁর জানা নেই।

'হাাঁ, ঐশা সন্তার স্কৃপষ্ট, সন্দেহাতীত প্রকাশ হল শ্বভের নীতি, বা জগতের কাছে উন্মোচিত আর আমি সেটা অন্ভব করি নিজের মধ্যে এবং এই স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বরভক্তদের যে সমাজটাকে গিজা বলা হয়, তাতে আমি অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে যেন মিলিত হতে যাচ্ছি না, চাই না-চাই মিলিত হয়েই আছি। কিন্তু ইহ্বিদ, ম্সলমান, কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ — কে এরা?' নিজেকে তিনি সেই প্রশ্নই করলেন যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিপন্জনক; 'কোটি কোটি এই সব লোক সত্যিই কি সেই পরম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত যা ছাড়া জীবন অর্থহীন?' একটু ভাবলেন তিনি, কিন্তু তক্ষ্বিন সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। 'কিন্তু কী আমার প্রশ্ন?' নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐশী সন্তার সঙ্গে গোটা মানক্জাতির নানাবিধ ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, হরেক রকম ঝাপসা ছোপ নিয়ে গোটা বিশেবর কাছে ঈশ্বরের সাধারণ আবির্ভাব। কিন্তু কী আমি করছি? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, আমার হৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হয়েছে এমন জ্ঞান যা য্বিক্তর অন্ধিগম্যা, অথচ একরোথার মতো সে জ্ঞানটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যুক্তি আর কথা দিয়ে।

'আমি কি জানি না যে নক্ষত্রেরা চলিষ্ট্য নয়?' বার্চ গাছের সর্বোচ্চ শাখায় সরে এসেছে যে উজ্জ্বল তারাটা তার দিকে চেয়ে তিনি জিগ্যোস করলেন নিজেকে, 'কিন্তু তারার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে প্রথিবীর ঘ্র্ণন আমি কল্পনা করতে পারি না, তাই তারারা চলছে বলে আমি ঠিকই বলছি।

জ্যোতির্বিদরা যদি প্থিবীর সমস্ত জটিল ও বহুবিচিত্র গতিগুলোকে নের, তাহলে কিছু তারা ব্রুতে, হিসেব কষতে পারবে কি? জ্যোতিত্কগ্রলির দ্রেছ, ভার, গতি ও অক্স্রিতা নিয়ে তাদের বিক্ষয়কর সব সিদ্ধান্ত তো শ্র্ম্ব্র নিশ্চল প্থিবীকে ঘিরে দ্শ্যগোচর গ্রহ-তারার গতির ভিত্তিতে, সেই গতি যা আমি এখন আমার সামনে লক্ষ করছি। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকের কাছে যা সর্বদা ছিল এবং থাকবে একই, আর তা যাচাই করা যায়। এবং একই মধ্যরেখা আর একই দিগন্তকে ধরে দ্ভিগগোচর আকাশকে পরিদর্শন না করলে জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত যেমন অসিদ্ধ আর টলমলে হবে, ঠিক তেমনি শ্রভের যে বোধ সকলের কাছে সর্বদা ছিল ও থাকবে একই, যা খ্যিস্টধর্ম আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছে এবং প্রাণের মধ্যে সর্বদাই যা যাচাই করা চলবে, তার ভিত্তিতে না হলে আমার সমন্ত সিদ্ধান্তও হবে সমান অসিদ্ধ আর টলমলে। আর ঐশী সন্তার সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের যে সম্পর্ক, সে প্রশন সমাধানের অধিকার ও সম্ভাবনা আমার নেই।'

'সে কি, তুমি যাও নি?' হঠাৎ শোনা গেল কিটির কণ্ঠ, একই পথে সে যাচ্ছিল ড্রায়িং-রুমের দিকে, 'কোনো কিছুতে বিচলিত হয়েছ নাকি?' তারার আলোয় মন দিয়ে লেভিনের মুখ দেখার চেষ্টা করল কিটি।

তাহলেও দেখা সম্ভব হত না, যদি ঠিক সেই মৃহ্তে আবার বিদ্যুৎ ঝলক তারাদের মিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করে না তুলত তাঁর মৃথ। বিদ্যুতের আলোয় তাঁর সমস্ত মৃথখানা দেখতে পেল কিটি আর লেভিন যে সৌম্য, প্রসন্ন, তা লক্ষ করে তাঁর উদ্দেশে হাসলে।

'ও ব্রুতে পারছে, ও জানে কী আমি ভাবছি' — মনে হল লেভিনের, 'ওকে কি বলব নাকি বলব না? উ'হ্ন, বলব।' কিন্তু যে মৃহ্তে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিটিও কথা কয়ে উঠল তখন। বললে:

'শোনো কন্তিয়া! আমার একটা উপকার করো। কোণের ঘরটায় গিয়ে দ্যাখো গে সেগেঁই ইভানোভিচের থাকার ব্যবস্থাটা কেমন হল। আমার পক্ষে অসুবিধা। নতুন ওয়াশ-স্ট্যান্ড দিয়েছে?'

'বেশ, নিশ্চয় যাব' — খাড়া হয়ে লেভিন বললেন কিটিকে চুম্ খেয়ে। 'না, বলার দরকার নেই' — কিটি তাঁর আগে আগে চলে গেলে লেভিন ভাবলেন; 'এটা একটা গোপন রহস্যা, কেবল আমারই তা দরকার, কেবল আমার কাছেই তা গাুরুত্বপূর্ণ, কথায় অপ্রকাশ্য।

'নতুন এই ভাবাবেগটা আমায় পালটে দেয় নি, স্থী করে তোলে নি, হঠাৎ জ্ঞান দেয় নি আমায়, যা আমি কম্পনা করেছিলাম আমার প্রশ্নেহের ব্যাপারে। কোনো হঠাৎ চমক কিছু হয় নি। কিন্তু এই ঈশ্বর বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, জানি না কী এটা, কিন্তু যক্তগার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে এসে গিয়ে দুঢ়ভাবে তা প্রোথিত হয়ে গেছে আত্মায়।

'একই রকম রেগে উঠব কোচোয়ান ইভানের ওপর, একই রকম তর্ক করে যাব, নিজের ভাবনা বলে বসব খাপছাড়াভাবে, আমার প্রাণের কাছে যা পবিত্রাধিক পবিত্র এবং অন্য লোক, এমনকি স্থাী — তাদের মাঝখানে থেকে যাবে একই রকম দেয়াল, নিজের ভীতির জন্যে একই রকম দোষ ধরব কিটির আর অন্তাপ করব তার জনো, কেন আমি প্রার্থনা করছি যুক্তি দিয়ে সেটা একই রকম না ব্রঝেও প্রার্থনা করে যাব, কিস্তু এখন থেকে আমার জীবন, আমার প্রুরো জীবন, আমার যাই ঘটুক তা নির্বিশেষ, তার প্রতিটি মিনিট শুধ্ব আগের মতো আর অর্থহীন থাকবে না, তাতে থাকবে শুভের সন্দেহাতীত একটা বোধ, যা আমিই পারি সঞ্চারিত করতে।'

# উত্তর নিবেদন

## H Z II

ল. ন. তলপ্তম (১৮২৮-১৯১০)-এর ঐতিহাসিক তাংপর্য তাঁর সাহিত্যিক তাংপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর। শৃধ্য শিক্সী নন, একাধারে তিনি নৈতিকতাবাদী, দার্শনিক, জীবনাচার্য। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জন্মস্ত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষার তিনি র্শ অভিজাত সম্প্রদায়ের 'উচ্চতম মহলের' লোক। আঠারো শতকের গোড়ায় তাঁর পূর্বপ্র্র্বদের কাউণ্ট খেতাব দির্ঘেছলেন র্শ রাজ্ফের প্রতিষ্ঠাতা মহান পিটার স্বয়ং। ওয়ারিসী স্বস্থ হিশেবে তিনি পান মধ্য রাশিয়ায় বিশাল এক সম্পত্তি — ইয়স্নায়া পালয়ানা, তার ভূমিদাস কৃষক, সমস্ত জমি, বন, জলসম্পদ, মংস্যাশিকারের অধিকার সমেত। উনি বলতেন, এমনকি জানলার কাছে নাইটিঙ্গেল পাখিগ্রলোও ছিল তাঁর। কিন্তু তলস্তয় এই অভিমতে উপনীত হন যে জনগণের দারিদ্যের কাছে ঐশ্বর্যের কোনো নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। ১৮৬১ সালে সামাজিক সংস্কারের যুগে তিনি ভূমিদাস চাষীদের ম্রান্তার ব্যাপারে সহায়তা করেন সর্বোপায়ে। নিজের জীবনের মধ্যাহে তিনি একটা আজিক ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে যান। তার ম্লকথাটা হল, 'নিজের সমাজের জীবনেক তিনি বর্জন করলেন' — যা তিনি বলেছেন তাঁর স্র্বিখ্যাত 'স্বীকারোক্তি' গ্রন্থে (১৮৮১-১৮৮২)।

বলা যায় যে তলশুয়ের ক্রিয়াকলাপে র্শ অভিজ্ঞাতপ্রধান রাণ্ট্র আত্মনেতির দিকে যাচ্ছিল। ধনীদের যে সমালোচনা তলশুর করেন, তা বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের প্রথম র্শ বিপ্লবের প্রাক্ষালে। অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল্ল করে জ্বনগণের, 'যারা জ্বীবন গড়ছে তাদের'\*

म. न. छन्छत्र, 'श्वीकारतास्ति'।

পক্ষে গিয়ে দাঁড়ান। শিল্পী ইলিয়া রেপিন তলন্তরকে এ'কেছেন এক মহাবল কৃষকের ম্তিতিত যে হলকর্ষণ করে চলেছে স্বদেশের মাটিতে। এ ছবিটা আছে 'আমা কারেনিনা' উপন্যাসেও। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লেভিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এবার উনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লাঙলের মতো ক্রমেই মাটির গভীরে কেটে বসছেন, ফলে হলরেখা নাটেনে তিনি আর ম্বিক্ত পাবেন না'।\* রুশ সাহিত্যে এবং রুশ জীবনে এইরকম গভীর হলরেখা দেগে দিয়েছেন তলন্তর।

## nęn

১৮৬৫-১৮৬৮ সালে তলগুর রচনা করেন ঐতিহাসিক মহোপন্যাস যুদ্ধ ও শাস্তি', ১৮৮৯-১৮৯৯ সালে কশাঘাতী আখ্যায়িকা 'প্নের্থান' আর এর মাঝখানে আবির্ভূত হল 'সমসাময়িক জীবন নিয়ে', 'আল্লা কারেনিনা' (১৮৮১-১৮৮২) উপন্যাস।

উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তলস্তম লিখেছিলেন: 'অব্লোন্দিকদের বাড়িতে সবই জড়িয়ে গেল।' কথাটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহুল। তাতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের সাধারণ যুগবৈশিষ্টা, তেমনি পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত অবস্থা। তলস্তমের সমাজসমালোচনা পরিবার নিয়ে শ্রুর হয়ে আয়ো এগিয়ে গেছে, যে সমাজজীবন ও রাজ্য পরস্পর অছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, স্পর্শ করেছে তার জর্নরি সমস্যা। 'আয়া কারেনিনা' যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে 'র্স্কিক ভেন্ত্নিক' পতিকায় ছাপা হচ্ছিল সে-সময়কার একজন সমালোচক তলস্তমের উপন্যাস্টিতে অস্তর্ভেদী দ্ষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন 'পারিবারিক নীতির অতি অন্তর্ভবেগা্য ধরংস'।

এই দিয়েই শ্রের হচ্ছে উপন্যাস। অব্লোন্দিক দম্পতির মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্য আলা কারেনিনা এলেন মন্কোয় আর ঠিক এই সময়েই প্রভল তাঁর নিজের কপাল। সংসারে শাস্তি ও দ্বস্তি বজায় রাখার জন্য কারেনিনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর পরিবার ভেঙে গেল।

 <sup>&#</sup>x27;আয়া কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৮, অধ্যায় ১০, প্: ৪৬৫।

কার্রোনন ছিলেন 'বিবাহবন্ধনের অটুটতার' দঢ়ে সমর্থক। কিন্তু তলস্তুয় যথন উপন্যাসটি লিখছিলেন সেই সন্তরের দশকেই পারিবারিক বন্ধন আইনত ছিল্ল করা সম্ভব এবং অনুমোদনীয়, এমন একটা সামাজিক মত প্রাধান্য লাভ করছিল। উপন্যাসের একটা খসড়া পাণ্ডলিপিতে বলা হয়েছে, 'সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের যে প্রশ্ন উঠেছে, আলেক্সেই আলেক্সাম্প্রভিচ আনুষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই ছিলেন তার বিরোধী'। কিন্ত উপন্যাসে আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করেন কারেনিন। এবং শুধু তিনি একাই নন। অভিজ্ঞাত পরিবারের ভাঙন হয়ে দাঁড়ায় সার্বাহিক। 'স্ত্রা ?.. আজকেই তিনি প্রিম্স চেচেন স্ক্রির সঙ্গে কথা কয়েছেন' — অব্লোন্স্কির পিটার্সব্র্গ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তলস্তুয় লিখছেন. 'প্রিন্স চেচেন্ স্কির স্থাী আর সংসার আছে, পেজ কোরে আছে বয়স্ক ছেলেরা, তা ছাড়া আরো একটা অবৈধ সংসারে তাঁর আছে ছেলেমেয়ে: প্রথম সংসারটি ভালো হলেও প্রিন্স চেচেন্ স্কি নিজেকে বেশি সুখী বোধ করতেন দ্বিতীয় সংসারে।'\* সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে যেন-বা সহজে কিন্তু তার পেছনে বেড়ে উঠছিল ভয়াবহ পরিণাম যাতে ভীত বোধ করছিলেন তলম্বর। 'ছেলেমেয়ে? পিটার্স'বর্গে পিতার জীবনযাপনে एছলেমেয়েরা বাধা হয় না। বিদ্যালাভের জনা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় শিক্ষায়তনে । \*\* 'আল্লা কারেনিনা উপন্যাসে তলপ্তয় পারিবারিক নীতির সংহারক ছিলেন না: বিবাহের প্রশ্নে নিহিলিস্ট তত্ত্ব তাঁর কাছে বিজাতীয়। কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্চিলেন যে বনেদী অভিজাত পরিবার ভেঙে পডছে। পারিবারিক ধর্মের' রক্ষাকবচ ও উৎস তিনি থ'জতে চাইছিলেন জনজীবনের মধ্যে। 'সাদাসিধে' জীবনযাত্রা নিয়ে লেভিনের স্বপ্ন মিলে যায় 'মেহনতী বিশক্ষে জীবনের' আদর্শের সঙ্গে। গ্রামে বিচালি তোলার সময় লেভিন দেখতে পান ইভান পারমেনভ আর তার স্থাকে। পরম একটা আবিষ্কারের মতো তাদের ভালোবাসা মৃদ্ধ করে লেভিনকে। তলস্তম লিথছেন: 'লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মৃদ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম

<sup>\* &#</sup>x27;আলা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প্রঃ ৩৮৫।

<sup>\*\* &#</sup>x27;আল্লা काরেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ২০, প্র: ৩৮৫।

বার, বিশেষ করে তর্ণী বৌরের প্রতি ভান্কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিক্ষার ধারণা হল যে কণ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই প্রমশীল নির্মাল, সার্বিক এক অপর্পে জীবনে পরিণত করা নির্ভার করছে তাঁরই ওপর।'\* লেভিনের স্বপ্ন তাঁর নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত থেয়াল ছিল না, তলস্তরের উপন্যাসে 'পারিবারিক ধর্ম' মিলে যায় 'লোকধর্মের' সঙ্গে।

## n o n

অভিজাত সম্পত্তির প্রশনটা ছিল আরো গ্রেত্বপূর্ণ ও তীর। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়ায় জমিদারী স্বত্বের চিরাচরিত পরিস্থিতি ধরসে পড়ে। ব্যর্থ হয় ক্র্যিকর্ম ও জীবন্যান্রার প্রেনো অবস্থা বজায় রাখার জন্য অভিজাতদের সমস্ত প্রচেণ্টা। 'আল্লা কার্রোননা' উপন্যাসে তলম্ভয় লিখেছেন, আলস্যজীবী মানুষকে কোণঠাসা করছে বাস্তব জীবন। অসাফল্য শুধু অব্লোন্স্কিকে নয়, লেভিনকেও কোণঠাসা করছে সব দিক থেকে। তলস্তম লিখেছেন: 'স্তেপান আর্কাদিচের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খারাপ... মোটেই টাকা ছিল না।'\*\* চাকরি নিতে হল তাঁকে: শেষ সম্পত্তি — বনটাকে বিক্রি করে দেন তিনি। মহাল একেবারে ভগ্নদশায়। অব্লোন্স্কির স্থাী ডল্লি গ্রামে নিজেকে অসহায় বোধ করেন। 'ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চু'ইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশ্বদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ছুয়িং-त. ता । तांधर्मन हिल ना। नशिं गत्र त भए । भाल एनथा एमाना करत स्य মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছার দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত: মাখন নেই, এমনকি শিশ্বদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুর্রাগ পাওয়া যাচ্ছে না: ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল বুড়ো বুড়ো, বেগুনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে

- 🔹 'আল্লা কার্রেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১২, পৃঃ ৩৬০।
- 🕶 'আহ্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১৭, পৃ; ৩৭৩।

ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আলু চাষে বাস্তু। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দশ্ভের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা: এমনকি বেডিয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গর্ব পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ ষাঁড়, গর্জন করত সেটা, সূতরাং সে টি'স মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খলে যেত আপনা থেকেই। উন্নের জন্য লোহার হাঁডি বা শিক ছিল না, কাপড সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইন্দির করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।'\* উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে অভিজাত কৃষিকর্মের এই হল হাল। অব্লোন স্কির বিপরীতে লেভিন থাকেন গ্রামে এবং প্রাণপণে নিজের বিষয়-আশয় দেখেন। কিন্তু যে বিষয়কর্মকে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালাতে চান, তা প্রতিরোধ করে তাঁকে। সর্বাগ্রে তিনি সংঘাতে আসেন সেই ক্রমকদের অপরাজেয় অনাস্থার সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই পরেনো প্রথার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। তলগুর লিখছেন: 'আরেকটা মুশ্রকিল হল, যতটা পারা যায় শ্বেষে নেওয়ার বাসনা ছাডা জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস। 🕶 লেভিন দেখতে পান 'নোকোয় তাঁর জল উঠছে ফুটো দিয়ে'। আর পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন খ'জছিলেন 'সাদাসিধে জীবন', তেমনি বিষয়-আশয়ের ক্ষেত্রে তিনি উপনীত হলেন 'বিসর্জানের' ধারণায়, যদিও জানতেন না কী করে এই সম্পত্তিবিসর্জন করা যায়: 'একটা হল নিজের প্রেনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন। '\*\*\*

## 11811

একটা উদ্বেগ ও বিহত্বলতায় 'আঙ্গা কারেনিনা' আচ্ছন্ন। একটা 'হতাশার আতংকে' দিন কাটিয়েছেন শ্বেম্ আঙ্গা নন, লেভিনও, বিনি

- 🔹 'আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ৭, পৃ:় ৩৪১ ৩৪২।
- 🕶 'আলা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৯, পঃ ৪৪৪।
- \*\*\* 'आह्ना कार्रातनना', च'फ ১, अश्म ७, अधात ১২, भर्ः ७५১।

'নির্ভরবিন্দ্ন' খ্রুজতে গিয়ে প্রায় আত্মহত্যার মুখে এসে পড়েছিলেন। যে জীবনটায় প্রায় সবিকছ্ন ফুরিয়ে গেছে, তাতে বিহরল আতংক আর অস্থিরতার কবলস্থ হয়ে পড়ে সবাই। যথন 'চাষী আর মনিবের' কথা ওঠে নিশ্চিন্ত ভাসেংকা ভেসলোভচ্চিক্ত বলেন: 'এ সব ব্যাপারে কিছ্ন একটা কারচুপি থাকেই।'\* আর চাষী যতই খাটুক, সে যে দরিদ্র আর অসহায়ই থেকে যাছে, এটাকে সরলপ্রাণ অব্লোন্চ্কিত্ত মনে করেন 'অসাধ্ন'। নিজের অবস্থা আর গরিবের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে না দেখার চেন্টা করেন লেভিন, কিন্তু সে পার্থক্যটা এত বেশি গ্রুরতর যে নিজের ন্যায়বোধে তিনি প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রবনো সম্পর্কটা 'উলটিয়ে গেছে' আর নতুন ব্রজ্বায়া পর্নজ্বাদী যে সম্পর্কটা ক্রমণ দানা বাঁধছে রাশিয়ায়, সেটা তাঁর কাছে বিজাতীয়, অপরিচিত, দ্বর্বোধ্য। তিনি তাতে আস্থাহনি, আতংকিত।

অভিজাত বংশের সন্তান অব্লোন্দিক 'রেলপথের রাজা' বলগারিনভের অফিসে দেখা করতে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ধৈর্য ধরে। উনি জমির চেয়ে এখন পর্নজর ওপর, টাকার ওপর বেশি নির্ভারশীল। অব্লোন্দিকর সঙ্গে লেভিন তর্ক করেন: 'অসাধ্ পন্থায়, কলে-কৌশলে টাকা করা একটা ব্যাঙ্কের মালিক হওয়ার মতো ব্যাপার, এটা একটা অকল্যাণ, না খেটে বিপন্ন টাকা পাওয়া, সেই আগেকার ঠিকা বন্দোবস্তের মতো, শন্ধ্ এখন তার চেহারা পালটেছে... ঠিকা বন্দোবস্তের হাত থেকে রেহাই পেতে না পেতেই দেখা দিয়েছে রেলপথ, ব্যাঙ্ক: এও না খেটে ম্নাফা।'\*\*

নিজের 'শ্রম নৈতিকতা' গড়ে তুলছিলেন তলস্তম, তাঁর মতে কর্ষকের 'শাস্য শ্রম', 'পরিশ্রমী ও নির্মাল সমাজ জীবনই' হল মূল কথা। লেভিনের কাছে আরো গ্রুত্বপূর্ণ ছিল দিভয়াজ্দিক আর 'ভূমিদাস প্রথার গর্প্ত সমর্থক', অর্থাৎ সাবেকি বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে বলে যে জমিদারদের 'ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে' বলেই কৃষিকর্মে দর্শশা দেখা দিয়েছে। কৃষিকর্মের একটা নতুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে চান লেভিন, সে উদ্দেশ্যে তিনি সাবেকি সামস্ততান্ত্রিক রাশিয়ার এবং ব্রুজ্বোয়া ইংলন্ডের শ্রম আইন অধ্যয়ন করেন। শস্য উৎপাদন এবং ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগের প্রধন এখন সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তাঁর। লেভিন ভাবেন:

<sup>🔹 &#</sup>x27;আন্না কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৬, অধ্যায় ১১, প্র: ২০৫।

<sup>•• &#</sup>x27;আল্লা কারেনিনা', খণ্ড ২. অংশ ৬, অধ্যার ১১, প্র ২০৪।

'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলপ্তের ক্ষেত্রে গ্রের্থপূর্ণ নয়, উভর ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা স্ক্রিনির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন স্বকিছা ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র স্কুন্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যথন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শুধ্ এইটেই গ্রেছপূর্ণ প্রশন।'\* সমকালীন জীবনকে তার জর্রির প্রশ্নগর্নালর সমস্ত্র বৈচিত্ত্যে দেখানো হয়েছে তলস্তরের উপন্যাসে। কনস্ত্রান্তিন লেভিনের দাদা নিকোলাই লেভিন একজন বিপ্লবী। ক্লয়িকমে যেমন প্রনো সামন্ততান্ত্রিক তেমনি নতুন ব্র্জোয়া সম্পর্ক, উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণীয়, তিনি মনে করেন যে, 'প' জি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খার্চানর সব কন্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাডতি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে প;জিপতিরা।'\*\* লেভিন অন্ভব করেন, সামাজিক নায়ের জন্য যে আবেগ তাঁর অতি পরিচিত, সেটা রয়েছে তাঁর দাদার মধ্যে আর নৈতিকতা নিয়ে ভাবিত মনীষী তলস্তম নিজেই অনুপ্রাণিত তাঁর সত্য ও ন্যায়ের জিজ্ঞাসায়। লেভিন সম্পর্কে তলপ্তয় লিখছেন: 'কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। '\*\*\* এখানে আত্মোন্নতি সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সত্ত্বেও 'অর্থানৈতিক পরিস্থিতি ঢেলে সাজার' তীব্র সামাজিক সমসারে মুখেমুখি করা হয়েছে লেভিনকে। নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন কনস্তান্তিন লেভিন আর নিকোলাই লেভিন বলেন অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা। 'আল্লা কারেনিনা' পড়ে দম্ভয়েভস্কি চমৎকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে তলগুর বস্তুত তেমন 'একজন অতি উচ্চমানের কথাশিল্পী, প্রধানত ঔপন্যাসিক, লেখায় দিনের সত্যকার যা অভিশাপ, বর্তমান রুশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশেনর মধ্যে যেগালি গারেত্বপূর্ণ তা সবই যেন জডো করা হয়েছে একটা বিন্দতে।'\*\*\*\*

- 🔹 'আমা কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ২৬, প:় ৪২৮-৪২৯।
- \*\* 'আহা कार्ट्यानना', थन्छ ১, जश्म ১, ज्याहा २७, भरः ১२२।
- \*\*\* 'आज्ञा कार्र्जानना', च'फ ১, जश्म ১, जधारा २७. भरः ১२৮।
- \*\*\*\* ফ. ম. দন্তরেভিন্কি, 'লেখকের দিনলিপি', ফের্য়ারি, ১৮৭৭।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধের অভিজাত রূশ রাষ্ট্রপাটের গভীর সংকট সম্পর্কে তলস্তরের ভাবনা কার্রেনিনের চরিত্র ও চিন্তাধারার মধ্যে যত স্পত্ট করে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আর কিছুতে হয় নি ! 'দুনিয়ায় সবার চেয়ে শক্তিশালীদের' তিনি একজন, যাঁরা আইন প্রণয়ন অথবা তার পালনের ওপর তত্ত্বাবধান করেন তিনি তাঁদের একজন। কারেনিনের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যকে তলস্তম একেছেন দরদ দিয়ে, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অনেক চিন্তাকে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক ও রাণ্ডিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন শ্লেষের সঙ্গে। কারেনিন স্পষ্টতই অকৃতকার্য। তিনি ছিলেন সক্রিয় একজন রাজপরে যে। কিন্তু যেমন তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সমান কর্মণভাবে রূপ নিচ্ছে তাঁর সবকিছা। তলস্তম লিখছেন: 'হয়েছিল এই যে ২ জানের আলেক সান্দ্রভিচ যে মন্দ্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগতে মনোভাবের প্রখন দৃষ্টান্ত এটি।'\* 'কারেনিন জানতেন যে এটাই সঙ্গত'. তাহলেও তিনি লড়তে চান এবং পরাজয় স্বীকার করেন। আর সর্বাকছাতে পরাজিত হয়ে তিনি সাম্বনা খোঁজেন ধর্মে, মোক্ষদাতা প্রস্তুক পাঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অবারিত হয়েছে আন্না কারেনিনার অশান্ত হদয়ের ইতিহাস যাঁকে বাঁচাতে পারেন নি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যাঁকে রক্ষা করেন নি দ্রন্দিক আর বিশৃত্থলায় নেমে যেতে থাকা এই দ্নিরার ওপর দিয়ে আন্না ছুটে গেছেন 'ছমছাড়া ধ্মকেতুর' মতো। কারেনিনের প্রতি আন্নার ভালোবাসা উবে গেল অথবা কখনোই তা ছিল না; ওিদকে আবার সত্যানিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ন্যায়পরায়ণ আন্নার প্রতি দ্রন্দিকর ভালোবাসাও উবে গেল অথবা কখনোই তাঁকে বোঝেন নি। এইটে ব্ঝতে পেরেছিলেন কেবল একলা লেভিন আর একটা আবিষ্কারের মতো সেটা অবাক করেছিল তাঁকে। 'হাাঁ' — চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন লেভিন, 'অসাধারণ নারী! শৃধ্ব ব্রিক্ষাতীই নন, আশ্চর্য হৃদয়। ভারি কণ্ট হচ্ছে

<sup>• &#</sup>x27;আহ্না কারেনিনা', খণ্ড ১, অংশ ৩, অধ্যায় ১৪, প্র ৩৭৩।

ওঁর জন্যে! \* মম্কোর বলনাচের আসরে আলাকে প্রথম এ অবস্থায় দেখে কিটি, লেভিনের ভবিষ্যৎ স্ত্রী, আর তার কানে যায় কার যেন বলা একটা কথা: 'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না'... তলন্তুয় আল্লা কারেনিনার অভিযোক্তাও নন, রক্ষকও নন। তিনি তাঁকে সমর্থানও করেন নি, অভিযুক্তও করেন নি। আমার ভয়াবহ ট্রাজেডির তিনি ছিলেন ইতিব্রুকার আর সে ট্রাব্রেড তিনি আঁকেন 'মানবপ্রাণের' ঐতিহাসিক হিসেবে। তলস্তুয়ের বিচক্ষণ সমকালীনদের একজন, কবি আফানাসি ফেত বলেন, উপন্যাসটি আমাদের গোটা জীবনধারার কঠোর, অকপট একটা বিচার। 👫 'প্রভ কহিলেন, প্রতিহিংসা আমার, আমি তাহা শূধিব' উপন্যাসের এই শীর্ষালিপিটিকে ফেত ব্রেছেলেন ধর্মের অর্থে ততটা নয় যতটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে: ''শাধিব' কথাটা তলপ্তর উল্লেখ করেছেন বদমেজাজী গা্রামশারের বেত হিশেবে নয়, অবস্থাচক্রের শাস্তিদান শক্তি হিশেবে। \*\*\* স্বকালের ইতিহাস লিখেছেন তলপ্তয়, গোটা একটা সমাজব্যবস্থার পতন ও ধরংসের ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনের বিশ্ভেখলার মধ্যে দেখেছেন কার্য ও কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ নিয়মসঙ্গত সম্পর্ক। তলস্তম বলতেন, 'সবকিছুতে প্রতিশোধ, সর্বাকছতে অবসান, তাকে পালটানো যায় না ৷'

## 11 6 H

তলন্তরের 'আয়া কারেনিনা' উপন্যাসের সমকালীনতা নিহিত শুধ্ সমস্যাদির প্রাসঙ্গিকতায় নয়, তাতে প্রতিফলিত ৭০'এর দশকের জীবন্ত খাটিনাটিতেও উপন্যাসে এমনকি তারিখ দেওয়া ঘটনাও আছে, যেমন ১৮৭৬ সালের গ্রীম্মে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায়জ্ঞাপন (অংশ ৮)। এই তারিখ অন্সরণ করে যদি উপন্যাসের গোড়ায় যাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাবলির গোটা কালপরম্পরা জাজ্বলামান হয়ে ওঠে। আয়া কারেনিনা

<sup>• &#</sup>x27;আহ্বা কারেনিনা', খণ্ড ২, অংশ ৭, অধ্যায় ১১, পঃ ৩৫১।

<sup>\*\* &#</sup>x27;সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', পত্রাবলি। আ. ফেতের সঙ্গে তলশুরের পত্র-বিনিমন্ত্র।
'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে আ. ফেতের অসমাপ্ত প্রবন্ধ।

<sup>\*\*\*</sup> म. न. जमहारात त्नावे-व्का

মন্দেলা আসেন ১৮৭৩ সালের শীতের শেষাশেষি (অংশ ১)। অবিরালোভকা দেউশনের দৃষ্টনা ১৮৭৬ সালের বসন্তে (অংশ ৭)। সেই বছরেরই গ্রীন্মে দ্রন্দিক গেলেন সার্বিরায় (অংশ ৮)। উপন্যাসের কালপরন্পরা গড়ে উঠেছে শৃধ্ব পঞ্জিকাশ্রমী ঘটনাধারায় নয়, সমসাময়িক জীবনের খাটনাটি থেকে স্কৃনির্দিন্ট নির্বাচনে। এইভাবেই সামারায় দৃভিক্ষ আর থিবা অভিযান (১৮৭৩), সার্বজনীন সৈন্যভূক্তি ও রবিবারের স্কুল (১৮৭৪), পৃশুকিনের স্ফৃতিস্তভের প্রকল্প আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন (১৮৭৫), মিলান অরেনোভিচ আর রশ্নী স্বেচ্ছাসৈনিকদের (১৮৭৬) উল্লেখ আছে উপন্যাসে। এই বছরেই তলস্তয় উপন্যাসটি লেখেন ও প্রায় গোটাটাই প্রকাশ করেন। 'আমা কার্রোননা' সম্পর্কে দস্তয়েভিন্কির একটি মন্তব্যে 'দিনের অভিশাপ' কথাটা আছে অকারণে নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের ঘটনার্বলি তদানীস্তন জীবনের প্রস্পরায় গ্রথিত।

'আমা কারেনিনা' নিয়ে কাজ করার সময় তলস্তম কোনো দিনলিপি রাখেন নি। তিনি বলেন, 'আমি সব লিখে দিয়েছি 'আমা কারেনিনা'য়, কিছুই বাকি নেই।'\* বন্ধুদের নিকট পত্রে তিনি উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন দিনলিপি হিশেবে। ফেত-এর নিকট পত্রে তিনি লেখেন, 'আমি যা ভেবেছি তার অনেকথানি প্রকাশ করার চেণ্টা করেছি 'র্স্কৃত্নিক'-এর এপ্রিল সংখ্যার শেষ অধ্যায়ে।'\*\* এই অধ্যায়ে নিকোলাই লেভিনের মৃত্যুর কথা আছে। তলস্তমের নিজের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। লেভিনের পক্রোভ্তৃত্বয়ের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা। দর্শনি অধ্যয়ন, চাষবাস দেখা এবং লেভিন যে চাষীদের সঙ্গে কালিনভ মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন, এ সবই তলস্তমের আত্মজীবনীমলেক, যেন ভায়েরি।

<sup>\*</sup> ল. ন. তলন্তর, পরাবলি (আলেক্সান্দর ও তাতিয়ান। কুজমিনস্কিদের নিকট চিঠি থেকে)।

<sup>\*\* 61</sup> 

'লেভ তলস্তম ও তাঁর যুগ' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তম যে যুগের লোক, যা যেমন তাঁর রচনায় তেমনি তাঁর মতবাদে আশ্চর্য স্প্রেকট রূপে প্রতিফলিত, সেটা হল ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের যুগটা। রুশ ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিকাল — কৃষি সংস্কার থেকে প্রথম বিপ্লব। তাঁর ধ্যান-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রকটিত 'আহ্না কারেনিনা' উপন্যাসে, यथारन जिन लिख्तित मूथ निरंत वर्लाष्ट्रन त्य, 'आमारनत जव डेनरहे গেছে, সবে দানা বাঁধতে শ্বর, করছে এখন'। '১৮৬১-১৯০৫ সালের পর্বটার এর চেয়ে যথায়থ চরিতায়ন কম্পনা করা কঠিন' — মন্তব্য করেছেন লেনিন। 'আল্লা কারেনিনা' উনিশ শতকের মহত্তম একটি সামাজিক উপন্যাস, যা বেরিয়েছে প্রতিভাধর এক শিল্পীর লেখনী থেকে। 'মানব প্রাণের বিপলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে', 'আশ্চর্য' গভীরতা আর বলিষ্ঠতার, আমাদের এখানে এযাবং যা অভতপূর্ব, শিল্পিত চিত্রণের সের্প বাস্তবতার' উচ্ছবসিত হয়েছেন দস্তয়েভঙ্গিক।\* তুর্গেনেভ প্রীকার করেন, পড়ার সময় বইটি খসে পড়ে তাঁর হাত থেকে এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন: 'এত চমংকার করে লেখা সত্যিই কি সম্ভব!' তলগুয় নিজে কিন্ত নিজের সাফল্যে ছিলেন অতি কৃণ্ঠিত। ১৮৭৮ সালে তিনি উইলিয়ম রলস্টনকে ইংরেজিতে লেখেন: 'সমকালীনেরা যাঁদের খুবই প্রশংসা করেছে আর জীবন্দশাতেই যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন এমন লেখকদের বহু দৃষ্টান্ত থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সমকালীনদের পক্ষে সাহিত্যকর্মের সঠিক গ্রেণবিচার অসম্ভব, সূতরাং আমার ইচ্ছা থাকলেও আমার লেখা রূশ সাহিত্যে একটা স্থান নেবেই আমার কিছা বন্ধা এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করলেও এই সাময়িক বিভ্রমে আমি অংশ নিতে পারি না। আমার রচনা একশ' বছর পরে পঠিত অথবা একশ' দিনেই বিষ্মৃত হবে কিনা তা সত্যিই জানা না থাকায় আমার বন্ধদের অতি সম্ভাব্য প্রান্তিতে একটা হাস্যকর ভূমিকা আমি নিতে চাই না।'\*\*

কিন্তু ষেমন দপ্তয়েভিন্কি ও তুর্গেনেভ তেমনি তলপ্তয়ের অন্যান্য

<sup>\*</sup> ফুম্ দন্তরেভাস্ক, 'লেখকের দিনলিপি'। ১৮৭৮।

<sup>\*\*</sup> म. न. जनस्य, भवार्यामः

বন্ধরাও ভূল করেন নি। 'যুদ্ধ ও শাস্তি'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'আল্লা কারেনিনা' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৭ সালে তলস্তম মার্কিন যাক্তরাষ্ট্র থেকে জন ফরেস্টের চিঠি পান। ফরেস্ট লেখেন: 'মানব চরিত্রের যে বিস্ময়কর অধ্যয়ন 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আমা কারেনিনা' তাতে আপনার কাছে আমি যে মননের ঋণে অতিশয় ঋণী তা স্বীকার করে আমার আনন্দ হচ্ছে। আমা কারেনিনার কথা যদি ধরি — হায়, বেচারা, অত্যুক্তরল, মরিয়া আমা! -- জীবনের কী সর্বনাশ সে করল, কী সর্বনাশ সে রেখে যেতে পারল আমার জন্যে!.. কাউন্ট, আপনার চরিত্ররা আমার কাছে আপনার মতোই বাস্তব... আগে যা ছিল কেবল ভৌগোলিক নামে অধ্যাবিত নিজন ভূমি, গত বছরে আমার কাছে তা লোকে ভরে তুলেছেন আপনি, দন্তরেভন্দিক আর গোগল। আমি যদি এখন রাশিয়ায় আসি, তাহলে নাতাশ্য, সোনিয়া, আহ্না, পিয়ের\* আর লেভিনের খোঁজ করব জ্ঞারের খোঁজ করার চেয়ে বেশি নিশ্চিত হয়ে। যদি আমায় বলা হয় যে তারা মৃত, তাহলে ভারি দৃঃখ পাব এবং বলব, 'সে কী! সবাই?' কী করে যে সমস্ত রূশ ঔপন্যাসিক লিখতে পারেন এই অকপটতা আর বাস্তবতায়? <u> ব্রুপেপরিচিত স্থাদালের রচনায় ছাড়া এমনটা আর আগে কখনো দেখা</u> যায় নি ।'\*\*

তলস্তম এবং রুশ উপন্যাস সম্পর্কে ফরেস্টের চিন্তাভাবনা অসাধারণ চিন্তাকর্ষক। তলস্তমের রচনাম অনেককিছ্ তিনি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। স্বভাবতই তিনি ইতিহাস ও জনগণের ভাগ্য নিমেও ভাবেন। এই ধরনের চিঠির খ্বই কদর করতেন তলস্তম। তিনি বলেন, 'যেসব লোক ভৌগোলিক, নরকৌলিক, রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা স্কুদ্রে হওয়া সম্ভব ততটা স্কুদ্রে বলে মনে হবে তাদের সঙ্গে নিজের দ্রাতৃত্ব অনুভব করতে পারা আমার কাছে সর্বদাই সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার।'\*\*\* 'আমা কারেনিনা'কে তলস্তম প্রশন্ত ও মৃত্তুক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন, যাতে 'অক্লেশে' স্ববিকছ্ব প্রবেশ করেছে যা লেখক নিজে ক্বেণছেন এবং দেখেছেন 'একটা নতুন, অসচরাচর, লোকসার্থক দিক থেকে'।

 নাতাশা, সোনিয়া, পিয়ের — ল. ন. তলগুয়ের 'য়ন্দ্র ও শান্তি' উপন্যাসের চরিত।
 'শ 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' সংস্করণে চিঠিটি প্রকাশিত হয় (ল. তলগুয়ের বৈদেশিক পত্রলেথক, অংশ ১)। মূল চিঠিটি রক্ষিত আছে মস্কোয়, তলগুয়ের সাহিত্য মিউজিয়মে।

<sup>\*\*\*</sup> ল. ন. **ডলন্ত**য়, পত্রাবলি।

তলম্ভরের মুক্ত উপন্যাসে শুখু মুক্তি নেই, আছে কঠোর শিল্পীয় আবশ্যিকতা। বিচ্ছিন্ন এক-একটা চিত্রের নান্দনিক তাৎপর্যে নয়, সমগ্রের রসোত্তীর্ণ পরিপূর্ণতাতেই নিহিত উপন্যাসটির মূল্য। সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে উপন্যাসের কোনো একটি ভাবনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিল্পী হিশেবে তলস্তরের খুবই বড়ো একটা বৈশিষ্টা হল 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা'. 'সমস্যার তর্কাতীত সমাধান নয়, জীবনের অসংখ্য কথনো-বা অফুরস্ত প্রকাশে তাকে ভালোবাসানো'\* ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন. 'আমাকে যদি বলা হয় যে আমি যা লিখছি তা আজকের শিশ্বরা পড়বে বিশ বছর পরে আর পড়ে হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে জীবনকে, তাহলে আমার জীবন আর আমার সমগ্র শক্তি তার জনো উৎসর্গ করতে পারি।'\*\* এটা তিনি লিখেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। কালের পরীক্ষায় তলশুয়ের রচনা উত্তীর্ণ। যে শিশ্বদের কথা ভেরেছিলেন তলন্তর, তাদের নাতিরা এখন মূখ গ'লে থাকে তাঁর বইয়ে। তাঁর প্রতিটি রচনা পাঠকদের কাছে সত্যকার এক-একটা আবিষ্কার। তবে আবিষ্কার সেটা লেখকের কাছেও। তিনি বলেছেন, 'আমি যা লিখেছি তার বিষয়বস্ত পাঠকদের মতোই আমার কাছে নতুন। \*\*\* স্ক্রনের সত্যকার উৎস হয়ত এইটাই ।

**এ. वावारग्र**फ

<sup>•</sup> न. न. छन्छत्र, भरावीन।

<sup>\*\* (3)</sup> 

<sup>\*\*\* &</sup>amp;1